### खेखेलक्रात्रोदारको सद्धः ।

## শ্রী শ্রাগৌর-পার্ষদ-চরিতাবলী



ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ



**बि**रगोड़ीय्रवर्ड, त्वाचार-०७

দিতীয় সংকরণ

देशांकी ১৯৬৫, ६३ वार्क मनिवात ।

#### প্রকাশক—

শ্রপ্রভূপন দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশান্ত্রী, শ্রেসৌড়ীয়মঠ,

অগাই ক্রোক্তি মার্গ, বোম্বাই-৩৬।

প্রান্তিশ্বান-

জ্ঞীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বালবাজাৰ, কলিকাভা-৩

3

অক্তাক্ত শাখামই সমূহ

মুড়াকর---

ত্ৰদণ্ডামান শ্ৰী ভক্তিনিষ্ঠ স্থানী মহারাজ শ্রৈভাগৰত প্রেস

জ্রীগোড়ীরমঠ, বাগবাজার, কলিকাভা—ত



A PROPERTY OF A POINT OF MANAGE WAS A SUPPLY OF MANAGE OF

### পূৰ্বৰ:ভাষ

শ্রীপ্রক্রিকে প্রবিশ্ব প্রেরণার ক্রিক্রিকে প্রাপ্ত কর্মনার প্রক্রিকে প্রাপ্ত কর্মনার করে ক্রীলোর-পাষদ চরিতাবলা প্রক্র রচনার প্রাক্ প্রেরণা বিষয়ক ছ' একটি কথা বলছি শ্রীগোরসুন্দরের ও তাঁর প্রির পার্যদর্শনের অলৌকিক লালানলা শ্রুবন ও পঠনের শত্যধিক আগ্রহ শিশুকাল ১ কি আমার ছিল। তাই বছ প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাবলা অধায়নে যত্তবান্ হই। প্রায় বিশ্ব বছর কাল এরপ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত ধাকান ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভূর ভক্তগণের লালা চরিত অবলম্বন করে গ্রন্থ লিখবার বিশেষ ইচ্ছা হয়। ইংরাজী ১৯৬১ সালের ফাছন কুফেকাদনী তিথিতে স্থদরে এক বিশেষ প্রেরণা অন্ধতন করি ভধন থেকে এ গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব চরণে প্রপন্ন হন্তবার সৌভাপ্য জীব যত দিন না পায় তত দিন তারা এ জগতের বিদ্যাবৃদ্ধি দিয়ে অধাক্ষজ্ব ভগবানের ও ভক্তগণের অস্টোকিক অচিস্তা লীলা সকল ব্রতে সক্ষম হয় না

জ্রীভগবানের যেমন গুণের অন্ত নাই তেমন তাঁর প্রিয় ভক্ত-গণের সদ্গুণেরও অন্ত নাই। পার্ধিব জগতের বিচ্ঠাবৃদ্ধি নিম্নে ধাঁরা ভক্তগণের চরিত সমালোচনা করতে যান, তাঁদের কাছে এ জলৌকিক চরিতগুলি কাল্পনিক কাহিনী ৰলে মনে হয়। অচিন্তা, অলৌকিক ভক্তজাবনী আলোচনা করতে হলে, প্রথমত: তাঁদের শ্রীচরণে প্রপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নাই। তাই কুপাময় ভক্তগণের শ্রীপাদ-পদ্মে শত শত বার বন্দনা পূর্বক এ প্রান্থ লিখতে প্রবৃত্ত হাচ্চ

ঐতিহাসিকতা ও অচিষ্কাৰ প্রান্তগবানের এবং ভক্তগণের জীবনীতে প্রকাশত হলে থাকে ইতিহাস — কোন্ সময়ে, কোন্ কালে, কোন্ বাক্তির ও কোন্ নেশে যে ঘটনা গয়েছিল, এর প্রকৃত তথা, অচিষ্কাত্ব— যেটি মান্ব ভাবনাং লভাত এবং অলৌকিক। ভগবান্ও ভক্তগণ মাঝে মাঝে বিশেষ লীলালু-রোধে অচিষ্কা শক্তি প্রকাশ কনে থাকেন। যথা—

বছদিন তোমার পথ কার নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধ্ব আমা কার্ধে সেবন॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪ ৩৯ )

সর্ব সামর্থ্যবান্ ভগবান্ মাধ্বেন্দ্র পুরার জন্ম অপেকা করছেন। এ সব ঘটনা অলোকিক।

> "ক্ষার এক রাখিয়াছি সন্নাসী কারণ। ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষার এক হয়। তোমরা না ক্ষানিলা ভাহা আমার মায়ায়॥

> > ( চৈ: চ মধ্য ৪/১২৮ )

শ্রীবিগ্রাহ স্বপ্নে পূজারীকে বলেছেন—"আমি মাধবেন্দ্র পুরীর জক্ত এক ভাগু ক্ষীর চুরি করে অঞ্চলের তলে ঢেকে রেখে-ছিলাম। আমার মায়ায় তা' তোমরা বুঝতে পার নি। এই ক্ষীর নিরে মাধবপুরীকে দাও।" পূজারী কপাট খুলে দেখলে ন শ্রীবিগ্রাহের ওড়নীর ভলে এক ভাও কার রয়েছে 'ধড়ার অঞ্চল ভলে পাইল সেই কার॥" । চৈঃ চঃ মধ্য ৬ ১৩১ ) এ সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সাধারণ লোকের পক্ষে অচিন্তা : বিগ্রাহ কি করে কার চুরি করে রাখলেন । ঐতিহাসকগণ কলবেন, এ সব কল্পনা তখন কে পূজারী ছিল ৮ কে তা ভালেভিল । প্রকৃত তথ্য ঠিক ঠিক পেলে বিশ্বাস করতে পারি নভুবা বিশ্বাস করি না

প্রত্যেক ভক্ত জাবনাতে এরপে আলোকক ঘটনঃ সাছে। বর্তমান মুগেও ভক্তদিগের জাবনীতে এ জাতীয় ঘটনা দেখা বার: ভক্ত জাবনের গতিহাসে অনেক সময় অলোকিক ঘটনা ঘটে: যথা---

> জন্বীরের ৰূক্ষে সব কদম্বের ফুল ফুটিয়া আছমে অভি পরম অভুল।

> > — ( চৈ: ভা: অম্ব্য: ১০১১)

"প্রাথব ভবনে প্রানেড্যানন্দপ্রভু ভক্ত সঙ্গে কার্ডন আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন আমি কদম ফুলের মালা পরন। ভক্তপণ বললেন—গোসাঞি এখন ত বধাকাল নহে কদম ফুল কোখার পান গ কিন্যানন্দ প্রভু বললেন বাগিচার গিরে দেখ। রাঘন পশুত বাগিচার এলেন দেখলেন, আদ্ধ্যা। জম্মিরের রক্ষে কদম ফুল কুটে রয়েছে।"

ঐতিহাসিক বলবেন, এ সব কাল গড় বিক্লব্ধ বথ: ব্ধা-

কাল নয়, জম্মির গাছে কদম্ম কুল কিরুপে কুটাভে পারে † কিন্তু ইয়া অচিন্তা,—অমুভণী ভক্ত ৰল্পেন।

মহাপ্ৰভু বৰন নৰদ্বীপ নগৱে মহাসংকীভন কৰেন ভ্ৰন কাৰ এক বৰ্ণনা শ্ৰীৰুদ্ধাৰন দাস সাক্ৰৰ কৰেছেন—

> "চতুদ্দিকে কোটি কোটি মহাদীপ ছাগে কোটি কোটি লোক চতুদ্দিকে হরি বলে॥

্রকাটি কোটি লোক হরি**ন্দ**ি করছেন্<sup>ল</sup> ভখন নবদ্বীপে

—( देहः खाः असाः ५०१२७४ )

ক'হাজার লোক জিল 🕆 ঐতিহাসিক বলবেন, 🖒 সমস্ত কবির কল্পনা ভবে সহাত্মভবী জীমদ বুনদাবন দাস সাকুর কৈ মিখ্যা কল্পনা কৰে বলেভেন ৮ ভাগবনে জ্রিমদ শুক্তের গোস্বামীও বৰ্ণন কৰেছেন---"শত কোটি গোপী সঙ্গে শ্ৰীকৃষ্ণ বাস করলেন:" সে যুগে বুন্দাৰনে কলে হাছার লোক বাস কর্জ ? এ সব অলৌকিক কথা: যারা ভগৰানের অচিকা শক্তি-মন্তাম বিশ্বাস করে না, ভারা বৰতে পারে না পরবর্তী সময়ের অনেক ভক্তের জীবনাতে আছে যে ভারা প্রাণৌরাক্ত মহাপ্রভুর, জ্রীনিভানিক মহাপ্রভুর, জ্রীরূপ গোস্বামীর ও জ্রিজীব গোস্বামী প্রভাতির দর্শন লাভ ও তাঁদের উপদেশ প্রবণাদ করেছেন । ঐতিহাসিক বলবেন--বন্ধ বছর আগুগর লোক এঁরা, এঁদের কি করে দর্শন হল এটা স্বপ্ন বা কল্পনার কথা ষাত্র। কিন্তু এঁরা নিতা ভগবদ জন। নিতাকাল লালা পরায়ণ , বাঁর দিবা নেত্র আছে, ছিনি ভাঁদের দেখতে পারেন।

ক্রতে পারেন না বারা প্রাকৃত প্রপঞ্গত বস্তুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তারা প্রাকৃত সাহিত্যিক, যারা অপ্রাকৃত্ ভগবদবস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করেন, জারা অপ্রাক্ত সাহিত্যিক 🖟 লাহিত্যিক প্রাকৃত লোকের মনোর্ভন করেন। অপ্রাক্ত সাহিত্যিক ভগবানের ও ভক্তের আনন্দ বর্ত্তন । প্রাকৃত কবির প্রাকৃত্র প্রাপঞ্চ সম্বন্ধে যে কল্পনা ভা' অনিত্য অসার: ভক্ত কবির করনা বাস্তব: ভগবানের লীলা নিতা সংশাসার অরূপ ভক্ত কবি সমাধি বলে ভগবদ্দর্শন পান। গ্রীবাক্টাকি মুনি, প্রামদ ব্যাসদেব, গ্রামদ স্কুক্দেব গোস্বামী প্রভা • কবিগণ, পরবর্তী কারের আচাযাবন, জ্রৌরপ, খ্রাসর্বাচন ও প্রাকাব গোস্বামা প্রভাত সমাধিবলে সেই ভগবদ লীলাবলী দশন করে লিখেছেন ভাদের বর্ণনা নিত্য সভ্য স্বরূপ। প্রাকৃত কবিগণ ভগবানের সম্বন্ধে লিখলেও ওটি কল্পনা ৷ কারণ ণোৱা সাধন ভব্জন শক্ত ও ভগবদ ভক্ত পদাঞায় রচিত।

কৰির মনের স্বতংক্ত ভাবটি বাস্তব ঐতিহাসিক হওয়া দরকার : মেখানে ৰেপরীত লেখা হয়, সেটি ঐতিহাসিক বিজম। জপ্রাকৃত কবির কোন স্থানে ঐতিহ্য বিজম দেখা গেলেও উহ। ঐতিহ্য বিজম নয় . কারণ ভক্তগণ ভগবানের স্থায় অচিষ্ঠা শক্তিস্কৃতি ৷ তারা সাচিষ্ঠা শক্তি বলে অসাধ্য কর্মকল করতে পারেন । এ বিষয় সম্বন্ধে ভক্তদিগের জীবনীতে অনেক আখ্যান আছে অতংপর বে যে প্রামান্ত গ্রন্থাল হইতে প্রবন্ধ সংগৃহীত ক্রমাতে— গহার নাম বিষয় প্রদৃত্ত হইল .

### এট গ্রন্থার প্রধান প্রধান উপাদান :-

প্রীপ্রতিভক্ত ভাগবত— প্রীমন্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত।
প্রীন্তিভক্ত চরিভাষ্ত—প্রীমন্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত।
প্রীপ্রীচৈতক্ত মঙ্গল—প্রীমন্ গোচন দাস ঠাকুর কৃত।
প্রীপ্রীচৈতক্ত চল্লোদম নাটক—প্রীমন্ কবিকর্ণপুত্র কৃত।
প্রীভিত্রিকাকর —প্রীমন্ নরহার চক্রেষতী কৃত।
প্রমৃতপ্রবাহ ভাষ—। প্রীচৈতক্ত চরিভাষ্তের। প্রীমন্ধিতিভক্ত চরিভাষ্তের। প্রীমন্ধিতিভক্ত চরিভাষ্তের।

গৌড়ীয় ভাষা ও বিরুদ্দি—্ প্রাটেত্য ভাগবদের ) প্রামন্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাী প্রভূপাদ কুল।

অমুভাষ্য — ে শ্রীটেতক্স চরিতাস্তর ৷ শ্রীমন্ত্রজিসিদ্ধান্ত সমুস্বতী প্রভূপ্যদ রু ধ

পদকরত্র—श्रोपष् रेतकथ দাস সংগৃহীত।

— শ্রীসতীশ চক্র রায়, এম, এ, সংস্করণ।

এই সমস্ত প্রামাণিক প্রস্থাবলা ছাড়া অক্সাক্ত গ্রন্থাবলী:— গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পাত্রকা সম্পাদক—জ্রীমৎ স্থানকা বিজ্ঞাবিদ্যোদ বি. এ, গৌড়ীয় মিশম।

শ্রীক্ষেত্র—শ্রীমং সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি. এ. প্রণীত।
আচিন্তা ভেদাভেদ বাদ
শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট—শ্রীবৃত শিশির কুমার

গৌজীয় বৈষ্ণব জীবনী--জ্ঞামদ হরিদাস দাস

অবৈত প্রকাশ—লাউড়িয়া ঈশান নাগর কৃত

প্রীগৌর পদতরঙ্গিণী—প্রীজগবন্ধু ভজা। ফরিদপুর হং ১৯০০ ভারতের সাধক—শ্রীশঙ্কর রায়।

মহাপ্রভু শ্রীগোরাক্স—ডাঃ শ্রীগ্রাধাগোবিন্দ নাথ, এম, এ, পি, এইচ, ডি . ( লিট্)

শ্রীমরিত্যানন্দ ও গৌড়ায় বৈষ্ণব ধর্ম—ডাঃ বেলা দাসগুপ্তা, এম, এ, পি, এইচ, ডি

গৌরাঙ্গ পরিজন—ভাঃ ঐযুত অচিত্য কুমার সেন্ঞ্প এম, এ . াপ, এইচ, াড়

শ্রানেশের চৈত্রসঙ্গল লাল দাসের ভক্তমাল
সোবিন্দ দাসের করচা বংশা শিক্ষা— মজ্জাত নাম।
বাউল চন্দ্রিক।—অজ্ঞাত নাম। নিত্যানন্দ-বংশ-বিস্তার ইত্যাদি
পুনশ্চ আর কিছু নিবেদন জানাচ্ছি—লাল দাসের ভক্তমাল,
পোবিন্দ দাসের কড়চা, জরামন্দের চৈত্র মঙ্গল, বংশী শিক্ষা,
বাউল চন্দ্রিকা ও অত্তিত প্রকাশ প্রভৃতি প্রস্তু সম্বন্ধে শান্তি
বিকেতনের ডাঃ বেলা দাসগুপ্তা যে সমস্ত সমালোচনা করেছেন
ভা বিশেষ স্ক্রা বিচারের সহিত। লাতে বেশ বুরা যায় না, কারণ
স্ক্রা প্রস্তুতি গ্রন্থর সিরান্ত নিংশন্দেহে প্রহণ করা যায় না, কারণ
স্ক্রা প্রস্তুতি গ্রন্থর সক্রেভানত, প্রতিভক্ত চারতামূত, প্রভিক্তিরত্বা
কর প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ খুব কম: বেশীর ডাগ
অক্তরণ ও স্ব-কপোল কর্মনা মাত্র।

পরমপৃদ্ধ্য শ্রীমং স্থন্দরানন্দ বিস্তাবিনোদ বলেন—"এই গ্রন্থ-সমূহ এক একটি অভিসন্ধি লইয়া পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়াছে। এ সমস্ত পুস্তক যেরূপে যে সময় রচিত হয়েছিল, ভার প্রত্যক্ষদশী ব্যক্তি অভ্যাপ জগতে বিজ্ञমান আছেন (গোড়ীয় ১২শ খণ্ড, ৩৭ সংখ্যা)।"

বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত বাউল-চাব্দ্রকা, আছৈত-প্রকাশ, বংশী-শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে গৌড়ীয়-বৈঞ্চব-জীবনী, চৈত্র-পরিকর, গৌরাঙ্গ-পারজন, ভারতের সাধক-সাধিকা প্রভৃতি যে সব গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, সে সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা খুব সত্র্ক ভার সহিত গ্রহণ করা উচিত।

ষ্পসমতি বিস্তারেণ। বৈষ্ণব দাসামূদাস ক্রিদ্**ণীতিকু ঞ্জিড**কীবন হরিভন

## বিবেদন

ঞ্জী শ্ৰীহরি-গুরু-বৈষ্ণৰ শ্ৰীপাদপদ বন্দনা পূৰ্বক কিছু নিৰেদন করছি। এই বৃহৎ গ্রন্থলীর লিখনাদি সম্বন্ধে যাঁর। কুপাপরকশ হয়ে উৎসাহ দিয়েছেন—অক্সান্ত সহায়ভাদি করেছেন, ভাঁদের সম্বন্ধে কিছ বলছি। আদেশ ও নিকেশক—ত্রিদণ্ডিযামী প্রম-পুজা জ্রীমন্তক্তিজ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী জ্রীমন্তক্তি-হ্বলয় হাষীকেশ মহারাজ ও পূজ্য গ্রিপাদ বিশ্বস্তর দাস ব্রহ্মচারী আর বিনি শৈশব কাল থেকে আমাকে ভক্ত ভগবানের কথাদি বর্ণনে লিখনে উৎসাহ প্রদান করতেন, সেই নিভাধামগভ ত্রিদণ্ডিস্বামী আমন্তজ্জিবৈভব গোবিন্দ মহারাজির কুপার কথা বিশেষ স্থানীয় ৷ লিখন কাঞ্চাদির বিশেষ সহায়ক-মাননীয় শ্ৰীষ্ণত ননীগোপাল চৌধুরী বি, এ, শ্রীষ্ট্রণ উমা চক্রবর্ত্তী এম, এ জ্ঞীপাদ হরিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (জ্ঞীহিমাংশু বিমল চক্রবতী বি, এ,) একুপাসির দাসাধিকারী প্রভৃতি। উপাদান, প্রাচীন প্রস্থাদি প্রেরক—পরমপৃক্য জ্রীপাদ কবিভূষণ - এরিগারাক্ত মন্দির কালনা, নদীয়া: পণ্ডিত এমধুসূদন দাস, ब्लाकब्रग ७ रिक्ष व पर्मनां हार्य । श्राष्ट्र व्यक्तामाः न विर्मय व्यर्थ ६ উৎসাহদাতা মাননীয় প্রীযুত হরিপদ রায় ও মাননীয় শ্রীষুত শিৰ-পদ রাম Roy "Group of concerns" Head Office 21, White House Walkeshwar Road, Bombay-6

ভক্তিমতী কক্সা স্থানন্দার শ্বৃতির উন্দেশ্ত পিডা প্রীকৃষ্দ রঞ্জন গুরু, মাভা প্রীমতী অপর্ণা গুপু "নবীন আশা" ১২ তালা দাদর বোদ্বাই ছাপা কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ—গ্রীপাদ হরিকিন্তর দাসাধিকারী গুপ্তিকে আমি আন্তরিক শক্তবাদ জানাছিছ। গ্রন্থের শেষে উপসংহার পৃষ্ঠাতে অক্সান্ত অর্থদাতা প্রস্তির নাম ঠিকানা সহ ধন্তবাদ অবশ্ব দ্বেইবা।

इंख-

শ্রীহরিওর-বৈষ্ণব পাদপদ্ধ রেণু প্রাদী

( 🗃 হরিকুপা দাস )

ত্রিদণ্ডী ভিক্স জীভক্তিজীবন করিজন

#### প্রীত্তক গৌরাক ক্যত:

### ভিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বর্ত্তমান গৌড়ীয় মিশনের সভাপত্তি আচার্যা ওঁবিফুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমন্তক্তি শ্রীরূপভাগবত মহারাজের কুপাশীবাদ প্রার্থনা করে শ্রীশ্রীগোর পার্ষদ চরিতাবলার দ্বিতীয় সংস্করণে নিবেদন জানাচ্ছি

শ্রীশ্রানিত্যানক প্রভুর জীননী, শ্রীরপ গ্রেষানীর, শ্রীনধু পণ্ডিতের, শ্রীনধুসূদন দাসবাবাজার তথা পরিশিপ্তে প্রদ্রশীবলদেব, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধা সাক্রাণী ৬ শ্রারাধাকুণ্ডের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের মধ্যে নূতন পরিবর্তন ও পরিবন্ধ ন ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি।

সন্তুদয় পাঠকের কাছে নিবেদন—ক্রুত মুজপের ফলে সসাব-ধানতাবশতঃ পাতা নং ৫৯৩ এর স্থলে ৫৯৯ হয়ে গেছে ৷ এজন্ত করেকটি পৃষ্ঠার নং ভূল ছাপা হয়েছে ৷ উহা সংশোধন করে পড়তে প্রার্থনা ৷

> নিবেদন ইভি— প্রকাশক

# **এ এ** ত্রী জার-পার্ষদ-চরিতাবলী

# সূচী-পত্ৰ

| বিষয়                    | পৃষ্ঠা |
|--------------------------|--------|
| অৰৈত আচাৰ'্য             | 39     |
| অভিরাম গোপাল             | ১৬৭    |
| অচ্যুতানন্দ              | 8 % ?  |
| <b>ঈশ্রপুরী</b>          | 49     |
| ঈশান ঠাক্র               | 662    |
| উদ্ধব দাস                | 674    |
| উদ্ধরণ দত্ত ঠাকুর        | 243    |
| কৃষ্ণদাস কৰিৱাঞ্চ গোখামী | 820    |
| कालिय कृष्ण मान ठीक्त    | 0.6    |
| কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী | 22F    |
| কৃষ্টি বাস্থদেব বিপ্ৰ    | 866    |
| গদাধর দাস ঠাকুর          | 311    |
| গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী    | 740    |
| গৰাদাস পণ্ডিত            | 989    |
| গোপালভট্ট গোন্ধামী       | 9 ( 8  |
| গন্ধায়াতা গোম্বামিনী    | 966    |
| গোবিন্দ কবিরাজ           | 963    |
| গৌৱীদাস পণ্ডিভ           | 265    |

,

| বিষয় <b>্</b>           |                            | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------|----------------------------|-------------|
| গৌরকিশোর দাস বাবাজী      | _                          | 640         |
| গোপাল গুৰু গোস্বামী      | _                          | ે ર ৮ 8     |
| ভান দাস                  |                            | 675         |
| গোপীনাথ পট্টনায়ক        | _                          | 893         |
| চক্রশেথর আচার্যরত্ব      | _                          | €8•         |
| ছোট হরিদাস               | _                          | 820         |
| জগদীশ পণ্ডিত             | _                          | >8•         |
| क्शनाथ मान वाबाकी        | _                          | <b>৮</b> २१ |
| জীব গোশামী               | _ '                        | 2 600       |
| জাহ্বা মাতা              | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 9/0         |
| <del>अ</del> श्रदम् व    | -                          | 99.         |
| জগাই মাধাই               |                            | ¢5.         |
| অগদানন্দ পণ্ডিত          |                            | ***         |
| <b>च्यत्र</b> की         | _                          | 825         |
| দিখিলমী পণ্ডিত কেশব ভট্ট | _                          | 40.         |
| দেবানন্দ পণ্ডিত          |                            | >00         |
| देशवकी नन्मन मात्र       |                            | 605         |
| ধনঞ্জ পণ্ডিভ             |                            | 780         |
| নরহরি সরকার ঠাকুর        | _                          | 8>0         |
| নয়নানন্দ ঠাকুর          | _                          | 493         |
| নিত্যানন্দ প্রভূ         | _                          | 20          |
| ৰরোভ্য ঠাক্র             |                            | *>>         |
| পুণ্ডরীক বিভানিধি        |                            | 34          |

### (11)

| বিষয়                                | পৃষ্ঠা         |
|--------------------------------------|----------------|
| প্রমেশ্বরী দাস ঠাকুর                 | 687            |
| প্রমানন্দ দেন                        | ७१७            |
| প্রমানন্দ প্রী                       | 849            |
| প্রহাম মিল                           | 204            |
| পাঠান বৈষ্ণ্য विজ्ञनी थीन            | e20            |
| পুরুষোভ্তম ঠাকুর                     | 609            |
| পণ্ডিত দামোদর বস্বচারী               | 411            |
| প্রবোধানন্দ সরম্বতী                  | <b>68</b> 2    |
| প্রকাশানন্দ সরস্বতী                  | <b>6</b> 26    |
| वाञ्च घाष, माथव घाष, গোविन घाष ठीकूव | > <b>%&gt;</b> |
| वन्नावन मान ठीक्त                    | 969            |
|                                      | 6.7            |
| বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী               | ৩৮ ৭           |
| वःनीवष्टमानस्य ठीकृत                 | 840            |
| বিশ্বনাথ চক্রবর্ডী                   | 100            |
| ৰক্ৰেশ্বর পণ্ডিড                     | 389            |
| বলভন্ত ভট্টাচাৰ্                     | 426            |
| বলদেব বিদ্যাভূষণ                     | 988            |
| देवक्षव मान                          | b2.            |
| বল্পভাচার \jmath                     | 622            |
| <del>ত্</del> গৰ্গোখামী              | ) • b-         |
| ভাগৰত আচাৰ্য                         | 8 • •          |
| ভক্তিনিবান্ত সরস্বতী ঠাকুর           | <b>b b o</b>   |

### (日)

| বিষয়                                    | পৃষ্ঠা       |
|------------------------------------------|--------------|
| ভক্তিপ্ৰদীপ তীৰ্ব                        | bb 9         |
| <b>छवानम्ब दाग्र</b>                     | .899         |
| ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি                       | ۵٠٤          |
| <b>छ</b> ङ्गाँप काकी                     | 640          |
| ভগবান্ আচাষ î                            | 483          |
| <b>ভক্ত का</b> निमान                     | 480          |
| ভক্তিপ্রসাদ পুরী                         | ৮ 9 8        |
| ভক্তিশ্ৰীৰূপ ভাগৰত মহাৱাজ                | ۵.۴          |
| ষধুপণ্ডিত                                | 8 . 5        |
| মাধবেক্স পুরী                            | >            |
| মহেশ পণ্ডিত                              | 284          |
| মহারাজ প্রতাপক্তদেব                      | २४१          |
| ম্রারী গুপ্ত ঠাকুর                       | <b>৩</b> • ৭ |
| মুকুন্দ দত্ত ঠাকুর ও বাহ্নদেব দত্ত ঠাকুর | 600          |
| भाषवी (प्रवी                             | 869          |
| মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ                   | 60           |
| মধুস্দনদাস বাবাজী মহারাজ                 | b-18         |
| রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী                     | 290          |
| রঘুনাথদাস গোখামী                         | 803          |
| द्रोमानन्म द्राप्त                       | 700          |
| यद्नाथमान कविष्ठक                        | 478          |
| ৰত্নৰূম দাস                              | <b>b</b> • • |
| রঘুনন্দন ঠাকুর                           | 8 % @        |

# (8)

| বিষয়                 | <del>পৃ</del> ষ্ঠা |
|-----------------------|--------------------|
| त <del>क्ष</del> भूती | 605                |
| রঘুণতি উপাধ্যায়      | 4.9                |
| রামচন্দ্র কবিরাজ      | 169                |
| রাঘব পণ্ডিভ           | 42.                |
| व्रिकानम् (पर         | 180                |
| রামচন্দ্র গোন্ধামী    | 968                |
| রসিক রায় জীউ         | 490                |
| <b>ৰূপগো</b> ষামী     | ২৩৩                |
| লোকনাথ গোম্বামী       | 222                |
| রাধামোহন ঠাকুর        | 992                |
| न ऋो छित्र।           | 996                |
| লোচনদাস ঠাকুর         | 848                |
| শ্ৰীনিবাস খাচাৰ্য     | 46.                |
| শিবানন্দ সেন          | ৬০৩                |
| শিখি মাহিতী           | 477                |
| শ্রীধর ঠাকুর          | 255                |
| শ্ৰীবাস পণ্ডিত        | €*9                |
| খ্যামানন্দ প্ৰভূ      | 920                |
| <b>खे</b> न           | P00                |
| শীতা ঠাকুরাণী         | F3                 |
| স্পরান্দ ঠাক্র        | 912                |
| স্বৃদ্ধি রায়         | ٤١8                |
| দাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ য   | <b>७</b> २৮        |

### (F)

| বিষয়                   | পৃষ্ঠা   |
|-------------------------|----------|
| সনাভন গোস্বামী          | 269      |
| স্থরপ দামোদর            | 480      |
| नात्रच भ्राती           | 855      |
| পনোড়িয়া ব্ৰাহ্মণ      | 629      |
| হরিদাস ঠাকুর            | ৬৫       |
| পরিশিষ্ট                |          |
| मस्त्रोक वःभ-वर्गन      | >>       |
| নন্দ নন্দন আবিৰ্ভাব কথা | 74       |
| ম্লদেবের আবিভাব কথা     | <b>ર</b> |
| রাধার জন্ম কথা          | ₹€       |
|                         | 8 •      |

| 🕮 কুফাচৈভন্য প্ৰাভূ নিভ্যানন্দ।             |
|---------------------------------------------|
| শ্ৰী অধৈত গদাধন্ধ শ্ৰীবাসাদি গৌরভক্তবৃত্ব । |
| শ্ৰিরপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।                   |
| শ্ৰীজীৰ-গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ 🛙             |
| এই ছন্ন গোঁসাঞির করি চরণ বন্দন।             |
| বাহা হইতে বিদ্ননাশ অভিষ্ঠ পূরণ।             |

### মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরারস্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাক্ষা ৷ চক্ষুরুদ্মীলিতং যেন তম্মৈ ঞ্রীগুরবে নমঃ॥ নম ও বিষ্ণুপাদায় সরস্বতী প্রিয়াত্মনে। শ্রীমতে ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবতেতি নামিনে॥ নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় প্রভুপাদ-প্রিয়াত্মন। শ্রীভক্তিকেবল-শ্রীমদৌড়ুলোমীতি-নামিনে। নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-স্বরূপিণে। শ্রীমন্তক্তিপ্রসাদাখ্য-পুরীগোস্বামিনে নম: । নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে। শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥ নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে। গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপান্থগবরায়তে ॥ বাঞ্ছা-কল্পতকভ্যশ্চ কুপাসিক্সভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ # গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদালয়ে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥



刑亦作[0 00] 同意問題

### শ্ৰীপ্ৰকগোৱাকো জয়তঃ

# শ্রী শ্রীমাপবেন্দ্র পুরী

জন্ম শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তি-কল্লভক তিঁহো প্রথম অঙ্কুর।
—( শ্রীচৈতক্সচরিতামৃত আদি ১।১০)

স্বরং ভগবান্ গ্রীগৌরস্থন্দর গ্রীমাধব পুরী সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন--

প্রা-সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥

পুরা-সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥

দ্বান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।

তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥

যাঁর প্রেমে বশ হৈঞা প্রকট হইল।

সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিল।।

যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।

অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি।।

—( শ্রীটেঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৭১-১৭৪)

পূর্বে যখন শ্রীমাধব পুরী বৃন্দাবন ধামে এলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সতত বিভোর ধাক্তেন। দিন রাড

### শ্ৰীজীগোর-পার্যদ্ব-চরিভাবলী

সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাক্ত না। কখন ক্রন্দ্রন করছেন, কথন নন্তন করছেন ও কখন প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিছেন। গোবদ্ধন পরিক্রমা করে গোবিন্দ কুন্তে এলেন এবং স্নান করে একটি গাছের তলায় বসলেন। জ্রীপুরী গোস্বামী কথনও মেগে খেতেন না। জ্রীকৃষ্ণ গোপবালকের বেশ ধরে এক ভাগু ছুধ মাধায় করে। পুরীর কাছে এসে বললেন—পুরী! ছুমি এই ছুধ পান কর। ছুমি মেগে খাওনা কেন? দিবারাত্র কার ধ্যান কর? গোপবালকের সেই মধুর কথা শুনে এবং অপুর্ব্ব রূপ দেখে পুরী বড়ই সুখী হলেন। পুরীর ক্ষুধা তৃষ্ণা মেন চলে গেল।

পুরী বললেন, তুমি কেণ্ কোথার থাক । ভূমি

কি করে জানলে যে আমি উপবাসী । গোপবালক-ক্লপী

কৃষ্ণ আত্মগোপন করে বললেন, আমি গোপ-মিশু।

এই গ্রামে থাকি। আমার গ্রামেতে কেই উপবাসী থাকে

না কেই অল্ল মেগে থার, কেই তুধ বা ফল মেগে

থায়। অ্যাচক লোককে আমি আহার দিয় থাকি।

স্ত্রীলোকেরা এই কুণ্ডে জল নিতে এসে তোমাকে দেখে

গেছেন। ভারা আমার হাতে তুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

আমি শীঘ্রই গোদোহন করতে যাব। তুমি তুধ পান

করে ভাগুটা রেখে দিও। আমি পরে এসে নিয়ে যাব।

এই কথা বলে গোপবালক চলে গেল। পুরী গোস্বামী
পুর্ধ পান করে ভাগুটি ধুয়ে বালকটির পথ দেখতে
লাগলেন। ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল, কিন্তু বালক
আর এল না। পুরী বসে নাম নিতে লাগলেন, শেষরাত্রে একট্ ভব্দা এল। তখন স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—
সেই গোপলিশু এসে পুরীর হাতে ধরে তাঁকে এককুঞ্জ-সন্নিধানে
নিয়ে গেল এবং কুঞ্জ দেখিয়ে বলতে লাগল—আমি এই
কুঞ্জে থাকি। শীত-বর্ষাদিতে কট্ট পাই। তুমি গ্রামের লোক
নিয়ে কুঞ্জ কেটে আমায় বের কর। পর্বতের উপরে এক
মন্দির করে আমায় তথায় স্থাপন কর এবং বহু শীতল জল
দিয়ে আমার অঞ্চ মার্জনা কর।

বহুদিন ভোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
ভোমার প্রেম বশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৩৯, ৪•)

মাধব। বহুদিন ধরে তোমার পথ চেয়ে আছি, তুমি কবে আসবে! কবে আমার সেবা করবে? তোমার প্রেমে বশীভূত হয়ে তোমার সেবা অঙ্গীকার করছি। আমি দর্শন দিয়ে সকলকে উদ্ধার করব। মাধব! আমার নাম "গোপাল"। আমি গোবৰ্দ্ধনধারী। আমি বদ্ধের স্থাপিত কুদাবনের ঈশ্বর। আমার সেবকগণ শ্লেচ্ছ ভয়ে আমায় কুঞ্জে লুকিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকে আমি কুঞ্জ মধ্যে আছি। তুমি কুঞ্জ থেকে বের করে আমার দেবা কর। গোপাল এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন: শ্রীমাধব পুরীর ঘুম ভেক্ষে গেল। জ্বেগে ভাবতে লাগলেন আমি কৃষ্ণ দর্শন পেয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্য দোষে ভাঁকে চিনতে পারলাম না। এই কথা বলে প্রেমাবেশে ভূমিতলে মুর্ভিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতক্ত লাভ করে মন স্থির করলেন এবং গোপালের আজ্ঞাপালন করবার জন্ম তৎপর হলেন।

শ্রীমাধব পুরী প্রাতঃকালে প্রামে গেলেন এবং ভব্য লোকদের ডেকে বললেন—তোমাদের প্রামের ঈশ্বর গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ এক কুঞ্জ মধ্যে আছেন। কুঞ্জ কেটে তাঁকে বের করতে হবে। প্রামবাদিগণ পুরীর কথা শুনে সকলে সুখী হলেন এবং কোদাল কুঠার নিয়ে কুঞ্জের দিকে চল্লেন। বৃক্ষ. লভা আচ্ছাদিত নিবিড় কুঞ্জ। কুঠারের দ্বারা কুঞ্জের বৃক্ষ লভাদি কেটে তার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন—ঠাকুর মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছেন। শ্রীমৃতিটি অভি স্থন্দর এবং প্রকাণ্ড। সকলে আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের ধূলা কাদা ঝেড়ে তাঁকে বাইরে আনলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী শ্রীমৃত্তি দেখে আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। চতুর্দিকে লোক আনন্দে হরি হরি বলতে লাগল। ভারী বিগ্রন্থ, বহু বলিষ্ঠ লোক শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর উঠাল এবং একটি মঠ তৈরী করে সেখানে স্থাপন করল। শ্রীগোপাল দেবের অভিষেক আরম্ভ হল। গ্রামের ব্রাহ্মণ-গণ এসে অভিষেকের কার্য্য করতে লাগলেন। গোবিন্দ-কুণ্ড থেকে সহস্র ঘট জল আনয়ন করা হল, পুষ্প তুলসা প্রভৃতি সংগ্রহ করতে কিছু ব্রাহ্মণ লেগে গেলেন। শ্রীগোপাল দেবের প্রকট সংবাদ শ্রবণ করে গ্রামের গোপগণ আনন্দে ভারে ভারে দই, ছধ, কলা, চাল, আটা, ঘি ও বিবিধ ভরিতরকারী আনতে লাগল। শ্রীগোপাল দেবের ইচ্ছায় কে কোথা থেকে কি আনতে লাগল, তা অবর্ণনীয়। বাছকার এনে বাজনা বাজাতে লাগল। গায়কগণ মধুর সংকীশুন করতে লাগল।

শ্রীমাধব পুরী স্বয়ং শ্রীগোপাল দেবের মহাস্নান অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন। দশ জন ব্রাহ্মণ অন্ন, পাঁচ জন তরকারা, পাঁচ জন কটি ও কিছু লোক বিবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি তৈরি করতে লাগলেন। নব বস্ত্র পেতে তছুপরি পলাশ পাতা বিছিয়ে অন্নের ও রুটির রাশী করা হল। পুর্বের শ্রীনন্দ মহারাজ্ব যেমন অন্নকৃট মহোৎসব করেছিলেন, ঠিক সেই প্রকার অন্নকৃট মহোৎসব যেন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। রন্ধন স্মাপ্ত হলে শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবকে নিবেদন করতে বসলেন। "বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥"

— (এইটিঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৭৬) গোপাল বহুদিন ক্ষুষান্ত, সবকিছু ভোজন করলেন। গ্রীমাধব পুরী সব দেখতে পেলেন। তাঁর কি আনন্দ, স্থথে দেহস্মৃতি নাই, প্রেমানন্দে তিনি ভরপুর। গ্রীগোপাল দেব ভোজনান্তে বিস্তর মুগন্ধি জল্প পান করলেন। গ্রীমাধব পুরী স্বচক্ষে এ সব দেখতে পাছিলেন। গ্রীগোপাল সব কিছু ভোজন করলেন ও তাঁর দিব্য গ্রীহস্ত স্পর্শে সবকিছুই পূর্ণ ভাবে রইল। গ্রীমাধব পুরী গোপালকে আচমন করায়ে তামূল দিলেন এবং পরে শয়ন করালেন।

অতঃপর শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার জক্ত সকলকে আদেশ করলেন। আগে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের ভোজন করান হল। পরে দীন-তৃঃখী সকলের ভোজন হল। শ্রীপুরী গোস্বামীর প্রভাব দেখে সকলে আশ্চর্য্য হল। শ্রীপুরী গোস্বামী সারাদিন পরিশ্রম করবার পর রাত্রে কিছু ছুধ পান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দে শ্রীমাধব পুরীর ক্ষ্ণা তৃষ্ণা নাই। পরদিন প্রাতঃকালে অক্তান্ত গ্রামের লোকজন আপের দিনের স্থায় সেবা সম্ভার নিয়ে এল। সেদিনও সেইরূপ অরকৃট হল।

ব্রজ্বাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে প্রীতি। গোপালের সহজ প্রীতি ব্রজ্বাসী-প্রতি॥

—( শ্রী চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।৯৫ ) ব্রজ্বাসিগণ "শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু জানে না। কৃষ্ণও বদ্ধবাসী ভিন্ন আর কিছু জানেন না। ব্রজজনের প্রতি জ্রীক্ষের স্বাভাবিক প্রীতি: অনস্তর দিনের পর দিন অন্নকৃট হতে লাগল। গোপালকে বহু বস্ত্রালঙ্কার ভক্তগণ অর্পণ করতে লাগলেন। গোপাল দেব দশ হাজার গাভী দানে পেলেন, পোপালের সেবা দেখে পুরীর মনে বড়ই আনন্দ হল। গৌড়াদেশ থেকে আগত হুই জন বৈরাগী ব্রাহ্মণকে শিষ্ম করে জ্রীমাধব পুরী তাঁদের পোপালের সেবাভার দিলেন।

ভক্তবংসল ভগবান ভক্তের সঙ্গেই দীলা করেন। একদিন জ্রীগোপাল দেব জ্রীমাধব পুরীকে স্বপ্নে বললেন— "পুরী! আমার অঞ্চতাপ যাচেছ না। তুমি যদি নীলাচল খেকে মলয়ত্র চন্দন ও কপূরি এনে আমার আঙ্গে প্রেলেপ দিতে পার, *তরে* আমার অঙ্গতাপ নিবত হবে।" পুরী বললেন—"ঠাকুর আমি বৃদ্ধ, তোমার এই সেবা করতে কি পারবো ?"— গোপাল বললেন—"পুরী ! তুমিই করতে পারবে। তোমাকেই করতে হবে, অক্সের দারা হবে না। পুরীর ম্বর্ম ভঙ্গ হল। স্বপ্নকথা স্মরণ করে প্রেমে বিহবল হতে সাগলেন। গোপাল আমাকে আদেশ করেছেন—চন্দন কপূরি আনতে। আহা। গোপালের কত করুণা। গ্রীমাধব-পুরী রন্ধ। তবুও তাঁকেই মলয়জ চন্দন আনতে আদেশ করলেন। শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপাল দেবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে মলয়জ চন্দন আনবার জক্ত নীলাচলের দিকে চললেন। জ্রীমাধব পুরী ক্রমে ক্রমে চলতে চলতে গৌড় দেখে

এলেন। শান্তিপুরে দ্রীঅদৈত আচার্যের গৃহে উঠলেন। শ্রীঅদৈত আচার্যা তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় মহাভাগবত শিরোমণি। আচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাঁর জ্রীচরণাদি ধৌত করে পাদমর্দন পূজাদি করলেন এক স্থাদরে ভাঁকে ভোজনাদি করালেন। শ্রীমাধব পুরী অদ্বৈত আচার্যোর গৃহে কয়েক দিন কৃষ্ণ-কথানন্দে অবস্থান করলেন শ্রীঅদ্ধৈ আচার্য্য প্রভু শ্রীমাধব পুরীপাদের থেকে মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ করলেন জ্রীমাধ্ব পুরীকে এক-দিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র আমন্ত্রণ করে স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন এক পাদধৌতাদি পূর্বাক. পাদ-পৃজ্ঞাদি করে বন্ত-বিধ ভরকারী ব্যপ্তন অন্নাদি খুব যত্নের সহিত ভোজন করান। শচী জগনাথের প্রগাচ ভক্তি দর্শনে শ্রীপুরী গোস্বামা তাদের প্রচুর আশীর্কাদ করেন। সেই আশীকাদের ফলেই যেন শ্রীমহাপ্রভু তাঁদের ঘরে আবিভূত্ श्लिन ।

শ্রীমাধব প্রী কিছু দিন নবঘাপ পুরে অবস্থান করবার পর উড়িয়াভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে এলেন রেমুনায়। ভথায় শ্রীগোপীনাথকে দেখে পুরী প্রেমে ক্রন্দন ও রত্য-গীভাদি করলেন। শ্রীমাধব পুরীর অলৌকিক কৃষ্ণ-প্রোদি দেখে পূজারিগণ আশ্চর্যা হলেন। অভঃপর শ্রীমাধব পুরী পূজারীদের জিজ্ঞাস। করলেন—শ্রীগোপীনাথের ভোগে

কি কি লাগে। পূজারীরা বললেন, সন্ধ্যায় দাদশটি অমৃত-কেলী (ক্ষীর) ভোগ লাগে। অক্যান্স সময়ের ভোগের বিবরণঙ দিলেন। শ্রীমাধব পুরী অমৃতকেলীর নান শুনে চিন্তা করতে লাগলেন, অমতকেলীর স্বাদ কি রকম—তা যদি বুঝতে পারি. আমার গোপালকেও ঠিক সে রকম ভোগ দিবার চেষ্টা করতে পারি: কিছুক্ষণ পরে পুরী গোস্বামী আবার চিন্তা করলেন— আমার অপরাধ হয়েছে ! ঠাকুরকে ভোগ দিবার পূর্বেই আমি স্বাদ নিতে চেয়েছি। পুরী-গোস্বামী এই সমস্ত কথা ভেবে সেখান থেকে কিছু দূরে এক শৃত্য হাটে রাত্রে এসে নাম-কীত্র-স্মরণাদি করতে লাগলেন। এদিকে পূজারী ঠাকুর শয়ন দিয়ে নিজের অক্যান্ত কুত্যাদি সেরে শয়ন করলেন। একটু নিজিত হতেই পূজারীকে গোপীনাথ স্বপ্নে বলছেন—"পূজারি ! উঠ, আমি স্মামার বস্ত্রাঞ্লের আড়ালে একটি ক্ষীর ভাগু লুকিয়ে রেখেছি। মাধব পুরী নামে এক সন্ন্যাসী শৃক্ত হাটে বসে নাম করছেন। তাঁকে এই ভাগু দিয়ে এসো।" পূজারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ শয্যা থেকে উঠলেন এবং স্নান করে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন শ্রাগোপানাথের অঞ্চলের নীচে একটি ক্ষার ভাত রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাং সেই ক্ষীর ভাগু নিয়ে হাটে এলেন এবং "কোথায় মাধব পুরী!" "কোথায় মাধব পুরী?" বলে থোঁজ করতে লাগলেন। দেখলেন এক সন্নাসী অঞ্সিক্ত নয়নে ভগবানের নাম করছেন। পূজারী দেখেই বুঝতে পারলেন,

এই সেই মাধব পুরী , তথাপি বললেন—আপনি কি মাধব পুরী 🔊 গোপীনাথ আপনার জন্ম ক্লার পাঠিয়ে দিয়েছেন : এই ক্লার নিয়ে স্থাে ভাজন করুন। পুরী গোস্বামী পূজারীর কথা শ্রবণে আশ্বর্য্য হলেন। গোপীনাথ তার জন্ম এত রাত্রে ক্ষীর পাঠিয়ে দিয়েছেন গোপীনাথের কুপা স্মরণে পুরীপাদের নয়ন দিয়ে দর দর বারে প্রেমাক্র পড়তে লাগল . মধমের প্রতি গোপীনাথের এত করুণা ! এই কথা বলে বহু যত্ন সহকারে ক্ষীর ভাণ্ডটি হাতে নিয়ে বারংবার শিরে স্পর্শ করতে লাগলেন। তারপর পূজারী সমস্ত কথা বললেন। শুনে মাধব পুরীব অঙ্গে প্রেমবিকার ও পুলকাদি প্রকাশ পেতে লাগল 🖟 পূজারী ব্রাহ্মণটি এ সমস্ত দেখে মনে মনে বলতে লাগলেন এমন ভক্তশিরোমণি পুরুষ ৩ কখনও দেখিনি 🕝 কৃষ্ণ এর বশীভূত। পূজারী ত্রাহ্মণটি মাধব পুরীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করে সূহে ফিরলেন। অতঃপর শ্রীমাধব পুরী শ্রীগোপীনাথের দেওয়া ক্ষীর প্রেমাঞ্জ-পূর্ণ নয়নে সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন এবং ভাওটি খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে চাদরে বেঁধে নিলেন। প্রতিদিন এক এক টুকরা গ্রহণ করবেন এই আশায়।

শ্রীমাধব পুরী প্রসাদ পাওয়ার পর চিন্তা করলেন, ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিয়েছেন,—একথা শুনে দিনের বেলা আমার কাছে লোকের ভিড় হবে। অতএন এইক্ষণেই এখান থেকে রওনা হওয়া ভাল। পুরী গোস্বামী এই সমস্ত চিন্তা করে সেখান থেকে

গোপীনাথকে দণ্ডবং করে পুরীর দিকে রওনা হলেন । যদ্যপি শ্রীমাধবপুরী প্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে গেলেন, প্রতিষ্ঠা তাঁর পেছনে পেছনে ছটতে লাগল।

> "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত<sub>া</sub> যে না বাঞ্জে ভার হয় বিধাভা নিমিত # প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা ক্ষপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গডাঞা।"

— ( জ্রীটেঃ চঃ মধাঃ ৪ । ১৪৭ )

শ্রীমাধব পুরী নীলাচলে এলেন এবং শ্রীজগরাথ দর্শন করলেন , পুরীর অঙ্গে তৎকালে কত শত প্রেমবিকার প্রকাশ পেতে সাগল। তাঁর মাহাত্ম্য চারিদিকে ছডিয়ে পডল। 🖳 🕮 মাধব পুরা গোপালের আজ্ঞা স্মরণ করে মলয়জ্ঞ চন্দন 😉 কপূর সংগ্রহের জন্ম বিশেষ যত্ন করতে লাগলেন। বিশিষ্ট লোক পরম্পরা রাজা একথা **শ্রা**বণ করলেন : ভক্ত রাজা ভা স্তনেই বড়ই সুখী হলেন। তিনি অমাত্যবৰ্গকে শীঘ্ৰই মলয়জ চন্দন ও কপুর সংগ্রহ করে পুরী গোস্বামীর হাতে দিতে বললেন পুরী-গোস্বামীর বাসনা পূর্ণ হল : চন্দন ও কপূ*'*র শংগ্রহ করা হল। রাজা চিন্তা করলেন--এত চন্দন ও কপূর বৃদ্ধ পোস্বামী কি করে নিয়ে যাবেন ? তিনি তাঁর সঙ্গে একটি বলবান সেবক দিলেন এবং রাজ্য সীমা পার হবার জ্বন্থ **দরকারী কাগজ** পত্রাদিও দিলেন। জ্রীপুরী-গোস্বামী পুরী থেকে রপ্তনা হয়ে পুনং রেমুনায় এলেন। তথায় গ্রীগোপীনাথকে বহু
প্রীতিপুরংসর দণ্ডবং স্তুতি প্রভৃতি করতে লাগলেন। পৃজারী
পুনং তাঁকে দেখে খুব আনন্দ সহকারে বন্দনাদি করতে
লাগলেন এবং বলতে লাগলেন—এর জন্তই গোপীনাথ ক্ষীর
চুরি করেছিলেন। তারপর পৃজারা খুব যত্ন সহকারে
শ্রীগোপানাথের ক্ষারপ্রসাদ এনে দিলেন গ্রীপুরী-গোস্বামী
ক্ষাতি ভক্তি সহকারে তা নিয়ে ধারংবার বন্দনা করতে করতে
ভাজন করলেন এবং রাত্রে দেবালয়ে শয়ন করলেন। একটু
ভক্তা হলে দেখতে লাগলেন—

"গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
কপুর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কপুর সহিত ঘসি এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপুন॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়
ই হাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥

—( জ্রীটেঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৫৮ )

শ্রীগোপাল বলছেন—মাধব ! শুন কপূরি চন্দন আমি সব প্রেছি ৷ এ সমস্ত কপূরি চন্দন ঘসে তুমি গোপীনাথের অঙ্গে লাগাও ৷ তাতেই আমার অঙ্গতাপ নিবৃত্ত হবে : গোপীনাথ ও আমাতে কিছু ভেদ বৃদ্ধি করোনা। গোপীনাথের ও আমার অঙ্গ অভিন্ন। তৃমি এতে দ্বিধা করোনা। বিশ্বাস করে গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগাও। এই কথা বলে গোপাল অন্তহিত হলেন। মাধব পুরীও জেগে উঠলেন। স্বপ্নের কথা চিন্তা করে তিনি আনন্দে বিভোর হলেন। তারপর পূজারীলগকে ডেকে জ্রীগোপালদেবের আজ্ঞা জানিয়ে জ্রীগোপীনাথের জ্রীঅঙ্গে চন্দন কর্পূর লেপন করতে বললেন। গ্রীম্মকালে গোপীনাথ অঙ্গে চন্দন ধারণ করবেন শুনে পূজারিগণ আনন্দে বিহ্বল হ'লেন। সমস্ত ব্যবস্থা হল। চার জন লোক চন্দন ঘসতে লাগলেন। গ্রীম্মকালে প্রতিদিন গোপীনাথের জ্রীঅঙ্গে চন্দন দেওয়া হ'ছে দেখে জ্রীপুরা গোস্বামীর আর আনন্দের শামা রইল না। অনন্তর জ্রীপুরী-গোস্বামা গ্রীম্মকাল অতীত করে ভীর্থ ভ্রমণে বের হলেন।

"জয় জয় শ্রীমাধব পুরী। গোপীনাথ যার লাগি ক্ষীর কৈল চাুর"॥

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোষামী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীকে কৃষ্ণ-প্রেমকল্পবৃক্ষের মূল বলেছেন। শ্রীগোর স্থানর যখন বাল্য-লালাদি করছেন, তখন শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী বার্দ্ধকা দশা প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীটৈতক্য চরিতামৃতে বা শ্রীটেতক্য ভাগবতে মহা-প্রভুর সহিত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোষামীর সাক্ষাৎ মিলনের কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে শ্রীটেতক্য ভাগবতে শ্রীমদ্ বৃন্দাবন- দাস ঠাকুর ঞ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে শ্রীমাধক্রের পুরীর মিলনের কথা বর্ণন করেছেন।

> "মাধবেক্স পুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ। ততক্ষণে প্রেমে মৃচ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥ নিতাানন্দে দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী। পড়িলা মৃচ্ছিত হই আপনি পাসরি॥"

> > —( শ্রীচৈ: ভা: আদি ১:১৫৯ )

শ্রীমদ্বন্দাবন দাস ঠাকুর আরও বলেছেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রাকে গুরু বৃদ্ধি করে সেবাদি করতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।

**শুরু** বৃদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥" —( ঞ্জীচৈঃ ভাঃ ৯২১৮৮ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে কিছু দিন তীর্থ শ্রমণাদিও করেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পেরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী কত সুখী হয়েছিলেন, তা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রুইভাবে বলেছেন—

> "জানিলু কৃষ্ণের কুপা আছে মোর প্রতি । নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি ॥ যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দসঙ্গ হয়। সেই স্থান সর্ববর্তীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময়॥"

> > —( শ্রীচৈ: ভা: আদি ১/১৮৩

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ কিছু দিন শ্রীমাধব পুরীর সঙ্গে থাকার পর বৃন্দাবনে চলে আসেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীও দক্ষিণদেশে তীর্থ-শ্রমণে চলে যান। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গে শ্রীস্থার পুরী, শ্রীরক্ষ পুরী ও পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ প্রায় সময় থাকতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী অপ্রকট কালে এই প্লোকটি উচ্চারণ করেন।—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যাসে। হৃদয়ং ছদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম।" —( শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ৪।১৯৭)

গৌড়াঁয়গণ এই শ্লোকটিকে বিপ্রলম্ভ রসের সার স্বরূপ
মনে করেন। ভগবান্ প্রীগৌরস্থন্দর এই শ্লোক স্মরণ
মাত্রই প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। ইনি বাহাতঃ দশনামী শহুরসম্প্রদায়ের সন্নাসা ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমকল্পরক্ষের মূল। ভগবান্ ধরাতলে অবতীর্ণ হবার পূর্বেই
এই সমস্থ প্রেমিক পরিকরগণকে আবিভূতি করিয়েছিলেন।
প্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও প্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রীমাধবেশ্রু
পুরীর জ্বাগতিক কোন জাতি-বংশাদির কিছু মাত্র আলোচনা
করেন নাই। ভজ্জন্ম সে সমস্ত বিষয় অজ্ঞাত। শ্রীমাধবেশ্রু
পুরী স্থান্ম কাল ধরাতলে অবস্থান করে প্রেম ভক্তি বিতরণ
করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্ব্বত্র পরিশ্রমণ
করতেন। তিনি বহু লোককে কুপা করেছেন। ভার কুপা-

পাত্রগণের পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া না গেলেও মুখ্য মুখ্য কিছু সন্ন্যাসী ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীঅবৈতাচার্য, শ্রীপুণ্ডরীক বিচ্চানিধি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রস্থু, শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীরঙ্গ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীরাম-চন্দ্র পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ও শ্রীস্থানন্দ পুরী ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরকৃত শ্রীমাংবেন্দ্র পুরীর, প্রশস্তি কীর্তন করে এইখানে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

> "মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর। প্রেমময় যত সব সঙ্গে অন্তুচর। কৃষ্ণেরস বিন্তু আর নাহিক আহার। মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার"।

> > — ( দ্রীটেঃ ভাঃ আদি ৯৷১৫৪

## শ্ৰীশ্ৰীঅবৈত আচাৰ্য্য

মহাবিষ্ণুৰ্জগৎ কৰ্ত্তা মায়য়া যঃ স্থন্ধত্যদঃ। তস্তাবতার এবায়মদৈতাচাৰ্য্য ঈশ্বরঃ॥

—( শ্রীচৈতক্সচরিতামূত আদি ১৷১২ )

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতৈ তন্ম-মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবর আদি কবি শ্রীকৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমধৈত আচার্য্যের মহিমা এইভাবে বর্ণন করেছেন—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। অবৈত আচার্য নাম সর্বলোক ধন্য। জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥ বিভূবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার। সর্বব্র-বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার। তুলসী মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহাকুভূহলে॥ হঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ আবেশের তেজে। যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুঠেতে বাজে॥ যে প্রেমের হঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ। ভক্তিরসে আপনে যে হইল সাক্ষাং॥

—( औरिः जाः २।१४-४७)

শ্রীত্র কি হার আচার্যা মহামহিমাযুক্ত অথিল ব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিযোগে প্রকট করেছেন। এর থেকে বড় মহিমা আর কি হাতে পারে ? শ্রীত্রতি-আচার্য্য দব গুরু ঈশ্বর থেকে ক্সভিন্ন এবং স্বয়ং কৃষ্ণ ভদ্ধন শিক্ষার আচার্যা। যে মহাবিষ্ণু নারার দ্বারা এই জগংকে প্রথমে সৃষ্টি করেন, সেই মহাবিষ্ণুর অবতার এই শ্রীঅহৈত আচার্যা।

শ্রীমারত মাচার্যা প্রভুর পিতা শ্রীকুবের মিশ্র, মাতা শ্রীমার্তী নাভাদেরী। এঁরা পূর্বের শ্রীহটে বাস কর্নতেন। শ্রীকুবের পশ্তিং বছকাল অপুত্রক ছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই পূত্রত্ব লাভ করেন। শ্রীহট জেলার মধ্যে নবগ্রাম নামক স্থানে শ্রীমারৈত মাচার্বোর জন্ম হয়: মাঘণ্ডক্র সপ্তমী তাঁর প্রিত্র জন্ম দিন।

তথাহি গীত

মাঘে শুকাতিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে মহা আনন্দ সিন্ধু :
নাভাগড় ধন্ত করি অবতীর্ণ
হৈল শুভক্ষণে অন্ধৈত-ইন্দু ॥
কুবের পণ্ডিত হৈয়া হরবিত
নানাদান দ্বিজ দরিদ্রে দিয়া ।
স্তিকা মন্দিরে গিয়া ধীরে ধীরে
দেখি পুত্র মুখ জুড়ায় হিয়া ॥

নবগ্রামবাসী লোক ধায়া আসি
পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে মিশ্র বৃদ্ধ কালে
পাইলেন পুত্র রতন যেন॥
পুষ্প বরিষণ করে স্করগণ
সলক্ষিত রীতি উপমা নহু।
জয় জয় ধ্বনি ভরল অবনী
ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু॥

( শ্রীভক্তি রত্নাকর ১২।১৭৫৯ )

সতঃপর প্রীকুবের পণ্ডিত গঙ্গাতীরে বাস করবার উদ্দেশ্যে পুত্রকে নিয়ে শান্তিপুরে চলে আসেন, এবং গঙ্গাতটে বসবাস করতে থাকেন। পুত্রের নাম করণ করলেন "মঙ্গল"। আর এক নাম রাখলেন "কমলাক্ষ"। কুবের পণ্ডিত অতি যত্নের সঙ্গে পুত্রকে লালন-পালন করতে লাগলেন। অল্লবয়সে যজ্ঞোপবীত দিলেন। কিছুদিন উপাধ্যায়ের নিকট পড়ালেন। পরে কুবের পণ্ডিত স্বয়ং পুত্রকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। কিছুদিন পরে কুবের পণ্ডিত পত্নীর সঙ্গে পরলোক গমন করেন। পিতানাতার অদর্শনে প্রীঅবৈত আচার্য্য বড়ই ত্বঃখিত হন। তিনি পিতামাতার কার্য্যের জন্ম গয়াতীর্থে গমন করেন এবং কিছুদিন অন্যান্থ তীর্থপ্ত পর্যাটন করেন। প্রীঅবৈত আচার্য্য প্রভূত তীর্থ ভ্রমণ করে স্বদেশে ফিরে এলে বন্ধু বান্ধবগণের একান্ত

ইচ্ছা হল যে তিনি বিবাহ করেন। তাঁদের ইচ্ছামুসারে তিনি বিবাহ করতে রাজি হলেন। শ্রীনুসিংহ ভাতৃড়ী নামে এক পরমধর্মনিষ্ঠ ধনবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর 'শ্রী'ও 'সীতা' নামে ছই পরমা স্থান্দরী কন্সা ছিলেন। শ্রীঅহৈত আচার্য্য সেই তুই কন্সারই পাণি গ্রহণ করলেন। ভাতৃড়ী মহাশয় কন্সা জ্ঞামাতাকে বহু যৌতুকাদি দান করলেন। 'সীতা' ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ যোগমায়ার অবতার এবং 'শ্রী' দেবী যোগমায়ার প্রকাশ স্বরূপিনী। শ্রীঅহৈত আচার্য্য সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার। তাঁর মধ্যে গোলোকস্থ সদাশিবের প্রকাশ রয়েছে।

শ্রীঅধৈত আচার্য্য প্রভূ ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে দিন যাপন করবার জন্ম শ্রীমায়াপুরে একটি বসত বাটী নির্মাণ করলেন। শ্রীআচার্য্য প্রতিদিন ভক্তসভায় গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করতেন। কলির জীবের তুর্গতি দেখে তাদের নিস্তারের জন্ম তিনি গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা করতেন।

ভক্তের আহ্বান ভগবান শুনেন। শ্রীঅদৈত আচার্য্যের আহ্বান ভগবান শুনলেন। তিনি শীঘ্রই কলির জীবের উদ্ধারের জ্বন্য নদীয়াপুরে শ্রীমিশ্র-গৃহে অবতীর্ণ হলেন। শান্তিপুর থেকে শ্রীঅদৈত আচার্য্য ভক্তিবলে তা সমস্ত ব্রুতে পারলেন। তিনি প্রথমে সীতা ঠাকুরাণীকে মায়াপুরে মিশ্রগৃহে প্রেরণ করলেন এবং পরে স্বয়ং এলেন। "দেখিয়া বালক ঠাম. সাক্ষাৎ গোকুল কান, বৰ্ণ মাত্ৰ দেখি বিপরীত ॥"

( শ্রীচৈ: চ: আদি ১৩।১১৫ )

সাক্ষাৎ সেই গোকুলের হরি। কেবল বর্ণটি বিপরীত—গৌরবর্ণ। আচার্য্যের আনন্দের সীমা রইল না। বুঝতে পারলেন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। অনস্তর গ্রীগৌরস্থন্দর ক্রমে আত্মপ্রকাশ করে গ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে আহ্বান করলেন এক তাঁর মনোবাঞ্চিত রূপ সকল দেখতে বললেন।

যে পূজার সময় যে দেব ধ্যান করে। ভাহা দেখে চারিদিকে চরণের তলে॥

( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬৮৬ )

শ্রীঅবৈত আচার্য্য পূজার সময় যে যে দেবতার ধ্যান করতেন সে সে দেবতা শ্রীগোর-স্থলরের চরণতলে স্থতি করছেন দেশতে পেলেন। শ্রীঅবৈত আচার্য্য এই সমস্ত দেখে প্রেমানন্দে তুই বাহু তুলে বলতে লাগলেনঃ—

আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল হৈল যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলু তোর চরণ যুগল॥
ঘোষে মাত্র চারিবেদে যাঁরে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে॥

( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৬।১০০ )

অতঃপর মহাপ্রভু আচার্য্যকে করুণা করে বললেন—আচার্যা!
আমার পূজা কর। তখন গ্রীআচার্য্য গ্রীগৌরস্কুক্রের গ্রীচরণ
যুগলে পূজা করতে লাগলেন।

প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে ।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্চরী ।
অর্চ্যের সহিত দিল চরণ উপরি ॥
গন্ধ, পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপাচারে ।
পূজা করে প্রেমজলে বহে অঞ্চধারে ॥
পঞ্চশিখা জালি পুনঃ করেন বন্দনা ।
শেষে জয় জয় ধ্বনি করেন ঘোষণা ॥

—( এটিঃ ভা: ম: ৬।১০৯ )

শ্রীষ্ণবৈত আচার্যা প্রভু শাস্ত্রবিধানে এইরূপে শ্রীরের-স্থন্দরের শ্রীপাদপদ্মযুগল পৃজাদি করে শেষে স্তুতি করতে লাগলেন:-

জয় জয় সর্বব্যাণ নাথ বিশ্বস্তর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবংসকৌস্তভ বিভূষণ॥

জ্ব জ্ব হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকশি।
জ্ব জ্ব নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস।
জ্ব জ্ব মহাপ্রভু অনন্ত শ্বন।
জ্ব জ্ব জ্ব স্বর্বজীবের শ্বন।

—৷ শ্ৰীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ভা১১৬ ) ়

শ্রীঅবৈতআচার্য্য প্রভুর এইরূপ স্তুতি শুনে ব্রীগৌরস্থন্দর
সহাস্থ্য বদনে বঙ্গলেন, হে আচার্য্য ় তোমার স্তুতিতে আমি
পরম সম্ভুষ্ট হয়েছি। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ কর। তথন
শ্রীঅবৈত আচার্য্য বলনেন—

অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা। দ্রী, শুদ্র আদি যত মূর্যেরে সে দিবা।

—( ঞ্ৰীচে: ভা: মধ্য: ৬।১৬৭ )

হে ঠাকুর । যদি ভক্তিধন বিতরণ কর, মূর্য, দ্রী ও শৃদ্রাদিকে ভক্তি ধন দিও। আমি এই বর ভোমার কাছে চাই। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর এবস্থিদ বর প্রার্থনার কথা শুনে চতুদ্দিকে ভক্তগণ হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

করুণাময় শ্রীগৌরহরি ভক্তবাক্য সত্য করবার জক্ত জ্বনতে দীন, হীন, পাপী ও পাষ্ণী প্রভৃতিকেও ব্রহ্মার হর্ল ভ প্রেম দান করলেন।

জ্বর করুণাময় শান্তিপুরপতি দ্রীশ্রীঅদৈতআচার্য্য প্রভৃকী জন্ম।

## তথাহি গীত

## শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীচৈতক্ম লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর নিজ্ঞ প্রভূ শ্রীনিত্যানন্দকে বহু নামে অভিহিত করেছেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃত, শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, নিত্যানন্দ প্রভু, নিত্যানন্দ মহামহেশ্বর, নিত্যানন্দ সিংহ, নিত্যানন্দ মহামল্ল, অবধৃত চন্দ্র, অবধৃত রায় ও শ্রীচৈতক্সচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ ইত্যাদি।

শ্রীগৌরস্থন্দর মহাবদান্ত ; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ থাঁকে আত্মসাৎ করেন নাই, শ্রীগৌরস্থন্দর তাকে কখনই কুপা করেন না। শ্রীকুন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন।

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে।
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভঙ্জি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম।
( চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৭৭-৭৮)

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলদেবাভিন্ন বিগ্রহ ৷ শ্রীবৃন্দাবন দাস এভাবে নিজ ইষ্ট দেবের বন্দনা করেছেন—

> ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ রায়। চৈতন্মের কীর্ত্তি ক্ষুরে যাঁহার ক্রপায়। সহস্র বদন বন্দো প্রভু বলরাম। যাঁহার সহস্র মুখে কৃষ্ণ যশোধাম॥

মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন ভাণ্ডার শ্রীত্মনন্ত বদনে।
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে ফুরে চৈতেন্স কীর্ত্তন।
সহস্রেক ফনাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল-উদ্দাম।
(চিঃ ভাঃ আদিঃ ১০১১-১৫)

শ্রীমন্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীবন্দায়ন লাসের শ্রীচরণামুম্মরণে এরূপ বর্ণনা করেছেন—

দর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার দিতীয় দেহ গ্রীবলরাম।
একই স্বরূপ-দোহে, ভিন্ন মাত্র কায়।
আগু কায়বূাহ, কৃষ্ণ লীলার সহায়।
দেই কৃষ্ণ-নবদ্বীপে শ্রীটেতন্সচন্দ্র।
দেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ্র।

( চৈঃ চঃ আদি (18-৬)

এখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীরুন্দাবন দাস ঠাকুর এরূপ বর্ণনা করছেন—

> ঈশ্বরের আজ্ঞায় আগে শ্রী অনস্ত ধাম। রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ রাম॥ মাঘমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভদিনে। পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামগ্রামে।

হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধবিপ্স রাজ॥ মূলে সর্ব্বপিতা তানে করে পিতা ব্যাজ॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ২৷১২৮-১৩০ )

রাঢ় দেশ. বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। একচাকা গ্রাম রাঢ় প্রকাণার মধ্যে: ই, আই, আর লুপ লাইনে মল্লার পুর ষ্টেশন হ'তে প্রায় চারিক্রোশ পূর্বে দিকে একচাকাগ্রাম. বন্ধমান ঐ গ্রামের নাম জ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর পুত্র বার চল্ডের নামে বারচক্র পুর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে:

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এক চাকা গ্রামে অবতীণ হন। পিতার নাম শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা শ্রীহাড়ো ওঝা। ইনি মৈথিল ব্রাহ্মন ছিলেন, উপাধ্যায় কৌলিক উপাধির অপক্রশেই ওঝাঁ বা ঝা। মাতার নাম শ্রীপদ্মাবতী দেবী। ব্রাহ্মন দম্পতী নিত্য ভগবদ্ আরাধনার ও বৈষ্ণব সেবার ফলে, আদি বৈষ্ণৱ ধাম শ্রীঅনম্ভ স্বায়্ম পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর আবির্ভাবে সমস্ত রাঢ় দেশে সর্বর্ধ স্থমঙ্গল অভ্যুদয় লক্ষিত হয়েছিল। দ্বাপর য়্লে ষেমন শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অগ্রন্ধ রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তেমনি কলিয়ুগেও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরস্থনরের বড় লাত। রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যখন শ্রীগৌরস্থনর নবদ্বীপ মায়াপুরে একবংসর পরে আবির্ভূত হলেন, তখন অন্তর্ধ্যামী নিত্যানন্দ প্রভূ তাঁর আবির্ভূতি জানতে পেরে আনন্দে মহা হঙ্কার ধ্বনি করে উঠলেন। ঐ হঙ্কার ধ্বনি শুনে দেশবাসী জন সাধারণ

নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছিলেন। কেহ বললেন বছ্রপাত হয়েছে, কেহ বললেন রাঢ় দেশে মৌড়েশ্বর নামক যে শিব আছেন তিনি হুস্কার করে উঠেছেন, কেহ বললেন ভগবান্ গর্জন করেছেন, এরূপ অনেক লোক অনেক রূপ কথা বললেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস তাঁর ইষ্ট দেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম লীলা। শৈশব লীলা, পৌগও লীলা, কৈশোর লীলা ও যৌবন লীলাদি দিব্যাতি দিব্য লোকাতীত অলৌকিক স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। শ্রীগৌরস্থন্দরের যাবতীয় লালা লৌকিক ভাবের মধ্যে ঈশ্বরীয় ভাবের কথা বলেছেন। এরূপে তুই প্রভুর লীলার মাধুর্য্য তিনি স্থাস্থাদন করেছেন।

শ্রীনিত্যানন্দের শৈশব লালা অলোকিক দিব্য ভাবাবেশে শ্রীরামচন্দের ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধুর বাল্য লালাদির অভিনয়ের কথা বর্ণনা করেছেন। জগৎ মধ্যবিত্তি শিশুগণের যে ধর্ম—ভোজনার্থে বার বার ক্রন্দন চাঞ্চলতা ভয় ভীতি স্বভাব ও বস্তুর অপচয় প্রভৃতি ধর্মের কথা নিত্যানন্দ চরিতে বলেন নাই, কিন্তু গৌরস্কুন্দরের চরিতে বিশেষ ভাবে বলেছেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের অলৌকিক শৈশব লীলা এক্সপ বর্ণনা করেছেন

> শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে। গ্রীকৃষ্ণের কার্যা বিনা আর নাহি ফুরে। দেব সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে। পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে।

তবে পুথী লৈয়া সবে নদী তীরে যায়। শিক্ষ্যণ মেলি স্কৃতি করে উর্দ্ধ রায়॥ কোন শিশু লুকাইয়া উর্দ্ধ করি বোলে। জন্মিবাঙ, গিয়া আমি মথুরা গোকুলে ॥ কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া। বস্তুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া॥ বন্দি ঘর করিয়া অতাম নিশা ভাগে। কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহ নাহি জাগে। গোকুল স্জিয়া ভথি আনেন কুষ্ণেরে। মহামায়। দিল। লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে॥ কোনদিন সাজায়েন পুতনার রূপে। কেহ স্তন পান করে উঠি তার বকে।। ইত্যাদি॥ আবার রামলীলা অভিনয় করছেন— কোনদিন নিত্যানন্দ সেতৃবন্ধ করে। বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে। ভেরেণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে। শিশুগণ মিলি জয় রঘুনাথ, বলে।। 🗿 লক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে। ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে। আরেরে বানরা মোর প্রভু তুঃখ পায়। প্রাণ না লহমু যদি তবে ঝাট আয়॥ মাল্যবান্ পর্বতে মোর প্রভু পায় ছঃখ।

নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর স্থুখ।। কোনদিন জুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে। মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সম্বরে।। লক্ষণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ। বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক।

ইন্দ্ৰজিৎ বধ লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্ণ ভাবে হারে।।
বিভীবণ করিয়া আনেন রাম স্থানে।
লক্ষেপ্র অভিষেক করেন ভাহানে॥
কোনশিশু বোলে, মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শাক্তি শেল হানি এহ সম্বর লক্ষণ॥
এত বলি পদ্ম পুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষণের ভাবে প্রভু পড়িলা চলিয়া॥

ে চেঃ ভাঃ আদি নবম অধ্যায় )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে যখন মৃচ্ছ। গেলেন তখন সঙ্গের শিশুগণ তাকে জাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু যেন তিনি প্রাণ শৃষ্ম ভাবে পড়ে রইলেন, তা দেখে শিশুগণ এবার ভীত হয়ে শীঘ্র নিত্যানন্দের নাতা ও পিতার নিকট এসে এসব কথা জানালেন। তাঁরাও শীঘ্র তথায় ছুটে এলেন, দেখলেন সত্য সত্যই যেন প্রাণশৃষ্ম নিত্যানন্দ। কেহ বললেন শিশু ভাবাবিষ্ট হয়েছে; কহ বললেন অভিনয় করছে, হনুমান ওবধ দিলে ভাল হবে। তথন কোন শিশু হন্নমানের ভাবে শীঘ্র ঔষধ নিয়ে এলেন। এক শিশু বৈছা বেশে সেই আনীত বুক্ষলতার রস নিঙ্গজাইয়া নিত্যানন্দের নাসাতে দিলেন। তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভু চৈতক্ত লাভ করে উঠে বসলেন, সকলে অবাক হয়ে গেলেন, বললেন আম্রা কখন এরপ খেলা দেখিনি। সকলে তথন জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এরপ খেলা কোথায় শিখলে। নিত্যানন্দ বললেন—হামার এ সকল লীলা। অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ লীলা। কেইই কিন্তু নিত্যানন্দের যথার্থ স্বরূপ জানতে পারলেন না। "চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া-বংশ" এরপ ভাবে নিত্যানন্দ প্রভু শৈশব ও পৌগও অতিক্রম করে কৈশোর বয়সে পদার্পণ করলেন। তথন তাঁর বংসর বার বয়স ।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীহাডাই ও পদ্মাবতীর একমাত্র নয়ন মণি ও প্রাণ ছিলেন। মাতাপিতা নিত্যাননকে একক্ষণ না দেখলে থাকতে পারতেন না। হাডাই পণ্ডিত সর্ববিধ কার্যের মধ্যে থাকলেও প্রাণটি নিত্যাননের প্রতি পড়ে থাকত।

একদিন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হাডাই পণ্ডিতের ঘরে অতিথি হলেন। হাডাই পণ্ডিত সন্ন্যাসীকে থুব যত্নে সেবা করতে রাত্রিকালেও সন্ন্যাসী হাডাই পণ্ডিতের ঘরে অবস্থান করলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসীকে পেয়ে আনন্দে বিভোর হলেন। সমস্ত রাত্রি সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় যাপন করলেন।

নিত্যানন্দের সর্বাকর্ষণ স্বভাবে সন্ম্যাসী প্রমাকৃষ্ট হলে। নিত্যানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করতে আর ইচ্ছা করলেন না । প্রার্তঃ-কালে সন্ন্যাসী বিদায় নিতে উন্মুখ হয়ে মনের গৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন: ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাছে নিজানন্দকে ভিক্ষা চাইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসীর কথা শুনে বিনা মেঘে বজ্ঞ পাতের স্থায় যেন মৃচ্ছ প্রাপ্ত হলেন, কি নিদারুণ কথা, একমাত্র প্রাণের প্রাণস্বরূপ পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা দিতে হবে। পরিশেষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ পূর্ববক বিচার করলেন. 'পূর্বব কালে মহারাজ দশরণ যেমন বিশ্বামিত্রের হাতে রাম লক্ষ্মণকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন সেই রূপ আজ এ সন্ন্যাসীর হাতে নিত্যানন্দকে দমর্পণ করব, নতুবা আমাদের পরম অধর্ম হবে ৷ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ক্রন্দন করতে করতে নিত্যানন্দকে অর্পণ করলেন। অতীব অনুনয়ের **দক্ষে বললেন আমাদের একমাত্র প্রাণটিকে আপনাকে দিলাম।** আপনি সর্বভোভাবে এঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ ভ্রমণে চললেন। শ্রীচৈতক্স ভাগবতে নবম মধ্যারে নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণ কথাটি বিস্তৃত ভাবে আছে।

পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ কালে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে অকস্মাৎ
শ্রীমাধবেন্দ্র পূরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের দর্শনে
উভয়ের হৃদয়ে প্রেম সমুদ্র যেন উথলে উঠল। উভয়ের অপূর্বব প্রেমাবেশ দর্শনে ঈশ্বর পুরী প্রভৃতি শিষ্যগণ বিস্মিত হলেন।
নিত্যানন্দপ্রভূকে পেয়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ আনন্দে এরূপ বলেছিলেন। \* \* প্রেম না দেখিলু কোখা।
সেই মোর সর্বব তীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ববতীর্থ বৈক্ষাদিময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে প্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচক্র সেই জনে।

( চৈ: ভাঃ আদি: ১/১৮২-১৮৫ )

কিছু দিন নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমাধবেক্ত পুরার সঙ্গে পরন সংশ্ব কৃষ্ণালাপনে অতিবাহিত করলেন। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেতৃবন্ধাদি তার্থ দর্শনে চললেন। ক্রমে তিনি ধন্মুন্তীর্থ, বিজয় নগর, অবস্থি দেশ ও গোদাবরী প্রভৃতি দর্শন করে পুরী বামে এলেন। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে অতীব প্রেমাবিষ্ট হয়ে নৃত্য গীতাদি করলেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থানের পর তিনি গঙ্গাসার তার্থে আগমন করলেন। এখান হতে শ্রীব্রজ্ঞ মণ্ডলে আগমন করলেন। ব্রজ্ঞ ধামে আগমনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এক অপূর্ব্ব প্রোমাবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি। কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি। আহার নাহিক কদাচিং ত্রন্ধ পান। সেহ যদি অ্যাচিত কেহ করে দান। ( চৈঃ ভাঃ আদি ১।২০৫-২০৬) যখন বৃন্দাবনে শ্রীনিত্যানন্দ একপ ভারাবেশে অব্স্থান করছিলেন তখন এদিকে শ্রীগোরস্থানর বিলার বিলাসাদি সমাপ্ত করে গয়া ধামে পিতৃ কর্ম সমাপনানত্তর শ্রীঈশ্বর পূরীকে তথায় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র দীক্ষা প্রহণ করলেন এবার ভাগবত ধর্ম প্রচারের জন্ম ও জীব কুলের উদ্ধারের জন্ম তিনি আত্ম-প্রকাশ করলেন এবং নিরন্তর ভক্তগণ সঙ্গে প্রেম রসাস্বাদন করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন হল ভাই সংক্ষিত্র সদন।

তিনি ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমারস্থাদন করছেন। কিন্তু সাধারণ জান্ম কোন জীবকে দিচ্ছেন না. যেন কারও প্রতীক্ষায় তিনি আছেন। কে জানে-তার সেই গৃঢ় অভিপ্রে। নিত্যানন্দ হবেন প্রেমধন বিতরণের প্রধান সহায়ক, ভাই ্যন্ত্রীরস্থান্দর তার প্রভীক্ষা করছেন।

এদিকে বৃন্দাবনে নিত্যানন্দ প্রভু ক্লফপ্রেমানেশ ক্ল্যানুসন্ধান করছেন, সব মন্দির সিংহাসন যেন শৃত্য, কল্প নাই : কোথায় ক্ল্য ! কেথায় ক্ল্য ! বলে সর্বত্র অন্তসন্ধান করতে করতে যেন শেষে দৈব বাণীতে শুনলেন—তিনি এখন নদীয়াতে অবতার্গ হয়েছেন এবং সংকার্ত্রন বিলাস করছেন। তুমি তথায় যাও। একথা শুনে নিত্যানন্দ চললেন ব্রদ্ধ মণ্ডল থেকে গৌড় মণ্ডলাভিমুখে। কোন দিন অ্যাচিত ভাবে কোথায় একট ছন্ধ পান নহেত উপবাস। এ ভাবে শীত্রই গৌড়দেশে নবন্ধীপে আগ্রমন করলেন। নবন্ধীপে মারাপুরে শ্রীনন্দন আচার্য্য নামক এক পরম মহাভাগ্রত বাস করতেন গঙ্গাতটে, অক্সাৎ শ্রীনিত্যানন্দ তার গৃহে উপস্থিত

হলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য আজানুল্যতি সেইপুরুষ রতনকে দর্শন করে ভক্তিভরে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক পূজাদি করলেন এবং ভিক্ষা করিয়ে গৃহেতে রাখলেন।

এদিকে অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরস্থন্দর তা জানতে পেরে অন্তরে অন্তরে শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সহর প্রতিঃ শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন। ক্রমে ভক্তগণ আগমন করতে লাগলেন। সকলেই প্রভুর চারিদিকে উপবেশন করলেন, এমন সময় মহাপ্রভু ভঙ্গিপূর্বক বলতে লাগলেন—আমি আজ শেষ রাত্রে এক স্বস্থপ্ন দেখেছি, শেষরজনীর স্বপ্ন প্রায় মিথ্যা হয় না । সে কথা শুনে ভক্তগণ অপূর্বব স্বপ্ন কথা শুনতে উংস্কুক হলেন। তথন মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—এক ভালধ্বজ রথ যেন আমার গৃহ দ্বারে উপনীত হল, সে র্থের মধ্যে এক বিশালকায় মহাপুরুষ তার স্কন্ধে হল ও মুষল আছে। তিনি নীল বসন পরিহিত তার বাম হাতে বেত্র নির্শ্বিত কমগুলু। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাস। করছেন—এ বাড়া কি নিমাই পণ্ডিতের ? এ বাড়ী কি নিমাই পণ্ডিতের গ আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমি তোমার ভাই। আগামী কল্য পরম্পর পরিচয় হবে। তার কথা শুনে আমার বছই আনন্দ হল, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, নিশা শেষ হল। এ কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু এক দিব্য ভাবে বিভোর হলেন। কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর বাহ্য দশা প্রাপ্ত হলেন এবং হরিদাস ঠাকুর ঞ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির স্থানে বলতে লাগলেন

আমার মনে হয় এ নবদ্বীপ পুরে নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ আগমন করেছেন আপনারা তাঁকে অনুসন্ধান করুন। প্রভুর এ আজ্ঞা পেয়ে ভক্তগণ স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের সন্ধানে বের হলেন চতুদিকে সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলেন না, ফিরে এলেন প্রভুর কাছে: প্রভৃ বললেন স্বপ্ন কথা মিথ্যা নয় নিশ্চয়ই কোন স্থানে আছে, এবার প্রভু স্বয়ং অনুসন্ধান করতে চললেন। ভক্তগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। মহাপ্রভু সোজাস্তৃক্তি ঠিক শ্রীনন্দন আচায়োর গৃহে উপস্থিত হলেন। দেখলেন জ্রীনন্দন আচায্যের গৃহ-বারান্দায় দিব্য আসনে এক মহাপুরুষ রতন ধ্যানাবিষ্ট ভাবে উপবিষ্ট আছেন প্রকলে অবাক মহাপ্রভু বহু কাল পরে প্রাণের প্রিয়তম জনকে দর্শন করে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন, শ্রীনিত্যানন প্রভুও প্রাণের দেবতাকে দীর্ঘকাল পরে দেখে পলকশৃন্য ভাবে দেখতে লাগলেন কি আশ্চর্য্য মিলন নয়নে নয়নে যেন ছু'ভে তুন্তার রূপ পানে বিভার। এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের একটি ত্রীক্ষের রূপ বর্ণনাত্মক শ্লোক সুস্বরে গান আরম্ভ করলেন। তা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমে হুস্কার পূর্ববক ধরাতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন: তার নয়ন জলে ভূতল সিক্ত হতে লাগল। সেই প্রেম দর্শনে শ্রীগৌরস্থন্দর আর স্থির থাকতে পারলেন না : তিনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে প্রেমাশ্রুপাত করতে করতে নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কোলে তুলে নিলেন। সে कि মধুর মিলন দৃষ্টা, তুঁতার নয়ন জলে হুই জন সিক্ত হচ্ছেন; ভক্তগণ তংকালে ঘন ঘন হবি

ধ্বনি করতে লাগলেন। আজ শ্রীগৌর নিত্যানন্দের মিলন হল।

তারপর মহাপ্রভূ শ্রীনিত্যানন্দকে নিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে মহানন্দে শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করলেন এবং কিছুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করবার পর মহাপ্রভূ নির্দ্দেশ দিলেন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস স্থানে অবস্থান করবেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর মাজ্ঞায় নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে লাগলেন। শ্রীবাসের পত্নী মালিনী দেবীকে ঐানিত্যানন্দ প্রভু জননার স্থায় ভাবতেন। মালিনী দেবীও নিত্যানন্দ প্রভুকে পুত্র প্রায় সেবা করতেন। একদিন এক অপূর্ব্ব ঘটনা হল। মালিনী দেবী ভগবদ অর্চনের বাসন সমূহ মার্জ্জন কর্ছেন এমন সময় এক কাক উড়ে এসে ঠাকুরের স্বভ বাটীটি নিয়ে গেল। নালিনী দেবী হায় হায় করে উঠলেন এবং অত্যন্ত ত্রংথ প্রকাশ করতে লাগলেন। সে ত্রংথ প্রবণে নিত্যানন্দ প্রভু তৎক্ষণাৎ ভূথায় উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত কারণ অবগত হলেন ৷ তথন মালিনী দেবীকে বললেন মা ৷ তুমি তুঃখ করনা আমি এক্ষণে ঐ বাটী এনে দেব এ কথা বলে তিনি কাককে আহ্বান করে বললেন রে কাক তুই শীঘ্র করে ঠাকুরের ঘৃত বাটীটি এনে দে। নিত্যানন্দ-আদেশে কাকটি শীঘ্ৰই মৃত বাটীটি কোথা হতে এনে দিয়ে উড়ে গেল, সকলে দেখে অবাক। যে নিতাানন্দ প্রভু ত্রিলোকের অধীশ্বর তার পক্ষে অসম্ভব কি ?

একদিন শ্রীগৌরস্থলর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন

হে জ্রীপাদ! কাল পূণিমা তিথি ব্যাসপূজা দিবস, তুমি কোথায় জ্ঞীব্যাস পূজা করবে ? তথন নিত্যানন্দ প্রভু জ্ঞীবাস পণ্ডিতের্ হাত ধরে বললেন এ বামনের ঘরে। জ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস পূজা মহোৎসবের সব আয়োজন করলেন: অধিবাস দিবসে সুসজ্জিত ব্যাস পূজা মণ্ডপে প্রাতঃকাল থেকেই কীর্তন আরম্ভ হল। নিয়ম করা হল ভক্ত ব্যতীত অঙ্গনে অন্য কোন লোক প্রবেশ করতে পারবে না। আরম্ভ হল গৌর নিত্যানন্দ তুই ভাইয়ের মহ। নৃত্য সংকার্তন। আজ গোলোকের হরি ভূলোকে নেমেছেন যুগধর্ম নামসংকীর্তন এবং স্বীয় ভক্তিরস মাধ্যা আস্বাদনের জন্ম। মধ্যাক কালে বিশ্রাম করলেন, পুনঃ সন্ধ্যাকাল হতে মহাসংকীতন আরম্ভ হল প্রায় মধ্য রাত্র পয়ন্ত নৃত্য সংকীর্তন চলল ৷ ভক্তগণ নিজ নিজ ভবনে চলে গেলেন মহাপ্রভু নিজ ভবনে এলেন নিত্যানন্দ প্রভু জ্রীবাস অঙ্গনে আছেন। কিছু রাত্র পরে শ্রীনিত্যানন্দ মহাভাবাবেশে হুস্কার করে উঠলেন এবং নিজ দণ্ডটি ভেঙ্গে ফেললেন ও কমগুলুটি দূরে ফেললেন : পর দিবস প্রাডেঃ সর্বান্তর্যামী প্রভু শীঘ্র জ্রীবাস অঙ্গনে এলেন এবং জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহাভাবাবেশের কথা শ্রবণ করলেন, তথন তিনি সেই ভাঙ্গা দণ্ডটি ও কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গামধ্যে বিসর্জ্জন করলেন ৷ মহাপ্রভু ভক্ত-গণের কাছে জানালেন জ্রীনিত্যানন্দ মহাভাগবত নিত্যসিদ্ধ জন তার পক্ষে ত্রিগুণাত্মক বেদের নির্মিত বর্ণাশ্রম চিহ্নাদি রক্ষা করবার কোন প্রয়োজন করে না। নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গা স্থানাদি করে শ্রীবাস অঙ্গনে ফিরে এলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ছই প্রভুকে নব

বস্ত্রাদি পরিধান করতে দিলেন । আজ ব্যাস পূজা দিবস ভক্তগণ মহা সংকীর্তন আরম্ভ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ মধুর বাদন হ'তে লাগল। শ্রীবাস অঙ্গনে যেন স্বয়ং আনন্দ মূর্তিমান অবতীর্ণ হয়েছেন, গগন, পবন, ছলোক ভূলোক ও গোলোক সেই আনন্দ সিন্ধুর হিল্লোলে নৃত্য করছে সকলেই সুথসিন্ধু সাগরে ভূবে গেছেন।

এদিকে জ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর ইঙ্গিতে একটি দিব্য স্থানি মালা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাতে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সে মালাটি হাতে নিয়ে আনন্দে বিভার চিত্তে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন তারপর মহাপ্রভু বললেন শ্রীপাদ মালাটি ব্যাদের কঠে দিয়ে ব্যাস পূজা স্থুসম্পন্ন করুন। প্রভুর কথা শুনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হাস্থ করতে করতে মালাটি শ্রীগৌরস্থন্দরের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন, তখন চতুদ্দিকে ভক্তগণ মহা হরিধ্বনি করে **छे**ठालन । আকाশ থেকে দেবগণ ও দেবীগণ আনন্দে নৃত্য গীত সহ যেন পুষ্প রৃষ্টি করতে লাগলেন। এবার শ্রীগৌরস্থলর নিত্যানন্দ প্রভুকে ষড়ভূজ দর্শন করালেন। নিত্যানন্দ প্রভু সে দিব্<sup>ট</sup> স্বরূপ দর্শনে আনন্দে প্রেম মৃচ্ছ? গেলেন। তথন শ্রীগৌরস্থন্দর জ্ঞীনিত্যাননের জ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, জ্রীপাদ তুমি স্থির হও, যে সংকীর্ত্তন প্রচারের জন্ম তৃমি অবতীর্ণ হয়েছ তা সিদ্ধ হল। তুমি প্রেমভক্তি ধনের ভাগুারী; তাহতো তুমি যদি লোককে কিছু দাও তবেই তারা প্রেম লাভ করতে পারে। খ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ বাহ্য দশা লাভ করে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন তথন

মহাপ্রভু সকলকে বললেন—আজ ব্যাস পূজা পূর্ণ হল; ভামরা সকলে হরি কীর্ত্তন কর। একথা বলে ছই ভাই নৃত্য করতে লাগলেন, চারিদিকে ভক্তগণ কীত্তন করতে লাগলেন। মালিনী-দেবীর সঙ্গে শ্রীশচী মাতা নিভূতে বসে এ সকল লীলা দর্শন করতে লাগলেন। সংকীর্ত্তন অক্তে শ্রীব্যাস পূজার প্রসাদ শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত ভক্তগণকে বিতরণ করলেন

শ্রীবাস পূজার পর একদিন শ্রীগোরস্থন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রারা প্রিরাম পণ্ডিতাক শান্তিপুরে শ্রীক্ষরে আচার্যা তবনে এলেন প্রেরণ করলেন। শ্রীরাম পণ্ডিত অদ্বৈ আচার্যা তবনে এলেন এবং নিত্যানন্দের আগমন বাত। বললেন। শ্রীক্রাক্তি আচার্য শ্রীত্রই শ্রীগোরস্থন্দর ও নিত্যানান্দর শ্রীচরণ দর্শনে চললেন। শ্রীগোরস্থন্দর অহৈত আচার্যার মনোগত যেসব সংকল তা বলতে লাগলেন। তচ্চ বলে আমনন্দ শ্রীগৌর পাদপদ্ম-যুগল মহাচ্চান করলেন। অনক্তর মহাপ্রাভু ভগবদ মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক বিষ্ণু খটার উপবেশন করলেন, নিত্যানন্দ প্রভু শিরে ছত্র ধারণ করলেন, অহৈত প্রভু প্রতি পাঠ করতে লাগলেন, গদাধর পণ্ডিত তামুল প্রদান ও শ্রীবাস চামর ব্যক্তন প্রভৃতি এরপ ভাবে প্রত্যেক ভক্ত কিছুনা কিছু প্রভুর সেবা করতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন শ্রীনিত্যানন্দ তোমারই দেহ: তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ আমি দেখি না বরং ভোমাকে জানতে হলে নিতাইয়ের কুপা সাপেক্ষ। গৌরস্কুন্দর শ্রীবাসের মুখে একথা শুনে আনন্দে বললেন শ্রীবাস নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস, আমি তোমাকে বর দান করছি তোমার গৃহে কোন দিন অন্ন বস্ত্রের অভাব হবে না। তোমার গৃহের সকলেই আমার প্রিয় হবে।

আর একদিন শ্রীশচীমাতা এক অপূব স্বপ্ন দর্শন করলেন—
গৌর নিতাই সাক্ষাং ব্র:জর কানাই বলাই। নিতাই শচীমাতাকে
মা বলে আহ্বান করছেন, শচী মাতা রন্ধন করে নিতাইকে
ভৌজন করাচছেন। প্রাতে এ শুভ-স্বপ্ন কথা শচীমাতা গৌরস্থান্দরকে জানালেন, প্রভূ বললেন জননী! তবে আজ নিত্যানন্দকে
আমন্ত্রণ করে আমাদের ঘরে ভৌজন করান হউক. শচী মাতা
নিতাইকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ দিলেন।

শ্রীগোরস্থনর নিতাইকে আমন্ত্রণ করে ঘরে আনলেন ভৃত্য ঈশান প্রভূদ্বরের পাদ ধৌত করে দিলেন। তারপর শচীমাতা নিমাই নিতাইকে ভোজনে বসালেন, তুই ভাই আনলে ভোজন করছেন, তথন শচীমাতা দেখছেন গৌর নিতাই ব্রজের কানাই বলাই রূপে যেন ভোজন করছেন। কিন্তু এ রহস্ত শচীমাতা আর কাকেও বললেন না।

অক্সদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ সমীপে নিত্যানন্দ তত্ত্ব বলতে লাগলেন—নিত্যানন্দ আমার প্রকাশ বিগ্রহ স্বরূপ আমা হতে কিছু মাত্র ভেদ নাই। আমি নিত্যানন্দ দ্বারা বিশ্বে প্রেম ভক্তি দান করব। এ বলে মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দের অঙ্গে গদ্ধ লেপন ও কণ্ঠে মাল্য প্রদানাদি পূর্বক স্তুতি করতে লাগলেন। পরিশেষে এক খণ্ড কৌপীন চেয়ে নিয়ে উহা খণ্ড খণ্ড পূর্বক ভক্ত-গণের হস্তে প্রদান করলেন এবং মস্তকে বন্ধন করতে আদেশ করলেন। তথনই ভক্তগণ সানন্দে হরিধ্বনি করতে করতে মস্তকে বন্ধন করলেন। তার পর প্রভুর আদেশে ভক্তগণ নিত্যানন্দের চরণামৃত সকলে পান করলেন।

একদিন অকস্মাৎ শ্রীগোরস্থলর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসঠাকুরকে আচ্বান প্রক বলতে লাগলেন—হে নিত্যানন্দ, হে হরিদাস তোমর: আমার আদেশ প্রবণ কর । উভরে বললেন হে দয়ময়!
কি আদেশ আমাদের প্রতি কুপা করে বলুন । প্রভু বললেন আদেশ
এই—তোমর: প্রতি ঘরে ঘরে যাও এবং এ ভিক্ষা কর—কি ভিক্ষা
—বল কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। মুথে কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণের
চরণ আরাধন কর ও ভক্তি সদাচার পালন কর । এ সমস্ত শিক্ষা
ছাড়া অন্ত কোন শিক্ষার কথা বলবে না। এটাই ভিক্ষা অন্ত
কোন ভিক্ষা নাই :

এক্সলে বৃন্দাবন দাস স্থুন্দর বর্ণনা করেছেনে—
ত্বন শুন কি গ্রানন্দ শুন হরিদাস।
সবত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা।
(চৈঃ ভাঃ মধাঃ ২০৮১০)

প্রভুর নির্দেশ মত জ্রীনিত্যানন্দ ও জ্রীহরি দাস নদীয়া নগরের ঘরে ঘরে এরপে ভাবে নাম প্রচার করতে লাগলেন অনেক লোক নানা প্রকার কটাক্ষ ও কুৎসা করতে লাগলেন! আবার অনেক ব্যক্তি তারা এ প্রচারটি উত্তম বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। দে সময় নদীয়ার কোত্যালের কার্য্য করত জগাই মাধাই। তারা ভয়ন্ধর পাপী মন্ত পানে সর্বদা বিভার থাকত ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম তাদের। একদিন গঙ্গা তটে ছই মহাপাপী মগুপানে বিভার হয়ে পড়ে আছে দয়াল ঠাকুর নিত্যানন্দ মনে মনে বিচার করলেন এ ছই জনকে অবশাই উদ্ধার করতে হবে। নিত্যানন্দ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রভুর নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন "বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা"। তুই মাতাল নিত্যানন্দের আ'দেশ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, আরক্ত নয়নে বলতে লাগল—তোর নাম কি? নিত্যানন্দ প্রভু জবাব দিলেন নাম অবধৃত, জগাই মাধাই বলল – তুই কি বলছিস্ ? নিত্যানন্দ – আমি হরি নাম করতে বলছি। সেকথা শুনে মাধাই ক্ষিপ্ত ভাবে বলল— শালা আমাদের প্রতি আবার উপদেশ: বলে ভাঙ্গা হাঁড়ির টুকরা ছুড়ে মারল নিত্যানন্দের মাথায় ৷ হাঁড়ির টুকরা আঘাতে মাথাদিয়ে দ্র দর করে রক্ত পড়তে লাগল, তথাপি নিত্যানন্দ প্রভু অনুনয় করে বলতে লাগলেন, আমায় মেরেছিস্ ত ভালই হয়েছে তোরা একবার হরি হরি বল । হরি হরি বল । মাধাই পুনঃ মারতে উছত হল, তথন জগাই মাধায়ের তুথানি হাত চেপে ধরল, বলল ভাই ! বিদেশী সন্মাসী মেরে লাভ নেই। এদিকে ভক্তগণ মহাপ্রভুর কাছে

এ সংবাদ জানালেন: প্রভু তং প্রবণ নাত্রই ভক্তগণসহ তথায় উপস্থিত হলেন এবং নিত্যানন্দের ললাটে রক্তের ধারা দেখে ক্রোধা-বিষ্ট হয়ে স্থলশন চক্রকে আহ্বান করলেন ৷ মহা তেজময় স্থলশন ভংক্ষণাং তথায় উপস্থিত হলেন। ছুই পাণী তা দেখে ভয়ে **কম্পমান। নিত্যানন প্রভু অমনি প্রভুর করপ**ছ ধরে ব**ল**তে লাগলেন—হে দয়াময় প্রভো! ক্রোধ সম্বর্গ করু, এ অবভার অস্ত্র ধারণের অবতার নহে, নাম প্রেমে পাপী উদ্ধারের অবতার। আমি অন্তনয় করছি তুমি অস্ত্র ধরনা. নামপ্রেমে দ্বই পাপীকে উদ্ধার কর। নিত্যানন্দের একপ মহাদ্য়ালুতার কথা শ্রবণে শ্রীগৌরস্কুন্দর জ্বীভূত হলেন। সুদর্শনকে চলে যেতে বললেন। তারপর তিনি যখন শুনলেন মাধাই নিত্যান দকে মারতে জগাই তাকে রক্ষা করেছে, তথন ককণাময় প্রভু জগাইকে ভেকে বললেন, জগাই! তুই আমার দিবা রূপ দর্শন কর এ বলে প্রভু তাঁকে দিবা চতুর্ভুজ নারায়ণ স্বরূপ দর্শন করালেন। জগাই সে দিবা রূপ দর্শন করে প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ল এবং স্কৃতি করতে লংগল। কিন্তু মাধাই কিছুই দেখতে পেল না। জগাই বলল আমরা হুই ভাই আমাকে যেমন দয়া করলে তেমনি মাধাইকে কর প্রভু বললেন নিতানিক আমার প্রাণ, যে নিত্যানককে জ্রোহ করে আমি তাকে কৃপা করি না। মাধাই যদি নিতাইর চরণ ধরে অপরাধ 🦚মা প্রার্থনা করে তরে সেও প্রেম পাবে। তথন মাধাই নিত্যানন্দের শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন, নিত্যানন্দ তাকে বক্ষে তুলে আলি-ঙ্গন করলেন, তখন ভক্তগণ চারি দিকে মহাহরিধ্বনিতে মুখরিত করতে লাগলেন। এরপ পতিত পাবন নিত্যানন্দ জ্বগাই মাধাই ছই মহা পাণীকে উদ্ধার করে পতিত পাবন নামের দার্থকতা করলেন।

यथन महाव्यकु नहींग्रः नगरत युगधर्म नाम मःकौखन व्यक्तात করছিলেন, তথন নদীয়ার শাসক সীরাজউদ্দীন মৌলানা ভাষণ বাধা প্রদান কবল, ভক্তদের গৃহে প্রবেশ করে মুদঙ্গ প্রভৃতি ভেক্তে দিতে লাগল । সমস্ত কথা ভক্তগণ প্রভুর কাছে নিবেদন করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধায় এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন বাহির করলেন 🔻 শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অচিন্ত্য শক্তিতে কোথা হতে এ৩ ভক্ত সমাগ্ম হল তা কেহ ব্যক্তি পারলেন না। তাঁদের দিব্য রূপে যেমন দশদিক আলোকিত হ**ে** উঠল, ভক্তগণেরও তদ্রপ রূপের সঞ্চার হল। মহা সংকীতন রোল ত্রিলোক অতিক্রম করে যেন গোলোকে পৌছল। পরমানক্রময় শ্রীগোর নিত্যানন্দ যেন সেই আনন্দ সিদ্ধকে উদ্বেলিত করে নদীয়া নগরীকে নিমজ্জমান করছেন : আবাল বৃদ্ধ বনিতা সেই প্রেম-বস্থায় ডুবে গেল। মহাসংকীর্ত্তনের দল ক্রমে সিরাজউদ্দীন মৌলানা কাজার গৃহের দিকে চলতে লাগল: এবার কাজী এ সমস্ত বিভৃতী দর্শন করে নিস্তব্ধ ভাবে গৃহে বসে র**ইল**। যেন তাঁর শক্তি সংকীর্ত্তনে অপক্ষত হয়েছে।

অভংপর গৌরহরি নিত্যানন্দ ও অদৈত আচার্যা প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে কাজীর গৃহেতে প্রবেশ করলেন এবং কাজীকে আহ্বান করলেন: বললেন— মাজ আপনার নগরে যে মহাসংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে কেন বাধা দিচ্ছেন না। কাজী উত্তর করলেন হে গৌর-হরি! আমি যেই দিবস ভক্তের গৃহে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে ছিলাম সেই দিবসের রাত্রে এক ভয়ন্থর স্বপ্ন দেখেছিলাম। কোন এক ভয়ন্থর নৃসিংহ মূর্ত্তি হুল্ধার করে আমার বক্ষে আরোহণ করে বলেছিলেন এ মৃদঙ্গ খণ্ডে ভোর বক্ষ বিদীর্ণ করব। আমি ভয়ে অনেক স্তব করতে থাকলে, তিনি বললেন ভোকে আজ ক্ষমা করে যাক্তি। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল রাত্র শেষ হল, সে অবধি আমি আর সংকীর্তনে বাধা দিই না। আমার মনে হয় হুমি সেই, ঈশ্রর।

হোপ্রভু বললেন আমি সব দোষ ক্ষমা করব তুমি একবার হরিবোল বল, এটি যুগ ধর্ম—যুগের সকলের জন্ম। কাজী সাহেব মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের দর্শন স্পর্শনে ও বাণী প্রবণে একেবারেই মুশ্ব আত্মহারা হলেন। প্রভুর সঙ্গে হরিনাম গান করে চললেন। কাজীর উদ্ধার দর্শনে আনন্দে ভক্তগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। কাজী মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত হলেন। পরবতী কালে তিনি চাঁদ কাজী নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সহায়ক।
প্রভু যথন সমগ্র জীব জগতের উদ্ধারের জন্ম সম্প্রাদ গ্রহণ করলেন
নিত্যানন্দ প্রভু তার সঙ্গী হলেন। প্রভুর সঙ্গে ক্ষেত্র ধামে যাত্রা
করলেন। ক্ষেত্র ধামে কিছু দিন মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ রইলেন
এবং রথ যাত্রাদি দর্শন করলেন। তথন একদিন শ্রীগৌরস্থন্দর
নিভূতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ডেকে বলতে লাগলেন—আমরা

ত্বইজন যদি পুরীতে অবস্থান করি তা হলে গোড় দেশবাদী ভক্ত-গণের গতি কি হবে ? অতএব আপনি শীঘ্র গোড় দেশে যাত্রা করুন, তথাকার ভক্তগণকে সুখী করুন। পাণা তাপী জীবগণকে উদ্ধার করুন।

> আজা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র কত ক্ষণে। চলিলেন গৌড় দেশে লই নিজগণে॥

> > ( তৈঃ ভাঃ স্বন্ধ্য ৫।২৩০ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরাম দাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ বৈছা, কৃষণ দাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস ও পুরন্দর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে গৌড় দেশাভিমুথে যাতা করলেন।

প্রথমে পানিহাটী প্রামে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন। ক্রমে গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ তথার আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রতিদিন সংকীর্ত্তন মহোৎধব করতে লাগলেন। একদিন রাঘব পণ্ডিতকে বললেন আজ কদম্ব ফুলের মালা পরিধান করব। ভক্তগণ বললেন হে প্রভো এখন ত কদম্ব ফুলের সময় নয়, কোথায় পাব ? নিত্যানন্দ প্রভু বললেন—্ত্রথ বাগানে আছে। ভক্তগণ বাগিচায় এলেন দেখলেন জন্বীরের গাছে কদম্ব ফুল সকল ফুটে আছে।

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল। ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল॥ ( চৈঃ ভাঃ অস্তঃ ৫।২৮২ ) এক সময় নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার পরিধান করতে ইচ্ছা হল। তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার সকল উপস্থিত হল।

> তবে নিত্যানন্দ প্রভুর কত দিনে। অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥ ইচ্ছামাত্র সবব অলঙ্কার সেই ক্ষণে। উপসর আসিয়া হৈল বিগ্রমানে॥

> > ( টো ভাঃ অন্তঃ গেতত-তত্ত )

পানিহাটী প্রাম হতে কিছু দিন পরে নিত্যানন্দ প্রভু খড়দহ প্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন: প্রভুর নিজজনগণও ক্রমে তথায় উপস্থিত হলেন, তথায় কিছু দিন কীর্ত্তন বিলাস করবার পর গঙ্গাতটে সপ্ত প্রামে বনিক শ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধারণ দল্ভের গৃহে শুভ বিজয় করলেন:

> বনিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার । বনিকেরে দিলা প্রেম ভক্তি অধিকার ॥

> > ি চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫,৪৫৪ )

শ্রীনিত্যানন্দ কিছু দিন বনিক কুলকে উদ্ধার করে শ্রীশান্তি-পুরে শ্রীঅদৈত আচার্য্য ভবনে আগমন করলেন

> দেখিয়া অদৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ। হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্সুখ।

> > ( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৫।৪৭০ )

কয়েক দিন শ্রীনিভ্যানন্দ শান্তিপুরে অবস্থানের পর শ্রীনবদ্বীপ মায়া পুরে শ্রীশচীমাতাকে দর্শনের জন্ম আগমন করলেন। তবে অদৈতের স্থানে লয় অমুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ প্রতি॥
সেই মতে সর্ব্বান্তে আইলা আই স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই॥

( চৈ: ভা: অস্তঃ ৫।৪৯৬-৪৯৮ )

কিছু দিন জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপ পুরে অবস্থান করে। মহা সংকীর্ত্তন বিলাস করতে লাগলেন।

একসময় চোর দশু দলপতি এক ব্রাহ্মণ কুমার নিত্যানন্দের
আঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দেখে তা হরণ করবার জন্ম মনস্থ করল এবং
দঙ্গী চোর দশুগুণকে আহ্বান করল। চোরগণ প্রথমদিনের
রক্ষনীতে এসে দেখল নিত্যানন্দের চতুম্পার্শে বহু ভক্তগণ বন্দে
দংকীর্ত্তন করছেন। দ্বিতীয় দিন পুনঃ এল, নিত্যানন্দের পার্শে
কাকেও না দেখে দশুগণ অন্ত্র নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করল, যখনই
প্রবিষ্ট হল তখনই সকলে অন্ধ হয়ে গেল আর ভয়ঙ্কর ঝড় বর্ষা
আরম্ভ হল, দশুগণ আর কোথায় যাবে সবে অন্ধ হয়ে গড়ধাইয়ের মধ্যে পড়ে মহা কন্ট ছঃখ ভোগ করতে লাগল। সারা রাত্রি
এরূপে কেটে গেল, প্রাতঃকাল হল ঝড় বর্ষা থেমে গেল। তখন
দশুগণ বুঝতে পারল এ সব নিত্যানন্দ প্রভূর প্রভাব, সকলে
জ্ঞীনিত্যানন্দ চরণে এসে স্কর্ব করতে লাগল—

রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল গোপাল। রক্ষা কর প্রভু তৃমি সর্ব্ব জীব পাল॥ \* \* \*

তৃমি সে জীবের ক্ষম সব অপরাধ। পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ॥

( চৈঃ ভাঃ অকুঃ রা৬২৬-৬২৯ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এভাবে দীনহীন পাপী সকলকেই প্রেম ভক্তি দান করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যথন পানিহাটী গ্রামে শ্রীরাঘব শণ্ডিত গৃহে অবস্থান করছিলেন সেই সময় শ্রীহিরণ্য গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীনিত্যানন্দ চরণে শরণাপন্ন হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরঘুনাথ দাসকে নিকটে টেনে এনে স্বীয় কোটি চন্দ্র স্থাীতল শ্রীচরণ তাঁর মস্তকে ধারণ করেন এবং বলেন তুমি আমার ভক্তগণকে চিড়াদধি ভোজন করাও। নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দ্দেশে শ্রীরঘুনাথ দাস চিড়াদধি মহোংসর অনুষ্ঠান করলেন। অভাপি চিড়াদধি মহোংসর পানিহাটীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় শ্রীরঘুনাথ দাসের সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ এবং শ্রীগোরস্কুলরের শ্রীপাদ-পদ্ম লাভ হয়।

> শ্রীচৈতন্ত লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস বলেছেন— নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার। অন্তাপিহ গায় শ্রীচৈতন্ত অবতার॥

( टिं: का: व्यक्ट (१२२०)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলেছেন—
শ্রীচৈতন্ম-সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্মের কাম।।
নিত্যানন্দ মহিমা সিন্ধু অনস্ত অপার।
এক কণা স্পশি মাত্র, সে কুপা তাঁহার।।
( চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৫৬-১৫৭)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন। নিতাই পদ কমল কোটি চব্দ্র স্থাীতল,

যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।

হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,

দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।

সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার,

সেই পশু বড় হুরাচার।

নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার স্থাথে বিভাকুলে কি করিবে ভার ॥

অহঙ্কারে মন্ত হঞা নিতাই পদ পাসরিয়া, অসতোরে সতা করি মানি।

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে ধর নিতাই চরণ তু খানি।।

নিতাই চরণ সত্য. তাহার সেবক নিত্য

নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় ছুংখী নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ যাঁরা ব্রজের স্থা বলে উক্ত হয়েছেন ভারাই দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত।

- ১। অভিরাম ঠাকুর শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগর।
- ২। স্থন্দরানন্দ ঠাকুর শ্রীপাট যশোহর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর।
- ৩। কমলাকর পিপ্ললাই ঐপিটি মাহেশ,
- ৪। গৌরী দাস পণ্ডিত শ্রীপাট অম্বিকা কালনা,
- শ্রীপরমেশ্বরী দাস শ্রীপাট আটপুর।
- ৬ শ্রীধনপ্রয় পণ্ডিত শ্রীপাট কাটোয়ার নিকট শীতল গ্রাম।
- ৭। মহেশ পণ্ডিত শ্রীপাট পাল পাড়া, চাকদহ,
- ৮। পুরুষোত্তম পণ্ডিত, শ্রীপাট স্থুখসাগর,
- ১। শ্রীকালা কৃষ্ণ দাস শ্রীপাট আকাই হাট গ্রাম,
- ১ । ঞ্জীপুরুষোত্তম শ্রীপাট চাঁন্দুড় গ্রাম,
- ১১। শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর শ্রীপাট সপ্ত গ্রাম,
- ১২। শ্রীধর শ্রীপাট (অজ্ঞাত)

শ্রীচৈতক্স লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ ভৃত্য বলে পরিচিত। এ পর্যাস্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে নিত্যানন্দ চরিত সমাপ্ত হল।

জয় পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর সপার্ষদ জ্রীজ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু কি জয় (

## শ্ৰীশ্ৰীবাস পণ্ডিত

শ্রীশ্রীগৌর অবতারের ব্যাসরূপী শ্রীমদ্ বুন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীবাস পণ্ডিতের মহিমা এই রূপ বর্ণন করেছেন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।

যাঁহার মন্দিরে হৈল চৈতক্স বিলাস॥

সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণ নাম।

ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপুজা গঙ্গাম্বান॥

—( ঞ্রীচঃ ভাঃ আদি ২।৯৬-৯৭)

শ্রীবাস, শ্রীবাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এঁরা চার ভাই। এঁরা পূর্বে শ্রীহট্ট জেলায় বসবাস করতেন; পরবর্তী কালে গঙ্গাতটে শ্রীনবদ্বীপে এসে বাস করতে লাগলেন। লাত্চতুইয় শ্রীঅদৈত সভায় এসে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করতেন। সকলেই এক সঙ্গে ভাগবত শ্রবণ ও নাম-সংকীর্ত্তনাদি করতেন। চার ভায়ের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিত সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি বলে বৃষতে পেরেছিলেন যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নীর নাম ছিল শ্রীমালিনী দেবী। তিনি নিরস্তর শ্রীশ্রটী দেবীর সঙ্গে স্থা ভাবাপন্ন হয়ে তাঁর সন্তোবাংপাদন করতেন।

কলিযুগে জীবের ছর্জশা দেখে ভক্ত বড়ই ছুঃখিত হলেন এবং তাদের উদ্ধারের জন্ম শ্রীভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। ভক্তের আহ্বান ভগবান শুনেন। ১৪০৭ শকে ফাল্কন পূর্ণিমাতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীহরি অবতীর্ণ হলেন। তার শুভ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জগতে সর্ববিধ মঙ্গলের উদয় হল। জগং হরিনামে পূর্ণ হল। শ্রীঅবৈত আচাধ্য যেমন শান্তিপুর থেকে বুরতে পেরেছিলেন যে শ্রীহরি অবতীর্ণ হচ্ছেন, তেমান শ্রীবাসাদি ভক্তগণও বুরতে পেরেছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের পদ্মী শ্রীমালিনী দেবী আগে থেকে শ্রীশ্রটী মাতার পরিচ্যায় নিযুক্ত ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৃহে এদে তাকে এ সম্বন্ধে আভাস দিতে লাগলেন।

শ্রীভগবান্ যতক্ষণ নিজেকে না জানান ততক্ষণ তাঁকে কেই জানতে পারেন না। শ্রীগৌরস্থানর শৈশব কালে অনেক আলৌকিক লীলা ভক্তগণকে দেখালেও ভগবদ্ মায়ায় তা ভক্তগণ ব্রুতে পারতেন না। বাংসল্যভাবে তাঁদের হৃদ্য় ভরপুর হয়ে উঠত। শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবী, শচী জগন্নাথকে পুত্রের পালন বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন। শ্রীগৌরস্থানর শ্রীবাস পণ্ডিত ও মালিনী দেবীকে জনক-জননীর স্থায় জানতেন।

বিছা বিলাসে উদ্ধত শ্রীগৌরস্থন্দরকে একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত

উপদেশ দিতে লাগলেন—

পড়ে কেন লোক —কুষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিগ্লায় কি করে॥
এতেকে সর্ববদা ব্যর্থ—না গোঙাও কাল।
পাড়লা ত এবে কৃষ্ণ ভদ্ধহ সকাল॥

—, ঞ্রীচেঃ ভাঃ আদি ১১/২৫)

লোকে পড়ে কেন ? শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি জানবার জন্ম। যদি সেই কৃষ্ণ-ভক্তি পড়ে শুনে লাভ না হয়, তবে বিছায় কি করবে ? ভূমিত অনেক পড়াশুনা করলে, এখন কৃষ্ণভজন কর। মহাপ্রভু তা শুনে হাসতে হাসতে বললেন "তোমার কৃপায় সেহ হইবে নিশ্চিত।" তোমাদের কৃপায় আমার নিশ্চয় কৃষ্ণ-ভক্তি হবে

অনস্তর মহাপ্রভু গরাধামে গিয়ে এটিশর পুরীর নিকট মন্ত্র দীক্ষাদি গ্রহণ অভিনয় করে ক্রমে জগতে প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বরভাবে প্রীবাদ পণ্ডিতের গৃহে এদে বলতে লাগলেন—

> "কাহারে পৃজিদ্ করিদ্ কার ধ্যান। যাহারে পৃজিদ্ ভারে দেখ্ বিজ্ঞান॥

—( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২।২৫৮)

শ্রীবাস করে পূজা করছিস্? যাঁর পূজা করছিস্ তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন কর। এই কথা বলে মহাপ্রভূ শ্রীবাসের বিষ্ণৃত্য প্রবেশ করলেন এবং বিষ্ণুর আসনে বসে চতুর্ভু মৃতি প্রকট করলেন। "দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বস্তর। চতুর্ভ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর॥" শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌর-স্থানরের সেই দিব্যরূপ দেখে স্তন্ত্তিত হ'লেন। তখন শ্রীগৌর স্থানর শ্রীবাসকে বলতে লাগলেন—"তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুস্কারে। ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইন্থ সর্ব্ব পরিকরে।" তোমার উচ্চ সংকীর্ত্তনে এবং অছৈত আচার্য্যের হুস্কারে আমি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে সপরিকরে মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি হুস্কজনের বিনাশ এবং সাধুজনের ত্রাণ করব। তোমরা নিউয়ে আমার সংকার্ত্তন কর। মহাপ্রভুর এই অভয়বাদ্ধি শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত ভূতলে দণ্ডবং হয়ে এই স্তুতি পাঠ করভে লাগলেন—

বিশ্বস্তর চরণে আমার নমস্কার।
নব ঘন বর্ণ পীতে বসন যাঁহার।
শচীর নন্দন পায় মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জা শিথি পুচ্ছ ভূষণ যাঁহার॥
গঙ্গাদাস শিষ্য পায় মোর নমন্ধার।
কোটি চক্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
শেই ভূমি ভোমার চরণে নমস্কার॥

চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার। সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥

—( ब्रीटिः छाः मधाः २।२१२)

আজি মোর জন্মকর্ম সকল সফল।
আজি মোর উদয় সকল সুমঙ্গল।
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্ম হইল আমার॥
আজি মোর নয়ন-ভাগোর নাহি সীমা।
ভারে দেখি যার জীচরণ সেবে রমা॥

শ্রীবাস এইরূপে শ্রীগৌরস্থন্দরের বিবিধ স্তুতি পাঠাদি করলে শ্রীগৌরস্থন্দর শ্রীবাসের প্রতি সদয় হয়ে তাঁর গৃহের যাবতীয় পরিজনকে দর্শন দিলেন। সম্মুখে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রাকৃত্বতা নারায়ণীকে দেখে প্রাভূ বললেন—নারায়ণী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাদ—

"চারি বৎসরের সেই উন্মন্ত চরিত। হা কৃষ্ণ বলিয়া কাদে নাহিক সম্বিত॥ অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে। পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২য় অধ্যায় )

বালিকা নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কেঁদে অস্থির হল। সেই প্রেম ক্রন্দন দেখে গ্রীবাসের পত্নী, দাস-দাসী সকলে প্রেমে কাঁদতে লাগলেন। জ্রীবাস অঙ্গন কৃষ্ণ প্রেমে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে তুঃখী নামে এক দাসী ছিল। সে প্রতিদিন মহাপ্রভুর স্নানের জল আনত। একদিন গৌরস্থন্দর শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—জল কে আনে গ শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন—তুঃখা আনে। গ্রীগোরসুন্দর বললেন—আজ থেকে ওর নাম স্থানী যারা ভগবানের ও ভক্তের সেবা করে, তারা ছুঃখী নহে, সুখী। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর বিবিধ লীলা করতে লাগলেন। ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে সংকীওন বিলাস আরম্ভ করলেন। এই সংকীর্ত্রন-স্থলী হল ঐাবাসঅঙ্গন। গ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমালিনী দেবী তাঁকে পুত্রের স্থায় সেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাং শ্রীবলদেব। তিনি অবধূতের লালা করতেন ৷ সর্বলা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হ'রে থাকতেন বেশ-ভূষার দিকে তার কোন নজরই থাকত না।

একদিন শ্রীগোরস্থানর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সন্ধ্যাকালে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সংকার্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি করছেন। এমন সময় শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রী কোন ব্যাধিতে পরলোক গমন করলো। সন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা শোকে হাহাকার করে উচলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সব বুঝতে পেরে সত্ত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সহরে আইলা গৃহে পণ্ডিত দ্রীবাস। দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস। পরম গম্ভীর ভক্ত মহাতত্ত্তানী : স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥ ভোমরা ভো সব জান কুষ্ণের মহিমা সম্বর রোদন সবে চিত্রে দেহ ক্ষম। অন্তকালে সকৎ শুনিলে যার নাম। অতি মহাপাতকীও যায় কৃঞ্ধাম ॥ হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য। গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মাদিক ভূত্য !! এহেন সময় যাহার হইল পরলোক। ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক 🖽 কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে। কুতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে।। —( শ্রীটো ভাঃ মধ্যঃ ২৫।৩০)

শ্রীবাস পণ্ডিত নারীগণকে এইভাবে মনেক তন্ত্রোপদেশ দিবার পর বললেন, ভোমরা যদি সংসার ধর্ম সম্বরণ করতে না পার তবে এখন ক্রেন্দন না করে পরে ক্রন্দন কর। সাক্ষাৎ গোকুলপতি শ্রীগৌরস্থন্দর আমার গৃহে ভক্তসক্তে সংকীর্ত্তন করছেন। ভোমাদের ক্রন্দনে যদি তাঁর নৃতা সুখ ভঙ্গ হয়, আমি তংক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করব। "কৃষ্ণ ইচ্ছামতে সব ঘটয় ঘটনা!
তাতে সুখ ছঃখ জ্ঞান অবিচ্যা কল্পনা।।
যারা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল।।
দেয় কৃষ্ণ নেয় কৃষ্ণ পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ মারে কৃষ্ণ ইচ্ছা করে যবে।।
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিপরীত যে করে ভাবনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা।।
তাজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণ নাম।
পরম আননদ পাবে পূর্ণ হবে কাম।

—( শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতি )

এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে জ্রীবাস পণ্ডিত বাইরে এলেন একং
মহাপ্রভুর সঙ্গে নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। স্ত্রীলোকেরাও
মৃত শিশু ফেলে রেথে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন জ্রাবণ করতে লাগলেন।
এইরূপে মহাপ্রভু মধ্যরাত্র পর্যান্ত সংকীর্ত্তন করলেন। সংকীর্ত্তন
ভঙ্গ হল। সকলে বিজ্ঞাম করতে লাগলেন। এমন সময়
মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

প্রভূ বলে আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন ত্বংখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে।।
পণ্ডিত বলেন—প্রভূ মোর কোন্ ত্বংখ।
যাঁর ঘরে স্থপ্রসন্ধ তোমার শ্রীমুখ।।"

—( ঐ্রীচঃ ভাঃ ২৫।৪৩ )

শ্রীবাস! আজ কীর্ত্তনে আনন্দ পাচ্ছি না কেন ? তোমার ঘরে কি কোন অমঙ্গল হয়েছে? শ্রীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন—হে প্রভো! তুমি সর্ব্ব-মঙ্গলময়। যেখানে তুমি বিরাজমান সেখানে কখন কি হুঃখ আসতে পারে? অনন্তর ভক্তগণ শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যুর কথা নিবেদন করলেন।

"গুনি গোরা রায় করে হায় হায়, মরমে পাইনু ব্যথা।"

হায়! হায়! তোমরা এই বিপদ সংবাদ আমারে দিলে না কেন! তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বলতে লাগলেন—

"বলি শুন নাথ তব রসভঙ্গ,
সহিতে না পারি আমি ॥
একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ,
তাহে মোর কিবা হুঃখ।
যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া,

তবু ত পাইব সুখ॥
তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার,
মরণ হইত হরি।
তাই কু-সংবাদ, না দিল তোমারে,
বিপদ আশ্বাধা করি॥

—( গীতিমালা )

শ্রীগৌরস্থন্দর পশুতের এই প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে বলতে লাগল্বেন—
"প্রভু বলে—হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে।
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কাঁদিতে॥
পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥
এত বলি' মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।

ত্যাগ-ব'কা শুনি' সবে চিন্তেন অন্তর ॥"

—( শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ মধ্যায় )

অতপের মহাপ্রভু মৃতশিশু স্থানে এলেন এবং তাকে স্পর্শ করে বলতে লাগলেন—হে বালক! তুমি শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাগে করে বাচ্ছ কেন? মৃত শিশু প্রভু স্পর্শে প্রাণ লাভ করল এবং প্রভুকে নমস্কার করে বলতে লাগল—হে প্রভো তুমি হর্তাকর্তা বিধাতা। তোমার নির্বন্ধের অক্সথা কেহ করতে পারে না। যতদিন এখানে থাকবার নির্বন্ধ ছিল, ততদিন রইলাম। নির্বন্ধ শেষ হল তাই চললাম। হে প্রভো! অনেক বার আমার জন্ম ও অনেক বার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এবার মৃত্যু কালে তোমার শ্রীবদন দর্শন করে স্থুখে চলে যাচ্ছি।

"এত বলি নীরব হইলা শিশু কায়। এ নত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥" শৃত পুত্র মুথে শুনি অপূর্ব্ব কথন। আনন্দ সাগরে ভাসে সর্ব্য ভক্তগণ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর এইরূপ অদ্ভূত লীলা দর্শন করে সপরিবারে তাঁর শ্রীচরণতলে পড়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন মহাপ্রভু বললেন—

"আমি নিত্যানন্দ হুই নন্দন তোমার। চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর॥"

—(জীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অধ্যায়)

শ্বমি ও নিত্যানন্দ তোমার ছই পুত্র: অতএব তোমার ছঃখের কি আছে? মহাপ্রভুর এই করণাপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে ভক্তগণ চতুদ্দিকে জয় জয় ধ্বনি করতে লাগলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমে ও সেবায় যেন শ্রীগোর-নিত্যানন্দ ভার কাছে ঋণী। ভক্তের কাছে ভগবান ঋণী—এই তার প্রমাণ। মহাপ্রভু সন্মাস গ্রহণ করলে শ্রীবাস পণ্ডিত কুমারহটে এসে বসবাস করতেন। তিনি প্রাভাদের সঙ্গে প্রতি বংসর নীলাচলে মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। শ্রীশচীমাতাকে দেখবার জন্ম তিনি প্রায় নবদ্বীপ মায়াপুরে আসতেন এবং গৃহে কিছু দিন বাস করতেন।

শ্রীশচীমাতাও গঙ্গা দর্শন করবার জন্ম নীলাচল থেকে গোড় দেশে আগমন করলে মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গুহেও আসতেন।

> "কতদিন থাকি প্রাভু অদ্বৈতের ঘরে। আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস মন্দিরে॥"

> > —( ঐ্রিচ: ভা: অস্ত: ৫/৫ )

মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বর দিয়েছিলেন "তোমার গৃহে কদাপি দারিদ্রা হবে না।" শ্রীবাস পণ্ডিত তিন ভাই সহ স্থাবে শ্রীগোরস্থলরের সেবা করতেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের অবতার ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার সঙ্গী।

## এত্রীহরিদাস ঠাকুর

ধিনি ছিলেন ব্রহ্মা, তিনিই এবার শ্রীহরিদাস ঠাকুর হয়ে স্ববতীর্ণ হলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্ম সম্বন্ধে ব্যাসাবভার শ্রীরন্দাবনদাস ঠাকুর লিখেছেন—

"বৃঢ়ন গ্রামেতে অবতার্শ হরিদাস।

সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ।
কতদিন থাকিয়। আইলা গঙ্গাতারে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে।
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুস্কার করেন আনন্দের অন্ত নাই।
হরিদাস ঠাকুর অবৈত-দেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরক্ষে।"

—(ঐ)চৈঃ ভাঃ আদি ১৬৷১৮)

শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিতাসিদ্ধ তগবদ্-পার্ষদ। তিনি যশোর জেলায় ব্ঢ়ন গ্রামে যবন কুলে আবির্ভূত হন। তগবান্ বা তাঁর পার্ষদগণ যে কুলেই অবতীর্ণ হন, তাঁরা নিত্য পূজ্য। যেমন সক্ষড় পক্ষীকুলে, হমুমান কপিকুলে তেমনি শ্রীহরিদাস যবন কুলে অবতীর্শ হয়েছেন। শ্রীহরিদাসের জন্ম থেকে শ্রীকৃষ্ণ-নামের প্রতি প্রগাঢ় আজা ছিল। তিনি কিছু দিন পরে গঙ্গাতীরবর্জী ফুলিয়ায় এসে ভজন করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গ পেয়ে প্রীঅদৈত আচার্য্য অতিশয় সুখী হলেন। গোবিন্দ-প্রেমরসে তুই জন ভাসতে লাগলেন। ফুলিয়াবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রীহরিদাসের নাম ভজন দেখে বড়ই সুখী হলেন। তাঁর দর্শনের জন্ম প্রতিদিন তাঁরা আসতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে প্রীহরিদাসের মহিমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এসব দেখে তথাকার শাসক কাজী হিংসানলে জ্বলে উঠল এবং প্রীহরিদাসকে শায়েস্তা-করবার জন্ম মূলুকের পতি যবন রাজের কাছে গিয়ে সব কিছু জানাল।

"থবন হৈয়া করে হিন্দুর আচার। ভালমতে ভারে আনি' করহ বিচার। পাপীমতির বচন শুনি' সেহ পাপ মতি। ধরি' আনাইল ভানে অতি শীঘ্রগতি॥" —( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৩৭)

কাজ্ঞী বললেন—হরিদাস যবন হয়ে হিন্দুর আচার করছে।
তাতএব তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া দরকার। পাপীর বচনে পাপমতি যবনরাজ তৎক্ষণাৎ শ্রীহরিদাসকে ধরে তথায় আনালেন।
যবনরাজ হরিদাসকে বললেন—ভূমি হরিনাম ত্যাগ করে কলমা
উচ্চারণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন—"ঈশ্বর এক, নাম মাক্র
ভেদ। হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ ও মুসলমানের শাস্ত্র কোরাণ। সেই
প্রভূ যাঁরে যেমন মতি দেন, তিনি তেমনি কর্ম করেন।"

"এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যেহেন। লওয়াইছেন চিত্তে করি আসি তেন॥"

অভএব সেই পরমেশ্বর আমাকে যেমন করাচ্ছেন, আমি ভেমনি করছি। কেই হিন্দু হয়ে যবন হয়, কেই আবার যবন হয়ে ঈশ্বর ভজন করে। হে মহারাজ। তুমি এখন বিচার কর। হরিদাস ঠাকুরের এই কথা শুনে কাজী বলতে লাগলেন একে উচিত শাস্তি দেওয়া দরকার। নতুবা সমস্ত যবন জাতি হিন্দু হয়ে যাবে। কাজীর কথা শুনে মূলুকপতি শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলতে লাগলেন—ভাই। তুমি নিজ ধর্মকথা বল। তা হলে ভোমার কোন চিস্তা নাই। অন্তথা ভোমাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। তত্ব ভারে শ্রীহরিদাস বললেন—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥" —( শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ৬।৯৪)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এই দৃঢ়বাক্য শুনে কাজী বলতে লাগলেন

— একে বাইশ বাজারে পিটিয়ে পিটিয়ে মারতে হবে। বাইশকাজারে মারলেও যদি না মরে, তবে বুঝব জ্ঞানীরা সত্য কথা
বলে। ছুম্ব কাজীর পরামর্শে পাপমতি মূলুকপতি হরিদাস
ঠাকুরকে ৰাইশবাজারে মারতে আদেশ দিলেন। অমনি
যরনগণ হরিদাস ঠাকুরকে ধরে নিয়ে বাজারে বাজারে মারতে
লাগল।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ শারণ করেন হরিদাদ। নামাননেদ দেহ তুঃখ না হয় প্রকাশ।"

—( ঐ্রাচঃ ভাঃ আদি ১৬।১০২ )

শ্রীপ্রহলাদ মহারাজকে বধ করবার জক্ত অসুরগণ অনেক চেষ্টা করেও যেমন অকৃতকার্য্য হয়েছিল ঠিক সেইরূপ ঘবনগণও হরিদাস ঠাকুরকে মারবার অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। হরিদাস ঠাকুর নামানন্দে ডুবে আছেন অতঃপর ঘবনগণ বৃথতে পারল শ্রীহরিদাস সাধারণ ব্যক্তি নয়। তখন অনুনয় করে বলতে লাগল—হরিদাস! আমরা বৃথতে পারবে না। কিন্তু মূলুকপতি একথা বৃথবে না। সে আমাদেব প্রাণ নাশ করবে।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণের কথা শুনে তথনই ধ্যানস্থ হলেন। তথন যবনগণ হরিদাসকে কাঁধে নিয়ে মৃলুকপতির কাছে এল। মূলুকপতি মনে করলেন হরিদাস মরে গেছেন। তাই তিনি হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিতে বললেন। যবনগণ হরিদাসকে গঙ্গায় ফেলে দিল। হরিদাস ঠাকুর ভাসতে ভাসতে পুনঃ ফুলিয়া-ঘাটে এলেন এবং তটে উঠে উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম করতে লাগলেন। শ্রীহরিদাসের মহিমা দেখে মূলুকপতি যবনের মনে ভয় হল। যবনগণের সঙ্গে তিনি তথায় এলেন এবং তাঁর অপরাধের জন্ম হরিদাস ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। "পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার। সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥

—( শ্রীচৈতক্স ভাগবত )

শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনগণকে কুপা করে ফুলিয়া-নগরে এলেন এবার ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না!

ফুলিয়ায় ্য কুটিরে বসে হরিদাস ঠাকুর হরিনাম করতেন, তার ভিটার গত্তে এক বিষধর সর্প বাস করত। তার বিষের জালায় ভক্তগণ বেশীক্ষণ তথায় বসতে পারতেন না। একদিন ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরকে নাগের কথা বললেন। হরিদাস ঠাকুর ভক্তগণের ছাল দেখে নাগকে আহ্বান করে বললেন—

"সতা যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়। ্তাঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়।। তে আমি কালি ছাড়ি হাইম সৰ্বথা।"

— ( শ্রীটেডকাভাগবত )

নাগরাজ হরিদাস ঠাকুরের এই আদেশ শুনে তংক্ষণাৎ গর্জ থেকে বের হয়ে তাঁকে নমস্কার করে অন্তত্র চেলে গেলেন। তৎ দর্শনে ভক্তগণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সমস্ক মহিমা দেখে ভক্ত ব্রাহ্মণগণের তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল।

ষশোহর জেলায় হরিনদা নামে একটি আমে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শুভবিজয় করলেন। গ্রামটিতে ব্রাহ্মণের বসবাস বেশী। একদিন এক পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষ্ডী ব্রাহ্মণ সভামধ্যে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ডেকে বলতে লাগল—ওহে হরিদাস। ছুমি হরিনাম উচ্চৈঃস্বরে কর কেন ? শাস্ত্রে ত মনে মনে করছে বলা হয়েছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ভত্তরে বললেন—

"পশু-পক্ষী-কীট আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সবে তবে।। জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে। উচ্চ-সংকীর্তনে পর উপকার করে।। অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে। শত গুণ কল হয় সর্বব শাস্ত্রে বলে।।"

—( ब्रीटेड: जा: व्याप्ति १७।१४० )

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের এইরপ বাস্তব সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে দেই
পাপমতি ব্রাহ্মণ অসহিষ্ণু হয়ে বলতে লাগল—কলিতে শৃদ্রপদ
বেদ পাঠ করবে, এখন ত' তাই দেখছি। হরিদাস দর্শন-কর্ত্তা
হল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে নীরবে
সভা ত্যাগ করলেন। কয়েকদিন পরে সেই ছেই ব্রাহ্মণটির
গলিত কুর্চ হল। বৈষ্ণব অপরাধের ফল হাতে হাতে পেল।

"কলি যুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে। জন্মিবেক স্বজনের হিংসা করিবারে॥"

—( ঞ্জীচৈ: ভা: আদি ১৬/৩০০ )

জ্রীহরিদাস বৈষ্ণব দর্শন ইচ্ছা করে নবদ্বীপে এলেন। তাঁকে

দেখে বৈষ্ণবগণ আনন্দে আপ্লুত হলেন। জ্রীঅদৈত আচাধ্য হরিদাসকে প্রাণের সমান ভালবাসতেন। কোন সময় আচায্য পিতৃশ্রাদ্ধ-বাসরে সর্বাপ্রে বৈষ্ণব শ্রীহরিদাসকে ভোজন করান।

প্রীহরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলার অন্তর্গত বেনাপোল প্রামে অবস্থান করতেন। তিনি দিবারাত্র তিন লক্ষ হরিনাম প্রাহণ করতেন। সেই জায়গার অধ্যক্ষ ছিল রামচন্দ্র থাঁন। রামচন্দ্র থাঁন বন্ড পায়ণ্ড প্রকৃতির লোক ছিল। প্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার কথা শুনে মাংসর্য্যে তার চিত্ত জ্বলতে লাগল। কি করে হরিদাসের মহিমা হ্রাস করা যায় চিন্তা করতে লাগল। থাঁনের অনেকগুলি বেশ্যা ছিল। খাঁন চিন্তা করল কোন বেশ্যাকে হরিদাসের কাছে পাঠায়ে তাঁর পত্তন ঘটাতে হবে। পরমা ফুন্দরী এক বেশ্যাকে নিযুক্ত করা হল। একরাত্রে বেশ্যাটি প্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃটিরে এল ও তুলসী এবং হরিদাসকে নমস্কার করে সামনে বন্দে বলতে লাগল—

> "ঠাকুর, তুমি —পরমস্থন্দর, প্রথম যৌবন। তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥ তোমার সঙ্গম লাগি' লুক্ক মোর মন। তোমা না পাইলে প্রাণ না বায় ধারণ॥"

( শ্রীচে: চ: অস্ত্য: ৩।১১১ ) ঠাকুর! তোমার স্থন্দর যৌবন দেখে কোন্ নারী ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে ? তোমার সঙ্গ কামনা করে আমি এসেছি। একবার সঙ্গ দাও; নতুনা আমি প্রাণ ধারণ করতে পারব না

> হরিদাস কহে,—"তোমা করিমু অঙ্গীকার। সংখ্যা-নাম-কীত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার॥ তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সংকীত্তন॥ নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন॥"

> > —( শ্রাচৈঃ চঃ অস্তাঃ ৩.১১৩ )

শ্রীহরিদাস ঠাকুর সববজ্ঞ ছিলেন সব কিছুই জানতে পারলেন। তিনি মহাভাগবত। ইহা যে কৃষ্ণের পরীক্ষা তা বুঝতে তাঁর বাকী রইল না তিনি বেশ্যাকে স্মধুর বাকো বললেন—তোমার বাসনা আমি পূর্ণ কবন আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ হতে দাও। ততক্ষণ তুনি বসে নাম সংকীন্তন শ্রাসণ কর। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্যাকে পালী জ্ঞানে অনাদর করলেন না। কৃষ্ণের প্রেরণায় সে এসেছে. এই জ্ঞানে তিনি তাকে সমাদর করলেন ভক্তগণ কথনত কোন জীবকে অনাদর করেন না।

"কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি সদা। করবি সম্মান সতে আদরে সর্বদ্য।"

(গ্মতাবলী)

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথা অন্থার্য বেশ্যা বসে বসে নাম কীর্তন শুনলে লাগল। কীর্তনে রাভ শেষ হল। ভোর ভূয়েছে দেখে বেশ্যা ঘরে চলে এল । রামচন্দ্র খানকে সব কথা বলল।

পর্যান রাত্রে বেশ্যা শ্রীহরিদাসের কুটিরে এসে তাঁকে নমস্থার করে বসল, তথন হরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—

"কালি তঃখ পাইলা অপরাধ না লইবা মোর। অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার॥ ভাবং ই হা বসি, শুন নাম-সংকীর্ত্তন নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে ভোমার মন॥"

— শ্রীটেঃ চঃ **অন্ত্যঃ** ৩।১১৯ )

কাল তুমি ছংখ পেয়েছ . তজ্জ্জ্য অ'মার কোন অপরাধ নিও
না। আমি তোমার সঙ্গ অবস্থাই করব . ্য প্যান্ত আমার নাম
সংখ্যা পূর্ণ না হয়, সে প্যন্ত বসে বসে নাম-সংকীর্ত্তন শুন । বেষ্ণা
নাম-কীন্তন শুনতে শুনতে হৃদয়ে এক পরম আনন্দ অমুভব
করতে লাগল। রাত্র শেষ হল। কিন্তু সাকুরের নাম শেষ
হল না। সাকুর বললেন—আমি মাসে কোটি নাম প্রহণ
করবার ব্রত নিয়েছি। রত শেষ হয়ে এল ভেবেছিলাম কিন্তু
সমস্ত রাত্রি জপেও পূর্ণ করতে পারলাম না: মনে হয় কাল
সমাপ্ত হবে। তখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। বেষ্ণা গৃহে
ফিরে এল। পুনঃ সন্ধ্যাকালে সে হরিদাস সাকুরের কুটিরে
এনে বসল এবং নামকীন্তন শুনতে লাগল।

ঞ্জীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমুখে হরিনাম শুনতে শুনতে বেশ্যার

মন শুদ্ধ হল। সেও মাঝে মাঝে 'হরিবোলা' 'হরিবোলা' বদ্ধতে লাগল বেশ্যা মনে মনে চিস্তা করতে লাগল—আমি কি মহাপাপ করবার জন্ম এখানে এদেছি। এই মহাভাগবত সাধুর চরণে আমি মহা অপরাধ করতে বসেছি। এই অপরাধ ফলে কত কাল যে আমাকে ঘোরতর নরকে বাস করতে হবে জানি না। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। বেশ্যা অতি নির্দেশ্য যুক্ত হ'য়ে সজল নয়নে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরণে দশুবং হয়ে পড়ল এবং বহু অনুনয় বিনয় করতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—তৃমি গাত্রোত্থান কর। শ্রীহরি ত্যোমাকে কুপা করবেন। বেশ্যা গাত্রোত্থান করে সজল নয়নে রামচন্দ্র খানের কথা বলল।

"ঠাকুর কহে—খাঁনের কথা সব আমি জানি :
অজ্ঞ মূর্থ সেই, তারে হঃখ নাহি মানি :"
—( শ্রীচৈত্ত চরিতামত }

আমি রামচন্দ্র থানের কথা সব জানি। আমি সেই দিন
চলে যেতাম। কেবল তোমার জন্ম তিন দিন রইলাম। শ্রীহরিদাসের করুণাময় উক্তি শ্রবণে বেশ্যার হুনয়ন দিয়ে অশ্রুধারা
বইতে লাগল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর তারপর বললেন—ঘরের সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান করে এই কুটিরে এসে বাস কর। নিরস্তর
হরিনাম কর ও তুলসী সেবা কর। তুমি অচিরাং শ্রীকৃষ্ণের
চরণ পাবে: শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কথামত বেশ্য। নিজগৃহের জ্বিনিস পত্র সব ব্রাহ্মণকে দান করল। মাথা মুগুন করে একবস্তে সেই কুটিরে বসে হরিনাম এবং তুলসী সেবা করতে লাগল।

> ''তুলসী সেবন করে, চর্বণ, উপবাস : ইচ্ছিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥'

> > —( **ख्री**हेड ड: ब्रह्मः अऽह )

শ্রীহরিদাস ঠাকুর বেশ্মাকে কুপা করে অক্সত্র চলে গেলেন। বেশ্মার পরম শুদ্ধ চরিত্র দেখে সকলে চমৎকৃত হলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মহিমা গান করতে লাগলেন।

> "প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহাস্টা। বন্ধ বড় বৈষ্ণব ভাঁরে দর্শনেতে যান্তি॥"

> > — ( শ্রীচৈ: চঃ অস্ত্যঃ ৩।১৪১ )

শ্রীহবিদাস ঠাকুর যেন পরশমণির স্থায় মহাপাপী-তাপীকে সন্থাই উদ্ধার করে পরম বৈষ্ণব করেনঃ

শ্রীহরিদাস ঠাকুর এক সময় সপ্তপ্রাম চাঁদপুরে এসে হিরণ্য ও গোবর্জন মজুমদারদের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচাধ্যের নিকট রইলেন। এজুমদারদের পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস এই সময় শ্রীবলরাম আচাধ্যের গৃহে রোজ অধ্যয়ন করবার জন্ম আসতেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দর্শন পেতেন ও তাঁর মুখে হরিকথা শুনতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে মজুমদারদের আমন্ত্রণে তাঁদের সভাগৃহে আসতেন এবং হরিকথা বলতেন। কোন

সময় মজুমদারের জমিদারী-সেরেস্তার পশ্র ও রাজকর-বাহক পেরাদা গোপাল চক্রবন্তী খ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মুক্তি সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করে। খ্রীহরিদাস ঠাকুর বললেন. নামাভাসেই মুক্তি হয়। পূর্ণ নামোদয়ে খ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি লাভ হয়। এ কথা শুনে গোপাল চক্রবন্তী কুদ্ধ হয়ে বলল—কোটি জন্মে ভপস্থা করেও যোগী যে মুক্তি পায় না, নামাভাসেই সেই মুক্তি হয় ? এ-সমস্ভ ভাবুকের সিদ্ধান্ত। পাপমতি গোপাল খ্রীহরিদাস ঠাকুরকে উপহাস করতে লাগল। খ্রীহরিদাস ঠাকুর সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। মজুমদার মহাশয় গোপাল চক্রবন্তীকে ধিক্রার দিয়ে সভা থেকে বের করে দিলেন। তাকে তাঁদের শ্বহে আসতে নিষেধ—করলেন। মহৎ চরণে অপরাধের কলে গোপাল চক্রবন্তীর সর্ববাঙ্গে গলিত কুট হল মহৎ চরণে অপরাধের কলে পারাধের ফল হাতে হাতে পেল।

প্রথিবিদাস কথন নবদ্বীপে কখন শান্তিপুরে ভক্তগণের নিকট
ষাতায়াত করতেন। ভক্তগণ হরিদাসকে পেলে পরম আনন্দ
লাভ করতেন। যেদিন প্রীগৌরস্কুন্দর ফাল্কন পূর্ণিমার চক্র
প্রহণ সন্ধ্যাকালে মিশ্রগৃহে অবতীর্ণ হলেন, সেইদিন তিনি
প্রীক্ষাকৈত আচাষ্য প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে অবস্থান করছিলেন।
অকস্মাৎ প্রীহরিধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত দেখে অমুমানে বৃধ্বতে
পারলেন, প্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

"সেই কালে নিজালয়, উঠিয়া অদৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে. ভ্রমার-কীর্ত্তন-বঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে।

"জ্বাৎ আনন্দময়, দেখি, মনে সবিষ্ণায়, ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস। তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসর, দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস।"

—( ঐ্রাটেঃ চঃ আদি ১০।১০১ )

ভক্তের কাছে ভগবান্ কোন লীলা গোপন করতে পারেন না। অদৈত আচার্যা ও হরিদাস ঠাকুর সব কিছু বৃঝতে পারলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে নাঝে নবদ্বীপ নগরে ভক্তগৃহে অবস্থান পূর্বক শ্রীগোরস্থনরের বাল্যলীলা, পৌগগু-লীলা, কৈশোর-লীলাদি দর্শন করতেন। অত্যপর যখন মহাপ্রভু যোবন-লীলায় হরি-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, তখন হরিদাস ঠাকুর নিয়তই নবদ্বীপ মায়াপুরে অবস্থানপূর্বক প্রেমরস আম্বাদন করতে লাগলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলা করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আহ্বান করলেন এবং তার পূর্ব্ব চরিত সকল বলতে লাগলেন। হরিদাস! যবনগণ যখন তোমাকে নগরে নগরে প্রহার করতে আরম্ভ করেছিল, তখনই আমি তাদের স্থদশন অস্ত্রে ধ্বংস করতাম। কিন্তু তুমি তাদের মঙ্গল কামনা করেছিলে, তাই কিছুই করতে পারিনি

> ''তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল : মোর চক্র তোমা লাগি. হইল বিফল :

—। ঐটেচ: ভা: মধ্য: ১০।৪২ )

ভপবান্ জ্রাগোরস্থন্দর এই সমস্ত কথা বলে বললেন—

"তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।

এই তার চিহ্ন আছে নাহি মিছা কঙ। "

— ( চৈত্রস্থ ভাগবত )

আমি মিধ্যা বলছি না। এই দেখ, এখনও তার চিহ্ন আছে। এই বলে মহাপ্রভু নিজ পৃষ্ঠে মারণের চিহ্ন দেখালেন। হরিদাস সাকুর মহাপ্রভুর এই করুণ লীলা দেখে তখনই প্রেমে মূর্চ্চিত হয়ে পড়লেন। তারপর স্তুতি করে বলতে লাগলেন।

> "বাপ বিশ্বস্তর প্রাভু জগতের নাথ। পাতকীরে কর কৃপা পড়িল তোমাত। নিশুণে অধম সর্ব জাতি বহিস্কৃত। মুক্রি কি বলিব প্রাভু তোমার চরিত।।" —( শ্রীচৈ: ভা: মধ্য: ২০০৫৮)

্মহাপ্রভুর যাবতীয় নদীয়া-লীলাতে শ্রীহরিদাস প্রায়

ভার সঙ্গে ছিলেন। ভারপর যথন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ লীলা করে পুরীধামে যান, তখন জ্রীহরিদাস প্রভুর সঙ্গে তথায় যান এবং শ্বায়ী ভাবে বাস করেন। মহাপ্রভূ প্রতিদিন ঞ্রীজগন্নাথ দেবের মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করবার পর ঐহরিদাস সন্নিধানে আসতেন এবং তাঁকে জগন্নাথের শীতল ভোগ প্রসাদ প্রদান করতেন। গ্রীহরিদাস ঠাকুরকে. মহাপ্রভু নামাচাধ্য আখ্যা দেন। বুন্দাবনধাম হতে জ্রীরূপ-দনাতন পুরীধামে এলে, তাঁরা জ্রীহরিদাসের সঙ্গে থাকতেন। শ্রীহরিদাস দূর হতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করে প্রণাম করতেন। মর্যাদা রক্ষা করে শ্রীমন্দির সন্নিধানে যেতেন না। মহামায়া-দেবী শ্রীহরিদাসের কাছ থেকে হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। এীহরিদাস ঠাকুর অভি বুদ্ধ হলেও তিন লক্ষ হরিনাম নিয়মিত প্রতিদিন করতেন। অতঃপর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তিম সময় এসেছে জানতে পেরে শ্রীগৌরস্থন্দর সপার্যদ তাঁর সন্নিধানে উপস্থিত হলেন এবং ভক্তগণ সঙ্গে মহাসংকীর্ত্তন নৃত্য করতে লাগলেন। ঞ্জীহরিদাস ঠাকুর ভক্তগণকে বন্দনা করে মহাপ্রভুকে সামনে বসালেন।

> "হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা। নিজ্জ-নেত্র—জুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা॥

<sup>&#</sup>x27;ঞ্জীকৃষ্ণচৈত্র্যপ্রভু' বলেন বার বার।

প্রভূমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ।।
'গ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত' শব্দ করিতে উচ্চারণ ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রমণ ॥"

—৷ শ্রীটে: চ: **অন্ত** একাদশ ).

শ্রীহরিদাস মহাপ্রভুর নাম নৈতে নিতে অন্তর্ধান হলেন।
মহাযোগেশ্বর প্রতিম শ্রীহরিদাসের অপ্রকটলালা দেখে ভক্তগন
'হরি কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করে প্রেমানন্দে মহানুত্যগীত করতে
লাগলেন। তারপর মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস সাকুরের অপ্রাকৃত দেহ
কোলে নিয়ে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং ভক্তগণের কাছে
তাঁর মহিমা বর্ণন করতে লাগলেন মতঃপর সমুদ্রতটে নিয়ে
মহাপ্রভু স্বহস্তে তাঁর সমাধি দিলেন। অবশেষে শ্রীজগরাধদেবের
মন্দিরে এসে প্রসাদ ভিক্ষা করে তাঁর নিয়ান-মহোৎসব
সম্পাদন করলেন। ভগবান স্বয়ং এইরত্বে ভক্তের মর্যাদা
জগতে স্থাপন করলেন।

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর 'শিরোমণি'।
তাঁহা বিনা রত্নশূতা হইল মেদিনী॥
'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি, মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায়,—"জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেহ করিলা প্রকাশ॥"
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা॥

এই ত কহিলুঁ, হরিদাসের বিজয়। ষাহার শ্রবণে রুফে দৃঢ়ভক্তি হয়॥
---( শ্রীচৈঃ চঃ অন্তালালা একাদশ পরিচ্ছেদ)

## **জী**দীতাঠাকুরাণী

জ্ঞীসীতা ঠাকুরাণী জ্ঞীশচীদেবীর স্থায় নিত্য পূজ্যা জনমাতা। পৌরস্থলরের প্রতি বাৎসল্য প্রেমে তিনি সর্ববদা বিহবল থাকতেন এবং জ্ঞীশচী জননাথ মিশ্রের সত্পদেষ্টা ছিলেন।

শ্রীমং কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীগৌরস্থন্দরের স্মাবির্ভাব প্রসঙ্গে সীতা ঠাকুরাণীর বড় মধুর বর্ণনা দিয়েছেন।

অদৈত আচার্য্য ভার্য্য জগৎ পৃক্তিতা আর্ধ্য।

নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।

আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেল উপহার শঞা

দেখিতে বালক শিরোমণি।।

—( ओटिहः हः वामिः २७।১১১ )

পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই ঞ্জীজগন্নাথ মিশ্র মহোদর শাস্তিপুরে অবৈত আচার্য্যের নিকট লোক প্রেরণ করলেন। সে লোকমুখে অপূর্ব্ব পুত্র জন্ম-বার্তা পেয়ে শ্রী**অবৈত্ত আচার্য্য**আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সক্রম
গঙ্গাম্মান এবং বহু নৃত্য গীত করবার পর সহধর্মিনী সীভা
ঠাকুরাণীকে তাড়াতাড়ি নবদ্বীপ মায়াপুরে প্রেরণ করন্দেন।

শ্রীসীতা ঠাকুবাণী যোগমায়া ভগবতী পৌর্বমাসীর অবতার। দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সময় নন্দপুতে উপস্থিত থেকে ইনি নন্দ যশোদাকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

পতিদেবের নির্দ্ধেশ অনুযায়ী শ্রীসীতা ঠাকুরাণী দোলার চড়ে ভৃত্যগণসহ মায়াপুরে মিশ্রগৃহে শুভাগমন করলেন। বহু সম্মানের সহিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লইল বহু ভার
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক ঠাম সাক্ষাৎ গোক,ল কান
বর্ণমাত্র দেখি বিপ্রীত্ত।

শ্রীসীতা ঠাক বাণী জগন্নাথ মিশ্র গৃহে এসে নবজাত শিশু দর্শন করতে লাগলেন। দেখলেন সাক্ষাৎ গোক লের সেই কৃষ্ণে. বর্ণটি কেবল ভিন্ন। তার বর্ণ ইন্দ্র নীলমণির স্থায়। এর বর্ণ ভপ্ত কাঞ্চনের স্থায়।

সর্ব্ব অঙ্গ স্থানির্মাণ. স্থবর্ণ প্রাভিমা ভান
সর্ব্ব অঙ্গ স্থলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি দেখি পাইল বহু প্রীতি
বাৎসল্যতে জবিল হৃদয়।

শ্রীসাঁত। ঠাক রাণার ফাদয় শিশুটিকে দর্শন করে বাৎসল্য প্রথমে গলে গেল। বাম হাতে বালকের শিরে ধান্য ছুর্বা দিয়ে আশীর্কাদ করে বললেন ছুই ভাই চিরজাবী হও।

দ্ববা ধান্ত দিল শীষে কৈল বহু আশীষে

চিরজীবী হও ছই ভাই।

জাকিণী শাঁখিণী হৈতে, শক্কা উপজিল চিতে

জরে নাম থইল নিমাই।

नाम थूरण ।नमार ॥

—( ब्रोटेडः हः **चाः** ১১।১১१ )

এরপ কাৎসদ্য রসাবেশে ধাতা তুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করবার পর প্রীসীতা ঠাকুরাণী নাম করণ করবেন ভাবলেন। কিন্তু কেন্দ বাৎসলা রস সাগরে একেবারে ডুবে ডাকিণী শাঁখিণী প্রভৃতির ভয়ে নামটি রাখলেন 'শ্রীনিমাই'। শুদ্ধ কাৎসলা প্রীতির কাছে অমিত ঐশ্বয় বাব্য প্রভৃতি হার সানে। এ প্রীতিতে ভগবান বড় তুষ্ট হন।

করেক দিন মায়াপুরে থেকে, শ্রীসাতা ঠাকুরাণী শচা দেবাকৈ
পুছ পালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। পরে শান্তিপুরে
দিজগৃহে কিরে এলেন। পুত্র জমোৎসবে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ৬ শচাদেবা পরম পুজা শ্রীসাতা ঠাক রাণীকে মূল্যবান নব বস্ত্রাদি দিয়ে বন্ধ সংকার করেছিলেন।

শ্রীঅবৈত আচার্য্য প্রভুর মায়াপুরেও একটা বাসভবর ছিল। তথায়ও তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন এক শ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা আলাপে সুথে কাল কাটাছেন।

শ্রীগৌরস্করের আবির্ভাবের পর ভক্তগণের ও জ্বগরাথ মিশ্রের বিশেষ অমুরোধে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সীতা ঠাকুরাণীর সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় মায়াপুরে বাস করতে লাগলেন।

শ্রীশটা দেবীর অভিশন্ন পৃজ্যপাত্রী ছিলেন শ্রীসীভা ঠাকুরাণী।
শচী ও সীতা ঠাকুরাণী ষেন একপ্রাণ ছিলেন। সীতা ঠাকুরাণী
রোজ তাঁদের গৃহে আসতেন এবং শিশু গৌরসুন্দরকে
লালন পালন বিষয়ে উপদেশ দান করতেন। মিশ্র গৃহে
দিব্য শিশু ভক্তগণের নয়ন মনের আনন্দ বর্দ্ধন করতে
করতে চন্দ্রকলার স্থায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে লাগলেন।

কয়েক বছর পরে জগরাথ মিশ্রের বড় পুত্র—'শ্রীবিশ্বরূপ' হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করলেন। শচী ও জগরাথ মিশ্র শোকে বড় কাতর হয়ে পড়লেন এবং শিশু গৌরস্থলরও আত্বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেন। সে সময় অদ্বৈভ আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণী তাঁদের বিশেষ ভাবে প্রবোধ দান করতেন এবং শিশুকে রক্ষা করতেন। শ্রীবাস পশ্তিতের পদ্মী মালিনী দেবীও সব সময় বালককে স্নেহে লালন পালন করতেন। তিনি ও শচীদেবী একাত্মা বিশিষ্টা ছিলেন।

গ্রীগৌরস্থন্দর শৈশব লীলার পর ক্রমে কৈশোর লীলা এবং যৌবন লীলা করলেন। পরে গয়া ধামে গমন করলেন এবং স্বরূপ প্রকট করলেন। সেখান থেকে ফিরে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণকে নিয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করবার সময় অদৈত আচার্য্য সাতা ঠাকুরাণীকে নিয়ে শান্তিপুর থেকে মায়াপুরে আগমন করলেন এবং সর্ব্ব প্রথমে গৌরস্থন্দরের পাদপদ্ম-যুগল পঞ্জা করলেন।

অতঃপর গৌরস্থন্দর নবদ্বীপের কার্তন-বিলাস লীলা সমাপ্ত করে জ্ঞাবোদ্ধার ইচ্ছায় সন্ত্যাস গ্রহণপূর্বক বুন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। তা শুনে সীতা ঠাকুরাণী চারদিন শাচীদেবীর স্থায় নিদারুণ বিরহ বেদনায় পীড়িত হয়ে মৃতপ্রায় ভূতলে পড়ে রইলেন। ভক্তবংসল গৌরস্থন্দর এঁদের প্রীতিবন্ধনে বন্দী হযে আর বুন্দাবনে যেতে পারলেন না। শান্তিপুরে ফিরে এলেন। সীতা ঠাকুরাণীর ও অদৈত আচার্যের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল। চারদিন উপবাসের পর গৌরস্থন্দর সীতা-ঠাকুরাণীর হাতে রান্ধা-করা দ্রব্য ভোজন করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেও মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মাঝে মাঝে শান্তিপুরে অবৈতগৃহে আগমন করে অষ্টপ্রহর শ্রীকৃষ্ণনাম-লীলা সংকীর্ত্তন মহোৎসব অমুষ্ঠান করতেন। তার এক স্থান্দর বর্ণন দিয়েছেন পদকতা শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর।

একদিন পন্থ হাসি, অদৈত মন্দিরে আসি
বসিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতাঠাকুরাণী হাসি,
কৃহিলেন মধুর বচন।

তা শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে, কহে কিছু শচীর-নন্দন। শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এখা, স্থামন্ত্রণ করিয়া ষভ্রে। ষেবা গায় ষেবা বায়, আমন্ত্রণ করি ভাষু, পৃথক পৃথক জনে জনে। এত বলি গোৱা রায়, মাজ্ঞা দিল দবাকায়, বৈষ্ণব কর্ত্ত আমন্ত্রণে খোল করতাল লৈয়া, সপ্তক চন্দন দিয়া. পূর্ণ ঘট করহ স্থাপনে। আরোপণ কর কলা, তাহে বান্ধ ফুলমালা কীর্ত্তনমণ্ডলী কু ভূহলে। माला ठन्मन खरा।, प्रक मधु मधि मिया, খোল মঙ্গল সন্ত্যাকালে ॥ শুনি মহাপ্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল ঘখা, নানা উপহার গন্ধ বাসে। मत्व रुद्रि रदि रदल, शाल भक्रल कर्द्र, পর্মেশ্বর দাস রসে ভাসে ॥ —( ঞ্রীপদকল্পতরু )

নদীয়ার প্রাণধন সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন পুরীধামে অবস্থান করতে লাগলেন, অদ্বৈত আচার্য্য সীতাঠাকুরাণী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ বছর বছর তথায় যেতেন। যাবার সময় সীতাঠাকুরাণী পৌরস্থান্দরের প্রিম্ম খাছ্যদ্রব্য সকল তৈরী করে নিতেন এবং গৌরস্থন্দরকে গৃহে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন।

> মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ । ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥

> > —( ঐ্রীচৈঃ চঃ অন্তঃ ১০।১৩৪ )

ভাঁদের প্রেমে বাঁধা মহাপ্রভু মন্ত্রমুদ্ধের স্থায় এসে ভোজন করতেন। সীতাঠাকুরাণী চিরকাল বাংসল্য রসে তাঁকে পুত্রের ভার স্বেহ করতেন। শ্রীগৌরস্থলরও শচীমাতা থেকে অভির মনে করে সীতাঠাকুরাণীকে ভক্তি করতেন। শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পর্ভে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল মিশ্র নামে তিন পুত্র জন্ম প্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও গৌরস্থলরের অমুগত ছিলেন।

শ্রীদীতাঠাক বাণীর পিতা শ্রীনৃদিংহ ভাহড়ী। দীতাঠাক বাণীর "শ্রীদীনামে একটি ভগিনী ছিলেন।

নুসিংহ ভাগ্নড়ী অতি উল্লাস অন্তরে । ছই কক্সা সম্প্রদান কৈলা অদৈতেরে ॥

\* \*

আচার্য্যের ভার্য্যা হুই জগত পূজিতা। সর্ব্বত্র বিদিত নাম 'শ্রী' আর সীতা।।

—( শ্রীভঃ রঃ ১২।১৭৮৫ )

ভথাছি গৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিনী তস্ত সাম্প্রতং।

সীতারূপেণাবতীর্ণা 'শ্রী'নায়ী তৎপ্রকাশতঃ॥

#### প্রীপ্রীগোর-পার্যদ্র-চরিভাবলী

ভগবতী যোগমায়া শ্রীত্মদৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবী এক ভংপ্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণ হলেন।

> জয় শ্রীসীতাঠাকুরাণী কি জয় ! জয় শান্তিপুর নাথ অদৈত আচার্যা কি জয় !

### শ্রীশ্রীদাতানাথের করুণা

## এ এ দিশুর পুরী

শ্রীমদ্ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর॥
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
শ্রাপনে চৈতন্তমালী স্কন্ধ উপজিল॥

— চৈঃ চঃ আদিঃ ৯ম পরিঃ ১০-১১ **লো**ঃ

শ্রীচৈতন্ম চরিতামতের আদি লীলার নবম পরিচ্ছেদের একাদশ শ্রোকের অন্থভায়ে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর লিখেছেন—"শ্রীঈশ্বরপুরা কুমারহটে (ই. বি. আর লাইনে হালিসহর ষ্টেশন) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেক্র পুরীর প্রিয়তম শিয়া।" জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীঈশ্বর পুরীর আবিভাব।

় শ্রীমদ্ ঈশ্বর পুরীপাদ স্বয়ং কিরূপে শ্রীগুরু পাদপদ্মের সেবা ক্রক্তেন তদিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এরূপ লিখেছেন,

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন ॥
নিরস্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অমুক্ষণ॥
তুই হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেম্ধন'।।

#### জীজীগোরপার্যদ চরি ছাবলী

3.

সেই হৈতে ঈশ্বপুরী—'প্রেমের সাগর' ।" —( চৈঃ চঃ অন্তঃ ৮ম ২৬-২৯ )

পূবের এক সময় শ্রীঈশ্বরপূরী তীর্থ ভ্রমণ করতে করন্তে নবদীপ পুরে আগমন করেন এবং শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন।

তথন শ্রীগোরস্থার অধ্যয়ন স্থাথ অবস্থান পূর্বক জননী শ্রীশাসীদেবীর আনন্দ বন্ধন করছেন: শ্রীক্ষার পুরী ছদ্ধবেশে নদীয়া পুরে এলেন।

> কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহুবল মহাশয় । একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় । তান বেশে তানে কেহ চিনিতে ন। পারে । দৈবে গিয়া উঠিলেন অদৈত-মন্দিরে । —( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১শ অধাায় )

ষেখানে শ্রীঅদৈত স্নাচার্যা শ্রীকৃষ্ণ সেবা করছেন সেখানে সাবধানে গিয়ে বসলেন। বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবের কাছে লুকান সম্ভব নয়। শ্রীঅদৈত আচার্য্য বারবার তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করছে লাগলেন: শেষে জিজ্ঞাসা করলেন—বাপ! তুমি কে গ

"বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মনে :"

শ্রীঈশ্বরপুরী অভিশয় দৈয় ভরে উত্তর প্রদান করলেন —

শৃত্যাধম :
 দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ ॥

বিপ্র শিরোমণি সন্ন্যাসী প্রবর শ্রীইশ্বরপুরী কত দৈন্য ভরে উত্তর প্রদান করলেন । দৈন্যই সাধুর ভূষণ ,

শ্রীমৃকুন্দ দত্ত তাঁকে দেখেই ব্ঝতে পেরেছেন ইনি বৈষ্ণব সন্ম্যাসী। তথন শ্রীমৃকুন্দ অতি সুস্বরে একটি শ্রীকৃষ্ণ-লীলা কীর্ত্তন ধরলেন: শ্রীমৃকুন্দের মধুর কণ্ঠধ্বনির কাছে কে স্থির শাকতে পারেন ?

> ষেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গাঁতে। পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে॥

শ্রীঈশ্বরপুরী প্রেমে চলে পড়লেন ভূমির উপর। নয়নের জলে ধরাতল সিক্ত হ'তে লাগল। বৈষ্ণবগণ দেখে অবাক হলেন। পরে বলতে লাগলেন—এমন কৃষ্ণভক্ত ত কথনও দেখিনি। শ্রীমাইছত আচার্য্য অমনি তাঁকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। তারপর সকলে চিনতে পারলেন ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রিয় শিদ্ধ শ্রীঈশ্বরপুরা। সকলে আনন্দে 'হরি' হরি' ব্যনি করতে লাগলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ নগরে অবস্থান করছেন একাদন দৈবক্রমে পথে শ্রীগৌরস্থন্দরের দঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মহাপ্রভূ পাঠশালা থেকে গৃহে ফিরছেন

> চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভূর শরীর। সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম সম্ভীর॥

ঞ্জীঈশ্বরপুরী একদৃষ্টে ঞ্জীগৌরস্থনরের দিকে তাকিরে পরে

ক্ষিজ্ঞাসা করলেন বিপ্রবর ! তোমার নাম কি ? ঘর কোথায় ? ও কি পুঁথি পড়াও ?

মহাপ্রভু দৈক্ত ভরে ঐক্তিরপুরীকে নমস্কার করলেন। শিশ্তগণ কলতে লাগলেন—এঁর নাম ঐানিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বরপুরী বললেন—ভূমি সেই নিমাই পণ্ডিত। পুরী বড় হর্ষিত হলেন। মহাপ্রভু বিনীত ভাবে শির নীচু করে বললেন— ঐাপাদ, কুপা করে অন্ত আমার ঘরে চলুন। মধ্যাহ্নে তথায় প্রসাদ গ্রহণ করবেন। কত বিনয় ভাবে মধুর বাক্যে আমন্ত্রণ। মন্ত্র মুম্বের ক্যায় ঐাঈশ্বরপুরী তাঁর গৃহে এলেন। মহাপ্রভু প্রণয় ভরে স্বহস্তে পুরার চরণ ধৌত করে দিলেন। ঐাশচামাতা তাড়াতাাড় বিবিধ নৈবেত প্রস্তুত করে ভগবানকে নিবেদন করলেন। গরপর সে প্রসাদ ঐাঈশ্বরপুরীপাদকে ভোজন করতে দিলেন। প্রসাদ অবশেষ মহাপ্রভু গ্রহণ করলেন।

বিষ্ণু গৃহে ৰসে উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন। উভয়ের মন প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল।

শ্রীঈশ্বরপুরা কয়েক নাস এইরূপে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে রইলেন। মহাপ্রভু নিত্য একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করে তাসতেন। মাঝে মাঝে তাকে স্বীয়গৃহে আমন্ত্রণ করে নিতেন।

তথন শ্রীগদাধর অতি শিশু। শ্রীঈশ্বরপুরী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। পুরীপাদ তাঁকে নিজকৃত 'শ্রীকৃঞ্গলীলাম্ড গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতেন। মহাপ্রভূ রোজ্ব সন্ধ্যাকালে এই স্বরপুরীকে প্রশাম করতে আসেন। একদিন এই স্বরপুরী মহাপ্রভূকে বলতে লাগলেন—

\* \* কৃমি পরম পণ্ডিত।

আমি পুঁথি করিয়াছি ক্লঞ্চের চরিত।
সকল বলিবা ;—কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সম্ভোষ।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের এ কথা শুনে মহাপ্রভূ হাস্ত করতে করতে বলতে লাগলেন—

> ভক্তবাক্য কুষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন॥ ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয়। সর্ববিথা কুষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥

ভক্ত যে ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করুন না কেন, তাতেই শ্রীহরি প্রীত হন। ভক্তের বাক্যে যে দোষ দেখে শ্রীহরি তার প্রতি অসন্তুম্ভ হন। ভগবান কেবল ভাব গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভুর এ কথা প্রবণে জ্রাঈশ্বরপুরীর ইপ্রিয় সমূহে ষেন অমৃত সিঞ্চিত হল।

শ্রীঈশ্বরপুরী বুঝতে পারলেন শ্রীনিমাই পণ্ডিত অসাধারণ মহাপুরুষ।

শ্রীপ্রস্থর পুরী কিছুদিন নবদ্বীপ পুরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করে তীর্থ পর্যটনে বের হলেন।

এদিকে জ্রীগৌরস্থন্দর বিভার বিলাস সমাপ্ত করে আছ-

প্রকাশ যুগধর্ম নাম প্রেম বিতরণ করবার ইচ্ছা করলেন। প্রথমে পিড় পিণ্ড দানের হলনা করে গয়া ধামে এলেন। সে সময় প্রীক্ষর পুরী গয়া ধামে ছিলেন। মহাপ্রভু সর্বত্র পিণ্ড দানাদি শেষ করে যখন শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ড দানের জন্ম এলেন, ভখন শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে এবং তার মাহাত্মা শ্রবণ করে প্রেমাবেশে ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। দৈবযোগে হঠাৎ শ্রীক্ষর পুরী সেখানে এলেন। শ্রীগৌরস্থন্দরকে দেখে তিনি অবাক হলেন এবং শ্রীচন্দ্র শেখর আচার্যাের নিকট সমস্ত কথা অবগত হ'লেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভুর চৈত্রত হ'লে সামনে ঈশ্বরপুরী-পাদকে দেখলেন সমনি উঠে তাঁকে দণ্ডবং করলেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরস্থনরকে দৃঢ় আলিঞ্চন করলেন। ফুজনার প্রেমাঞ্চতে ফুজনে ভাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—

প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার ।

যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার ॥
ভার্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ—যারে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন।।
ভোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ববিদ্ধ পায় বিমোচন।।
অতএব ভীর্থ নহে তোমার সমান।
ভীর্থেরও পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।।

মহাপ্রভূ দৈক্তভরে বলতে লাগলেন—আমার সমস্ত ভীর্থ ক্রমণ আপনার দর্শন মাত্রই সিদ্ধ হয়েছে। আপনি তীর্থ সমূহের পরম তীর্থ স্বরূপ। আপনার চরণরজঃ তীর্থসমূহ প্রার্থনা করে। তে পুরীপাদ, আমি তাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি আপনি আমাকে সংসার সিদ্ধু থেকে পার করুন ও শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পাদ্ধার অমৃত রস পান করান।

সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম ভোমারে।।
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃত রস পান।
আমারে করাও ভূমি—এই চাহি দান।।

মহাপ্রভুর এই উক্তি শ্রাধণ করে শ্রীঈশ্বরপুরাপাদ বলতে লোগলেন—

\* শুনই পশুত ।

ভূমি যে ঈশ্বর অংশ জানিত্র নিশ্চিত।।

আমি তোমার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র দেখেই বুঝতে পেরেছি ভূমি ঈশ্বরের অংশে অবতীর্ণ। আমি আজ শুভ স্বপ্ন দেখেছিলাম
—তার ফল হাতে হাতে পেলাম। পণ্ডিত ! সত্য করে বলছি । তোমাকে দর্শন করে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি। আমি যথন তোমাকে নবন্ধীপপুরে দেখেছি তথন থেকে আমার চিন্ত কেবল তোমার চিন্তা ছাড়া যেন অত্য চিন্তা করতে চায় না। আমি সত্ত্য করে বলছি, তোমার দর্শনে আমি কৃষ্ণ দর্শন স্থাপাচিছ !

মহাপ্রভূ এসব কথা শুনে নম্র শিরে বন্দনা করলেন একং হাক্স করতে করতে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য।

অস্ত একদিন মহাপ্রভু বিনীত ভাবে শ্রীপুরীপাদের নিকট বললেন আমাকে কৃপা করে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করুন। মন্ত্র দীক্ষার অভাবে আমার চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পুরীপাদ মহাপ্রভুর কথা শ্রাবণ করে অতিশয় আনন্দিত হয়ে বলতে লাগলেন-—

> পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা। প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।।

> > —( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৭ অঃ ১০ শ্লোক )

**এট্রস্থরপুরী এতি**গোরস্থন্দরকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন।

একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী দিপ্রহরে মহাপ্রভুর বাসস্থলে এলেন।
মহাপ্রভু তাঁকে দর্শন করে আনন্দে ভাসতে লাগলেন। দণ্ডবং
প্রভৃতি করে মধ্যাক্ত করবার জন্ম প্রার্থনা জানালেন। পুরী বললেন
—তোমার হস্তের অন্ধ ভোজন করা পরম সৌভাগ্যের কথা।

মহাপ্রভূ স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে বহু যত্ন করে ভোজন করালেন। ভোজনানন্তর পুরীপাদের শ্রীত্মক্ষে চন্দন লেপন করলেন এবং পুষ্প মাল্যাদি প্রদান করলেন।

স্বয়ং ভগবান জ্রীগৌরস্থলর জগতে জ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা পরিচর্য্যা ধর্ম শিক্ষা প্রদান করলেন। মহতের পরিচর্য্যা ছাড়া কথনও কৃষ্ণপ্রেমভক্তি পাওয়া যায় না। জ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম সেবাই ভক্তির দার। পৌরস্থন্দর পর। থেকে ফেরবার পথে কুমারহটে শ্রীঈশরপুরীর জন্মস্থানে এসে প্রেম ভরে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।
মহাপ্রভুর নরনজলে ভূমি সিক্ত হল। পরিশেষে গুরু-পাদপদ্মের
জন্মস্থানের ধূলা উড়নীতে বেঁধে নিয়ে নবদীপ অভিমুখে চললেন।
বললেন এ ধূলা আমার প্রাণ স্বরূপ।

অতঃপর শ্রীগোরস্থলর সন্নাস গ্রহণ করলেন ও জ্বননীর স্বাদেশে শ্রীপুরী ধামে অবস্থান করতে লাগলেন। এ সময় শ্রীঈশ্বরপুরীও অন্তর্ধান লীলা করলেন। অপ্রকট কালে শ্রীঈশ্বর পুরী নিজ্ঞ সেবক শ্রীগোবিন্দ ও কাশীশ্বর পণ্ডিতকে মহাপ্রভূত্ব নিকট যাওয়ার জন্ম আদেশ দিলেন।

> মাধবেন্দ্র পুরীবর শিশ্যবর শ্রীঈশ্বর নিত্যানন্দ শ্রীঅদৈত বিভূ। ঈশ্বরপুরীকে ধস্ত করিলেন শ্রীচৈতক্ত জগদগুরু শ্রীগৌর মহাপ্রভু॥

## শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক বিজানিধি

্দ্রীপৌরস্কলর পুগুরীককে *হ'ল* ডাক্ডেন: বি<mark>গানিধি</mark> মহাশয় প্রেমনিধি বা আচাযানিধি নানেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীমদ কবিকর্ণপুর তাঁকে বৃষভাত রাজা বলভেন। "বৃষভানু-ভয়াখাতেঃ পুরা যে ব্রজমণ্ডলে । অধুনা পুঞ্জীকাক্ষে বিভানিধি ফ্রাশয়ঃ॥ (গৌরগণোদেশ দাপিক। ৫৮ সংখ্যা) প্রেব ব্রদ্ধয়গুলে হিনি ব্ৰভান্ত রাজ। ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি মহাশয়। তিনি শ্রীমাধবেক্ত পুরীপালের শিশু ছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে গুরু পদে বরণ করেছিলেন। তার পিতার নাম ব্যুনেশ্বর (মতান্তরে শুক্লাম্বর) ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম—গঙ্গাদেবী। তার প্রীর নাম রল্লাবতী। তার পিতা বারেক্র শ্রেণীৰ ব্রাহ্মণ ছিলেন। চটুগ্রাম সহরের ছয়ক্রেশ উত্তবে হাট হাজারি থানার একক্রোশ পূর্বের মেখলা গ্রামে তাঁর শ্রীপাট ছিল। বিস্তানিধি হহাশয়ের ভদ্ধন মন্দির্টি অধুনা নিত্তি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত ত্যেছে |

শ্রীমন্ বুনদাবন দাস ঠাকুর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিয় বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন—

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত। প্রম-স্বধর্ম সর্ব্ব-লোক-অপেশ্কিত॥ কৃষ্ণভক্তি-সিন্ধু-মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অঞ্চ-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর॥
গঙ্গান্ধান না করেন স্পর্শভ্রে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে॥
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দন্তধাবন, কেশ-সংস্কার।।
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেক দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা।।
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন ভান।
দেবার্চন-পর্বে করে গঙ্গাজল পান।।

—( শ্রীটেঃ ভাঃ মধ্য ৭।২৩-২৮)

ভগবান্ শ্রীগৌরস্থন্দর নব্দাপে মহাভাব প্রকাশ: ক'রে বিয়ানিধি নাম নিয়ে ক্রন্দন করেছিলেন—

নৃত্য করি, উঠিয়া বসিলা গৌর-রায়।
'পুগুরীক বাপ' বলি কান্দে উভরায়।।
পুগুরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে।।
হেন চৈতন্তের প্রিয়পাত্র বিচ্ঠানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিলা গৌরনিধি।।

—( ঐীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭।১২-১৪ )

প্রীবিভানিধি মহাশয় বিষয়ীর মত অবস্থান করতেন।
শ্রীনবদ্বীপ নগরেও তাঁর এক বসত বাটী ছিল। শ্রীমুকুন্দ বেজ

ওবা তাঁর দেশের লোক ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ মায়াপুরে এলে:
শ্রীমুকুন্দ তাঁকে কার্ডন শুনাতেন। একবার শ্রীমুকুন্দ গদাধর
পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে পুগুরীক বিচ্চানিধির বাটাতে এসেছিলেন।
সদাধর পণ্ডিত বিচ্চানিধিকে প্রনাম করলেন। বিচ্চানিধি
মহাশয় তাঁকে বসতে বললেন। বিচ্চানিধি মহাশয় মুকুন্দের নিকট
গদাধর পণ্ডিতের পরিচয় পেলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত দেখতে
পেলেন বিচ্চানিধি মহাশয় বাহাতঃ রাজপুত্রের স্থায়। তাঁর
স্লাবান্ খাট। তাতে দিব্য শয়াও পট্ট নেতের বালিশ, উপরে
দিবাচন্দ্রাতপ। পাশে জলের ঝারিও তামুলসজ্জিত পিতলের,
বাটা। আলবাটীর সম্মুথে বিশাল আয়না। ত্ই পাশে ত্ইজন
শ্রুতা ময়ুরের পাখা নিয়ে ব্যক্তন করছে। ললাটে চন্দনের উদ্ধুপুত্র
তার মধ্যে ফাগ্রবিন্দু শোভা পাছেছ। এসব দেখে;গদাধর পণ্ডিতের
সংশ্ব হল। তিনি মনে মনে বললেন—

"ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেষ। দিবাভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ।। শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে। আছিল যে ভক্তি, সেহ গেল দরশনে।।

—( চৈঃ ভাঃ ৭।৬৯-৭• )

সদাধর পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই বৈরাগ্যশীল। শ্রীমৃক্ষ ব্রতে পারলেন পদাধরের মনে কোন সংশয় হয়েছে। তখন মক্রন ভাগবতের এক শ্লোক স্থারে গাইতে লাগলেন ঘাতে শর স্বরূপ প্রকাশ পায়।
বিপ্রানিত্তি অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গভিং ধাত্ৰুচিভাং ভভোচক্তং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।

--- ( ভাঃ ভা২।২৩ )

পুতনা লোকবালন্ধী রাক্ষসী ক্ষরিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্তাপ সদ্গতিম ॥

-( T: > 1610@)

ভিজ্যোগের এই বর্ণন শ্রবণ করে বিছ্যানিধি মহাশয় প্রেমে পাগলপ্রায় হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআননদধার।
যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥
অক্রাক, কম্প, স্বেদ, মৃচ্ছা, পুলক, হুস্কার।
এককালে হৈল সবার অবতার॥
'বোল, বোল, বলি' মহা লাগিল গজ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিলা পড়িলা ভূমিতে॥
——( শ্রীটেঃ ভাঃ ৭।৭৯-৮১ )

ভূতলে প'ড়ে বিছানিধি মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বললেন—মোর প্রাণের ঠাকুর কোথায় গেল ? কোথায় ক্রুক্ত ? হায় ! হায় ! আমি বঞ্চিত হ'লাম । তাঁর নয়নের ক্রেলে ধরণী সিক্ত হতে লাগল । কি মহাকম্প এক এক বার হৈছিল। দশজন সেবকও ধ'রে রাখতে পারছিলেন না।

বিন্তানিধির অত্যন্তুত কৃষ্ণ-ভক্তি প্রেম-বিকার সকল দর্শন ক'রে শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিশ্বয়ান্বিত হলেন। তিনি বললেন—

"হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥"
গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দকে বলতে লাগলেন—
"মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বন্ধুকায়।
দেখাইলে ভক্ত বিজ্ঞানিধি ভট্টাচাৰ্য্য॥
এমত বৈষ্ণব কিবা আছে ত্ৰিভ্বনে।
ত্ৰিলোক পবিত্ৰ হয় ভক্তি-দরশনে॥"

—( ত্রীঃ চৈঃ ভাঃ মধ্য পা৯৭-৯৮)

গদাধর পণ্ডিত বললেন,—মুকুন্দ! আমি যখন এঁর কাছে অপরাধ করেছি তখন এঁর পেকে মন্ত্রদীক্ষা নেব। মুকুন্দ বললেন—বেশ ত. ভাল কথা। অতঃপর মুকুন্দ বিচ্চানিধির কাছে গদাধর পণ্ডিত সম্বন্ধে সমস্ত কথা বললেন। গদাধরের কথা শুনে বিচ্চানিধি পরম সুখী হলেন। তারপর শুক্র-পক্ষের দাদশীর দিন বিচ্চানিধি গদাধর পশুতকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

একদিন শ্রীপুগুরীক বিচ্চানিধি মহাশয় রাত্রে অলক্ষিতে শ্রীগৌরস্থলরের কাছে এলেন এবং আনন্দে প্রভুর চরণতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে ক্রেলন করে বলতে লাগলেন—হে, কৃষণ। হে বাপ। আমি অপরাধী। আমায় আর কত ছঃখ দিবে ছু তুমি সমস্ত জগতকে উদ্ধার করলে, কেবল আমায় বাদ দিলে । গৌরস্থলর তৎক্ষণাৎ বিচ্চানিধিকে কোলে তুলে নিলেন। এবার

ভক্তগণ বিজ্ঞানিধিকে চিন্তে পারলেন। গৌরস্কর বিজ্ঞানিধিকে বলতে লাগলেন—

"মাজি কৃষ্ণ বাস্থা-সিদ্ধি করিলা আমার। আজ পাইলাম সব-মনোরথ-পার॥

\*

\*

নিজা হৈতে আজি উচিলাম শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রোমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে॥"

— দ্রীটের ভার মধ্যর ৭।১৩৮, ১৪৩)

ভুক্তগণ আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন। অতঃপর বিভানিধি মহাশয় অদৈতাদি ভক্তগণের চরণ বন্দনা করলেন। বিভানিধির সঙ্গে সমস্ত ভক্তের মিলন হল।

মহাপাপী জগাই ও মাধাইকে উদ্ধার করে মহাপ্রভু বখন ভক্তসঙ্গে গঙ্গাতে জলকেলি করছিলেন তখন তথায় বিজ্ঞানিধিও ছিলেন। প্রভুর নদীয়া সংকীতন বিলাসের সময় বিজ্ঞানিধি প্রধান সহচর ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন পুরীধামে অবস্থান করতেন, প্রতিবংসর গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে পুগুরীক বিজ্ঞানিধি মহাশয়ও পুরীধানে যেতেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর চন্দন যাত্রার সময় নরেক্ত সরোবরে ভক্তসঙ্গে জলকেলি কালে বিজ্ঞানিধি মহাশয় স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে জলকেলি করতেন।

শুই সথা—বিত্যানিধি, স্বরূপদামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥"
—( শ্রীচেঃ ভাঃ অন্তঃ ৮।১২৪)

একদিন পুরীধামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বললেন আমার ইষ্টমন্ত্র স্বষ্ঠুভাবে উচ্চারিত হচ্ছে না। মনে হয় মন্ত্রটি কারও কাছে প্রকাশ করেছি। মহাপ্রভু বললেন—তোমার গুরু বিচ্চানিধি তিনি অল্পকালের মধ্যে এখানে আসবেন। এ সম্বন্ধে তখন তুমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে। ঠিক এমন সময় বিচ্চানিধি মহাশয় পুরী ধামে এসে হাজির। তাঁকে পেয়ে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ইচ্ছা পূর্ণ হল। বিচ্চানিধি মহাশয়ের থাকবার স্থান হল সমুদ্রতীরে যমেশ্বরে। তিনি স্বরূপ-দামোদর প্রভুর বড় প্রিয় মিত্র ছিলেন। ছইজনে সর্ব্বদা ইষ্টগোষ্ঠী করতেন এবং জগনাথ দর্শন করতেন।

এমন সময় শ্রীক্ষেত্রে ওড়ন ষষ্ঠী পর্বব-যাত্রা আরম্ভ হল।
জগন্নাথ নববস্ত্রাদি ধারণ করছিলেন। ভগবানের নববস্ত্র হল—
মাণ্ডুয়া বস্ত্র। নাণ্ডুয়া বস্ত্র অশুচি হলেও ভগবানের ইচ্ছান্তুযায়া
তাঁর সেবকগণ তাঁকে এ বস্ত্র পরিয়ে থাকেন। এইদিন নব
মাণ্ডুয়া বস্ত্র ধারণ লীলা উৎসবটি থুব জাঁকজমকের সঙ্গে হচ্ছিল।
শ্রীগৌরস্থল্বর ভক্তগণসহ বস্ত্রধারণ লীলা দর্শন করছিলেন, জগন্নাখদেব শুক্র-পীত-নীল রঙের বিবিধ পট্টবস্ত্র ধারণ করে পুষ্প মাল্যাদি
দারা স্থসজ্জিত হচ্ছিলেন। কত রকমের বাজনা যাত্রাকালে
বাদিত হচ্ছিল। কিছু রাত পর্যন্ত মহাপ্রভু এ যাত্রা কৌতুক
আনন্দ-চিন্তে দর্শন করলেন। তারপর ভক্তসঙ্গে নিজ স্থানে বিজ্ঞয়
করলেন। এমন সময় ছই বন্ধু স্বরূপ দামোদর প্রভু ও বিল্যানিধি
মহাশয় বিবিধ নর্মালাপ করতে করতে মাণ্ডুয়া বস্ত্রের কথা ভুললেন।

মাণ্ডুয়া বন্ত্র ঈশ্বর পরেন, এতে সন্দেহযুক্ত হয়ে বিত্যানিধি মহাশয় স্বরূপদামোদর প্রভুকে বলতে লাগলেন-এদেশে শ্রুভি ও স্মৃতির প্রভূত বিচার আছে। তথাপি ঈশ্বর অপবিত্র পাণ্ডুয়া বস্তু ধারণ করেন কেন গ

স্বরূপদামোদর প্রভ বললেন—ইহাই বোধ হয় এদেশের আচার: দেশাচার যদি হয়, ইথে দোষ কি ? ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে রাজা নিষেধ করতেন ৷ বিজ্ঞানিধি বললেন—ঐশ্বর স্বতন্ত্র। যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন। কিন্তু সেবক পাণ্ডাগণ সৈ অপবিত্র মাণ্ড্রা বস্তু ধারণ করে কেন গুমাণ্ড্রা বস্তু এভ অপবিত্র যে স্পর্শ করলেও হাত ধুতে হয়। রাজপাত্রগণ অবুধ, এর বিচার করেন না। রাজাত দেখি এই দিন মাণ্ড্রা বস্ত্র শিরে ধারণ করেন : স্বরূপদামোদর প্রভু বললেন—ভাই ! বোধ হয় ওডনষ্ঠীর দিন এ বস্ত্র সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। কারণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম জগনাথরূপে অবতীর্ণ। 'এজন্ম এথানে বিধি নিষেধের কোন বিচার নাই ৷ বিজানিধি মহাশয় বললেন-জগল্লাথদেব <del>জীখার—সব কিছু ধারণ করতে পারেন। তাই ব'লে কি এগুলাও</del> ব্রহ্ম হ'ল গ এরাও কি বিধি নিষেধের অতীত হল গ এই সব কথা বলে হাস্ত করতে করতে তুই মিত্র নিজ নিজ বাসস্থানে এলেন এবং শয়ন করলেন। অনস্তর বিভানিধি মহাশয় স্বপ্ন দেখলেন যে এ জিলারাথ ও বলরাম তুইজনে ক্রোধে অধীর হয়ে বিম্বানিধির হুই গালে হুই চড লাগিয়ে বলতে লাগলেন—

শের জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি
সকল জানিলা তুমি রহি' এই ঠাঞি ॥
তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে ।
জাতি রাখি চল তুমি আপন-ভবনে ॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্বন্ধ ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ ॥

—(শ্রীটো ভাঃ অস্ত্যঃ ১০,১৩২-১৩৪)

জ্রীপুণ্ডরীক বিভানিধি ক্রন্দন করতে করতে জ্রীজগন্নাথের জ্রীচরণে মাথা রেখে বলতে লাগলেন—হে নাথ! যেমন অপরাধ করেছিলাম, তেমনি শাস্তি পেলাম। আজ আমার পরম শুভদিন। ভোমার শ্রীহস্ত আমার কপোলে লাগল। জানি না কোন জন্মে কি সুকৃতি করেছিলাম। তাই তোমার হস্ত স্পর্শ অকুভব করলাম ৷ ভগবান জ্রীবিচ্চানিধি প্রতি স্বপ্নে এইরূপ কুপা করে অন্তর্ধান করলেন। বিছ্যানিধি প্রভাতে গাত্রোখান করে দেখলেন জ্রীজগন্ধাথ ও বলরামের চপেটাঘাতে তাঁর তুই গাল ফলে গেছে। স্বপ্প-বিবরণ স্মরণ করে তিনি লজিত হলেন। প্রতিদিন স্বরূপদামোদর প্রভু প্রাতে তাঁর নিকট আগমন করতেন এবং উভয়ে জগন্নাথ মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন : অস্তান্ত দিনের মত এদিনও স্বরূপ দামোদর প্রভু বিজানিধির বাসস্থানে এলেন। দেখলেন বিজ্ঞানিধি তথনও শায়িত আছেন। সেদিন এভক্ষণ পর্যান্ত শ্যাায় থাকবার কারণ জানতে চাইলে বিভানিধি মহাশয় স্বরূপ দামোদর প্রভূকে নিকটে ডেকে রাত্রের অলৌকিক শ্বপ্ন বিবরণ দিলেন। বিচ্চানিধির মুখে সবকিছু প্রবণ করে এবং তাঁর তুই গাল কোলা দেখে শ্বরপদামোদর প্রভু আনন্দ সাগরে ভাসতে লগেলেন। তিনি বললেন—স্বপ্নে এসে ভগবান কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন এইকথা কথনও শুনি নাই। কিন্তু আরু তা প্রভাক করলাম। আপনার সমান ভাগ্যবান্ ত্রিলোকে কে আছে। সাক্ষাৎ ভগবানের করম্পর্শ লাভ করেছেন। স্বরপদামোদর আনন্দভরে শ্রীবিচ্চানিধি প্রভুর প্রশংসা করলেন। স্থার সম্পদ দেখে যেমন স্থার আনন্দ হয় সেরূপ পুগুরীক বিদ্যানিধির সৌভাগ্য দেখে দামোদর প্রভু নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করতে লাগলেন ভগবান্ শ্রীগোরস্থনরের অতি প্রিরপাত্র ছিলেন বিচ্চানিধি মহাশয়। গৌরস্থনরে তাঁকে বাপ ডাকতেন। বিচ্চানিধি প্রভু শ্রীগোরস্থনরের লীলা-সহচর ছিলেন।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি উল্লেখ করে এক শ্রীবিন্তানিধি প্রভুর চরণ বন্দনা করে প্রবন্ধ শেষ করছি:

পুগুরীক বিভানিধি-চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে॥
—(জ্রীটেঃ ভাঃ অক্ষ্যঃ ১০।১৮১)

# শ্ৰীশ্ৰীভূগৰ্ভ গোস্বামী

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধে যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, তেমন তাঁর স্মৃত্যৎ শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর চরিত সম্বন্ধেও না।

শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ হুইজনে অভিন্ন ফ্রদয় ছিলেন।
মহাপ্রভুর আদেশে তারা ব্রজধামে বাস করতেন।

শ্রীভূগভ গোস্বামী শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্ক ছিলেন:

শ্রীভূগভ গোস্বামার শিষ্য ছিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের পূজারী
—শ্রীচৈতক্যদাস, শ্রীমুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস
প্রভৃতি।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—শ্রীভূগভ পোস্বামী ও শ্রীল ভাগবত দাস প্রভু একসঙ্গে বন্দাবনে বাস করতেন:

> ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবত দাস। যেই হুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস।

> > —( ঞ্রীচৈতক্স চরিতামৃত আদি ১২৮১ )

জ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"ভূগভ ঠকুরস্তাসীং পূর্ব্বাখ্য। প্রেমমঞ্জরী।"

মহাশয়

—( গ্রীগোর গণোদ্দেশ দীপিকা)

যিনি ব্রদ্ধে প্রেমমঞ্জরী ছিলেন গৌর-লালায় তিনি ভূগভ ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী কাত্তিক শুক্রা চতুর্দ্দশীর দিন ব্রজধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীভূগভ গোস্বামী অভিন্নাত্মরূপে ব্রদ্ধে বাস করতেন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণন করেছেন—

ভূগভেতি স্নেহ থৈছে জ্বগতে প্রচার। লোকনাথ সহ দেহ ভিন্নমাত্র ভাঁর॥

—( ভক্তি রত্মাকর ১ম ভরঙ্গ )

বৃন্দাবন ধামে সর্বপ্রথমে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন জ্ঞীল লোকনাথ গোস্বামী ও জ্ঞীল ভূগর্ভ গোস্বামী।

রূপান্থগবর শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গোস্বামিদের সঙ্গে শ্রীভূগভ গোস্বামীর এ ভাবে শ্বরণ করেছেন—

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ। ব্রব্ধে রাধা কৃষ্ণ পদ না ভঞ্জিন্তু তিল আধ, না বৃঝিন্তু রাগের সম্বন্ধ।

স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগভ<sup>°</sup>, ঞ্জীজীব লোকনাথ।

ইহা সবার পাদপদ্ধ না সেবিকু তিল আৰ আর কিসে পুরিবেক সাধ। ্ৰৈক্সফদাস কবিৱান্ধ , বুসিক ভকত মাঝ.

যেহোঁ কৈল চৈতন্ত চরিত।

গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা

তাহাতে না হৈল মোর চিত।

সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ,

তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।

কি মোর ছংখের কথা জনম গোঙালু রুথা

ধিক ধিক নবোজন দাস।।

### প্রীপ্রীলোকনাথ গোসামী

গ্রীমজাধাবিনোদৈকসেবাসস্পংসমন্বিতম্। পদ্মনাভাত্মজং গ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভঙ্কে॥

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদের ঐকান্তিক সেবাসম্পত্তি বিশিষ্ট শ্রীপদ্মনাভ-তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুকে আমি ভঙ্কনা করি।

যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে, তার পূর্বে কাচনা-প্ড়োয় গ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য পত্নী গ্রীসীতা দেবীর সঙ্গে বাস করতেন। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে যশোহর ষ্টেশন থেকে মোটরে সোনাখালি হ'য়ে খেজ্রা, এবং খেজুরা থেকে তালখড়ি হাওয়া যায়।

শ্রীপদ্মনাভ ভট্টাচার্যা শ্রীঅহৈত আচার্য্যের বড় প্রিয় ও অনুগত ছিলেন। শ্রীপদ্মনাভ ও শ্রীসীতা দেবীর গৃহে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী আবিভূতি হন। শ্রীলোকনাথের ছোট ভাইয়ের নাম শ্রীপ্রগল্ভ ভট্টাচার্য্যর বংশধর অন্তাপি ভালথিডি গ্রামে বসবাস করছেন।

শৈশবকাল থেকে শ্রীলোকনাথ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পিতামাতা ও গৃহত্যাগ করে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়া-পুরে শ্রীগোরস্থলরের শ্রীচরণ দর্শনের জন্ম উপস্থিত হন। শ্রীগোরস্থলর শ্রীলোকনাথকে প্রণয়ভরে আলিঙ্গন করে শীদ্র শ্রীবৃন্দাবনধামে থেতে আদেশ করেন। কিন্তু শ্রীলোকনাঞ্চ অনুমানে বুঝতে পারলেন মহাপ্রভূ তৃই তিন দিনের মধ্যে সূহ ত্যাগ করবেন। তাই তিনি বড় কাতর হ'য়ে পড়লেন।

মহাপ্রভু শ্রীলোকনাথের মনোভাব বুঝতে পেরে তাঁকে অনেক প্রবোধ দিলেন এক বললেন—শ্রীরন্দাবন ধামেই তাঁদের পুনর্মিলন হ'বে।

এ সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবত্তী সাকুর ভক্তি-রত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে লিখেছেন—

> "কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুপদে প্রণমিল ॥ অন্তর্য্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া। করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া॥ লোকনাথ প্রভুপদে আত্ম-সমর্পিল। প্রভুগণে প্রণমিয়া গমন করিল॥"

শ্রীল লোকনাথ আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন না। বিরহ-বিধুর হয়ে তীর্থ-ভ্রমণ করতে লাগলেন।

> তঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থ-পর্য্যটন। কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন॥

किছু দিন তौर्थ-পर्याप्टेन करत्र लोकनाथ वृन्मोवरन शिलान ।

এদিকে ভগবান জ্রীগোরস্থলর সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক জ্রীনীলাচলে এলেন। কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করে জ্রীবোদ্ধারমানসে দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করতে লাগলেন। মহাপ্রভূর দক্ষিণে যাত্রার কথা শুনে জ্রীলোকনাথও দক্ষিণ-তীর্থ ভ্রমণে বছির্মত হ'লেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ ভ্রমণ করে বৃন্দাবনে এলেন । একথা শুনে শ্রীলোকনাথ প্রভুও শীন্ত বৃন্দাবনে গেলেন । ইতিমধ্যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন হয়ে প্রয়াগ-ধামে গেলেন । শ্রীল লোকনাথপ্রভু মহাপ্রভুর দর্শন পেলেন না, তাই তিনি বড় বিষণ্ণ হলেন । ঠিক করলেন পরদিন প্রভাতে প্রয়াগ-ধাম অভিমূখে যাত্রা করবেন ।

> "স্বপ্নে প্রভূ প্রবোধি রাখিলা বৃন্দাবনে॥ লোকনাথ প্রভূ আজ্ঞা লঙ্গিতে নারিল অজ্ঞাত রূপেতে ব্রন্ধবনে বাস কৈল॥"

> > —( ভক্তি রত্মাকর ১ম তরঞ্চ )

মহাপ্রভু স্বপ্নযোগে শ্রীলোকনাথ প্রভূকে প্রবোধ দিয়ে বুন্দাবনে থাকতে আদেশ করলেন:

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অজ্ঞাত ভাবে ব্রব্ধে বাস করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিরন্ধন—শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীভূগর্ভ প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর মিলন হল।

পরস্পরের প্রতি তাঁদের কি অন্তুত স্নেহ! সকলে যেন অভিন্নাত্মা ছিলেন।

গোস্বামিগণের মধ্যে শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামী অভি প্রবীণ। তিনি সব সময় প্রেমে বিহবল থাকতেন। শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীকে বন্দনা করেছেন— রন্দাবন্ প্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দ পদাব্রিতান্। শ্রীমংকাশীশ্বরং লোকনাথং শ্রীকৃষ্ণদাসক্ম॥

শ্রীবন্দাবনপ্রির শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীপাদপদাশ্রিত শ্রীমং কাশীরর ও শ্রীমং লোকনাথ ও শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে আর্মি বন্দনা কবি।

রুদ্ধাবনের বনে বনে শ্রীকুক্ষ-লীলাস্থলী সকল দর্শন করে লোকনাথ গোস্বামী আনন্দে ভ্রমণ করতেন। ছত্র বনের পাশে 'উমরাও' নামক গ্রামে কিশোরা-কুণ্ড-ভীরে কিছুদিন বাস করেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা করবার তাঁর বড় ইচ্ছা হয়। অন্তব্যামী প্রভু তা' জানতে পেরে স্বয়ং একটি বিগ্রহ তাঁর করে অপণ করে বললেন একে তুনি পূজা কর! এ বিগ্রহের নাম 'রাধাবিনোদ'। বিগ্রহ-দাতা অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্ধান হ'লেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি খুব চিন্তা করতে লাগলেন।

শ্রীল লোকনাথকে একপ চিন্তা মগ্ন দেখে শ্রীরাধাবিনোদ হ'স্ত করে বলতে লাগলেন—আমাকে কে আনবে এখানে ? আমি স্বয়ং এসেছি। আমি এ উমরাও গ্রামের বনে থাকি। এই যে কিশোরীকৃণ্ড দেখছ, তা আমার বাসকান। তুমি শীঘ্র আমায় কিছু ভোজন করতে দাও।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আনন্দের সীমা রইল না। প্রেম-নীরে ভাসতে ভাসতে তথনই কিছু নৈবেজ তৈরী করে ঠাকুরের ভোগ লাগালেন। তারপর পুষ্প-শয্যা করে ঠাকুরকে শয়ন করালেন।

পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দে কৈল পাদ-সম্বাহন॥
তমুমনঃ প্রাণ প্রভূপদে সমর্পিলা।
সে রূপ-মাধ্য্যামৃত পানে মগ্ন হৈলা॥
—( ভক্তিরত্মাকর ১ম তরক্ষ)

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী অনিকেত ছিলেন। গ্রামবাসী গোপগণ তাঁর ভজন কুটির তৈরী করে দিতে চাহিলেও তিনি তাতে রাজি হ'তেন না। শ্রীরাধাবিনোদের থাকবার জন্ম একটী ঝালি তৈরী করেন, সেটা সব সময় কণ্ঠদেশে ঝুলিয়ে রাখতেন। শ্রীরাধাবিনোদ তাঁর কণ্ঠমণি-স্বরূপ ছিলেন। ঝুলিটিই মন্দির স্বরূপ। তাঁর আচরণে চরম বৈরাগ্যের পারিচয় পাওয়া যেত। গোস্বামিগণ অনেক যত্ন করে তাঁকে সঙ্গে রাখতেন।

শ্রীমহাপ্রভুর পরমপ্রিয় লোকনাথের চরিত্র বিশ্লেষণ করা বড কঠিন। যখন মহাপ্রভু ও তাঁর প্রিয় শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদি অদর্শন-লালা আবিষ্কার করলেন, তখন শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর বিরহ যাতনা অসহনীয় হল। তখন তিনি একমাত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যেন প্রকট ছিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী শ্রীনরোত্তম দাসকে দীক্ষামন্ত্র প্রাদান করেন। তাঁর অন্ত কোন শিশ্রের উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। শ্রীনরোত্তম দাস যেভাবে গুরু শ্রীলোকনার্থ গোস্বামীর সেবা করতেন তা' অবর্ণনীয়। রাত্রি প্রভাতের আপে শ্রীগুরু দেবের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে রাখতেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী দীর্ঘ বর্ম পর্যন্ত খদির-বনে (খ্যুরা গ্রামে) ভজন করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। এস্থানে শ্রীযুগল-কুণ্ড নামে একটি দীঘি আছে। তারই তীরে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি।

কথিত আছে ঐকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, ঐতিচতক্ষ্য চরিতামৃত রচনা করবার সংকল্প নিয়ে ঐল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট আশীর্কাদ, অনুমতি ও উপকরণাদি প্রার্থনা করঙ্গে ঐলি লোকনাথ গোস্বামী নিজ নাম বা চরিতাদি সম্বন্ধে কিছু বর্ণন করতে নিষেধ করেন। ঐশিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামিপাদের আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এ ভয়ে ঐশিক্ষ্যদাস কবিরাজ ঐতিচতক্য চরিতাম্যতে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। আবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী ভিথিতে ঐশিকাকনাথ গোস্বামী নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

জ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় জ্রীগুরু-পাদপদ্ধে এ প্রার্থনা.
করেছেন—

"হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পদদক্ষে।
কুপাদৃষ্টো চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্চা সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণ ভৃষ্ণ।
হৈথায় চৈতক্স মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।

#### শ্ৰীশ্ৰীলোকনাথ গোম্বামী

মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কুপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাই॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্রি দিনে।
নরোভ্তম বাঞ্চা পূর্ণ নহে তুয়া বিনা॥"

### জ্ঞীজ্ঞীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী

প্রীকাশীখর পণ্ডিত ছিলেন প্রীক্রশ্বরপুরীপাদের শিষ্ত। পিতার নাম প্রীবাস্থদেব ভট্টাচার্যা। তাঁরো কাঞ্চিলাল কাছ্বংশোদ্ধ,ভ বাংক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁদের রাজ-উপাধি চৌধুরী।

শ্রীরামপুর ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরে চাডরা প্রায়ে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীগোরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিশ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

( প্রীতৈতক্স চরিতামৃত আদি লীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ৬৬ শ্লোক অমুভাষ্য ! )

স্থারপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীখর ।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অন্কুচর ॥
তাঁর সিদ্ধি-কালে দোঁহে তাঁর আছ্ঞা পাঞা ।
নীলাচলে প্রভূস্থানে মিলিল আসিয়া॥ ।
শুরুর সম্বন্ধে মাস্ত কৈল ত্হাকারে ।
তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোহারে ॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দের দিলেন ঈশর ।
জ্ঞান্ধাথ দেখিতে আগে চলে কাশীখর ॥
অপরশ যায় গোসাঞ্জি মন্থ্য-গহরে ।
মন্থ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে ॥
—( চৈঃ চঃ আদি ১০/১৩৮-১৪২ )

বন্দারী শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দ — তু'জন শ্রীঈশর পূরীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। অন্তর্ধনি কালে ঈশ্বরপুরী তু'জনকে শ্রীটেডক্স-গোসাঞির সেবা করবার আদেশ দিয়ে যান। শ্রীঈশর পূরী অপ্রকট হ'লে তু'জন নীলাচলে মহাপ্রভুর সন্নিধানে আগমন করেন। শুকর প্রিয় শিষ্য ছিলেন তুঁরো: তাই সম্মানাহ'। তথাপি শ্রীশুরুর আজ্ঞা জেনে মহাপ্রভু তুঁদের সেবা গ্রহণ কর্মলেন। শ্রীগোবিন্দের উপর পড়ল মহাপ্রভুর অক্স-সেবার ভার। শ্রীকাশীশ্বর পশুতের উপর পড়ল শ্রীজগন্নাথ দর্শন-কালে লোকের ভিড় ঠেলে সাবধানে মহাপ্রভুকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার ভার।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত খুব বলবান ছিলেন শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

পুরা বৃন্দাবনে চেটো স্থিতো ভৃষ্কার ভঙ্ক্রে:। শ্রীকাশীশ্বর গোবিন্দো তৌ জাতৌ প্রভু সেবকৌ॥
—( শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা)

পূর্বের ব্রজ্ঞে যাঁরা ভূক্সার ও ভঙ্গুর নামে গ্রীক্ষেরে চেট দেবক (জ্বল আনয়নকারী সেবক) ছিলেন, অধুনা ভাঁরা কাশীশ্বর ও গোবিন্দ নামে মহাপ্রভূর সেবক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞীকাশীশ্বর পণ্ডিত পুরীধামে মহাপ্রভুর দক্ষে বহুকাল অবস্থান করেছিলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণের মধ্যে ভিনি প্রসাদ বিতরণ করতেন।

চাতরা গ্রামে তাঁর সেবিত যে বিগ্রহণণ আছেন তাঁদের

পরবর্ত্তী সেবক হন—শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী। তিনি শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর প্রাভৃবংশীয়। পূর্ব্বে নয় সের চালের ভোগ হ'ত। বর্ত্তমানে ভোগের কোন ভাল ব্যবস্থা নাই।

কাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোসাঞি। তিনি শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রেষ্ঠ সেবক ছিলেন।

শ্রীরপগোস্থামী বন্দাবনে শ্রীগোরিন্দদেবের সেবা প্রবর্তন করেছিলেন—শুনে স্থা হয়ে মহাপ্রভু পুরার থেকে শ্রীকাশীশ্বর পশুতকে শীঘ্র বন্দাবন যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু শ্রীকাশীশ্বর শ্রীগোরস্থলরকে ত্যাগ ক'রে যেতে চাইলেন না। স্পন্তর্য্যামী শ্রীগোরস্থলর তথন একটা স্ব-রূপ শ্রীবিগ্রহ তাঁকে দিলেন ও সেবিগ্রহের সঙ্গে ভোজন করলেন, তথন কাশীশ্বরের বিশ্বাস হল। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবন্তী ঠাকুর বর্ণন করছেন—

কাশীশ্বর কহে প্রভূতোমারে ছাড়িতে বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে॥ কাশীশ্বর হৃদয় বৃঝিয়া গৌরহরি। দিলেন নিজ স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি: প্রভূসে বিগ্রহসহ অন্নাদি ভূজিল। দেখি কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল॥ গৌর-গোবিন্দ নাম প্রভূজানাইলা। তারে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা॥ শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভূরে বসাইয়া। করেন অন্ত সেবা প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥

—(ভ: রঃ ২্য় ভর্ক )

মহাপ্রভু বললেন এ বিগ্রহের নাম হবে গৌর-গোবিন্দ। কাশীখর পণ্ডিত বিগ্রহ নিয়ে রন্দাবন গেলেন এবং জ্রীগোবিন্দ-দেবের দক্ষিণ পাশে সে বিগ্রহ স্থাপন করে প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর মহিমা অনন্ত ও অপার। তাঁর তিরোভাব তিথি উৎসব আশ্বিন পূর্ণিমার শ্রীরাধা গোবিন্দের মহারাস মহোৎসবের দিন।

## শ্রীশ্রর ঠাকুর

জয় জয় শ্রীধরঠাকুর দয়াময়। বার কলা মূলা খায় গৌরাঙ্গরায়॥

শ্রীধরঠাকুর শ্রীমায়াপুর গ্রামের শেষ সাঁমায় বাস করতেন।
তিনি ষৎসামান্ত কলা-মূলা বিক্রি করে জীবনযাপন করতেন।
রাতভার উচ্চৈঃম্বরে হরিনাম করতেন। ছক্তি বছিমুনি পামগু
হিন্দুপন তা সইতে পারত না। অকথ্য ভাষায় ভাঁকে নানাপ্রকার
গালি দিত—

মহাচাষ্য-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধার ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি-মরে॥

—( किः जाः मधाः २।১६৮)

চাষা বেটার ভাতে পেট ভরে না। ক্ষ্থার জ্বালায় রাজ্রে চিৎকার করে পাষভিগণ এরপ অনেক কথা বলত; কিন্তু জ্রীধর কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না। আনন্দে নিজের কাজ করে যেতেন। বামন পুকুরের বাজারে ছিল তাঁর দোকান। তিনি খ্ব সভ্যবাদী লোক ছিলেন। এক কথায় বেচা-কেনা করতেন। নিরস্তুর জ্রীনাম স্মরণ করতেন। বেশী কথা বলতে ভাল বাসতেন না। খরিদ্ধারেরা যথার্থ দাম রেখে কলা-মূলাদি নিয়ে যেতেন। খোড় কলা-মূলা বিক্রি করে জ্রীধর যে পয়সা পেতেন, তার

আর্দ্ধেক দিয়ে শ্রীগঙ্গাদেবীর পূজার ফুল মিষ্টি প্রভৃতি থরিদ করতেন, আর অর্দ্ধেকে ভাঁর সংসার নির্বাহ হ'ত :

কোন কোন দিন জননীর আদেশে কলা-মূলা-শাক প্রভৃতি কিনতে জ্রীগোরসুন্দর বাজারে যেতেন । তিনি জ্রীধরের দোকান থেকে জ্বিনিস কিনতেন। মহাপ্রভু জ্রীগোরস্থানর কোন কোন দিন বড বহস্য করতেন।

শ্রীধর এক দরে বিক্রি করতেন। শ্রীনৌরস্থন্দর তার অর্দ্ধেক
দাম বলতেন। শ্রীধর উঠে শ্রীনৌরস্থনরের হাত থেকে কলাটি
মূলাটি কেডে নেবার চেষ্টা করতেন। গৌরস্থনর ছেড়ে দিতেন
না। পরিশেষে তৃইজনের মধ্যে জিনিসটা নিয়ে টানাটানি
হ'ত। তামাসা দেখবার জন্ম অনেক লোক জড় হ'ত।

একদিন মহাপ্রত্ একটা মোচা নিয়ে দর ক্যাক্ষি করাছলেন শ্রীধরের সঙ্গে শ্রীধর মোচাটী কেড়ে নিতে চাইলে মহাপ্রত্ বললেন—

> প্রভূ—"কেনে ভাই শ্রীধর তপস্থী। মনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি॥ আমার হাতের জবা লহু বে কাড়িয়া। এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা॥"

যে গঙ্গা পৃত্তহ ভূমি, আমি তার পিতা। সতা সত্য তোমারে কহিল এই কথা॥

—( চেঃ ভাঃ মধ্য ৯:১৭৩ )

j.,

শ্রীধর! তোমার একি ব্যবহার ? আমি ব্রাক্ষণের ছেলে।
আমার হাত থেকে তুমি জিনিস কেড়ে নিচ্ছ ? তুমি একজ্বন
ভপেন্মী। তোমার ত অনেক পয়সা-কড়ি আছে। আমায় কিছু
দিলে ক্ষতি কি ? শ্রীধর! এতদিন তুমি কি জান না আমি কে ?
ভূমি প্রতিদিন যে গঙ্গার পূজা কর, আমি তাঁর পিতা।

কর্ণে হস্ত দেই, শ্রীধর 'বিষ্ণু,' 'বিষ্ণু' বলে । উদ্ধত দেখিয়ে তারে দেই পাত খোলে ॥

—( চৈঃ ভাঃ মধ্য ৯।১৮৭ )

প্রভুৱ-কথা শুনে শ্রীধর 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' বলে কানে আষ্কুল দিলেন। ভাবলেন শিশু পাগল হয়েছে। শ্রীধর শ্রীগৌরস্থন্দরকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন—

মদনমোহনরপ গৌরাঙ্গস্থন্দর।
ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধমনোহর॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতি, নয়ন—তুই পরম চঞ্চল॥
শুক্র যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে।
স্ক্রেরপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে॥
অধরে তামুল হাসে, গ্রীধরে চাহিয়া।
আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া॥

—( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৬৯-১৭২ )

কি অপূর্বে মূদনমোহন রূপ। ললাটে উর্দ্ধপুণ্ডু, তিলক, স্পরিধানে ত্রিকচ্ছ বসন, শিরে কৃঞ্চিত কেশদাম, গলদেশে শুভ বজ্ঞোপবীত ও নয়ন যুগলের স্বয়মা বর্ণন করা যায় না। অধর ভাষুল রাগে বঞ্জিত।

এভাবে তুইজনের মধ্যে যথন কথোপকথন হচ্ছিল তখন জ্রীগোরস্থন্দর মোচাটি ভূমিতে রেখে দিয়েছিলেন হাস্ত করতে করতে তিনি আবার মোচাটি হাতে নিলেন।

শ্রীধর বললেন—শুন ঠাকুর! আমি তোমার কুকুর, তুমি আমায় ক্ষমা কর, মূল্য দিতে হ'বে না। তুমি এমনি নিয়ে যাও।

মহাপ্রভু বললেন—শ্রীধর ! তুমি বড় চতুর লোক। তোমার কলা বেচা অনেক অর্থ আছে।

ঠাকুর এ বাজারে আর কি দোকান নাই 🏌

মনেক দোকান আছে, তাতে আমার কি ? তুমি আমার যোগানদার, তোমাকে ছাড়ব কেন ?

ঠাকুর, বেশ কথা, ভোমার পায়ে পড়ি। ভোমার কাছে সামি পরাজিভ আজ থেকে বিনা কড়িতে ভোমায় জিনিস দিব।

যত খারাপ জিনিস তাই দিবে ত ? ব্রাহ্মণ ঠাকুর! খারাপ জিনিস দিব কেন ? আচ্ছা ভাল, ভাল, তাই হউক।

কিছুক্ষণ এভাবে কলহ করে মহাপ্রভু চল্লেন। জীধর তাকিয়ে রইলেন। এ শিশু একদিন কোন অতিমুক্ত পুরুষ হ'বেন। কি মধুময় ভাষা! কিরূপ চাহনি! এত চঞ্চল ত করলেও মনে কোন হংখ হয় না। বাজারে আর কোথাও যায়। না। শুধু আমার কাছে আদে। আমার কত ভাগা।

শ্রীগৌরস্থন্দর প্রতিদিন শ্রীধরের থোড় মোচার তরকারী তাঁর কলার খোলায় ভোজন করতেন।

> ভক্তের পদার্থ প্রভু হেনমতে খায়। কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি' না চায়।

> > —( চৈ: ভা: ৯।১৮৫ )

ভগবান ভক্তের দ্রবা কেড়ে কেড়ে খান, অভক্তের কোটি দ্রব্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না।

শ্রীগৌরস্থন্দর প্রতিদিন শিষ্যগণসহ নগর ভ্রমণ করতেন। একদিন ভ্রমণ কর্তে কর্তে শ্রীধরের ঘরে এলেন। শ্রীধর তাঁকে ভালভাবে চিন্তেন। তাঁর সঙ্গে প্রভূ ছ'চার দণ্ড পরিহাসাদি না করে ছাডলেন না।

শ্রীধর শ্রীগৌরস্থন্দরকে বসবার আসন দিলেন। শ্রীগৌরস্থন্দর বসে বলতে লাগলেন—

শ্রীধর ! তুমি সারাদিন 'হরি 'হরি কর ও লক্ষী-নারায়ণের পূজা কর, কিন্তু তোমার অন্ধ্র-বন্তের এত ছঃখ কেন গ্

ঠাকুর! উপবাস ত'করি না। ছোট হউক, বড় **হউক** কাপড ত'পরি।

শ্রীধর! বস্ত্রত' পরিধান কর, কিন্তু দেখছি দশ জায়গায় সেলাই রয়েছে। ঘরে আছ, কিন্তু ঘরের ছাউনিতে ত' খড় নাই। দেখ, এ নবদ্বীপে চণ্ডী-দূর্গার পৃক্ষা করে লোক কত স্থথে আছে। ঠাকুর! ভূমি ঠিক বলেছ। কিন্তু দিন সকলের সমান যাচ্ছে।

> রত্ন থরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে। পাক্ষগণ থাকে, দেখ, রক্ষের উপরে॥ কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়। সবে নিজ-কর্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥

> > — ( চৈঃ ভাঃ আদি ১২।১৮৯-১৯০ )

শ্রীধর! তোমার অনেক ধন আছে। তুমি লুকিয়ে রেখেছ। আমি জগতে প্রচার করব। দেখি তুমি কেমন লোককে বঞ্চনা কর।

ঠাকুর! তুমি এখন ঘরে যাও। তোমার সঙ্গে আমি দ্বন্দ্ব করতে চাই না।

শ্রীধর! ভূমি আমায় কি দিবে দাও। ভোমার থেকে কিছু না নিয়ে কেমনে যাই ?

পশুত ! আমি গরীব মানুষ। থোড় কলা বেচে খাই। ইপ্থ তোমায় দেওয়ার মত কিছু ত' দেখছি না।

শ্রীধর! তোমার যে পোতা ধন আছে, এখন তা থাকুক। বর্ত্তমানে বিনা দামে থোড়, কলা ও মোচা ত' দাও!

শ্রীধর চিন্তা করতে লাগলেন—এ-বিপ্রশিশু ত' পাগল মনে হয়। বেশী কিছু বললে মারতেও পারে। ব্রাহ্মণের ছেলে মারলেও কিছু করতে পারব না। আবার রোজ বিনা প্যসায় দিভেও পারি না : তবে সে যে ছলে-বলে নেয় না, সেও আমার ভাগা ৷

ঠাকুর! ভোমাকে পয়সা-কডি দিতে হবে না, এ খোড কলা মোচা নিয়ে যাও। আমার সঙ্গে আর ঝগড়া কর না।

শ্রীধর ৷ ভালয় ভালয় দিলে কেইবা ঝগড়া করে ? ভবে ভাল জিনিস দিও। বামনকে কানা গরু দান কব না।

কভক্ষণ শ্রীধরের সঙ্গে এরপ বাক্যালাপ করে শ্রীগৌরস্থন্দর শিষ্যগণসহ গহাভিম্থে ফিরে যেতে উল্লাভ হলেন : এমন সময় পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—গ্রীধর, তুমি আমায় কি মর্নে কর তা' বললেই আমি চলে যাব।

তুমি ব্রাক্ষণের ছেলে। বিষ্ণুর অংশ।

শ্রীধর! তুমি আমায় জানতে পারলে না। আমি গোপ। তোমার যে গঙ্গার মহিমা, তাও আমার কারণে।

পণ্ডিত। তোমার গঙ্গারও ভয় হয় না। লোকের ষত বয়স হয়, তত শাস্ত দান্ত হয়। তোমার যত বয়স হচ্ছে ততই চঞ্চলতা বাডছে। এখন ঘরে যাও। আমার সঙ্গে আর কলহ কর না।

গ্রীধরের কথা শুনে গ্রীগৌরস্থলর হাস্ত করতে করতে গৃহা-ভিমথে চললেন।

ভগবান যতক্ষণ নিজের পরিচয় না দেন, ততক্ষণ কেছ তাঁকে জানতে পারে না।

গ্রীগৌরস্থন্দর কিছদিন বিতার বিলাস করলেন। ভারপর

সমাধামে গেলেন। সেখান থেকে দিব্যভাব প্রকাশ করতে খ্রাথারস্ক করলেন। যথন গৃহে ফিরলেন তখন তাঁর সম্পূর্ণ নজুন ভাষ। নিরস্কর ভাবাবেশ। জ্রীবাস অঙ্গনই এ বিলাসের প্রথান কেন্দ্র হল। দিনের পর দিন কভদিব্য ভাব প্রকট করতে লাগলেন ভা'বর্ণন করা যায় না।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাদ মন্দিরে বিষ্ণু-খটার উপর বদে
মহাভাবাবেশে ভক্তগণকে আদেশ করলেন,—শ্রীধরকে নিয়ে এদ,
দে আমার স্বরূপ দর্শন করক। আমাকে দেখবার, ক্ষম্ম দে কত
দাধন করেছে, কত তঃখ সহা করেছে। রাত্রিকালে ভক্তগণ
শ্রীধরকে আনতে গেলেন। দূর থেকে ভক্তগণ শুনতে পেলেন
শ্রীধর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করছেন।

ভক্তগণ শ্রীধরের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে 'শ্রীধর', 'শ্রীধর' বলে ডাকতে লাগলেন। শ্রীধর এত জােরে হরিনাম করে বাচ্ছিলেন যে ভক্তদের ডাকাডাকি প্রথম শুনতেই পেলেন না। আর কিছুক্ষণ ডাকহাঁক দিবার পর শ্রীধর বাইরে এসে চম্রালাকে ভক্তদের দেখে অবাক হলেন এবং এত রাত্রে কেন এসেছেন ক্বিজ্ঞাসা করলেন। ভক্তগণ বললেন—শ্রীধর ! আর কাল বিলম্ব কর না। প্রভু তোমাকে ডেকেছেন। তোমাকে নেবার জ্ঞ্ম আমারা এসেছি "শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত। মানন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমিত॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।১৫৪) প্রভুর নাম শুনে শ্রীধর ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ ধরাধরি করে তাঁকে মহাপ্রভুর কাছে আনলেন। মহাপ্রভু আনন্দ-ভরে বলতে লাগলেন—শ্রীধর !

প্রেস এস আমাকে দেখবার জন্ম তুমি বহু জন্ম সাধন করেছ। এ
জন্মেও আমার অনেক সেবা করেছ। তোমার শাক, কলা ও
মোচার তরকারী আমি বড় প্রীতিতে ভোজন করেছি এবং কলার
খোলায় অন্ন খেয়েছি। শ্রীধর! তুমি কি এ সব ভুলে গেছ?
শ্রীধর! তুমি উঠ—আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। এ রূপ
ক্ষতিগণও দর্শন করতে পারেন না। ধীরে ধীরে ভূমি থেকে উঠে
শ্রীধর প্রভুর দিব্যরূপ দেখতে লাগলেন—

তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥ হাতে মোহন বাঁশী দক্ষিণে বলরাম। মহাজ্যোতিশ্ময় সব দেখে বিভাষান ॥ কমলা তাম্বূল দেই হাতের উপরে। চতৃশ্মুথ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে॥

( চেঃ ভাঃ মধাঃ ৯।১৯০-১৯৩ )

শ্রীশ্রামস্থন্দররূপে গৌরস্থন্দরকে দেখে শ্রীধর পুনরায় ধরাতলে প্রেম-মূচ্ছণ প্রাপ্ত হলেন। মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্পর্শ করে তাঁর চৈত্তক্য ফিরালেন এবং তাঁকে স্কৃতি করতে বললেন।

শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! আমি ত কিছুই জানি না।

মহাপ্রভু বললেন—গ্রীধর! তোমার বাক্যই আমার স্থাতি। আমি বর প্রদান করছি, তোমার জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী অধিষ্ঠান হউক।

গ্রীধর স্তব করতে লাগলেন— জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বস্তর। জয় জয় জয় নবদীপ পুরস্থানর॥ জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ। জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত॥ জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ। যুগে যুগে ধর্ম পাল করি নানা সাজ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ হা২০০-২০২ )

এভাবে শ্রীধর প্রায় সদ্ধপ্রহর কাল কত স্কৃতি করলেন।
প্রাভূ তাতে স্থা হয়ে বল্লেন—শ্রীধর! তুমি বর গ্রহণ কর।
শ্রীধর বললেন—ঠাকুর! সামি কোন বর চাই না। যদি
বর দাও ত এ বর দাও—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৯।২২৪-২২৫ )

শ্রীধর এ বলে উচ্চৈম্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীধরের সে-প্রেমক্রন্দন শুনে বৈষ্ণবগণও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

মহাপ্রান্থ প্রীধরকে বললেন—গ্রীধর ! জন্ম জন্ম তৃমি আমার দাস। আমি তোমায় অনেক পরীক্ষা করেছি। তোমার আচরণে আমি বড় তৃষ্ট হয়েছি। তোমার সেবা ও প্রেমে তোমার কাছে আমি ঋণী। মহাপ্রাভুর এ কথা শুনে, চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবর্গণ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন। ধন নাহি জ্বন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতক্সের ভূতা ॥
কি করিবে বিভাধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নিম্মুলা ॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে ভাহা ॥

( किः जाः ३।२७७-२७४ )

শচীনন্দন শ্রীগোরহরি নদীয়া নগরে ভক্তগণসহ কতৃ বিচিত্র লীলাবিলাস করতে করতে সমগ্র জীব উদ্ধারের জন্ম সন্মাস লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন।

সন্মাসে যাবার দিন ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু নগরে নগরে বহু নৃত্য কীর্ত্তন করলেন। সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহে বসে আছেন। ভক্তগণ তথায় সমবেত হতে লাগলেন। আজ প্রভুর কি অপূর্ব্ব দিব্য বেশ। হাসতে হাসতে ভক্তগণকে নিজ কণ্ঠের মাল্য দান করছেন। চতুর্দিকে ভক্তগণ আনন্দ সাগরে ভাসছেন। গ্রীঅহৈত আচার্য্য এলেন, গ্রীবাস পণ্ডিত এলেন, গ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এলেন একং প্রভুকে ভেট দিলেন। মহাপ্রভু স্বহস্তে লাউটা নিয়ে হাসতে লাগলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন—গ্রীধরের লাউ না থেয়ে সন্ম্যাসে যাব—তা হতেই পারে না—ভক্তের জিনিস উপেক্ষা করতে পারি না। শ্রচীমাতাকে ডেকে বললেন—আই! গ্রীধর কন্ট করে লাউ এবন শ্রীকৃক্ষের ভোগে লাগাও। এমন সময়

আর একজন ভক্ত হুধ নিয়ে এলেন। শচীমাতা তখনি হুধ লাউ দিয়ে হালুয়া তৈরী করলেন ও ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে জ্রীগৌর-স্বন্দরের হাতে এনে দিলেন। সে প্রসাদ গৌরস্বন্দর স্বহস্তে ভক্ত-গণকে খাওয়ায়ে নিজে খেলেন। তিনি জ্রীধরকে বললেন—জ্রীধর! তোমার জব্য কি আমি না খেয়ে পারি ? জ্রীধর! তুমি কি আমার কথা রাখবে ? ঠাকুর! কি কথা বল কেন রাখব না? জ্রীধর! এ ভাবে তুমি রোজ্ঞ আমার বাড়ী এসে দেখা দিও।

মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে কত রকমের হাস্থ্য পরিহাস করবার পর সকলকে এক্রিঞ্চ সংকীর্ত্তন করবার আদেশ করে বিদায় করলেন। অভঃপর তিনি অস্ত-নিশায় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্ম যাত্রা করলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণান্তর মহাপ্রভূ যখন পুরীতে অবস্থান করতেন তখন গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে প্রভূর দর্শনে শ্রীধর প্রতিবর্ষ যেতেন। জয় শ্রীধর ঠাকুর কী জয়!

#### बोबोबायानम ताव

রাজা শ্রীপ্রতাপরুত্রের অধীন পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর বিশ্বস্ত শাসন কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন শ্রীরামানন্দ রায়। মহাপ্রভু যথন দক্ষিণ দেশে যাত্রা করেন, শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত ভাঁকে বিশেষ অনুরোধ করেন তিনি যেন শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হন। "তোমার সঙ্গে যোগ্য ভেঁছো একজন। পৃথিবী তৈ রিসিক ভক্ত নাহি তার সম॥" ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।৬৪ ) হে প্রভা । পৃথিবী তলে আপনার সঙ্গ যোগ্য এক গ্রীরামানন্দ রায় ছাড়া আরি কাকেও দেখছি না। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি তার সঙ্গে মিলিত হবেন। তাঁকে বিষয়া শৃদ্র বলে যেন উপেক্ষা না করেন পাণ্ডিতা ও ভক্তিরস হ'টীরই তিনি প্রকৃত অধিকায়া তাঁকে সম্ভাবণ করলেই ইহা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যাত্রা করে নাম প্রেম বিতরণ করতে করতে এলেন পশ্চিম গোদাবরীর তীরে পশুত সার্ব্বভৌমের অন্তরোধ অন্ত্যায়ী শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিভ হবার ইচ্ছা মহাপ্রভুর মনে সদা জাগছিল :

শ্রীমহাপ্রভু গোদাবরীর মনোহর তটে এক বৃক্ষমূলে বদে আছেন। তাঁর অঙ্গ কান্তিতে চতুদ্দিক যেন আলোকিত হচ্চিল। এমন সময় অনতিদ্রে রাজপথ দিয়ে স্নান করতে যাচ্চেন শ্রীরামানন্দ রায়। সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও বিবিধ বাজনা। শ্রীরামানন্দ রায় দূর থেকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দিব্য কান্তিযুক্ত সন্ম্যাসীবরকে একদৃষ্টে দর্শন করতে লাগলেন। বৈদিক বিধানে গোদাবরীতে স্নানাদি সেরে, শ্রীরামানন্দ রায় এলেন সন্ম্যাসীর শ্রীচরণ-দর্শনে। দিব্য সন্ম্যাসী দর্শনে শ্রীরামানন্দের মনে যে কত ভাবোদয় হচ্ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। মহাপ্রভুও তাঁকে অপলক নেত্রে দেখতে লাগলেন। নয়নে নয়নে হল মিলন। তারপর শ্রীরামানন্দ পালকি থেকে নেমে শ্রীমহাপ্রভুর চরণে

দশুবং করলেন মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করবার জন্ম উদ্গ্রীব হলেন; কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখে ধৈষ্য ধারণ করলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে ভূমি থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি রাম রায়? হাঁ প্রভো! সেই শুজাধম। মহাপ্রভু গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। বলালন—আমার এভদুরে আসবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

হাঁ প্রভা ে এ অধম শুদ্রের প্রতি এত দয়া কেন ?
পুরীতে পণ্ডিত সাকভোমের নিকট তোমার মহিমা শুনেছি।
তোমার মত রাদক ভক্ত দিতীয় নাই, সাকভোম বলেছেন।

সার্বভৌম পণ্ডিত আমায় এত কুপা করলেন কেন ? বোধহয় আপনি তাঁকে কুতর্ক গর্জ থেকে উদ্ধার করে প্রেমরস সুধা
পান করিয়েছেন বাহাতঃ তিনি আমাকে ঘুণা করেন, কিন্তু
অন্তরে স্নেহণীল এ আপনার কুপার নিদর্শন। রামানন্দ রায়
আবার প্রভুর চরণ ধারণ করলেন, প্রভু আলিজন করলেন।
ছজ্জনার ভাবের অর্বধ নাই, উভয়ের অঙ্গে অন্ত সার্বিক বিকার
সমূহ প্রকাশ পেতে লাগল। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অবাক হয়ে চেয়ে
রইলেন। শুদ্র রাজাকে স্পর্শ করে এ সন্ন্যাসী এত প্রেম যুক্ত
হয়ে পড়লেন কেন : বাহাতঃ শ্রীরামানন্দ রায়কে কেহ চিনাতে
পারত না। ব্রাহ্মণগণের মন জেনে মহাপ্রভু ধৈর্যা ধারণ করলেন।
রামানন্দ রায় বললেন—হে করুণাময় প্রভো! যদি অধমকে
কুপা করবার জন্ম আগমন করে থাকেন, আট দশ দিন এথানে
অবস্থান করে এ দীনকে উদ্ধার করন। মহাপ্রভু বললেন—

সার্ব্বভৌম বিশেষ করে ভোমার সঙ্গ করবার জন্ম বলেছিলেন।
ভোমাকে দেখে আমার যাবতীয় আকাজ্ঞা পূর্ণ হল। এমন সময়
একজ্ঞম ব্রাহ্মণ মহাপ্রভূকে মধ্যাক্ত ভোজনের জন্ম আমন্ত্রণ
জানালেন। মহাপ্রভূ রামানন্দ রায়কে পুনর্বার মিলবার জন্ম
বলে ব্রাহ্মণের গৃহে এলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় হলেন শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ পূর্বে পাণ্ডুরাজ ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব। রামানন্দ গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ। ভবানন্দ রায় এ পাঁচ পুত্রকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সমর্পণ করেছিলেন। ভবানন্দ রায়ের পত্নী কুন্তী দেবী ছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু অপরাফ স্নানাদি সেরে গোদাবরী ভটে সে বৃক্ষমৃলে যথন উপবেশন করলেন. শ্রীরামানন্দ রায় এক ভৃত্য সঙ্গে
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সন্নিধানে এলেন। রামানন্দ রায় দশুবৎ
করতেই মহাপ্রভু উঠে ভাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন ও ধরে
বসালেন। অনন্তর ছজনে প্রেমানন্দে মন্ত হয়ে কৃষ্ণকথা আলাপ
করতে লাগলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন. শ্রীরামানন্দ
রায় উত্তর দিতে লাগলেন।

শ্রীরামানন্দ রায় সাধ্য তত্ত্বের উত্তরে—প্রথমতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম উল্লেখ করে, পরপর কর্মার্পণ, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞানমিশ্রা, জ্ঞানশূতা ও শুদ্ধাভক্তির কথা বললেন। মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কোনটিকেই সাধ্যসার বলে স্বীকার করলেন না। অতঃপর শ্রীরামানন্দ রায় শুদ্ধ কৃষ্ণরতি দাস্থা, সখ্য, বাৎসলা ও মধুর রতির কথা বললেন।

মহাপ্রভু বললেন—আরও বল। শ্রীরামানন্দ রায় মধুর রভিতে বজগোপীদের কথা বলে তাঁদের মধ্যে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অসাধারণ ভাবের কথা বললেন। তথন মহাপ্রভু বললেন—ইহা সাধ্যসার। আর কিছু বল,—শ্রীরামানন্দ রায় বলতে লাগলেন—শ্রীরাধাই কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলিতকাম্বরপিণী এবং স্বিগণ সে লতার পল্লব পূষ্প পত্রাদি স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপিণী। রসরাজ ও মহাভাব মিলিত অবতার যিনি ছলপুব্বক আমাকে নাচাচ্ছেন। মহাপ্রভু উঠে রামানন্দের মুখে হস্ত চাপা দিয়ে আর বলতে নিষেধ করলেন। বললেন যথেষ্ট, আর বলতে হবে না। এ রাত্রির মত কথোপকথন শেষ করে তু'জন শর্মন করতে গেলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে পুনঃ শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীমহাপ্রভুর চরণ-প্রান্থে এলেন ও দণ্ডবৎ করলেন। মহাপ্রভু উঠে গাঢ় প্রণয়-সহ আলিঙ্গন করলেন। তারপর কথা আরম্ভ করলেন। মহাপ্রভু প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং রামানন্দ রায় তার উদ্ধর দিতে লাগলেন।

প্রঃ। বিভামধ্যে কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ ?

উ:। कृष्ठ-ভক্তি বিদ্যাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্রঃ। জীবের কীর্ত্তি কি ?

উः। अकुष्मनाम পদবীই সক্বশ্ৰেষ্ঠ কীৰ্দ্ধি।

প্রঃ। জীবের পরম ধর্ম কি ?

উঃ! শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমই পরম ধর্ম।

#### ১৩৮ জীজাগোর-পার্ম চরিভাবলী

প্র: জাবের সর্বপেক্ষা তঃথ কি 🤊 , উঃ : কৃষ্ণ ভক্তের বিরহ তঃখ। প্রঃ জীবের মধ্যে সর্বব্রেষ্ঠ মুক্ত কে 🕫 উঃ কৃষ্ণ-প্রেমিকই মুক্ত শিরোমণি। গানের মধ্যে কোন গান শ্রেষ্ঠ গ **2**: উঃ বাধাগোবিন্দের লীলা গান। প্রেঃ ছাবের স্বর্জ্যেষ্ঠ মঙ্গল কি স উ: কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ। প্রে: একমাত্র স্মরণীয় কি 🔊 উঃ। কুষ্ণের নাম, রূপ, গুণাদি। প্রঃ জীবের একমাত্র ধ্যেয় কি গ উঃ । ত্রীরাধারোবিনের পাদপদ্ম। প্রঃ জাবের শ্রেষ্ঠ বাসস্থান কি গ . 🕃: 🗃 কৃষ্ণ লীলাফেত। প্রঃ। জীবের শ্রেষ্ঠ প্রবণের বিষয় কি > क्ट গ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেম লীলা। জীবের একমাত্র কীর্ত্তনীয় কি 🥫 21° क्टें: জীরাধা গোবিন্দ নাম। 🕰 ে বৃহুক্ ও মুমুক্র গতি কি 🕆 **खे**ः স্থাবর দেহ ও দেব দেহ।

প্রঃ। জানী ও ভক্তের বৈশিষ্টা কি ?

উঃ। অরসজ্ঞ কাক জ্ঞান-নিম্ব-ফল খায়, রসজ্ঞ কেইকিল (ভক্ত) প্রেমাম্র-মুকুল রস-পান করে।

অতঃপব মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে রসরাজ ও মহাভাব মিলিত স্বরূপ দেখালেন। তদ্দানে রামানন্দ রায় মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান পেয়ে বিবিধ স্তব স্তৃতি করতে লাগলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে এ সব রূপের কথা গোপন রাখতে বললেন। মহাপ্রভু বিদায় চাইলেন—রামানন্দ রায় কেনে চবণ তলে লুটিয়ে পড়ে বলতে লাগলেন—তুমি স্বভন্ত স্বার তোমার লীলা কে ব্রুতে পারে গু একমাত্র প্রার্থনা দাসের দাস করে প্রাচরণ সেবার স্থযোগ প্রদান কর। মহাপ্রভু বললেন—তুমি বিষয় তাগে করে নীলাচলে এস, তথায় তুজনে নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা রুসে দিন কাটাব। এ বলে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশের তীর্থ ভ্রমণে বের হলেন।

মহাপ্রভু তীর্ধ ভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে এলেন: এদিকে শ্রীরামানন্দ র'য়ও রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুমতি নিয়ে পুরী চলে এলেন।

শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রধান মিত্র শ্রীম্বরূপ দামোদর প্রভূ।
শ্রীরামানন্দ রায় কৃষ্ণলালা নাটক লিখে, দেবদাসীদের দ্বারা তা শ্রীজ্ঞগন্নাথদেবের সম্মুথে অভিনয় করাতেন। মহাপ্রভূ রামানন্দ সম্বন্ধে বলেছেন যোগীদিগের মন প্রকৃতির মূর্ত্তি দর্শনে বিচলিত হতে পারে; কিন্তু সাক্ষাৎ দেবদাসী স্পর্শে রামরায়ের মন টলে না। শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীম্বরূপ দামোদর প্রভূর অস্ক্যুলীলার সাথী। রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান। বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥

—( চেঃ চঃ অস্থ্যঃ ৬।৬ )

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর গ্রীরামানন্দ রায় অপ্রকট হন।

হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি।
অঙ্গ আছাভিয়া রাজা লুটায় ধরণী।
শিরে করাঘাত করি হৈল অচেতন।
রাম রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন।

—( ভঃ রঃ ভাঽ১৮ )

### শ্ৰীজগদীশ পণ্ডিত

শ্রীজ্ঞগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ পাবন। কৃষ্ণপ্রোমামৃত ব্য়ে যেন বর্ষা ঘন॥

—( टिहः हः व्यामि ১১।७०)

শ্রীজ্ঞগদীশ ভট্ট পূর্বনেশে গোহাটী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর পিতার নাম—শ্রীকমলাক্ষ ভট্ট। ইনি গয়ঘর বন্দ্যঘাটার
ভট্ট নারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা ও মাতা উভয়েই পরম
বিষ্ণুভক্ত গৃহস্থ ছিলেন। মা বাপের অপ্রকটের পর জগদীশ
স্বীয় ভার্যাসহ গঙ্গাতীরে আগমন করেন। তাঁর পত্নীর নাম

তুঃখিনী দেবী। জগদীশের ছোট প্রাতা মহেশও ভা'য়ের অমুগমনে গঙ্গাতীরে আসলেন। ইহারা গঙ্গাতটে ঞ্রীজগরাথ মিশ্রের গৃহ সরিধানে বসবাস করতেন।

"প্রীগৌরস্থলর জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্ত নীলাচলে যেতে আদেশ করেন। জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর আদেশে নীলাচলে নাম প্রচার কালে প্রীজগন্ধাথদেবের নিকট প্রার্থনার ফলে জগন্ধাথদেবের প্রীমৃত্তি নিয়ে এসে আধুনিক চাকদহ থানার অধীন গঙ্গা তীরস্থ যশোড়া গ্রামে প্রীবিগ্রহ প্রভিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম থেকে এ জগন্ধাথ মৃত্তি যশোড়া গ্রামে একটী যষ্টিতে বহন করে নিয়ে আদেন। অন্তাপি একটি ষষ্টি (বাঁক) জগদীশ পণ্ডিতের জগন্ধাথ বিগ্রহ-আনা যষ্টি বি'লে যশোড়ার সেবায়েতগণ-কর্তৃক প্রদর্শিত হয়ে ধাকে।"

— (চিঃ চঃ আদি ১১।৩০ শ্লোকের অমুভান্ত )

শ্রীশ্রীগৌরস্থলর ও শ্রীনিত্যানল প্রভু মাঝে মাঝে যশোড়া
গ্রামে আগমন করতেন এবং সংকীর্ত্তন মহোৎসব করতেন।
শ্রীজ্ঞগদীশ পণ্ডিতের পুত্রের নাম শ্রীরামভদ্র গোস্বামী। যশোড়া
মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ ও গৌর গোপাল
মূর্ত্তি আছেন। প্রবাদ, গৌর গোপাল মূর্ত্তি—শ্রীছঃখিনী দেবীর
স্থাপিত। এ গৌর গোপাল মূ্ত্তিটি পীতবর্ণ। মহাপ্রভু জগদীশ
পণ্ডিতের ঘরে কয়েক দিন মহোৎসব করবার পর নীলাচলে যেভে
উদ্যত হলে জগদীশ পত্নী শ্রীছঃখিনী দেবী গৌর বিরহে অভ্যন্ত

কাতর হয়ে পড়েন। তখন মহাপ্রভু এ মূর্ত্তি দিয়ে বলেন—আমি নিত্য বিগ্রহরূপে তোমার ঘরে রইলাম। তদব্ধি এ গৌর গোপাল মূর্ত্তি সেবিত হচ্ছেন।

ত্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—

অপরে যজ্ঞপত্নৌ শ্রীজগদীশ হিরণ্যকৌ । একাদশ্যাং যয়োরন্ধ প্রার্থয়িকাচ্যসৎ প্রভুঃ॥

কেহ কেহ বলেন—পূর্বের যাঁরা যজ্ঞপত্নী ছিলেন, এবার জাঁরা জ্ঞাদীশ হিরণ্য নামে খ্যাত হয়েছেন। আবার কেহ কেহ বলেন—যিনি পূর্বের চন্দ্রহাস নামে ব্রজ্ঞের নক্তক ছিলেন, অধুনা তিনি নৃত্য বিনোদী জগদীশ পণ্ডিত নামে খ্যাত। মহাপ্রভু শিশুকালে এক একাদশী তিথিতে জগদীশ পণ্ডিত ও শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের ঘরের অন্ন মেগে খেয়েছিলেন।

প্রভু বোলে—যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।

তবে বাট ছই ব্রাক্ষণের ঘরে যাহ।

জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।

এই ছই স্থানে আমার আছে অভিমত।

একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।

বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।

তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াও।

—( চৈ: ভা: আদি: ৬I২ •-২৩ )

একদিন শিশু গৌরহরির ক্রন্সন আর থামে না সকলে বলতে লাগলেন—বাপ! তুমি কি চাও ? যা চাইবে তঃ পাবে। গালক বললেন—আজ একাদশীতে জগদীশ ও হিরণা পণ্ডিতের খবে বিষ্ণুর জন্ম অনেক নৈবেদ্য করেছে। সে সব হদি খেতে পারি ভবে আমি সুস্থ হব। বালকের একপ অসম্ভব কথা জনে শ্রীশচীমাতা শিরে হাত দিয়ে খেদ বরতে লাগলেন। প্রতিবেশিগণ বালকের বাকা শুনে আশ্চর্য ১৫ হাসতে লাগলেন। আজ একাদশী এটুকু শিশু তা কি করে জানল ? নারীগণ বললেন—বাপ নিমাই। তুমি কালা বন্ধ কর, তোমাকে তাই দিব। "শুনিয়া শিশুর বাকা তুই বিপ্রবর। সন্তোষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর॥" ( চৈ: ভা: আদি: ৬।২৭ । জগদীশ ও হিরণ্য ছই জন শ্রীজগরাথ মিশ্রের পরম মিত ছিলেন। এ ব্যাপার ভারা লোক মুখে প্রবণ করলেন। ভারো পুরু জানতে পেরেছিলেন জগন্নাথমিশ্রের ঘরে জ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেছেন। ভাই তাঁরা <u>জীহরির জন্ম</u> যা কিছু করেছিলেন, স্বাকিছু নিয়ে শ্রীগৌরস্থন্দরের সম্মুখে রেখে দিলেন ও বললেন—

"হুই বিপ্র বোলে বাপ খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হুইল আমার॥" —( চৈঃ ভাঃ আদি ৬।৩৩ )

বাপ বিশ্বস্তর ! সুথে এ সমস্ত জিনিষ থাও। অত আমার কৃষ্ণ পূজা সার্থক হল। ভগবান শ্রীগৌরস্থলর শিশুগণের সঙ্গে সে অন্ন আনন্দে ভোজন করতে করতে জগদীশ ও হির্ণ্য প গুতুকে দিবা বালগোপাল-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন।

অনেকশিশুমণ্ডলী বিহিতমণ্ডলাস্তব্যিতং
ক্ষুরন্ধব-ঘন প্রভং শিখিশিখণ্ডচূড়োজ্জলম্।
মুদাশ্বদতিস্করং প্রকটিতং শচীসূত্রনা
হিরণাক্ষগদীশয়োন য়নবর্ত্ব তেজে বপুঃ॥

—( গৌরাঞ্চ চম্পু-৯।২০)

নবমেঘসম কান্তিতে উদ্ভাসিত ময়ুর-পুচ্ছে চূড়ায় অতিশক্ষ সমুজ্জ্বল অনেক শিশুমগুলীর মধ্যে অবস্থানপূর্বাক আনন্দের সহিত ভোজনরত, এরূপ সুন্দর বিগ্রহ শচীনন্দন কর্ত্তক, প্রকটিত হয়ে জগদীশের ও হিরণ্যের নয়ন পথে দৃষ্ট হলেন।

জগদীশ ও হিরণ্য সে দিব্য রূপ দেখে আনন্দে 'ছরি' 'ছরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বোধ হয় ঞ্রীজগদীশ পশুত যশোড়াতে এসে বাস করতেন। প্রতি বছর গৌড়ীয় ভক্তদের সক্ষে মহাপ্রভুর দর্শনে পুরীতে যেতেন। গ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পানি-হাটিতে যে চিড়াদধি মহোৎসব করেছিলেন, তাতে ঞ্রীজগদীশ পশুত উপস্থিত ছিলেন।

পৌষ শুক্লতৃতীয়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি। জ্বয় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত কি জ্বয়!

### শ্ৰীমহেশ পণ্ডিত

পূজাপাদ শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—
মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।

ঢকা বালে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল।

—( किः कः व्यापि ১১।७२ )

ব্রজ্বের দ্বাদশ গোপালের অক্সতম, উদার গোপাল ছিলেন মহেশ পণ্ডিত। তিনি গ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত মাতালের ক্যায় নৃষ্ঠ্য করতেন। গ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়—"মহেশ পণ্ডিতঃ গ্রীমমহাবাহুব্রজ্বে স্থা।" মতান্তরে মহেশ পণ্ডিত মহাবাহু নামে স্থা ছিলেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দ সহচর ছিলেন। পানিহাটিতে চিড়া-দধি মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ইহার গ্রীপাট বর্ত্তমান চাকদহে আছে।

"কেহ কেহ বলেন মহেশ পণ্ডিত যশোড়ার শ্রীজ্বগদীশ পশ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তবে এ বিষয়ে কোন প্রামাণিক উক্তি না থাকায় সন্দেহ আছে।"

—( চৈঃ চঃ আদি ১১৷৩২ অমুভায় )

ভক্তি রত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে দেখা যায়, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর যখন খড়দহে আগমন করেন, তখন তিনি শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীচরণ দর্শন করেছিলেন। "মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহাস্ত।" —( চৈঃ ভাঃ অস্তাঃ ৫।৭৪৪) শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহেশ পণ্ডিতকে পরম সহাত্তি নিত্যানন্দের পরম প্রিয়জন বলে বলেছেন। পৌষ কৃষ্ণ এয়োদশী তিথিতে শ্রীমহেশ পণ্ডিত অপ্রকট হন।

#### শ্রীধনপ্তয় পণ্ডিত

ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহাস্ত বিলক্ষণ। যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সক্ষকः॥

—( চৈঃ ভঃ অক্যঃ (।৭৩৩ )

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এ বলে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের মহিমা বর্ণন করেছেন। শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট শীতল প্রামে অবস্থিত। এ গ্রাম বর্জমান জেলার মঙ্গলকোট থানরে অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত জাড়গ্রামে। সেখান থেকে এসে শীতল গ্রামে বা সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে ইনি শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন।

নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাসে শ্রীধনগ্রহ পণ্ডিত অবস্থান করতেন। তিনি শ্রীরন্দাবন ধাম থেকে ফিরে এসে জলন্দি নামক গ্রামেও শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেছিলেন। বর্ত্তমান এ স্থানে শ্রীশ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌর ও শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রাম সেবিত হচ্ছেন। শ্রীধনগ্রয় পণ্ডিতের কোন বংশধর ছিল না। শ্রীসঞ্জয় নামে তাঁর এক ভাই ছিলেন।
তাঁর পুত্রের নাম—শ্রীরাম কানাই ঠাকুর। এঁর শ্রীপাট বর্ত্তমান—
বোলপুরের সন্নিকট মুলুকগ্রামে আছে। কেহ কেহ বলেন—
সঞ্জয় শ্রীধনজ্ঞয় পণ্ডিতের শিষ্ম ছিলেন। শীতল গ্রামে এখন যারা
সেবাইত আছেন তাঁরা শ্রীধনজ্ঞয় পণ্ডিতের শিষ্ম বংশধর। শ্রীধনজ্ঞয়
পণ্ডিতের একশিষ্ম শ্রীজীবন ক্ষেত্রের স্থাপিত শ্রীশ্রীশ্রামসুন্দর জীউ
বর্ত্তমানে শ্রীগোপাল রায় চৌধুরীর ভবনে আছেন। শীতলগ্রামে
শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি মন্দির বর্ত্তমান। কার্ত্তিক শুক্রাষ্ট্রমী
তিথিতে শ্রীধনপ্রয় পণ্ডিত নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

#### শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সময়, সন্ন্যাস গ্রহণাস্তর পুরী গমনের সময় এবং পুরীতে অবস্থানের সময় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের জন্মস্থান ত্রিবেণীর কাছে গুলিপাড়ায়। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য ও গীতে বড় নিপুণ ছিলেন; চবিবশ প্রহর এক ভাবে নৃত্য করতে পারতেন। মহাশ্রুভু যখন প্রথমে নবদ্বীপে মহাসংকীর্ত্তন-লীলা আরম্ভ করেন তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত একজন বড় গায়ক ও নর্ত্তক ছিলেন। মহাপ্রভু

যখন রামকেলিতে যান তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন । বক্রেশ্বর পণ্ডিতের ক্বপায় দেবানন্দ পণ্ডিত উদ্ধার লাভ করেন।

পূর্বের ভাগবত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক বলে দেবানন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর পাঠ শ্রবণ করতে যান এবং প্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেন। সে সময়ে দেবানন্দের কতিপয় অজ্ঞ ছাত্র পাঠ শ্রবণের বিদ্ধ হচ্ছে মনে করে শ্রীবাস পণ্ডিতকে গৃহের বাহিরে নিয়ে রেখে দেয়। ভক্ত ভাগবতের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা স্বচক্ষে দেখেও দেবানন্দ পণ্ডিত কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তাই মহাভাগবত চরণে তাঁর অপরাধ হয়।

শ্রীমহাপ্রভূ আত্মপ্রকাশ ক'রে দেবানন্দের এরপ মহাভাগবত অবজ্ঞার কথা জানায়ে, ভাগবত সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দান করেন তিনি বলেন—যারা গ্রন্থ-ভাগবত পড়ে, কিন্তু ভক্ত ভাগবতকে সমাদর করে না ভারা অপরাধী। শত শত কল্লেও ভাগবত পড়ে ভারা প্রেম পাবে না। ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবত অভিন্ন। গ্রন্থ-ভাগবত জানতে হলে অকপটে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হয়। মহাপ্রভূ দেবানন্দকে উপেক্ষা করলেন। কৃষ্ণ-প্রেম প্রদান করলেন না।

একদিন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নবদ্বীপের কুলিয়ায় এক ভক্ত গৃহে সদ্ধায় নৃত্য-গীত করতে লাগলেন। দেবানন্দ পণ্ডিত খবর পেয়ে সেখানে গেলেন এবং বক্রেশ্বর পণ্ডিতের দিব্য প্রেমাবেশ দেখে মৃষ্ক হলেন। ক্রমে লোকের খুব ভিড় হতে লাগল। শ্রীদেব্দানন্দ পণ্ডিত তখন একখানি বেত্র হাতে সে ভিড় সামলাতে লাগলেন—যেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুরের নৃত্য-কীর্ছনে কোন বিদ্র না হয়—এ রূপে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যাস্থ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত মহা-নৃত্য গীত করলেন। পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিত বসলে দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁকে দণ্ডবং করলেন। তাঁর এ সেবায় শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত বড় খুসী হয়ে তাঁকে আশীর্কাদ করলেন—"কৃষ্ণ ভক্তি হউক"। সে দিন থেকে দেবানন্দ পণ্ডিতের কৃষ্ণ ভক্তি হল। ভক্তের আশীর্কাদে কৃষ্ণে ভক্তি হয়।

শ্রীমহাপ্রভু যথন পুরীধান থেকে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্ম কুলিয়ায় এলেন, তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে এবার কুপা করলেন।

প্রভূ বলে তুমি যে সেবিলা বক্তেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্তেশ্বর পণ্ডিত প্রভূর পূর্ণ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায়, যে তাহারে করে ভক্তি॥
বক্তেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ ঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করে নাচিতে বক্তেশ্বর॥
যে তে স্থানে যদি বক্তেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ববতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥

—( চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৪৯২-৪৯৬ )

এ ভাবে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীবক্রেশ্বরের মহিমা গান করেছেন। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্বেব নবদ্বীপে বাস করতেন। পরবর্ত্তী কালে মহাপ্রভুর সেবার জন্ম তিনি পুরীতে থাকতেন। প্রমানন্দ পুরী, আর স্বরূপ দামোদর ।
গদাধর, জগদানন্দ শস্কর বজেশর ॥
দামোদর পণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস ।
রঘুনাথ বৈল্প আর রঘুনাথ দাস ॥
ইত্যাদিক প্রভু সঙ্গী বড় ভক্তগণ ।
নীলাচলে রহি প্রভূর করেন সেবন ॥

—( टेव्ह वह व्यक्ति ५०१५२१-५२१ ) .

কথিত আছে পরবর্তী কালে কাশীমিশ্র ভবনে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত বাস করতেন। সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন: শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধানেচন্দ্র গোস্বামী ধ্যান চন্দ্র পদ্ধতি নামে যে গ্রন্থ লিখেছেন, তাতে আছে—

"যিনি পূর্বের ব্রজে নৃত্যগীত বিশারদ তুষ্পবিহা গোপী ছিলেন অধুনা তিনি জ্ঞীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। আষাটা কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি জ্ঞীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব দিন। তিনি অপ্রকট লীলাবিন্ধার করেন আষাচ শুক্রাষ্ঠীতে।

উৎকলের কবি শ্রীগোবিন্দ দেব শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের পরিবার-ভুক্ত, তিনি সপ্তদশ শকের শেষভাগে "শ্রীশ্রীগোর কৃষ্ণোদয়" নামে একথানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ তা প্রকাশ করেন। পদকর্ত্তা শ্রীবৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-রাস মহোৎসবে শ্রীব্যক্রেশ্বর পণ্ডিতের নাম শ্বরণ করেছেন।

> कीरटर ভाগा व्यवनी वाहेला भोतरदि । ভবন মোহন রূপ সোনার পুতলী। হরিনামামত দিয়া করিলা চেতন। কলিয়াগ ছিল যত জীব মচেতন। কিল্যুক্ত অন্তৰ্য গদাধর ৷ সকল ভুক্ত মাঝে **সাজে পত্**বর ॥ খেল কর্তাল মন্দ্রা ঘন রোল। ভাবের আবেশে গোরা বলে হরিবোল॥ ভঙ্ক তুলি নাচে প্রত শ্রীর নন্দন। রামাই স্থানর মাতে জীরঘুনন্দন।। শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশার। দিজ হবিলাস নাতে পণ্ডিত শঙ্কর॥ জহ জহ জহ ধানি জগতে প্রকাশ। আনুদ্রে মগন ভেল বন্দবিন দাস।।

নীলাচলে রথযাত্রাকালে যে চারটী সম্প্রদায় গঠিত হত, তার মধ্যে এক সম্প্রদায়ের প্রধান নত্যকার হলেন শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মাহাত্মা-প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় ভ্তা। একভাবে চবিবশ প্রহর যার রুতা॥

আপনে মহাপ্রভু পান যাঁর রত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্তেশ্বর বলে ॥
দশ সহস্র গন্ধর্বে মোরে দেহ চক্র মুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর স্থখ॥
প্রভু বলে তুমি মোর একশাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাও আর পাখা॥
—( চৈঃ চঃ আদি ১০০৭-২০ )

# শ্রীগোরীদাস পণ্ডিত

শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণনে শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥ নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি। শ্রীচৈতক্য নিতাানন্দে করি প্রাণপতি॥ —( চৈঃ চঃ আদিঃ ১।২৬-২৭);

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের পিতার নাম—শ্রীকংসারি মিশ্র, মাতার নাম—শ্রীকমলা দেবী। তাঁরা ছয় ভ্রাতা ছিলেন— দামোদর জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নুসিংহচৈতক্য।

গ্রীগোরীদাস পণ্ডিত ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অক্সতম স্ববল স্থা ছিলেন।

বৰ্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কালনা—এ ক্ষুদ্ৰ মহাকুমা সহর শান্তিপুরের পর পারে। এ সহরে গ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত বাস করতেন। বর্ত্তমানে শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের গহে শ্রীগোর নিত্যা-নন্দের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করছেন। শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভুর শ্রীহস্ত-লিখিত গীতা পুঁথী আছে। প্রবাদ আছে শ্রীমহাপ্রভু নৌকা-যোগে গঙ্গা পার হয়ে বৈঠাখানি জ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের কাছে এ বলে রেখে যান-এ বৈঠা দিয়ে তুমি জীবদের ভব-নদীর পর-পারে নিয়ে যেয়ে। মন্দিরে আজও এ বৈঠা আছে। গৌরীদাস পণ্ডিতের বড় ভাই সূর্য্যদাস সর্থেল। তাঁর চুই কলা—গ্রীবস্থধা ও জাহ্নবা দেবী। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ চুই কক্সাকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ লীলা বিলাস করবার পর যথন সন্ন্যাস লীলা করতে ইচ্ছা করেন এবং কালনায় গ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের নিকট বিদায় চাইতে আসেন, তখন জ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত অভ্যন্ত বিরহকাতর হয়ে পডলেন।

তথাহি গীত—( ভাটিয়ারী ) ঠাকুর পণ্ডিভের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি, নিত্যানন্দ বলে হরি হরি। কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে, কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥

· আমাৰ বচন বাথ <u>অন্নিকা নগতে থাক.</u> এই নিবেদন তুয়া পায়: যদি ছাড়ি যাবে তুমি, মিশ্চয় মত্রিব আমি, রহিব সে নির্থিয়া কায়॥ তোমরা যে ছটি ভাই, থাক মেরে এই চাঞি ভবে **স**বার হয় পরিত্রাণ। পুনঃ নিবেদন করি না ছাডিহ গৌবহরি, তৰে জানি পতিত পাবন॥ প্রভ করে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ. প্রতিমৃত্তি সেবা করি দেখ। তাহাতে আছ্য়ে আমি, নিশ্চয় জানিক তুমি সতা মোর এই বাক্য রাখ। এত শুনি গৌরাদাস ছাড়ি দাঁঘ নিঃশ্বাস. ফুকারী ফুকারী পুনঃ কান্দে : পুনঃ সেই তুই ভাই. প্রবোধ করুয়ে হুছে. তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥ করে নীন কৃষ্ণদাস, চৈত্র চরতে অংশ. তুই ভাই রহিল তথায়। ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা তুই জনে. ভকত বংসল তেঞি গায়। তথাতি বাগ— আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,

আমরা থাকিলাম ভোর ঠাঞি:

নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি. রহিলাম এই ছুই ভাই॥ এতেক প্রবোধ দিয়া তুই প্রতি মৃত্তি লৈয়া আইলা পণ্ডিত বিগ্নমান। চারি জন দাড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল, ভাবে অঞ্চ বহুয়ে নয়ন। পুন প্রভু কহে ভাঁরে তোর ইচ্ছা হয় যারে সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে। ভোমার প্রতীত লাগি তোর ঠাঞি খাব মাগি সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥ শুনিয়া পণ্ডিত রাজ করিলা রন্ধন কাজ, চারি জনে ভোজন করিলা। পদ্ম মাল্য বস্ত্র দিয়া ভাম্বলাদি সম্পিয়া সর্বব অঙ্গে চন্দন লেপিলা। নানা মতে পরতীত করাঞা ফিরাল চিত, দোহারে রাখিল নিজ ঘরে। পণ্ডিতের প্রেম লাগি তুই ভাই খায় মাগি. দোহে গেলা নীলাচলপুরী॥ পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা সেইমত করয়ে বিলাস। হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ, কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস।।

শ্রীগৌরাদাদের প্রেমাধীন হয়ে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ শ্রীমূর্ডি ধারণপূর্বক বিহার করতে লাগলেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ মৃত্ব হাস্ত করতে করতে গৌরীদাসকে বললেন—হে গৌরীদাস! তুমি পূর্বের স্থবলস্থা ছিলে। এ সব কি তোমার মনে নাই? যমুনা পুলিনে আমরা কত বিলাস করেছি। শ্রীগৌর নিত্যানন্দ এ-রূপ মধুর আলাপ করতে করতে কৃষ্ণ বলরাম মূর্ভি ধারণ করলেন। সেই গোপবেশ, হস্তে শিক্ষা, বেত্র ও বেণু: শিরে শিথি-পূচ্ছ। গলে বনমালা, চরণে নূপুর দাম। শ্রীগৌরীদাসভ পূর্ববভাব ধারণ করলেন। এ ভাবে কিছুক্ষণ বিলাস করলেন। অতঃপর প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীগৌরীদাস স্থির হলেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

প্রতিদিন বছবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করে শ্রীগোরীদাস শ্রীগোর নিত্যানন্দকে ভোগ দিতেন। সর্ব্বদা সেবায় তন্ময়। নিজের শারীরিক ক্রেশাদির অনুভূতি নাই। পণ্ডিত ক্রমে বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হলেন। তথাপি ঐরপ রন্ধন করে ভোগ দেওয়া বন্ধ করলেন না। তাঁর রন্ধন-শ্রম দেখে শ্রীগোর নিত্যানন্দ একদিন বাইরে রোঘ-ভাব দেখিয়ে অভুক্ত অবস্থাহ রইলেন। তথন পণ্ডিত প্রণয়-কোপ করে বলতে লাগলেন—

> বিনা ভক্ষণেতে যদি সুথ পাও মনে। তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে॥ এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি। হাসি প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি॥

আল্লে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।
আল্লাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন ।
নিষেধ না মান শ্রম দেখিতে না পারি।
আনায়াসে যে হয় তাহাই সর্বোপরি॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের এ উক্তি শুনে শ্রীগৌরীদাস বস্পলেন—
আজ্ব ভাজন কর; বহু পদ করে তোমাদের আর ভোজন
করাব না। শাক-মাত্র রন্ধন করে তোমাদের পাতে দিব।
পণ্ডিতের কথা শুনে তুই ভাই হাসতে হাসতে ভোজন করতে
লাগলেন।

কোন সময় পণ্ডিতের ইচ্ছা হল গৌর-নিত্যানন্দকে অলঙ্কার পরাবেন। তাঁর এ ইচ্ছা জানতে পেরে গ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিবিধ অলঙ্কার পরে সিংহাসনে বিরাজ করতে লাগলেন। পণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশ করে অবাক্ হলেন। এত অলঙ্কার কোথা থেকে এল ? গ্রীগৌরীদাস আনন্দে বিহ্বল হলেন। গ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এ-রূপে কতভাবে কত লীলা বিলাস করে গ্রীগৌরীদাসের ঘরে বিরাজ করতে লাগলেন।

গ্রীগৌরীদাসের প্রিয় শিশ্ব ছিলেন গ্রীহৃদয় চৈতক্য। একবার গ্রীগৌরস্থন্দরের জন্মতিথি উপলক্ষে গ্রীগৌরীদাস শিশ্ব-গৃহে গেলেন। যাবার সময় গ্রীহৃদয়- চৈতক্সকে গ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবাভার দিয়ে গেলেন। হৃদয় চৈতক্য খুব প্রেমভরে সেবা করতে লাগলেন। গৌর-জন্মোৎসব নিকটবর্তী হল। মাত্র তিন দিন সময় আছে। এখন পর্যাস্ত গ্রীগৌরীদাস ফিরে এলেন না : হৃদয় চৈতক্ত খুব চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উৎসবের পত্রাদি লিখে শিশ্য-ভক্তদের কাছে প্রেরণ করলেন। ঠিক এ-সময় শ্রীগৌরীদাস ফিরে এলেন, হৃদয় চৈতক্ত শ্রীপ্তরুদেবের কাছে পত্রাদি লিখে তিনি যে শিশ্য-ভক্তদের আমন্ত্রণ করেছেন তা জানালেন। অন্তরে অন্তরে যদিও স্বাধী হলেন, তথাপি বাইরে ক্রোধ দেখিয়ে বলতে লাগলেন—

মোর বিভ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ ॥
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথা তথা ।
যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিবা এথা ॥
ঐছে শুনি প্রণমিয়া চরণ-যুগলে ।
গঙ্গা-তীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে ॥

শ্রীহৃদয় চৈত্র শ্রীপ্তরু চরণে প্রণাম করে গঙ্গাতীরে এলেন
এবং এক বৃক্ষতলে অবস্থান করতে লাগলেন। এমন সময় একজন
ধনী নৌকায় বহুধন নিয়ে হৃদয় চৈতত্তের নিকট এলেন। হৃদয়
চৈতত্ত সেই ধন গুরু—গৌরীদসের নিকট পাঠায়ে দিলেন
সেই ধন দিয়ে শ্রীগৌরীদাস হৃদয় চৈতত্তকে গঙ্গাতীরে
উৎসব করতে বললেন। শ্রীপ্তরুদেবের আদেশ পেয়ে শ্রীহৃদয়চৈতত্ত গঙ্গাতীরে উৎসব আরম্ভ করলেন। ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবগণ
সেখানে সমবেত হতে লাগলেন। হৃদয় চৈতত্ত ভক্ত মহান্তগণকে
নিয়ে উদ্দপ্ত নৃত্য কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তাঁদের মধ্যে স্বয়ং
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নৃত্য গীত করলেন; হৃদয় চৈতত্ত স্বচক্ষে তা
দেখতে পেলেন। এদিকে শ্রীগৌরীদাস উৎসব ক্রছেন;

প্রভারী বড গঙ্গাদাস মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন সিংহাসনে শ্রীগোর-নিত্যানন্দ নাই। এ-ব্যাপার তিনি শীঘ শ্রীগোরীদাসকে জানালেন। পণ্ডিত বুঝতে পারলেন-হাদয় চৈত্যের প্রেমে বশ হয়ে ছুই ভাই তাঁর কীর্ত্তনে যোগদান করেছেন। তথন শ্রীগোরীদাস মৃত্র হাসতে হাসতে একখানি যাষ্ট্র হাতে নিয়ে গঙ্গাতটে যেখানে কীর্তন হচ্ছিল সেখানে এলেন।

> চলিলেন গঙ্গাভটে যথা সংকীর্ত্তন। দেখে তুই ভাই তথা করয়ে নর্ত্তন ॥ ছুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ। অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ।

শ্রীগোরীদাস দেখলেন গৌর নিত্যানন্দ শ্রীফ্রদয়ের হাদয়-মন্দিরে প্রবেশ করছেন। তা দেখে আমনেদ গ্রীগৌরীদাস নয়নাঞ্ সংবর্ণ করতে পারলেন না। বাছতঃ যে ক্রোধ ছিল তা ভূলে গেলেন ও ছুই ভুজ উত্তোলন করে ধেয়ে জড়িয়ে ধরলেন ঐক্রিদয়কে, বললেন—তুমি ধন্তা! আজ হতে ভোমার নাম "হৃদয় চৈত্ত্য" হল! নয়ন জলে হৃদয় চৈত্ত্যুকে সিক্ত করতে লাগলেন। হৃদয় চৈত্য প্রেমে লুটিয়ে পডলেন শ্রীগোরীদাসের শ্রীচরণ-তলে। অতঃপর পণ্ডিত হাদয় চৈত্**গ্রুকে** নিয়ে স্বগ্রহে এলেন এবং প্রাঙ্গনে মহাসংকীর্ত্তন নৃত্য আরম্ভ করলেন। বৈষ্ণবগণ মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করতে লাগুলেন। এইরূপে শ্রীগৌরস্থন্দরের জন্মোৎসব শেষ হল। অতঃপর শ্রীগোরীদাস শ্রীহৃদয় চৈতক্সকে সেবার অধিকার প্রদান করলেন।

শ্রাবণ শুক্লাত্রয়োদশীতে শ্রীগোরীদাদের তিরোভাব হয়। শ্রীগোরীদাদের শিষ্য শ্রীহ্রদয় চৈতক্ত ও শ্রীহৃদয় চৈতক্তের শিষ্য শ্রীশ্রামানন্দ। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে সপ্তম তরক্ষে শ্রীগোরীদাদের মহিমা বর্ণন করেছেন।

### শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত

শ্রীনবদ্বীপের কুলিয়ায় শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন।
শ্রীমহাপ্রভু তাঁর দ্বারা শ্রীমন্তাগবত শাস্ত্রের মহিমা জগতে প্রকাশ
করেছেন। ভাগবত শাস্ত্রের বক্তা হিসাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের
খুব খ্যাতি ছিল। অনেকে তাঁর কাছে ভাগবত পড়তেন।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত দেবানন্দের কাছে ভাগবত শুনতে এলেন। দেবানন্দ ভাগবত পাঠ আরম্ভ করলেন। চারিদিকে ছাত্রগণ পাঠ শুনছে, কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে পুঁথি দেখছে। শ্রীবাস পরম রসিক ভক্ত। শ্রীমন্তাগবতের মধুর শ্লোকা-বলী শুনতেই প্রেমার্ক হয়ে পড়লেন। প্রেমে ক্রন্দন করতে ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এ সব দেখে দেবানন্দের ছাত্রগণ মনে করল,—লোকটি পাগল। আমাদের পাঠ শুনতে দিচ্ছে না। চল, একে ধরে বাইরে রেখে দি: জ্ঞানহীন ছাত্র-গণ জ্ঞাবাস পণ্ডিতকে বাইরে রেখে এল। এ সব দেবানন্দ পণ্ডিত দেখলেন, কিন্তু ছাত্রদের বাধা দিলেন না। গুরু যেমন অজ্ঞমতি, ছাত্রগণও তেমনি পাপমতি। জ্ঞাবাস পণ্ডিত কাকেও কিছু না বলে হুঃখ পেয়ে গৃহে এলেন। এ সব ঘটনা জ্ঞাগৌর-স্থানরের আবিভাবের পূর্বেই হয়েছিল।

অতঃপর মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তিনি শৈশব লীলায় বিছান্ধারন, যৌবনে অধ্যাপকরূপে বিছা-বিলাস এবং অনন্তর আত্ম-প্রকাশ করেলেন। এ সময় একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণের অতীত কাহিনী বলতে বলতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বললেন—শ্রীবাস! তোমার কি মনে মাছে তুমি একদিন দেবানন্দের গৃহে ভাগবত শুনতে গিয়েছিলে ! মধুর ভাগবত শ্লোকাবলী শুনে প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলে, দেবানন্দের অক্ত ছাত্রগণ তোমাকে গৃহের বাইরে রেখে ছিল; তুমি ছঃখ পেয়ে গৃহে এসেছিলে। এ সব কথা শুনে শ্রীবাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লেন।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করতে করতে সার্কভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদ পণ্ডিতের জাঙ্বালে এলেন। সেখানে দেবানন্দ পণ্ডিত বাস করতেন। তখন দেবানন্দ গৃহে ভাগবত পাঠ করছিলেন। মহাপ্রভু দূর থেকে শুনতে পেলেন। তাঁর পাঠ শ্রবণে প্রভুর ক্রোধ হল— কোপে বলে প্রভু—বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে।
গ্রন্থকাপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার।

সবে পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়।
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ॥
চারি বেদ দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিনত॥
মৃঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে তার নাশ ভাল মতে॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।১৩-১৮ )

মহাপ্রভু বললেন—ভক্তি ছাড়া ভাগবতের যারা অন্য অর্থ করে সে অধার্মিক ভাগবতের কিছুই জানে না। নহাপ্রভু ক্রোধ ভরে এই সমস্ত বলতে বলতে তাঁর গৃহাভিমুখে ধাবিত হলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ধরলেন ও অন্তনয় করতে লাগলেন। প্রভু পুনরায় বলতে লাগলেন—

মহাচিম্ব্য ভাগবত সর্ব্বশান্তে গায়।
ইহা না বৃঝিয়ে বিজ্ঞা তপ প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগৰত বৃঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥

ভাগবতে অচিস্ত্য ঈশ্বর বৃদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ—ভক্তি সার॥

( চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৩-১৫ )

বিনি ভাগবতকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বৃদ্ধি করেন তিনি ভাগবত জানতে পারেন। ভাগবতের অর্থ একমাত্র ভক্তি প্রেম দারা বুঝা যায়। ভাগবতের অর্থ বৃঝতে হলে ভক্ত-ভাগবত সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু এ-রূপ অনেক তত্ত্ব কথা বলে নগর ভ্রমণ করে গৃহে ফিরে এলেন। দেবানন্দ দূর থেকে এসব কথা শুনতে পেলেন। কিন্তু কিছু মনে করলেন ন।।

কিছুদিন বাদে মহাপ্রভূ সন্ধ্যাস গ্রহণ করে পুরী ধামে চলে গেলেন। তখন দেবানন্দের মনে নির্কেদ হতে লাগল। এমন পুক্ষধের কাছে আমি একদিন গেলাম না ? এমন মহাপ্রেমিক পুক্ষধকে চিনিতে পারলাম না ?

প্রকদিন কৃপিয়াতে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এক ভক্তের গৃহে এপেন;
তিনি রাত্রিকালে তথায় কীর্ত্তন ও নৃত্য করবেন—এ সংবাদ
চারিদিকে ঘোষণা করা হল। সন্ধ্যা হতেই ভক্তপণ আসতে
লাগলেন। সেই কথা শুনে দেবানন্দ স্থির থাকতে পারলেন না
ভিনিপ্ত কীর্তনের স্থানে উপস্থিত হলেন। শ্রীবক্রেশ্বরের তেজােমর
স্থিত্তি দেখে এবং মধ্র কীর্ত্তন শুনে দেবানন্দ স্থান্থিত হলেন। তিনি
এক পার্শ্বে দেখতে লাগলেন। যত রাত্রি হতে লাগল
শক্তে লােকের ভিড় বাড়তে লাগল। দেবানন্দ পণ্ডিত তথন এক
খানি বেত্র হাতে নিয়ে ভিড় সামলাতে লাগলেন। "বক্রেশ্বর

পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ। বেত্র হস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥"
( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩।৪৭৭ ) রত্য করতে করতে বক্রেশ্বর পণ্ডিত \
যখন প্রেমে মূর্চিছত হরে পড়েন তখন দেবানন্দ সাবধানে তাঁকে
কোলে তুলে নেন: অক্সের ধূলা স্বীয় উড়নী দ্বারা ঝেড়ে দেন
ও সে ধূলি অক্সে লেপন করেন। এভাবে সেদিন দেবানন্দের ভক্ত
সেবা হল।

"কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।" ( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ এ৩৪৫ )

নীলাচল হতে কুলিয়া নগরে মহাপ্রভুর শুভাগমনে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনের জন্ম সকলে আসতে লাগলেন। পূর্বের যারা প্রভুর চরণে অপরাধ করেছিলেন তাঁরাও প্রভুর কাছে এদে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। মহাপ্রভু সকলকে ক্ষমা করে সতুপদেশ দিতে লাগলেন ৷ এমন সময় দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর জীচরণ দর্শনে এলেন। "দণ্ডবং দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া। রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া॥" ( চৈ: ভা: অন্ত: ৩।৪৯০ ) মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করে দেবানন্দ পণ্ডিত সঙ্কোচিত হয়ে একপাশে দাড়ায়ে রইলেন। প্রভু তখন তাঁকে বলতে লাগলেন—তুমি যে আমার প্রিয় বক্তেশ্বের সেবা করেছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। সেই সেবার ফলে তুমি আমার কাছে আসতে পেরেছ। বক্রেশ্বর কুঞ্চের পূর্ণ শক্তি। ্যে তাঁকে সেবা করে সে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করে। মহাপ্রভুর এ কথা শুনে ভক্তি গদগদ্ চিত্তে দেবানন্দ বলতে লাগলেন—তুমি ঈশ্বর: জীব উদ্ধারের জ্বন্স নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছ। আমি পাপী

দৈবদোষে তোমার ঞ্জীচরণ সেবা করি নাই। তোমার অহৈতৃকী কৃপা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। হে সর্বভূতাত্মা অন্তর্য্যামী প্রতো! তুমি পরম দয়ালু। তুমি দয়া করে আমায় দর্শন দিয়েছ তাই দর্শন পেয়েছি। হে করুণাময়, আমাকে কিছু সত্পদেশ প্রদান কর ও ভাগবতের কি ব্যখ্যা করব—কৃপা করে আমায় বলে দাও। দেবানন্দ পণ্ডিতের বাক্য শুনে মহাপ্রভূ বলতে লাগলেন—

শুন বিপ্র ! ভাগবতে এই বাথানিবা। ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥ আদি মধ্য অন্তে ভাগবত এই কয়। বিষ্ণু ভক্তি নিতা সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥

যেন রূপ মংস্থ কুর্ম আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা সবার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তি যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
ফুর্তি যে হইল মাত্র কুফের কুপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝানে না যায়।
এই মত ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥

#### জী জীগোর-পার্য দ-চরিতাবলী

আতঃ হই ভাগবতে যে লয় শায়ন।
ভাগবত অর্থ ভার হয় দরশন।
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃক্ষের অঙ্গ।
ভাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রঙ্গ।
( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৩,৫০৫-৫১৬ )ঃ

হে বিপ্র ! পূর্বে তুমি যে শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ করেছিলে, তাঁর চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর প্রস্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত হুই সমান। ভক্ত ভাগবতের রূপা হলে প্রস্থ ভাগবত ক্রুত্তি হবে। দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। শ্রীবাস দেবানন্দকে আলিক্ষন করলেন। দেবানন্দের অপরাধ দূর হল। চতুদ্দিকে ভাগবতগণ 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন সে দিন থেকে শ্রীদেবানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন।

পৌষ কুষ্ণৈকাদশী তিথি শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব দিবস।

# শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর

শ্রীজভিরাম গোপাল ঠাকুরের অন্ত নাম ছিল শ্রীরাম দাস।
শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যিনি শ্রীদাম নামক গোপ-সথা ছিলেন, তিনি ভির্মান গোপাল
তাকুর খানাকুল কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। তিনি নিত্যানন্দের
প্রিয়পাত্র ছিলেন। অভিরাম গোপাল তাকুরের পত্নীর নাম—
শ্রীমালিনী দেবী: শ্রীগোপীনাথ জীউ অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে
স্বপ্নে দর্শন দিয়ে খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রকট হন। প্রবাদ তিনি
ভূমির মধ্যে ছিলেন স্বপ্নে বলেন—আমি এখানে আছি, আমাকে
বের করে পূজা কর: অতঃপর শ্রীঅভিরাম সে স্থান খনন
করতেই ভূগতে মনোহর শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। ঐ
স্থানের নাম হয় রাম কুণ্ড।

গোপীনাথ প্রকট কুণ্ডের দিবা জল।
স্থান পানে হৈলা সবে আনন্দ বিহ্বল।
রাম কুণ্ড বলি খাতি হইল তাহার।
লোক গতায়াত যত সীমা নাই তার॥
(গ্রীভক্তি রত্মাকর ৪র্থ তরক্স)

একদিন শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর কৃষ্ণ-ভাবাবিষ্ট হয়ে স্থ্যরদে বংশী বাজাতে ইচ্ছা করেন: প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে ঠাকুর চতুদিকে বংশীর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এমন সময়
সামনে একটী বৃহৎ কাষ্ঠথণ্ড দেখলেন। যোলজন লোক সেই
কাষ্ঠ-থণ্ড তুলতে সমর্থ হচ্ছিল না। তিনি সেই কাষ্ঠ-থণ্ড তুলে
বংশী তৈরী করে বাজাতে লাগলেন। "রাম দাস মুখ্য-শাখা
সথ্য প্রেমরাশি। যোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলি কৈল বাঁশী॥"—
(গ্রীচৈতন্য চরিতাম্ত আদি ১১।১৬) শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের
একটী প্রসিদ্ধ চাবুক ছিল তার নাম ছিল জয়-মঙ্গল। তিনি
যাকে সেই চাবুক মারতেন তার কৃষ্ণ প্রেমোদয় হত।

একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর দর্শনের জন্ম এলেন। তাঁর অঙ্গে ঠাকুর তিনবার ঐ চাবুক স্পর্শ করতেই, ঠাকুরের পত্নী শ্রীমালিনী দেবী বলতে লাগলেন—ঠাকুর! আর মেরো না, শাস্ত হও। শ্রীনিবাস বালক: তোমার চাবুক স্পর্শে সে অধীর হয়ে পডবে। শ্রীনিবাস আচার্যার চাবুক-স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমোদ্য হল।

প্রীগোরস্থন্দর যথন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভাবে গৌড দেশে প্রচার-কার্যা করতে আদেশ করেন, শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীরামদাস, শ্রীগঙ্গাধর দাস প্রভৃতিকে দিয়েছিলেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরকে দেখে পাষণ্ডগণ কম্পামান হত। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভাব, ইচ্ছানুসারে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর আমত। এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, কোতলপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শিষ্যুবর্গের বংশধরগণ বসবাস করেন। শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণ- শ্রীবাস্থ্য খোষ, শ্রীমাধব খোষ ও শ্রীগোবিন্দ খোষ ঠাকুর ১৬৯ নগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ বিরাজ করছেন। শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর চৈত্র কৃষ্ণ সপ্তমীতে অন্তর্ধান হন।

## শ্রীবাস্থাদেব ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর

শ্রীবাস্থদেব ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর এরা তিন ভাই স্থকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; তিন ভায়ের গানের তালে তালে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করতেন। "মাধব, গোবিন্দ বাস্থদেব তিন ভাই। গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥" (চৈঃ ভাঃ অস্তঃ ৫।১৫৯) কেহ কেহ বলেন—ভাদের মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলার অস্তর্গত বুড়ন বা বুরঙ্গী গ্রামেছিল। কোন কারণে শ্রীবাস্থ ঘোষ ঠাকুরের পিতা কুমারহট্টে এসে বাস করেন। পরবর্ত্তী কালে বাস্থ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর নবদ্বীপে এসে বাস করেন। তাঁরা উত্তর্কন রাটীয় কায়স্থ-কুলে আবিভূতি হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীগৌরস্থন্দরের তাঁরা অস্তরঙ্গ পার্যন। শ্রীশ্রীমন্তজিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ বলেছেন এঁরা তিন ভাই ব্রজ্বের মধুর রসের আশ্রার বিগ্রহের (শ্রীরাধিকার) কায়ব্যুহ ছিলেন।

শ্রীষাম্ম ঘোষ ঠাকুর মহাপ্রভুর শৈশব লীলার পদ অধিক-ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত একটি অপূর্ব্ব শৈশব লীলা বর্ণন—যথা:—

গীত

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বস্তর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইন্ত।
শচী বলে—বিশ্বস্তর আমি না দেখিন্তু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খন্তন গমনে॥
বাস্থানেব ঘোৰ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমনো লোভা॥

শ্রীগৌরক্সেই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এ সম্বন্ধে বাস্মৃ ঘোষ ঠাকুর স্থান্দর গীত লিখেছেন—যথা গীত—

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন

ক্রিভুবন করে যাঁর চরণ বন্দন ॥

নীলাচলে শঙ্খা, চক্রা, গদা পদ্ম ধর ।

নদীয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলু কর ॥

কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা ।

গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা ॥

শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার ।

"হরে কৃষ্ণ' নাম গৌর করিলা প্রচার ॥

### **এবাস্থ্য, ঘোৰ একাধৰ ঘোৰ ও এগোবিন্দ ঘোৰ** ঠাকুর ১৭১

বাস্থদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত। যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।

একলা গৌরাঙ্গ চাঁদ পরাণ আমার॥

বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিথারী।

শিব, শুক, নারদ লইয়া জনা চারি॥

শেতৃ বন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।

এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥

কলিযুগে কীর্ত্তন করিয়া সেতু বন্ধ।

স্থে পার হউক যত পঙ্গু জড় অন্ধ॥

কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।

গোরা গুণে মাভিল ভুবন দশ চারী॥

না জানিয়ে জপ তপ এ-বেদ বিচার।

কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার।।

শ্রীগৌরাঞ্বের সন্ধ্যাদ বর্ণন—গাঁভ

স্থা খাটে দিল হাত, বজ্ৰ পড়িল মাথাত,

বুঝি বিধি মোরে বিভৃত্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে
শচীর মন্দির কাছে গেল।।

শচীর মন্দিরে আসি, তুয়ায়ের কাছে বসি, ধীরে ধীরে কহে বিফুপ্রিয়া।

শর্ন মন্দিরে ছিল, নিশা অস্তে কোথা গেল, মোর মুণ্ডে বজর পাডিয়া ॥ গৌরাজ জাগয়ে মনে, --- নিজা নাহি ত্ব'নয়নে, শুনিয়া উঠিল শচীমাতা। আলু থালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়, ভূনিয়া বধুর মুখে কথা।। তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি, কোন ঠাই উদ্দেশ না পাইয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বধু সাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে, ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥ তা শুনি নদীয়ার লোকে, কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে, য'রে তারে পুছেন বারতা। একজনে পথে ধায়, দশজনে পুছে তায় গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা। সে বলে দেখেছি যেতে আর কেহ নাহি সাথে, কাঞ্চন-নগরের পথে ধায়। বাস্থ কহে—আহা-মরি, আমার শ্রীগোরহরি পাছে জানি মস্তক মুড়ায়। শ্রীনিত্যাননের রূপ গুণাদি বর্ণন—তথা হি গীত নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধ। জীবের চির পুণ্য ফলে, বিধি আনি মিলাইলে, র্হ্ষ মাঝে রতনের সিদ্ধু॥ ধ্র:॥

### জীবান্থ ঘোষ জীমাধব ঘোষ ও জীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ১৭৩

দিগ নেহারিয়া যায়, ভাকে পছ গোরা রায়, ধরণীতে পড়ে মুরছিয়া।

প্রিয় সহচর মেলে, নিতাইরে করি কোলে, কান্দে চাঁদ বদন হেরিয়া।

নব কঞ্জারুণ আখি, প্রেমে ছল্ছল্দেখি, সুমেরু বহিয়া মন্দাকিনী:

মেঘ গভীর স্বরে তাই ভাই রব করে পদ ভবে কম্পিত মেদিনী॥

নিভাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমাশ্রয় তেন দ্যা জগতে বিদিত:

নিজ-নাম সংকীওনে উদ্ধারিলা জগজনে বাস্থু কেনে হইল বঞ্চিত।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরও মহাপ্রভুর বিভিন্ন সময়ের লালাবলী অতি স্থান্দর বর্ণনা করেছেন:

প্রাণের মুকুন্দ হে! কি আজি শুনিলু আচম্বিত :
কহিতে পরাণ যায় মুথে নাহি বাহিরায়
শ্রীগোরাঙ্গ ছাড়িবে নবদীপ ॥
ইহাতো না জানি মোরা, সকালে মিলিলুঁ গোরা
অবনত মাথে আছে বসি।

নিবারে নয়ন বারে বুক বহি ধার। পড়ে মলিন হৈয়াছে মুখ শশী॥

দেখিতে তথন প্রাণ. সদা করে আন ছান, স্বধাইতে নাই অবসর। ক্ষণেকে সম্বিত হৈল, তবে মুই নিবেদিল, শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥ আমি ভ বিবশ হৈয়া, তাঁরে কিছু না কহিয়া ধাইয়া আইলুঁ তুয়া পাশ। এই ত কছিলুঁ আমি, যে করিতে পার তুমি, মোর নাহি জীবনের আশ।। শশুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে, গদাধরের বদন হেরিয়া। এ গোবিন্দ ঘোষ কয়, ইহা যেন নাতি হয তবে মুঞি যাইমু মরিয়া।।

হেদে রে নদীয়া-বাসী কার মুখ চাও। বাক্ত পসারিয়া গোরাচাঁদে ফিরাও।। তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে। কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ।। কি শেল, হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। পত্মাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাডি যায়।। ভার না যহিব মোরা গৌরাক্সের পাশ। আর না করিব মোরা কীর্ছন বিলাস।।

#### শ্ৰীবাস্থ খোৰ শ্ৰীমাধৰ খোৰ ও শ্ৰীগোৰিন্দ ঘোৰ ঠাকুৰ ১৭৫

কাদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া। পাষাণ গোবিন্দ ছোষ না যায় মিলিয়া।।

শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুরও বিশেষ সংগীত রচমিতা ছিলেন। তিনি শ্রীগোর সুন্দরের বাল্য-লীলা, নদীয়া সংকীর্ত্তন বিলাস ও সন্মাস-লীলা প্রভৃতির স্থন্দর বর্ণন করেছেন।

নহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর তাঁর সংকীর্ত্তন-বিলাসের একটী রূপের বৰ্ণন ।

নাচে পহু কলধৌত গোরা।

অবিরত পূর্ণ কল, মুখ বিধু মণ্ডল,

নিরবধি প্রেমরসে ভোরা।।

অৰুণ কমল পাথী জিনি রাঙ্গা ছটি আঁখি

ভ্রমর ফুল ছটি তারা।

সোনার ভূধরে যৈছে, স্থরনদী বহে ঐছে,

বুক বহি পড়ে প্রেমধারা॥

কেশ্বীৰ কটি জিনি তাহাতে কৌপীন খিনি

অরুণ বরণ বহির্বাস।

গলায় দোলয়ে মালা ভূষণ করিয়া আলা,

নাসা তিল-কুস্থম বিলাস।।

কনক মৃণাল যুগ,

সুবলিত হুটি ভুজা,

কর-যুগ কঞ্জের বিলাস।

রাতা উৎপল ফুল

পদ নহে সমতুল

পরশ্নে মহীর উল্লাস ॥

আপাদ-মস্তক গায়,

পুলকে পুরিত তায়

যৈছে নীপ ফুল অতি-শোভা।

প্ৰভাতে কদলী-জন্ম

সঘনে কল্পিত তকু

মাধব ঘোষের মন লোভা॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়—শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুরকে যথাক্রমে ব্রজের কলাবতী, রসোল্লাসা, ও গুণতুঙ্গা সখী বলে উল্লেখ করেছেন। মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থান কালে তিন ভাই প্রতি বছর পুরীতে যেতেন এবং রথ যাত্রায় কীর্ভনাদি করতেন। পরবর্ত্তী কালে তিন ভাই তিন জায়গায় বসবাস করতে থাকেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপে, শ্রীমাধব ঘোষ ঠাকুর দাঞীহাটায় ও শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর তমলুকে গিয়ে বাস করেন।

কিংবদন্তী আছে যে ঞ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের কোন সন্তান ছিল না। তিনি চিন্তান্থিত হন যে মৃত্যুর পরে পিণ্ড প্রদান করবে কে ? গ্রীগোপীনাথ স্বপ্নযোগে বলেন—তৃমি খেদ কোরো না—আমি পিণ্ড প্রদান করব। গ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর অপ্রকট হলে, পর দিবসে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করলেন। আজও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করেন। শ্রীগাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্রন্বিতীয়াতে অপ্রকট হন।

# গ্রীগদাধর দাস ঠাকুর

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর পূর্বে নবদ্বীপে অবস্থান করতেন।
মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর কিছুদিন কাটোয়ায় বসবাস করেন।
আত্রপর গঙ্গাভীরে এঁড়িয়াদহ নামক গ্রামে এসে বাস করেন।
শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের শিষ্যু কটোয়ার শ্রীয়ত্তনন্দন চক্রবর্ত্তী।
শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর গৌর-নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ পার্ধদ ছিলেন।
শ্রীগোরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরকে শ্রীরাধার
অঙ্গ-শোভা-স্বরূপ বলা হয়েছে। শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগণ হ'লেও সখ্য-ভাব-ময় গোপাল নহেন। তিনি মধুর-রসে
গোপীভাবে নিজেকে সর্ব্বদা ভাবনা করতেন। মস্তকে গঙ্গাজ্বলের
কলসী ধারণপূর্ববিক—"কে গোরস কিনবে গোণ্" বলে হাঁক
দিতেন। কখন বা গোপীভাবে "কে দই কিনবে গোণ্" বলে
শ্রেট্ হাস্যু করতেন।

শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে যখন গৌড়দেশে নাম-প্রেম প্রচার করতে আদেশ করেন, তখন সঙ্গে শ্রীরামদাস ও শ্রীগদাধর দাসকেও প্রেরণ করেন।

শ্রীরাম দাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্ত-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গোড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই ছই দিল তাঁর সাথে।
——( চৈঃ চঃ আদিঃ ১১।১৩-১৪)

শ্রীরন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের মহিমা এভাবে বর্ণন করেছেন—

নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে॥
হেনমতে গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্ত পার্যদ মধ্যে যাঁহার বর্ণনা॥
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে॥
হেন কাজী তুর্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কুপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥

—( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ পঞ্চম অধ্যায় )

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর একদিন প্রেমোন্মন্ত-চিত্তে হরিসংকীর্ত্তন করতে করতে কাজীর গৃহে এলেন এবং কাজীকে ডাকতে লাগলেন, কাজী ক্রোধভরে ঘরের ভিতরে থেকে বাহিরে এলেন ; কিন্তু শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দিব্য-মূর্ত্তি ও দিব্য-ভাব দেখে স্তম্ভিভ হয়ে গেলেন। কাজীর বদনমগুল সখ্য ভাব ধারণ করল, ক্রোধভ প্রশমিত হল। কাজী বললেন—ঠাকুর ! তুমি এখন এলে কেন ?

জ্ঞীগদাধর দাস বললেন—ভোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কাজী—আমার সঙ্গে কি কথা আছে বল।

শ্রীগদাধর—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ পৃথিবীতে অবভীর্ণ হয়ে
আপামর জন-সাধারণকে হরিনাম দিয়েছে। সে মধুর হরিনাম
না কেন গ

কাজী-কাল হরিনাম নেব।

গদাধর—কাল কেন আজ্ঞই নাও। আমি এসেছি তোমাকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করবার জন্ম। তুমি পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম নাও। অন্তই তোমার সমস্ত পাপ-তাপ থেকে তোমায় আমি উদ্ধার করব।

কাজী শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের বাণী শুনে কিংকর্ত্তব্য-বিষ্ট্ হলেন: অতঃপর হাস্থ করতে করতে বললেন—কাল হরি বলব, শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কাজীর মুখে 'হরি' শব্দ শুনে প্রেমস্থাখ মত্ত হয়ে বললেন আর কাল কেন ? এই ত তুমি 'হরি' শব্দ বললে। তোমার সমস্ত পাপ তাপ দূর হল, তুমি পরম শুদ্ধ হলে।, এ বলে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর প্রেমে নৃত্য করতে লাগলেন। কাজী পরম শুদ্ধ হলেন এবং গদাধর দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে শরণ নিলেন।

এই ভাবে প্রীগদাধর দাস ঠাকুর কত পাপী যবনাদিকে নাম দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। প্রীগদাধর দাস ঠাকুর কার্তিক শুক্লাষ্ট্রমীতে অপ্রকট হন। জয় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কী জয়।

### ্রাগদাধর পণ্ডিত গোস্বামা

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শিশুকাল থেকেই মহাপ্রভুর দক্ষী।
শ্রীগদাধরের পিতার নাম শ্রীমাধব মিশ্র, মাতার নাম শ্রীরত্বাবতী
দেবী। তিনি মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ সন্নিকটে থাকতেন।
রত্বাবতী দেবী শর্চাদেবীকে বড় ভগিনীর স্থায় দেখতেন, তাঁর সঙ্গে
সর্বাদা মেলামেশাদি করতেন। শিশু-লীলার সময় শ্রীগোরহরি
গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে কথন স্বীয় অঙ্গনে কখন গদাধরের গৃহে
বিবিধ ক্রীড়া করতেন। গ্রামের পাঠশালায় উভরে একসঙ্গে
মধ্যয়ন করতেন। শ্রীগদাধর বয়সে মহাপ্রভুর কয়েক বছরের
ছোট। মহাপ্রভু ক্ষণকালও গদাধর ছাড়া থাকতে পারতেন না।
গদাধরও মহাপ্রভু ছাড়া একক্ষণ থাকতে পারতেন না।

শ্রীগোরগণোদ্দেশ দাপিকায়—যিনি ব্রজে শ্রীরযভান কুমারী শ্রীরাধা, তিনি অধুনা শ্রীগদাধর পণ্ডিত নামে খ্যাত । শ্রীস্বরূপ দামোদরকৃত কড়চায়—

"অবধি-স্থর বরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীক্রঃ স খলু ভবতি রাধা শ্রীলগৌরাবতারে।" শ্রীবাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর লিখেছেন— স্থাগম অগোচর গোরা।

> অথিল ব্রহ্ম পর, বেদ উপর, না জানে পাষণ্ডী মতি ভোরা॥

নিতা নিতাানন্দ চৈত্র গোবিন্দ

পণ্ডিত গদাধর রাধে।

চৈত্ত্য যুগলরূপ কেবল রুসের কৃপ

অবতার সদাশিব সাধে॥

অন্তরে নবঘন বাহিরে গৌরতক্স

যুগলরূপ পরকাশে।

কাহ বাস্থানের ঘোষে যুগল ভজন বশে

জন্মে জন্মে রক্ত আশে॥

শ্রীচৈতক্স চরিতামতে—

পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহন না যায়। গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥ পণ্ডিতের কুপা প্রসাদ কহন না যায়। গদাই-গৌরাঙ্গ করি সর্বলোকে গায়॥

ভ্রীঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ মায়াপুরে ভ্রীগোপীনাথ আচাধ্যের গুছে কয়েক মাস অবস্থান করেন। সে সময় পুরীপাদ অতি স্নেহ করে গুদাধরকে স্বর্চিত কুঞ্জীলামূত নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করান।

> গদাধর পশুতেরে আপনার কৃত। পুঁথি পড়ায়েন নাম কৃষ্ণলীলামৃত ॥

> > — চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১১<sub>1</sub>১০০ )

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শৈশবকাল থেকে ধীর, শান্ত, নির্জ্জনতা-প্রিয় ও বৈরাগ্যবান ছিলেন। শৈশবে গৌরস্থন্দর খুব চঞ্চলভাব প্রকট করে যাকে ভাকে ক্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গদাধরের তা বিশেষ পচ্ছন্দ হত না। তচ্ছক্ত তিনি তাঁর থেকে কখন কখন দূরে থাকতে চাইতেন। কিন্তু গৌরস্থন্দর তাঁকে ছাড়তেন না; বলতেন—গদাধর। কিছুদিন বাদে আমি এমন বৈষ্ণব হব যে আমার দ্বারে ব্রহ্মা শিবাদিও আসবে।

গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দ দত্তকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ৷ কোন স্থান থেকে সাধু-সন্ন্যাসা নবদীপে এলে মুকুন্দ সে সংবাদ শ্রীগদাধরকে জানাতেন এবং হুজনে দর্শনে যেতেন। একবার চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুগুরীক বিত্তানিধি নবদ্বীপে এলেন । মৃকুল গদাধর পণ্ডিতকে বৈষ্ণব দেখতে যাবার কথা জানালেন। শ্রীগদাধর বৈষ্ণব দর্শনের জন্ম কৌতৃহলযুক্ত হয়ে মুকুন্দের সঙ্গে পুগুরীক বিল্লানিধিকে দর্শন করতে এলেন। ঞ্রীগদাধর জার মহাবিষয়ী-প্রায় বেশ-ব্যবহারাদি দেখে যে শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলেন, তা, হারায়ে ফেলেন; বললেন—বৈষ্ণবের এত বিষয়ীর মত ব্যবহার কেন ? মুকুন্দ গদাধরের মন জানতে পেরে একটি कृष्ण्नीना श्लाक সুস্বরে কীর্তন করলেন। মুকুন্দ দত্ত পুগুরীক বিন্তানিধির পূর্ব-পরিচিত ছিলেন। মুকুন্দের কণ্ঠধ্বনি অতি মধুর ছিল। পুগুরীক বিন্তানিধি মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা গীত যেই শ্রবণ করলেন, অম্নি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে রোদন করতে করতে ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পডলেন।

> শুনিলেন মাত্র ভক্তি-যোগের বর্ণন। বিছ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দ ধার। যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার॥

—( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭।৭৮-৭৯ )

শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবার মনে মনে নির্কেদযুক্ত হলেন।
বললেন—না বুঝে এ হেন মহাভাগবত-পুরুষকে বিষয়ী-জ্ঞান
করেছি—অপরাধ হয়েছে। অতএব তাঁর কাছে মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া
অপরাধ থেকে নিস্তার পাব না।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত অনন্তর শ্রীপুণ্ডরীক বিক্যানিধির কাছে মন্ত্র চাইলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুণ্ডরীক বিত্যানিধির নিকট গদাধর পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় বললেন। তা শুনে বিত্যানিধি বড়ই হরষিত হলেন।

শুনিয়া হাসেন পুশুরীক বিছানিধি।
আমারে ত মহারত্ব মিলাইলা বিধি॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম ভাগো সে এমত শিশ্ব পাই॥

—( হৈঃ জাঃ মধ্যঃ ৭।১১৭-১১৮ )

অতঃপর ভাভদিনে জ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীপুণ্ডরীক বিস্তানিধি থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

মহাপ্রভু গয়াধামে গিয়ে প্রথম প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করলেন। সেধানে জ্রীঈশ্বর পুরীর আশ্রয় লীলা করলেন। গৃহে ফিরে প্রলেন, এবার এক নৃতন জীবন প্রকট করলেন। অহর্নিশ কৃষ্ণ-প্রেম দিক্কতে ভাসতে লাগলেন। জ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর

সে অন্তুত কৃষ্ণ-প্রেমাক্র দর্শন করে স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমে ক্রেন্দন করতে লাগলেন। তখন থেকে ঞ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে ত্যাগ করে মুহূর্ত্তের জন্মও কোথাও যেতেন না একদিন গদাধর ভামুল নিয়ে প্রভুব নিকট এলে প্রভু ভাবাবেশে জিজ্ঞাসা করলেন—গদাধর ! পীত বসনধারী খ্যামসুন্দর কোথায় ? এ বলে ক্রেন্দন করতে লাগলেন। গদাধর কি জবাব দিবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না! সমগ্রমে বললেন—কৃষ্ণ ভোমার ছদয়ে আছেন। এ কথা শুনে মহাপ্রভু নিজ নথে হৃদয় চিরতে লাগলেন। গদাধর তাডাতাডি মহাপ্রভুর হাত চ্যেপ ধরলেন। প্রভু বললেন—গদাধর! আমার হাত ছেড়ে দাৰ: আমি কৃষ্ণ দর্শন বিনা থাকতে পারছি না । গদাধর বললেন—তুমি একট্ট স্থির হও, কৃষ্ণ এখনই আসবেন। এই ত তাঁর আসবার সময় হয়েছে। গদাধরের বাক্য শুনে প্রভু স্থির হলেন। দূর থেকে শচীমাতা গৌর গদাধরের এ রঙ্গ দেখে ছুটে এলেন ও তুষ্ট হয়ে বললেন—গদাধর শিশু হলেও অতি বদ্ধিমান: আমি ভয়ে গৌরের সামনে যেতে পারি না ৷ গদাধর কেমন কৌশলে তাকে শান্ত করল

> মুঞি ভয়ে নাহি পারে । সন্মুথ হইতে । শিশু হই কেমন প্রবোধিলা ভালমতে ॥

> > —( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২।২১০ )

শ্রীশচীমাতা বললেন—গদাধর ! তুমি সকলে নিমাইয়ের সঙ্গে থেকে:। তুমি তার সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিত হই।

একদিন শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে প্রভু কৃষ্ণ-কথা বলবেন—শুনে
গদাধরও সেথানে গেলেন ও গৃহের মধ্যে বসলেন। বাহিরে
বারান্দায় বসে প্রভু কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করলেন। কথা বলতে
বলতে স্বয়ং প্রেমরদে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। চতুদ্দিকে ভক্তগণ
প্রেমরদে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ এরপে প্রেম-রসাম্বাদন হল।
গদাধরের প্রেম আর ভাঙে না। নাথা নীচু করে উচ্চৈংম্বরে ক্রন্দন
করতে লাগলেন। তাঁর করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে প্রভু বললেন—
গৃহের মধ্যে কে ক্রন্দন করছে গু ব্লাচারী বললেন—ভোমার।
গদাধর। প্রভু বললেন গদাধর গু তুমি স্বকৃতিমান্। শিশুকাল থেকে ক্রেষ্ণ ভোমার স্বদূচ মতি। আমার জন্ম বৃথা গেল,
নিজ্ঞ কর্মদোকে প্রাণনাথ কৃষ্ণকে পেলাম না। প্রভু একথা বলে
গদাধরকে প্রেমে আলিঙ্কন করলেন।

প্রভূ যখন নবদ্বীপ-পূরে লীলা বিলাস করতে লাগলেন, তথন প্রধান সহায় গদাধর। ব্রজের রাই-কানাই এবার গৌর-গদাধর রূপে গঙ্গাতটে বিহার করছেন। ব্রজের গোপ স্থাগণ কীর্তন সহচররূপে প্রভূর সঙ্গে বিহার করছেন। একদিন প্রভূ নগর ভ্রমণ করতে করতে গঙ্গাতটে এলেন এক উপবন মধ্যে বসলেন। তথন ব্রজ লীলার কথা স্মরণ হল। মুকুন্দ দন্ত মধুর স্বরে পূর্ব্বরাগ গাইতে লাগলেন। গদাধর বন থেকে পূম্প চয়ন করে হার গেথে প্রভূর কঠে দিলেন। পূর্বে বৃন্দাবনে গ্রীরাধা যেমন গ্রীকৃষ্ণকে সাজাতেন, গদাধর ঠিক সেইভাবে প্রভূকে সাজাতে লাগলেন। কেহ মধ্র গীত গাইতে লাগলেন, কেহ

মধুর-ছন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীগৌরস্কর গদাধরকে নিয়ে এক বৃক্ষ-মূলে বেদীর উপর বসলেন। শ্রীঅদৈত আচার্য্য আরতি করতে লাগলেন। প্রভুর দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বসলেন: শ্রীবাস পণ্ডিত ফুলের হার দিয়ে সাজাতে লাগলেন। নরহরি চামর বাজন করতে লাগলেন। শুক্লাম্বর চন্দন লাগাচ্ছেন, মুরারি গুপু জয় জয় ধ্বনি করছেন। মাধব, বাস্থদেব, পুরুষোত্তম, বিজয় এ মুকুন্দ প্রভৃতি বিবিধ রাগে গান করতে লাগলেন।

এইরপে প্রভূ নদীয়া-লীলা সাঙ্গ করে যখন সন্ন্যাস-লীলা করলেন এবং জননীর আদেশে নীলাচলে বাস করতে লাগুলেন তখনও গদাধর নীলাচলে গিয়ে বাস করলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবা করতেন। প্রভূ প্রিয়-গদাধরের মন্দিরে প্রায়-সময় কৃষ্ণ-কথা রসে ভূবে থাকতেন। প্রভূ যখন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন, তখন বিরহ সইতে না পেরে গদাধর প্রভূর সঙ্গে যাবার জন্ম উভত হন। প্রভূ আনেক বৃঝিয়ে তাঁকে নীলাচলে রেখে যান।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমন্তাগবত পাঠ করতেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরস্থন্দর বসে শুনতেন।

> "গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি। পড়ে ভাগবত—স্থধা ঢালে রাশি রাশি॥"

( ভঃ রঃ ৩।১০৭ )

আটচল্লিশ বছর প্রভূ বিচিত্র লীলা করবার পর, গ্রীগদাধর পণ্ডিতের সেবিত গ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে শ্রীমহাপ্রভূ বিসীন হন। "ক্সাসী শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার ! অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার । প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে । হৈলা অদর্শন,—পুন: না আইলা বাহিরে॥" (ভ: র: ৮/৩৫৬-৩৫৭)

শ্বর গৌর গদাধর কেন্সিকলাং
ভব গৌর গদাধর পক্ষচরং।
শূণু গৌর গদাধর চারুকথাং
ভক্ত গোক্রম-কানন কুঞ্জবিধুম॥

( ঞ্জীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর )

বৈশাৰ অমাবস্থা তিথিতে শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আবিভূতি হন

### শ্ৰীসনাতন গোস্বামী

শ্রীমদ জীব গোস্বামীর লঘু-বৈষ্ণব-তোষণীতে স্বীয় বংশ গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করেছেন—"তাঁদের আদি বংশধর কর্ণাটক দেশাধিপতি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ শ্রীসর্ববর জগদ্গুরু ছিলেন। তাঁর পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ দেব। অনিরুদ্ধ দেবের হুই মহিষী ও হুই পুত্র—শ্রীরূপেশ্বর ও শ্রীহরিহরদেব। শাস্ত্রে পারক্ষত ছিলেন শ্রীরূপেশ্বর দেব। যুদ্ধ ও বিভাশাস্ত্রে

পারক্ষত ছিলেন জ্রীহরিহর দেব। তিনি বলপূর্ব্বক জ্রীরূপেশ্বর দেবের রাজ্য গ্রহণ করেন। তথন রূপেশ্বর দেব আটটি অশ্ব নিয়ে পদ্মার সঙ্গে পৌলস্তাদেশে গমন করেন সে দেশের অধিপতি শ্রীশেখরেশ্বরের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়: শ্রীরূপেশ্বর দেবের পুত্র জ্রীপদ্মনাভদেব। তিনি নিখিল বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীপদ্মনাভদেব শেখরেশ্বরের রাজ্য থেকে গঙ্গাভটে নৈহাটিতে এসে বসবাস করতে লাগলেন : তাঁর আট ককা ও পাঁচটি পুত্র। পুত্রগণ সকলে বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁদের নাম পুরুষোত্তম, জগরাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুলুলেব। জ্ঞীয়ক,ন্দ দেব জ্ঞাতিগণের দ্বারা উৎপাঁড়িত হয়ে বাকলা চন্দ্র-দ্বীপে এসে বাসগৃহ নির্মাণ করেন। তিনি যশোরে ও ফতেয়াবাদে যজমান গৃহে সর্বাদা যাতায়তে করতেন বলে তথায়ও বাসগৃহ নির্মাণ করে রেখেছিলেন। গ্রীমৃকুন্দ দেবের পুত্র গ্রীকুমার দেব। ভার অনেক গুলি সন্তান ছিল। তাঁদের মধ্যে খ্রীসনাতন, খ্রীরূপ ও জ্রীঅরপম বা বল্লভ এঁরা পরম ভাগবত ছিলেন ."

শ্রীসনাতন গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব্দ ১৪৮৮, শকাব্দ ১৪১০ (গৌড়ীর ২১/২-৪)। শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫। এরা রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুর্মা নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতৃল গৃহে থেকে পড়াশুনা করতেন

া গৌড়ের বাদশা হুসেন সাহ সজ্জনের মুখে জ্রীরূপ ও সনাতনের মহিমা শুনে তাঁদিগকে মন্ত্রী-পদে নিযুক্ত করলেন। অনিচ্ছুক হলেঞ্চ যবন-রাজের ভয়ে তারা কার্য্য করতে লাগলেন। বাদশা তাঁদিগকে প্রচুর সম্পত্তি দান করেন। জ্রীরূপ সনাতন গৌড়ের রাজধানী রামকেলিতে বাস করতে লাগলেন। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁদের গৃহে আগমন করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে তাঁদের থাকার বিশেষ ব্যবস্থা তাঁরা করতেন। গঙ্গার নিকট তাঁদের বসতবাটী স্থাপিত হওয়ায় অভাপি ঐ গ্রাম ভট্টবাটী নামে খ্যাত নবদ্বীপ খেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রামকেলিতে এলে জ্রীরূপ সনাতন তাঁদের বিশেষ সেবা করতেন।

শ্রীরপ সনাতনের অধ্যাপক ছিলেন—গৌড়ের অলঙ্কারস্বরূপ শ্রীবিচ্চাভূষণ পাদ তাঁদের দর্শন-শাস্ত্রের গুরু—
নবদাপের সার্বভৌমের ভাতা বিদ্যাবাচস্পতি। এ ছাড়া তাঁদের
শিক্ষক ছিলেন—শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামপদ ভদ্রপাদ
প্রভৃতি। ভাগবতে দশম-টিপ্পনীতে এঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅন্পুপম তিন ভাই শৈশব কাল থেকে
ভগবদ্-ভক্তিভাব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা গৃহ সন্নিকটে বৃন্দাবনস্মৃতিতে স্থরম্য তমাল, কদম্ব, যুথিকা ও তুলসী কানন তৈরী
করেন ও তার মধ্যে রাধাকুণ্ড এবং শ্রামকুণ্ড নামক সরোবর খনন
করে নিত্য শ্রীমদনমোহনদেবের সেবায় নিমন্ন থাকতেন। তাঁরা
লোক-পরম্পরায় শ্রীগেণারস্থলরের চরিতাবলী শুনে তাঁর দর্শনের
জন্ম উৎকন্তিত হতেন। কিন্তু অন্তরে কে যেন বলত—তোরা
ধৈর্য্য ধারণ কর। এখানেই সেই পতিতপাবন ঠাকুরের দর্শন

শ্রীসনাতন গোস্বামীর বয়স তথন অল্প। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন—এক ব্রাহ্মণ তাঁকে একথানি শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করছেন। শ্রীসনাতন ভাগবত পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন স্বপ্ন ভঙ্গ হল। তিনি কা'কেও দেখতে পেলেন না: বড় ফুখিড হলেন। সকাল বেলা স্নান পৃষ্ণাদি সমাপ্ত করে তিনি বসেছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একখানি ভাগবত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন—তুমি এই ভাগবত খানি নাওও নিত্য অধ্যয়ন কর; সর্কাসিদ্ধি হবে। এ কথা বলে ব্রাহ্মণ তাঁকে ভাগবত দিয়ে চলে গেলেন। যথার্থ ভাগবত-প্রাপ্তিতে শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল না। সে দিন থেকে শ্রীসনাতন শ্রীমন্তাগবত শাস্ত একমাত্র সর্কাশাস্ত্র-সার জ্ঞানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

মদেকবন্ধো মংসঙ্গিন্ মদ্গুরো সম্মহাধন। মন্নিস্তারক মন্তাগ্য মদানন্দ নমোহস্ত তে॥

— আকৃষ্ণলালাম্ভব

গ্রীসনাতন গোস্বামী গ্রীমন্তাগবত শাস্ত্রের বন্দনা করে বলছেন
—জ্ঞামার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধু, গুরু, মহাধন, আমার
নিস্তারকারী, আমার ভাগ্যস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, ভোমাকে
নমস্কার।

নদীয়ার প্রাণধন-শ্রীগৌরহরি সন্ধ্যাসী হয়ে পুরী ধামে গেছেন এ সংবাদ শুনে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ মূর্চ্ছিত হলেন। এ জীবনুন আর তাঁর দর্শন পাবেন না বলে হুই ভাই কত খেদ করছে লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী হল—"তোমারা খেদ ক'র না। করুণাময় গৌরহরি শীঘ্র আসছেন।" দৈববাণী শুনে তাঁর আশ্বস্ত হলেন।

পাঁচ বছর সুথে পুরীতে অবস্থান করে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্ম মহাপ্রভু গোঁড় দেশে আগমন করলেন। ভক্তগণের সুথের সীমা রইল না; বহুদিন পরে গৌরকে পেয়ে শ্রীশচীমাতা সুথে দেহ-স্মৃতি-রহিত হলেন। তিনি কয়েক দিন রন্ধন করে গৌর-স্থান্দরকে খাওয়ালেন। প্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ভবনে কয়েকদিন সুথে থাকবার পর রামকেলি গ্রামে এলেন।

> ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম। গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম॥ যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন। কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ॥

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১।১৬৬-১৬৭ )

মহাপ্রভুর প্রভাব শুনে বাদসা হুসেন সাহ বলতে লাগলেন— বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়। সেই ত গোসাঞী ইহা জানিহ নিশ্চয়।। কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন। আপন ইচ্ছার বুলুন বাঁহা উহার মন।।

( চৈ: চ: মধ্য: ১**৷১৬৯-১৭**০ )

মহাপ্রভূর শুভাগমনে রামকেলি গ্রাম আনন্দে মুখরিত হল।
চতুর্দ্দিক থেকে লোক মহাপ্রভূকে দেখতে আসতে লাগলেন।
কেশব ছত্রী বাদসার বিশিষ্ট প্রতিনিধি। বাদসা তাঁকে প্রভূর

সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন । কেশব ছত্রী বললেন—হা শুনেছি।
এক জন ভিথারী সন্ন্যাসী এসেছেন ; তাঁর সঙ্গে ছ চার জন লোক
আছে। বাদসা বললেন—আপনি কি বলছেন গ সহস্র সহস্র
লোক তাঁর সঙ্গে চলছে । এ কথা শুনে কেশব ছত্রী একটু
হাস্থ করলেন । ছত্রীর কথায় বাদসার মন প্রসন্ন হল
না। তিনি শ্রীসনাতনকে জিজ্ঞাসা করলেন । সনাতন বললেন—
ভূমি আমাকে জিজ্ঞাসা করহ কেন গ ভোমার মনকে জিজ্ঞাসা
কর। "যে তোমারে রাজ্যা দিল সে ভোমার গোসাঞা । ভোমার
দেশে ভোমার ভাগো জন্মিল আসিঞা ॥ । চৈঃ চঃ মধাঃ ১ং১৭৬ )
ভূমি সাক্ষাৎ দর্শন কর । মান্তবের কি এরপ শক্তি ও আক্ষণ
থাকতে পারে গ এরপ মহা আক্ষণ করবার শক্তি সম্বর ছাড়া
কারও থাকে না : বাদসা শ্রীসনাতনের কথা শুনে বড় সুখী হলেন
ও তিনি স্বচ্ছদেশ শ্রমন করণ ব'লে সকলকে জানালেন

গঙ্গাতটে এক বৃক্ষমূলে মহাপ্রভু উপবেশন করেছেন। সঙ্গে মাত্র প্রিয় পার্ষদবৃন্দ। ক্রমেই সন্ধ্যাকাল অতাত হতে চলল। এ-সময় সনাতন ও রূপ ছ-ভাই ছই গুড়ছ তৃণ দন্তে ধরে মহাপ্রভুর সামনে দগুবং হয়ে পড়লেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁদের দেখে চিনতে পারলেন। প্রভু করুণার্দ্র হৃদয়ে ছ-ভাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্কন করলেন এবং বললেন পূর্বে তোমরা যে বার বার দৈন্ত-পত্র আমাকে লিখেছিলে তাতে তোমাদের স্বভাব জেনেছি। তোমরা ছই ভাই জন্মে জন্মে আমার দাস। তোমাদের জন্ম আমি রামকেলিতে এসেছি। আজ্ব থেকে তোমাদের নাম হবে—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ। বাদসা পূর্বে তাঁদের নাম দিয়েছিলেন দবিরথাস ও সাকর মল্লিক। তারপর শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ সমস্ত গৌর-পার্যদগণের চরণে কৃপা প্রার্থনা করলেন। শ্রীঅবৈত খাচাযা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস আদি ভক্তগণ ছই ভাইকে প্রচ্নুর আশীর্কাদ প্রদান করলেন। অনস্তর শ্রীসনাতন রূপের কনিষ্ঠ শ্রাতা শ্রীঅন্থপম পূত্র, পরিবারবর্গের সঙ্গে প্রভূব শ্রীচরণ দর্শন, বন্দনাদি করলেন। অনুপমের পুত্র শ্রীজীব তখন শিশু। প্রভূ তাঁর শিরে কর পদ্ম ধারণ করে ও শ্রীচরণ-রক্ষ দিয়ে যেন ভবিষাৎ আচার্যা-সমাটরূপে তাঁকে বরণ করলেন। ভক্তবাস্থা-কল্লক শ্রীগোরহরি এইরূপে ভক্তবাসনা পূর্ণ করে পুরীর দিকে ঘাত্রা করলেন ও শ্রীসনাতন রূপকে আশীর্কাদ করে গেলেন—"শীন্ত সংসার বন্ধন থেকে কৃষ্ণ তোমাদের মৃক্ত করে দিবেন।" শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম ছিল অমর, শ্রীরূপের সম্ভোষ এবং অনুপমের বল্লভ ছিল।

নহাপ্রভু রামকেলি থেকে চলে যাবার পর খ্রীসনাতন ও খ্রীরূপ প্রভুর খ্রীচরণ প্রাপ্তির জন্ম ছইটা পুরশ্চরণ করলেন। পরিবারবর্গকে তাঁরা চন্দ্রদ্বীপে ও ফতেয়াবাদে প্রেরণ করলেন। খ্রীরূপ ও খ্রীঅনুপম কিছু ধন রামকেলিতে খ্রীসনাতনের জন্ম রেখে আর সব নৌকায় ভরে ফতেয়াবাদে নিয়ে গিয়ে সেই ধনের কিছুটা স্বজন এবং নিজ পরিবার বর্গের জন্ম রাখলেন।

মহাপ্রভূর সংবাদ গ্রহণের জন্ম বাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছিল

তাঁরা এসে তাঁর বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রার কথা শ্রীরূপকে বললেন তিনি শুনে পরম সুখী হলেন এবং অনুপ্রাক সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্ম চললে। ক্রমে চলতে চলতে প্রয়াগে এলেন। সেইখানে শ্রীমন্মহাপ্রাভুব শ্রীরেণ দর্শন লাভ করলেন। প্রয়াগে প্রভুর দর্শনের জন্ম লোকের এত ভিড य मात्रामिन मर्गानर व्यवकार कल ना। मन्नाकारल शकालाहे প্রভুকে দর্শন করে তুই ভাই দৈয়-ভরে দগুবং হয়ে পড়লেন। প্রভু দেখেই চিনতে পারলেন তুমি থেকে উঠিতে তাদিগকে আলিঙ্গন করে সমস্ত কথা জিজ্ঞাস; করলেন। তারা শ্রীসনাতনের ও অক্সান্ত যাবতীয় সংবাদ বললেম : মুদ্ধ হাস্থ করে প্রভু বললেন—"শীঘ্র সনাতনের বন্ধন মুক্তি হবে।" ত্রিবেণীতে মহাপ্রভার সন্নিকটে জ্রীকপ ৬ অনুপম অবস্থান করতে লাগলেন ও তাঁর উপদেশ শুনতে লগেলেন। তখন জ্রীবলভাচার্যা ত্রিবেণীর পর-পারে আডাইল গ্রামে বাস করভেন। একদিন তিনি প্রভুকে আমন্ত্রণ করে নিজগৃহে নিয়ে যান। প্রভুর সঙ্গে প্রীরূপ ও অনুপম গেলে মহাপ্রভু শ্রীবল্লভাচার্যার কাছে শ্রীরূপের পরিচয় করিয়ে দিলে শ্রীবল্লভাচার্যা তাদের আলিঙ্গন করতে উন্নত হন। কিন্তু তারা দৈক্ত করে দরে সরে যান। তা দেখে বল্লভাচার্য্য পরম স্থাী হলেন। প্রভু চলনা করে বললেন — আপনি এদের স্পর্শ করবেন না: তত্বভারে বল্লভাচার্য্য বললেন — "এ তুই অধম নছে, সর্বোত্তম। এ দের বদনে স্বাদ। ক্ষ-নাম নৃত্য করছে"। হুই ভাই আচাহ্যাকে দণ্ডবৎ করলে আচাহ্য তাঁদের স্নেহে আলিঙ্গন করলেন এবং বহু প্রশংসা করতে লাগলেন।

নহাপ্রভু ত্রিবেণীতে অত্যধিক লোকের ভিড় দেখে দশাশ্বমেধ ঘাটে এলেন। তথায় দশদিন অবস্থান করে গ্রীরূপ গোস্বাশীকে যাবতীয় ভাগবত তত্ত্ব-সার উপদেশ দেন—

> প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ। স্থাত্র-রূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥ পারাপার শৃষ্ট গভীর ভক্তিরস-সিদ্ধু। ভোমায় চাথাইতে তার কহি একবিন্দু॥

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১৩৬-১৩৭ )

মহাপ্রভু বললেন—হে রূপ! তোমার কাছে ভক্তিরসের
লক্ষণ সকল সূত্রাকারে বলছি তা শুন। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে
একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ, কোটি মুক্ত মধ্যে এক কৃষ্ণ-ভক্ত শ্রেষ্ঠ।
শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম ও শান্ত। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি
অশান্ত—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কামী। জীবের স্বরূপ অতি
সূক্ষ্ম। জীব চিংকণ ব্রন্মের অনুশক্তি। জীব সুকৃতি-ফলে
সাধু সঙ্গ পেলে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতে পারে। ভব বন্ধন তথন
নাশ হয়। সদ্গুক্ত-কৃপায় জীব ভক্তি লতার বীজ "শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র"
প্রাপ্ত হয়। সে বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করে নিত্য শ্রাবণ কীর্ত্তন
জল সেচন করতে থাকলে, ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হয়ে পত্র পুষ্পাদিতে
ক্রেণোভিত হয়। ব্রন্ধালোক বৈকুঠ ভেদ করে গোলোকে পৌত্তে,
ভক্কনকারী নালী তথায় সুথে প্রেম-ফল আস্বাদন করতে পারে।

ভক্তির তিনটা অবস্থা—সাধন, ভাব ও প্রেম: প্রেমভক্তি যত গাঢ় হয় তত স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব উৎপন্ন হয়। ভক্তিভেদে রতি পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্থা, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রতি। শান্ত ভক্ত নবযোগেন্দ্র ও সনকাদি। দাস্ত ভক্ত—ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ব্রছে রক্তক পত্রকাদি। ভক্ত-অজ্জন, ভীম ও ব্ৰজে সুবল জ্রাদামাদি। বাংসল্য-ভক্ত বস্তুদেব, দেবকী, নন্দ ও যশোদা ৷ মধর ভক্ত—ব্রজে গোপীগণ ৷ দারকায় রুক্মিণী সত্যভামাদি। "এই ভক্তি-রুসের করিলাম দিগ্দরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন। ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্থারয়ে অন্তরে: কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধ পারে॥" ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।২৩৪-২৩৫ ) মহাপ্রভু জ্রারপকে এই সমস্ত উপদেশ দেবার পর তাকে বন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। তিনিও বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন। জ্রারূপ ও অনুপম তুই ভাই প্রভুর বিচ্ছেদে ব্যথিত ছাদয়ে বুন্দাবনের দিকে চলতে লাগলেন।

## শ্রীসনান্তনের গৃহ ভ্যাগ—

শ্রীরূপ ও অনুপম অর্থাদিসহ কতেরাবাদ চলে যাবার পর শ্রীসনাতন কেমনে রাজ-কার্য্য ত্যাগ করবেন চিন্তা করতে লগলেন। বাদসা শ্রীসনাতন ও রূপের উপর রাজ্য চালাবার. সমস্ত ভার অর্পণ করে রেখেছিলেন। তাঁদের নিয়ে তাঁর রাজ্য। শ্রীসনাতন রাজ-দরবারে যাওয়া বন্ধ করলেন ও শরীর অসুস্থ বলে রাজাকে জানালেন। তা শুনে হুসেন সাহ সনাতনের

কাছে বৈগু পাঠালেন। বৈগু দেখলেন সনাতন পনের বিশ জন পণ্ডিতসহ গৃহে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। রাজ-বৈছ শ্রীসনাতনের শরীর পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোন রোগ দেখতে না পেয়ে এ-খবর বৈদ্য বাদ্যাকে দিলেন। বাদ্যা তাঁর মনের ভাব কিছু বুঝতে না পেরে স্বয়ং তাঁর গৃহে এলেন। সনাতন বাদসাকে দেখে পণ্ডিতগণসহ গাল্রোখান করলেন ও বসবার জন্ম তাঁকে উত্তম আসন দিলেন: বাদসা বললেন—ভোমার কাছে বৈছ পাঠিয়েছিলাম। বৈদ্য বললে—তোমার দেহে কোন রোগ নাই। আমার সমস্ত কাজ তোমাকে নিয়ে; অথচ তুমি সব ত্যাগ করে ঘরে বসে আছ। তোমার ভাইও চলে পেছে। আমার সব কাজ নষ্ট হতে চলেছে। তোমাদের অভিপ্রায় কি বঝতে পারছি না। **শ্রীসনাতন বললেন—আমাদের দ্বারা আর কোন কান্ধ হবে** না। আপনি অক্ত লোক দিয়ে কাজ করান। তাঁর কথা শুনে যবন-রাজ ক্রেদ্ধ হয়ে বললেন—ভোমরা আমার যাবতীয় কাজ নষ্ট করলে। শ্রীসনাতন বললেন—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর, যা ইচ্ছা তা করতে পার। যে যেমন কাব্দ করে, বিচার ক'রে তদমুরূপ শাস্তি তাকে প্রদান কর। এ কথা শুনে গৌডেশ্বর ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করলেন এবং সনাতনকে বন্দী করতে কাজীকে আদেশ দিলেন। ঐ-সময় বাদসা উডিয়াদেশ জয় করবার জন্ম যাত্রা করছিলেন। তিনি স্নাতনকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। শ্রীসনাতন বললেন ভূমি দেবতা ও সাধুদের হঃখ দিবার জক্ত বাচ্ছ: আমি তোমার সঙ্কে যাব না। বাদসা উভিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। এমন সময় জ্রীসনাতন জ্রীরূপের একখানি পার্র পেলেন। তিনি লিখেছেন—"তুমি যে কোন রকমে বন্দী অবস্থা থেকে ছুটে এস। মুদি ঘরে আট'শ' মোহর আছে। অনুপমকে। (বল্লভকে) সঙ্গে নিয়ে আমি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলাম।" পত্র পেয়ে জ্রীসনাতন পরম স্বর্থা হলেন।

অনন্তর শ্রীসনাতন বন্দীশালের রক্ষককে অনুনয় করে বললেন—তুমি আমার কিছু উপকার কর: তুমি একজন জ্বিন্দা-পীর। তোমার কেতাব কোরাণ-শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান আছে। তুমি যদি ধর্ম বিচার করে একজন বন্দীকে মুক্ত করে দাও ঈশ্বর ভোমার অনেক উপকার করবেন। পূর্বে আমি ভোমার অনেক উপকার করেছি, এখন কিছু প্রত্যুপকার কর। তোমাকে পাঁচ হাজার মূজা দিব। পুণ্য ও অর্থ ছইই লাভ হবে তোমার। কারাগার-রক্ষক বললে-মহাশয়, আপনাকে ছাডতে পারি; কিন্তু বাদসা যদি জানতে পারে, আমার অর্থ ও প্রাণ তুইটা নষ্ট হবে। জ্রীসনাতন বললেন—তুমি কোন ভয় কর না, আমি এ দেশে থাকব না। দরবেশ হয়ে মকা মদিনা চলে যাব। তুমি বাদশাকে বলবে শৌচ করতে গিয়ে লৌহ-বেড়িসহ জ্বলে পড়ে-কোথায় ডবে গেছে ; অনেক থোঁজ করেও পাওয়া গেল তোমাকে সাত হাজার মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি : সাত হাজার মুদ্রা দেখে কারা রক্ষকের লোভ হল। লোহ-বেডি কেটে রাত্রে গঙ্গা পার করে দিল। শ্রীসনাতন এবার মুক্ত হলেন। রাজ্পথ ত্যাগ করে বন পথে এক ভূত্যসহ পাত্তা পর্বতে এলেন। তথায়

এক ভাকাতের সরদান ভূঞা বাস করত ে তার সঙ্গে এক হাত-গণক ছিল। সে গণনা করে কার কাছে কত অর্থ আছে বলে দিতে পাবত। পথিককে খুন করে ভূঞা তার অর্থ কেড়ে আত্মসাৎ কবত। জ্রীসনাতন ভূঞাকে বললেন—মহাশয়। কুপা করে আমাদের এ পর্যবৃত্তি পার করে দিন। ভূঞা বলুলে— আপনাকে রাত্রে পার করে দিব। এখন রান্না করে ভোজনাদি করুন। রন্ধনের বাবস্থা করে দিল। গ্রীসনাতন তুই দিন পরে রন্ধন ভোজনাদি করলেন। রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তা করলেন এ ভূঞা আমাদের এত যত্ন করছে কেন 📍 ভূতা ঈশানকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভোনার কাছে অর্থ-কাডি আছে না কি 🔻 ঈশান বললে—সাতটি স্বর্ণ-মোহর আছে: তখন শ্রীসনাতন ব্যালেন এ অথের লোভে ভূঞা ভাঁদের এত যত্ন করছে : ঈশানকে একটু ক্রেলগ ভবে বললেন—ভূমি সঙ্গে এ কাল যম এনেছ কেন? তারপর সবদাব ভঞাকে ডেকে মোহরগুলি ভার হাতে দিলেন ও বললেন—দ্যা করে আমাদের এখন পার করে দিন .

সরদাব বললে—সামী ! আমাকে বক্ষা করেছেন। রাত্রে আপনাদের খুন করে এ মোহর নিতাম। আমি সুধী হয়েছি, মোহর চাই না, পর্বত পার করে দিব।

শ্রীদনাতন বললেন—মহাশ্য! আপনি আমাদের রক্ষা করুন, মোহর নিয়ে পর্বতি পার করে দিন, নতুবা অক্স কেছ এ আর্থের লোভে আমাদের খুন করবে।

অভঃপর সরদার চার্টা পাইক সকে দিয়ে রাত্রি থাকভে

শ্রীসনাতনকে পর্বত পার করে দিল। শ্রীসনাতন পর্বত পার হয়ে ঈশানকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কাছে আর কিছু আছে না কি ? ঈশান বললে—আর একটা মোহর আছে 🖟 শ্রীসনাতন বললেন—এটি নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও। শ্রীসনাতন ভূত্যকে বিদায় দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হলেন হাতে করোয়া, গায়ে ছেডা কাঁথা ও মুখে হরিনাম। জাবনে কত ঐশ্বর্যা ভোগ করেছেন; তাতে কখন এত আনন্দ পান নি. আজ নিঃসঙ্গ ভাবে যে আনন্দ পাচ্ছেন। ক্রমে চলতে চলতে সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে এলেন। গঙ্গাতে স্নানাদি করে তটে এক উদ্যানের মধ্যে বসলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলে প্রবেশ করছেন, পশ্চিম-গগন অরুণ রুঙে অরুণ বর্ণ হয়ে উঠছে, পক্ষী সকল কলরব করতে করতে আলয়ে প্রবেশ করছে, গঙ্গার উভয় তটে বুক্ষ শ্রেণী শোভঃ পাচ্ছে ৷ বিশ্বনাথের রচিত এ-সব স্থন্দর সৃষ্টি দেখে শ্রীসনাতনের জনয় যেন শ্রীহরির চরণ ভজন করবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে क्रिका ।

হাজিপুরে শ্রীসনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত থাকতেন। তিনি বাদসার জন্ম অর্থ শরিদ করে পাঠাতেন। শ্রীকান্ত সন্ধ্যাকালে গৃহের উপর থেকে দেখলেন দূরে উদ্যান মধ্যে একজন বৈরাগী বসে আছেন। ঔংস্ক্য হল তিনি নিকটে গিয়ে তাঁকে দেখবেন। উদ্যানে এসে দেখলেন শ্রীসনাতন। একটু বিম্মায়িত হলেন; তারপর শ্রীসনাতনের মুখে সমস্ত কথা শুনলেন। শ্রীকান্ত যত্ন করে শ্রীসনাতনকে ঘরে নিলেন এবং ছ্-চার দিন থাকবার অনুরোধ জানালেন। শ্রীসনাতন বললেন—তুমি আমাকে এখনই গঙ্গা পার করে দাও, এক মুহূর্ত্তকালও আমি বিলম্ব করতে পারব না। যাবার সময় গ্রীকান্ত শ্রীসনাতনকে একথানা ভোট কম্বল দিলেন। গঙ্গা পার হয়ে শ্রীসনাতন চলতে চলতে কয়েক দিনের মধ্যে কাশীতে এলেন। মহাপ্রভু কয়েকদিন পূকে কাশীতে এদেছিলেন। তিনি ঐচিন্দ্র শেখরের গৃহে অবস্থান করতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন। শ্রীসনাতন লোক-পরম্পরায় শুনে গ্রীচক্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হলেন ও দ্বার-দেশে বসলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরে চক্রশেখরকে বললেন—দ্বারে একজন বৈষ্ণব এসেছেন ; তাঁকে নিয়ে এস। চক্রশেখর ছুটে এলেন দ্বারে। কিন্তু কান বৈষ্ণব দেখলেন না, ফিরে গিয়ে প্রভুকে বললেন—দারে কোন বৈষ্ণব দেখলাম না। প্রাভু বললেন—কোন লোক আছে কি না? চক্রশেখর বললেন—একজন দরবেশ আছে। প্রভু বললেন তাকে নিয়ে এস। চল্রশেখর দ্বারে এসে বললেন—দরবেশ ! তোমাকে প্রভু ডাকছেন। শ্রীসনাতনের আনন্দের সীমা রইল না। নয়ন দিয়ে প্রেমাক্র পড়তে লাগল, গৃহে প্রবেশ করলেন, দেখলেন প্রভূ ভক্ত-সঙ্গে বসে আছেন। শ্রীসনাতন অঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। প্রভু ক্রত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁকে ভূলে দৃঢ় আলিক্ষন করলেন। প্রেমাঞ্চপূর্ণ নয়নে গ্রীসনাতন বললেন—প্রভো! আমি পাপী নীচ, অধম, আমাকে স্পর্শ কর না। প্রভুজোরপূর্বক তার অঙ্গ মার্জন করতে করতে বললেন—"প্রভু কহে—তোমা স্পশি আত্ম পবিত্রিতে। ভিক্তি বলে পার ভূমি ব্রহ্মাণ্ড শোবিতে॥" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২০।৫৬)। তারপর প্রভু তাঁকে নিজ পার্গে বসালেন। তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। তপন মিশ্র, চম্রুশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলে শ্রীসনাতনকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন ও বিস্থায় বিত হয়ে বললেন—"কাকেরে গরুড় কর ঐছে শক্তি তোমার॥" কোথায় রাজ মন্ত্রী, মহৈশ্বর্যা শালী, আবার কোথায় সর্বত্যাগী কৃষ্ণ ভক্ত ধীর: ভূমি অচিন্তা শক্তিমান, তোমার কুপা হলে কি না হতে পারে ?

অতঃপর ভদ্রেশ গ্রহণ করবার জন্ম মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে আদেশ করলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর তাঁকে গঙ্গাতটে নিয়ে গিয়ে নাপিত দারা মুণ্ডন করায়ে শিখা ধারণ করালেন. পরে স্নান করালেন চন্দ্রশেখর তাঁকে পরিধানের জন্ম নৃতন বন্ধ দিলেন, তাঁর পুরাতন বন্ধ মেগে নিয়ে তিনি কোপীন বহির্কাস করে পরিধান করলেন ও কণ্ঠে তুলসী-মালা এবং দাদশ-অঙ্গে তিলক ধারণ করে বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করলেন। শ্রীসনাতনের দিবা বৈষ্ণববেষ দেখে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। তপন মিশ্রের ঘরে মহাপ্রভু জোজন করলেন। ভুজাবশেষ শ্রীসনাতন গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে পেয়ে যেন আনন্দ-সিন্ধুর মধ্যে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত বে ভোট

কম্বল দিয়েছিলেন তা ত্যাগের উপায় চিন্তা করে তিনি গঙ্গাতটে এলেন দেখলেন এক গৌড়ীয়া কাঁথা ধুয়ে শুকাতে দিয়েছে। তাঁকে বললেন—ভাই! তুমি আমার এক উপকার করবে কি গু গৌড়ীয়া বললে— কি উপকার করতে পারি ? শ্রীসনাতন বললেন—আমার কম্বলটি নিয়ে তোমার কাঁথাটি আমায় দাও। গৌড়ীয়া বললে— আপেনি ভব্য-লোক হয়ে পরিহাস করছেন কেন গু শ্রীসনাতন বললেন—পরিহাস নয়, সত্যই বলছি। এ বলে তাকে ভোট কম্বলটি দিয়ে কাথাটি নিলেন। অনস্তর সেটি গলায় বেধে প্রভ্র শ্রীচরণে এসে দশুবৎ করলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ভোট কম্বল কোথায় গেল ? শ্রীসনাতন খুলে বললেন সব কথা প্রভু বললেন—কৃষ্ণ বৈশ্ব শিরোমণি, তোমার শেষ রোগ কেন রাখবেন ? যিনি আমায় কু-বিষয় গর্ত থেকে উদ্ধার করেছেন. তিনিই আমার শেষ বিষয় রোগ নষ্ট করলেন—উত্তর দিলেন শ্রীসনাতন।

তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস। ধশ্ম হানি হয় লোকে করে উপহাস।

— किः हः मधाः २०।३२

- অনন্তর শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—হে প্রভো! "কে আমি? কেনে আমায় জারে ভাপত্রয়? ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়? সাধ্য সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কুপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥" (চৈ: চঃ মধ্যঃ ২০।১০২-১০৩) মহাপ্রভু বলতে

লাগলেন—কৃষ্ণের কুপা তোমাতে পূর্ণভাবে আছে: তোমার কোন তাপ নাই। তুমি কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব সব জান। তথাপি দূঢ়ভার জন্ম পুনঃ জিজ্ঞাসা করছ। এটি ভোমার সাধু স্বভাব। তত্ত্ব বস্তু সাধুগণ জানলেও উত্তম ব্যক্তির নিকট দৃঢতার জন্ম পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কুষ্ণের ভটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥"। চৈঃ চঃ মধাঃ ২০।১০৮ ) জাঁব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের দাস, অনুশক্তি - শ্রীকৃষ্ণ-সেবা তার স্বরূপের ধম। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ভেদ ও অভেদতা অচিন্তা স্বরূপ। কৃষ্ণ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। কৃষ্ণ সূর্য্য-সদৃশ, জাব কিরণ কণ-সদৃশ। 🕮 কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে— চিং শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এ তিন শক্তি প্রধান। কৃষ্ণ মায়াবদ্ধ জাবের উদ্ধারের জন্ম সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বেদ-শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ-ভব্দন। বেদশাস্ত্রে ত্রিবিধ তত্ত্বের কথা বলেছেন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। কৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব, ভক্তি—অভিধেয় ও কৃষ্ণ-প্রেম প্রয়োজন তত্ত্ব। সাধনভক্তি তুই প্রকার—বৈধী সাধন-ভক্তি ও রাগানুগা সাধন-ভক্তি। বৈধী-সাধন-ভক্তি চৌষ্টি প্রকার। এর মধ্যে সাধু-সঙ্গ, নাম সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাসহ শ্রীমৃত্তির সেবা, এই পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

ছই মাস ধরে মহাপ্রভূ গ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সমস্ত ভাগবত-তত্ত্বসার উপদেশ করলেন এবং বললেন—এ সমস্ত সিদ্ধান্ত চিন্তা করে ভক্তি-শাস্ত্র রচনা কর। তোমার গুই ভাই রূপ ও অন্তর্পম রন্দাবনে চলে গেছে, তুমিও তথায় গমন কর।
আমি নীলাচলে চলে যাচ্ছি। সময়মত ভোমরাও নীলাচলে
এস। মহাপ্রভূ একথা বলে ভক্তদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।
প্রভূর বিরহে ভক্তগণ ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীসনাতনও
কাশীবাসী ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীরন্দাবনাভিম্থে
চললেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনাদির পূর্কে স্ববৃদ্ধিরায় বৃন্দাবনে
এসে বাস কর্ছিলেন।

#### নীলাচলে এরপ

কয়েক মাস বৃন্দাবন-বাসের পর জ্রীরূপ ও শ্রীঅরুপম মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম নালাচলাভিমুখে যাত্রা করলেন। গৌড়দেশে
গঙ্গাতটে পৌছলে অকস্মাং তথায় জ্রীঅরুপম স্বধাম বিজয়
করেন। জ্রীরূপ তাঁর অন্ত্যেপ্টিক্রিয়াদি করে বিষয় কার্য্য
ন্যাপারে গৌড় দেশে নিজ গৃহে এলেন; কয়েকদিন পরে তিনি
পুনঃ নালাচলের দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে উড়িয়্রায় সত্যভামা পুরে পৌছে একরাত্র তথায় এক ব্রাহ্মণ-গৃহে বিশ্রাম
করলেন। জ্রীকৃঞ্চ-লালা বিষয়ে এক নাটক জ্রীরূপ গোস্বামী
বৃন্দাবন থেকে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। নাটকের বিষয়
ভাবনা করতে করতে তিনি চলছিলেন। সত্যভামাপুরে
জ্রীসত্যভামা দেবী স্বপ্নে জ্রীরূপ গোস্বামীকে বললেন—"আমার
নাটক পৃথক্ ভাবে রচনা কর।" জ্রীরূপ বৃন্ধতে পারলেন—
ক্রীসত্যভামা দেবীই দর্শন দিয়ে ব্রজপুর ও দ্বারকাপুর লীলা
একত্রে বর্ণন করতে নিষেধ করছেন। তথন থেকে তিনি ছুই

নাটকের নান্দী-শ্লোকাদি ভিন্নভাবে রচনা করলেন। ক্রেমে চলতে চলতে পৌছালেন ঞ্জীনীলাচলে। দূর থেকে ঞ্রাজগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখে ভক্তি-গদৃগদ্ চিত্তে দণ্ডবৎ করলেন। তারপর লোক-পরস্পরায় খবর নিয়ে এইরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন। পূর্ন্বে তাঁর কথা মহাপ্রভু জ্রীহরিদাসকে বলেছিলেন। জ্রীরূপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বন্দনা করতেই, শ্রীহরিদাস ঠাকুর অভি স্লেহভরে শ্রীরপকে আলিঙ্গন করলেন। কিছু কুশল হার্ডা জিজ্ঞাসা করবার পর বললেন, মহাপ্রভু এখনই আস্বেন : মহা-প্রভুর আগমন হলে ছুইজন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দগুবৎ করলেন। মহাপ্রভু ঞ্রীরূপ গোস্বামীকে ভূমি থেকে উঠায়ে দৃঢ আলিঙ্গন করলেন। পাশে বসায়ে বিবিধ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করলে, শ্রীরূপ বললেন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নাই। প্রভু বললেন, কাশীতে আমার কাছে দশদিন খাকার পর সনাতন বুন্দাবনে গেছে। অনুপ্রের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা শুনে প্রভু বড় থেদ করে বললেন, ইষ্টদেবের প্রতি তার প্রগাঢ নিষ্ঠা ছিল। অতঃপর শ্রীরূপকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে আদেশ করে প্রভু নিজ স্থানে এলেন এবং শ্রীগোবিন্দকে শ্রীরূপের জন্ম প্রসাদ পাঠাতে আদেশ করলেন।

দ্বিতীয় দিন মহাপ্রভু প্রধান প্রধান ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীষ্মহৈত, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্বস্তৌষ প্রভৃতির নিকট শ্রীরূপের পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীরূপ ক্ষতি দৈক্সের সহিত সকলকেই দশুবং করলেন, সকলে তাঁকে আশীর্কাদ করলেন। মহাপ্রভূ স্বয়ং ভক্তদের কাছে জ্রীরূপের জন্ম কুপা ভিক্ষা চাইলেন। অন্যান্ম বারের মত এবারও মহাপ্রভূ গুণ্ডিচা মার্জ্জনোৎসব এবং আই-টোটাতে ভোজনোৎসব করলেন। রথযাত্রা মহোৎসবে মহাপ্রভূ ভক্তগণকে নিয়ে মহানৃত্য-গীত কার্ডন মহোৎসব করলেন। জ্রীরূপ সমস্ত দর্শন করলেন।

একদিন মহাপ্রভু একটা শ্লোক বললেন—"কুষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥"—( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১।৬৬) এ শ্লোক অকস্মাৎ এীরূপের কাছে বলে মহাপ্রভু চলে গেলেন। 🕮 রূপ শুনে খুব বিস্ময়ান্বিত হলেন: বললেন অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সব জানতে পেরেছেন। সত্যভামাদেবীও এ কথাই বলেছিলেন। ব্রজপুরলীলা ও দারকাপুর-লীলা এখন থেকে পৃথক পৃথক লিখব। রথযাত্রাকলে মহাপ্রভূ এক শ্লোক পাঠ করেন। শ্লোকের বাস্তব অর্থ একনাত্র শ্রীম্বরূপ-দামোদর প্রভু জানতেন, অহ্য কেহই জানে না। ঞ্রীরূপ সেই শ্লোক শুনে অনুরূপ একটা শ্লোক রচনা করে চালে গুঁজে রেখে সমুজ-স্নানে গিয়েছেন এমন সময় মহাপ্রভু এলেন। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চালে গৌজা তাল-পত্রে শ্লোকটী দেখতে পেলেন। শ্লোক বের করে প্রভু পাঠ করতে লাগলেন। যেন অমৃতের ধারা, যেমন হস্তাক্ষর, তেমনি রুদ্ধের পরিপাটী। আপন মনের কথা। মহাপ্রভু ভাবে আবিষ্ট হয়ে আছেন। এমন সময় এীরূপ সমুদ্র-স্থান করে ফিরে এসে মহাপ্রভুকে দণ্ডবং করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে এক চাপড় মেরে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—"গৃঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে ?" প্রভু শ্লোকটী স্বরূপ দামোদরকে দেখালেন। শ্লোক পিড়ে স্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর দিকে তাকাতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন—রূপ আমার অভিপ্রায় কিরূপে জানল ? স্বরূপ-দামোদর বললেন—আমি অন্তুমান কর্ছি পূর্বের এঁকে তুমি কুপা করেছ। তোমার কুপা ছাড়া এ সমস্ত কে লিখতে পারে ?

একদিন ভক্তগণ-সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে এলেন এবং শ্রীরূপের লিখিত নাটক শুনতে চাইলেন। শ্রীরূপ লক্ষায় পড়তে চান না: মহাপ্রভু বারবার পড়তে অনুরোধ করায় জ্রীরূপ শ্লোক পড়ভে লাগলেন। নাটক শুনে রামানন রায় বললেন—"কবির না হয় এই অমতের ধার: নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার। প্রেম পরিপাটি এই অন্তত বর্ণন। শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন।" — চৈঃ চঃ অন্তঃ ১।১৯৩-১৯৪। তারপর রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বললেন আপনার শক্তি ছাডা জীবের এমন বর্ণন করার শক্তি থাকতে পারে না। অনুমানে বুরতে পারছি, আপনি শক্তি দিয়ে করাচ্ছেন। জ্রীরূপের অপূর্ব্ব কবিত্ব, রসবিচার ও দৈক্যযুক্ত ব্যাবহারে দেখে সকলে শত মুখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রভু কয়েকমাস নিজস্থানে এীরূপকে রাখার পর পুনঃ বুন্দাবনে যেতে আদেশ করলেন। শ্রীরূপ প্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

#### শ্ৰীনীলাচলে-শ্ৰীসনাতন

মথুরা থেকে একাকী ঝারিখণ্ডের বন পথে জ্রীদনাতন গোস্বামী নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। বন-পথ ছুর্গম, তথাকার জল দৃষিত। শ্রীসনাতন চলতে লাগলেন, উপবাসে দিন কাটছে। মাঝে মাঝে জল পান করছেন মাত্র। জলবায়ুর দোষে তাঁর শরীরে কণ্ডু-রসা হল। ডিনি ভাবলেন, এ দেহ নিয়ে মহাপ্রভুর ও শ্রীঙ্কগন্নাথের দর্শন হবে না। শুনেছি মহাপ্রভু জগদীশের মন্দিরের সল্লিকটে থাকেন, মন্দির-সল্লিধানে আমার যাবার সাধ্য নাই। প্রচলিত-মার্গে জগন্নাথের সেবকগণ যাতায়াত করেন, তাঁদের স্পর্শ করলে মহা অপরাধ হবে। শ্রীসনাতন ঠিক করলেন, গ্রীজগরাথের-রথ চক্রের তলে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করবেন। এ পাপ দেহ আর রাখবেন না। ক্রমে লোক-পরস্পরায় খবর নিয়ে জ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটিরে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে क्न्मना कदालन। (मार्थरे और्राद्रीमान ठोकूद्र दूबार्क भादालन, ঐারপের বড় ভাই। ঐাহরিদাস আনন্দে ঐাসনাতনকে দুঢ আলিঙ্গন করে বললেন—মাপনি কি শ্রীরূপের বড ভাই শ্রীসনাতন ? শ্রীসনাতন বললেন—হা আমি সেই অধম।

শ্রীহরিদাস—মহাপ্রভূর শ্রীমূথে আপনার মহিমা **ও**নেছি।

শ্রীসনাতন—এ পাপীর আবার মহিমা কি ?

ঞ্জীহরিদাস—আপনি বৈষ্ণব-শিরোমণি। মহাপ্রভূ বলেছেন আপনার স্থায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই।

**এসনাডন--(** কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে ) শ্রীবিষ্ণু ! **শ্রী**বিষ্ণু !

ছজনার আলাপ হচ্ছিল। এমন সময় মহাপ্রভু তথায় শুভা-গমন করলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীসনাতন প্রভুর শ্রীচন্দ। মূলে দশুবং হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভুর শ্রীহরিদাসকে আলিঙ্গন করতে হরিদাস বললেন—সনাতন দশুবং কর্ছ।

মহাপ্রভু বললেন—এঁটা সন্ত্ন এসেছে ? ভূমি থেকে →উঠায়ে প্রেমভরে গাঁচ আলিঙ্গন করলেন ভাবে

শ্রীসনাতন বললেন—প্রভো! আমায় ছুঁয়ো না, আমি নীচ অধম। তাতে শরীরে কণ্ডরসা।

মহাপ্রভ্—সনাতন । এ শরীর তোমার গ না, আমার ?
মহাপ্রভু জোর করে পুনঃ আলিঙ্গন করলেন। গ্রীসনাতনের
প্রতি মহাপ্রভুর সে-রকম স্নেহ দেখে ভক্তগণ বিস্ময়ায়িত হলেন।
প্রভু ভক্তগণের সঙ্গে গ্রীসনাতনের মিলন করায়ে দিলেন।
বৈষ্ণবৈগণের চরণ বন্দনা করতেই তারা শ্রীসনাতনকে আনন্দে
আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

অতঃপর মহাপ্রাভূ সনাতনের কুশাল বিষয়ে প্রাশ্ন করলেন ও
মথুরায় অস্থান্থ বৈষ্ণবগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভূ
বললেন—রূপ দশ মাস নীলাচলে ছিল: দিন দশ আগে গৌড়
দেশে গেছে। অনস্তর প্রভূ অন্তপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি সংবাদ
শ্রীসনাতনকে জানালেন। শুনে সনাতন বলতে লাগলেন শিশুকাল থেকে অস্থপম শ্রীরামের উপাসনা করত। দিন-রাত
রামায়ণ পাঠ করত। রূপ ও আমি একদিন তাকে পরীক্ষা
করবার জন্য বললাম—অনুপন! শ্রীকৃষ্ণ পরমা সৌন্দায়্য ও

নাধুয়ের সার, তুমি তাঁর ভজন কর: তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণ-কথা রসে কাল যাপন করব। আমাদের কথায় তার মন কিছুটা ফিরল, বলল—আমি চিস্তা করে দেখি। সারা রাভ শ্রীরামের তাাগের কথা চিস্তা করতে করতে কেঁদে কেঁদে কাটাল, প্রাতঃকালে এসে বলল—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছেঁ। মাথা।
কাড়িতে না পারেঁ। মাথা পাঙ বড় ব্যথা॥
—( চৈঃ চঃ অন্তঃ ৪।৪০)

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তার এইরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে ছ-ভাই তাকে আলিঙ্গন করে বললাম—তুমি সাধু, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভঙ্গন কর, তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্ম আমরা এরূপ বলেছিলাম।

মহাপ্রভ, বললেন—"সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥" ( চৈঃ চঃ আন্তঃ ৪।৪৬ ) ভারপর গ্রীসনাতন গোস্থামীকে গ্রীহরিদাস ঠাকুরের কাছে থাকতে বলে প্রভু নিজ স্থানে এলেন ও গোবিন্দের দ্বারা হজনার জন্ম মহাপ্রসাদ প্রেরণ করলেন।

একদিন মহাপ্রভি হরিদাস ঠাকুরের কৃটিরে এসে সনাভনকে বলভে লাগলেন—সনাভন ৷ দেহত্যাগাদি দারা কৃষ্ণ পাওয়া যায় না : এ সব তনোধর্ম । ভজনের দারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়।

সনাতন বললেন হে সর্ব্বজ্ঞ ! আমি অতি দীন। আমাকে বাঁচায়ে ভোমার কি সাভ হবে ! মহাপ্রভ<sub>ু</sub>—সনাতন! তোমার শরীর আমার বড় সম্পত্তি । ভূমি পরের সম্পত্তি নাশ করতে চাও কেন ?

হরিদাস ঠাকুর বললেন—সনাতন। তৃমি ধক্ত। তোমার দেহ প্রভুর সেবার সহায়-স্বরূপ।

মহাপ্রভূ —সনাতন ! কৃষ্ণ-প্রেম, ভক্তি-তব্ব, বৈষ্ণবাচার ও বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার প্রভৃতি তোমার ঐ দেহ দ্বারা করাব। সনাতন গোস্বামী—আপনার গভারমন, কারও বৃঝবার শক্তিনাই। আমাকে যেমন নাচাবেন তেমনি নাচব

জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে ও
শ্রীসনাতনকে দ্বিপ্রহরে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। প্রভু
যথাকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। কিছুক্ষণ সনাতনের
জন্য অপেক্ষা করে শেষে ভক্তগণের অনুরোধে প্রসাদ গ্রহণ
করলেন। ভক্তগণ শ্রীসনাতনের জন্য বসে রইলেন। কিছুক্ষণ
পরে শ্রীসনাতন এলেন। তাঁর শরীর ঘর্মাক্ত, লাল হয়ে গেছে।
মধ্যাহ্নের তপ্ত বালুকায় পা পুড়ে ফোস্কা পড়েছে। ভক্তগণ
তাড়াতাড়ি উঠে অভার্থনা করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন।
মহাপ্রভুর অবশেষ পাত্রটি গোবিন্দ শ্রীসনাতনকে দিলেন।
ভক্তগণ একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর
শ্রীসনাতন মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবং করে বসলেন। প্রভু
শুধালেন—সনাতন এত দেরী করলে কেন ? শ্রীসনাতন বললেন—
সমুজের পথে এসেছি। তাই একটু দেরী হল। প্রভু ক্ষিজ্ঞাসা
করলেন—সিংহছারের শীতল পথ ছেড়ে তপ্ত বালুকা-পথে এলে

কেন ? শ্রীসনাতন বললেন তপ্ত-বালুকা পথে চলতে আমার কোন কট্ট হয়নি। সিংহদারের পথ দিয়ে আসবার অধিকার আমার নাই : কারণ ঐপথে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ নিয়ত যাতায়াত করেন : তাঁদের ছোঁয়া গেলে আমার নহা-অপরাধ হবে। প্রভু বললেন—তুমি পরম পবিত্রস্বরূপ। তোমার স্পর্শেদেব মুনিগণও পবিত্র হয়।

"তথাপি স্বভাব-ভক্ত মর্য্যাদা রক্ষণ। মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥ মর্য্যাদা-লজ্মনে লোক করে উপহাস। ইহলোক, পরলোক, তুই হয় নাশ॥"

—i চৈ: চঃ অন্তঃ ৪|১০--১৩১)

সনাতন ! ভূমি বিজ্ঞ-শিরোমণি। তুমি যদি শাস্ত্র-মর্য্যাদ।
জ্ঞগতকে শিক্ষা না দাও, জগত কেমনে শিথবে ? মহাপ্রভু একথা
বলে গ্রীসনাতনকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। গ্রীসনাতনের
বৈরাগা-সদাচারে ও শিষ্টাচারে সমস্ত গৌরভক্তগণ চমৎকৃত হয়ে
ধক্ত ধক্ত বলে তাকে প্রশংসা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এলেন শ্রীসনাতনকে দর্শন করতে। শ্রীসনাতন পণ্ডিতকে দণ্ডবং করে এক তৃংখের কথা নিবেদন করলেন এবং একটি সং-পরামর্শ চাইলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বললেন—রথযাত্রা দর্শন করে আপনি বৃন্দাবনে চলে যান, সেটী আপনার প্রভূ-দন্ত আদেশ। সনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের কথায় পরম সুখী হলেন। কিছুক্ষণ ইষ্ট-গোষ্ঠী করে

প্রীজ্বগদানন্দ পণ্ডিত নিজস্থানে চলে গেলেন। এমন সময় মহা প্রভূ তথায় এলেন। গ্রীসনাতন গোস্বামী দণ্ডবং করতেই তাঁকে ধরে প্রভু দুট আলিঙ্গন কর্লেন ৷ তাতে শ্রীসনাতন মনঃ-ক্ষুত্র হয়ে বললেন—শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বলছেন রথযাত্রা দেখে বৃন্দা-বনে যেতে। তাই ভাল, অপরাধের থেকে রক্ষা পাই। একথা শুনে জ্রীজগদানন্দের প্রতি ক্রোধের ভাব দেখায়ে মহাপ্রভূ বলতে লাগলেন—জগা কালকের পড়ুয়া, সে ত্রেমাকে উপদেশ দেয়। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুত্ব্য দে নিজের অধিকার ব্যাে না ত্রমি পরম প্রামাণিক বিজ্ঞজন। আমারও উপদেষ্টা। প্রভুর এ কথা শুনে সনাতন গোস্বামী প্রভুর চরণ তলে লুটিয়ে পড়ে খেদপুৰ্বক বলতে লাগলেন—আৰু বুঝতে পারলাম আপনি **ঞ্জিজগদানন্দকে কত আপন জ্ঞান করেন, সে কত সৌভাগ্যবান।** জ্রীক্ষগদানন্দকে আত্মীয়তারূপ স্থধারস পান করাচ্ছেন, আর গৌরব স্তুতির দ্বারা আমাকে পান করাচ্ছেন নিম্ব-নিসিন্দারস। আজও আপনি আমাকে আপন বলে কুপা করলেন নাঃ আমার তুর্ভাগ্য ন শ্রীসনাতনের কথা শুনে প্রভু যেন খুব লক্ষিত হলেন ও শ্রীসনাতনকে সুখী করবার জন্ম বলতে লাগলেন—সনাতন। তোমা অপেকা জগদানন্দ আমার প্রিয় নহে। মধ্যাদা লঙ্কন আমি সইতে পারি না। তোমার কথা শুনে তোমায় স্তুতি করছে। বাধ্য হচ্ছি। সনাতন! তোমার দেহকে তুমি ঘুণ্য জ্ঞান করু, কিন্তু আমি অমৃতের সমান জ্ঞান করি। স্মামি জ্বোমাদিগকে. माना এरः निष्क्रिक मानक ब्लान कृति। मानात मामनामिएक

লালকের বুণাবোধ হয় না, সুখবোধ হয়। তজ্ঞপ তোমাদের সংস্পর্শে এলে আমার পরম আনন্দ হয়। তাক্তের দেহ অপ্রাকৃত নিত্য শুদ্ধ। পরীক্ষা করবার জন্মই কৃষ্ণ তোমার দেহে কণ্ডুরসা সৃষ্টি করেছেন। বুণা করে যদি তোমায় আলিঙ্গন না কর্ম্বাম কৃষ্ণ-স্থানে আমার অপরাধ হত। এই বলে মহাপ্রভূ পুনঃ জ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করলেন, তংক্ষণাং তাঁর কণ্ডু-রসা দূব হয়ে অঙ্গ সুবর্ণের স্থায় হল। অত্যপর জ্রীসনাতন গোস্বামী দোলযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভূর নির্দেশমত বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যে পথ দিয়ে মহাপ্রভূ বৃন্দাবন গিয়েছিলেন জ্রীকাল গোস্বামীও গৌড় দেশস্থ কৃষ্ট্যু-বর্গের যথায়থ বাবস্থা করে পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন।

## **बी बीरगाविक्सरमरवत्र अक**रे

একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী যমুনার তীরে বদে ভজন করছেন এবং মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করছেন—"প্রভুর আদেশ কিছুই পালন করতে পারলাম ন'।" এমন সময় এক ব্রজ্বাসী তথায় এলেন, দেখতে বড় শুন্দর। তিনি বললেন স্বামিন্। আপনাকে বড় তৃংখা মনে হচ্ছে। কারণ কি ় "আমি মহাপ্রভুর আদেশ পালন করতে পারলাম না। আমার জীবন রুখা।"

ব্ৰজ্বাসী—মহাপ্ৰভূৱ কি আদেশ ? শ্ৰীৰূপ—শ্ৰীমূৰ্ভির সেবাপ্ৰকাশ, লুপ্ত-তীৰ্থ উদ্ধার প্ৰস্তৃতি। ব্ৰজ্বাসী—স্বামিন! স্বামার সঙ্গে আসুন।

শ্রীরূপ গোস্বামা ব্রজবাসীর সঙ্গে চললেন। ব্রজবাসী একটী টিলা দেখায়ে বললেন—এ টিলার নাম গোমা-টিলা। এর মধ্যে শ্রাগোবিন্দদেব আছেন, প্রতিদিন পূর্ব্বাহে একটি গাভী এদৈ টিলাটিকে হুগ্ধ ধারায় স্থান করিয়ে যায় ৷ ব্রজবাসী এ বলে অন্তর্ধান হলেন: জ্রীরূপ গোস্থামী বিস্ময়ান্থিত হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন-ইনি কে: কি কথাই বা বলে গেলেন ? এ কি স্বগ না বাস্তব ্ পর দিন পূর্ব্বাফে তিনি তথায় গেলেন, দেখলেন একটা গাভা এসে টিলাটির উপর দাঁডিয়ে ত্রধের ধারা বর্ষণ করে চলে গেল। তখন জ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ণ বিশ্বাস হল, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ৷ গ্রামে এসে তিনি বিশিষ্ট গোপ-গণের কাছে এ কথা বললেন : শুনে সকলে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন: অনন্তর তারা কোদাল কুড়ালি নিয়ে গোমা-টিলায় এলেন ও জ্রীরূপ গোস্বামীর নির্দেশমত খনন আরম্ভ করলেন। কিছুটা খনন করতেই শ্রীমৃতি প্রাপ্ত হলেন। জ্রীগোবিন্দদেবের মূর্ত্তিখানি যেন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী-রূপ: নয়ন-মনের আনন্দ বর্দ্ধন করছিল : আনন্দভরে গোপগণ 'হরি' 'হবি' ধ্বনি করতে লাগলেন। জ্রীরূপ গোস্বামী সজল-নয়নে माष्ट्राक्त म्ख्य कदा नागलन। "बीगाविन्मान्यद अकरे ধ্বনি হৈতে। উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥" (ভ: ব্র: ২।৪৩৩) ব্রব্ধবাসী গোপগণ আনন্দ-ভরে ভারে ভারে দই-ছুধ-চাল-তরকারি প্রভৃতি আনতে লাগলেন। সঙ্গে সঞ্জে ব্রাহ্মণগণ নৈবেছ তৈরি করতে লাগলেন ৷ ব্রাহ্মণগণ শ্রীগোবিন্দদেবের মহাভিষেক করে নৈবেগ্ন লাগালেন। গ্রীরূপ গোস্বামীর আনন্দের দীমা রইল না। গোস্বামিগণ উপস্থিত হ'লেন, গ্রীগোবিন্দদেব দর্শন করে মুখ সিন্ধুতে ভাসতে লাগলেন। ৫ সংবাদ গ্রীরূপ গোস্বামী শীঘ্র নীলাচলে গ্রীমহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করলে মহাপ্রভু ভক্তগণের সঙ্গে আনন্দ-সাগরে যেন নিমজ্জমান হলেন। ভৎক্ষণাং গ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে গ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন।

#### बी बीयनगरभामामद अकहे

নহাবনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের সন্নিকটে এক পত্র-কুটিরে
শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজন করতেন। নাধুকরীর জন্ম তিনি
একদিন যমুনার তট দিয়ে গ্রামে যাচ্ছেন। নদন গোপালদেব
তথন যমুনার তীরে গোপ-বালকদের সঙ্গে থেল করছিলেন।
শ্রীসনাতন গোস্বামীকৈ দেখেই বাবা! বাবা! বলে ছুটে এলেন
এক তাঁর হাত ধরলেন, বললেন—বাবা! আমি তোমার কাছে
যাব।

শ্রীসনাতন—লালা । আমার কাছে কেন যাবে ।
গোপাল—তোমার কাছে আমি থাকব।
শ্রীসনাতন—আমার কাছে থাকবে, থাবে কি ।
গোপাল—বাবা । তুমি কি থাও ।
শ্রীসনাতন—আমি শুদ্ধ রুটি চানা খাই।
গোপাল—আমিও তা খাব ।
শ্রীসনাতন—তুমি তা খেয়ে থাকতে পারবে না, তুমি

মা-বাপের কাছেই থাক। পুনঃ গোপাল বললেন, বাবা! আমি ভোমার কাছে থাকব। সনাতন গোস্বামী বালকটিকে বুঝিয়ে স্থাজিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে মাধুকরীতে গেলেন ৷ তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন সে শিশুটি হাসতে হাসতে কাছে এসে তাঁর হাত ধরে বলছেন—বাবা! আমার নাম মদন গোপাল, আমি কাল ভোমার কাছে আসব। এ বলে মদন গোপালদেব অন্তর্ধান হলেন। শ্রীস্মতিনের স্বপ্ন ভাঙল। আনন্দে আত্মহারা হলেন, কি দেখলাম : এমন স্থান্দর শিশু কখনও দেখিনি। হরি সারণ করতে করতে কুটিরের কপাট খুললেন, দেখলেন দরজার সামনে এক অপূর্ব্ব গোপাল মূর্ত্তি, তাঁর অঙ্গ শোভায় চারিদিক আলোকিত। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর প্রেমাশ্রু ফেলতে ফেলতে ভূতলে দণ্ডবং করলেন। অতঃপর শ্রীমৃত্তির পূজা অভিষেকাদি করলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে প্রেমাবিষ্ট হলেন। খ্রীসনাতন গোস্বামী স্বীয় পত্র-কুটিরে মদনগোপাল দেবের সেবা করতে লাগলেন। এ শুভ সংবাদ মহাপ্রভুকে দেওয়ায় জন্ম শ্রীরূপ গোস্বামী তৎক্ষণাং একজন লোককে পুরী ধামে প্রেরণ করলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী আটা ভিক্ষা করে এনে. রুটি করে গোপালের ভোগ দেন। তার সঙ্গে একটু শাক তরকারী দেন। কোন দিন তৈল ও লবণের অভাবে তরকারী তৈরী করা হয় না, শুষ্ক রুটি মাত্র ভোগ দেন। এতে শ্রীসনাতনের বড় হুঃথ হতে লাগল। কিন্তু উপায় নাই; কারণ মহাপ্রাভু তাঁকে যে সেবা

দিয়েছেন—ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়নাদি, তা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকেন; কথন তিনি প্রসা ভিক্ষা করে তৈল লবণ আনবেন ? জ্রীসনাতন গোস্বামীর মনে কষ্ট হতে লাগল—"মহারাজ-কুমার মদন মোহন। তিই শুক্ক কটি ভূঞ্জে তুঃখা সনাতন॥" (ভঃ রঃ ২।৪৬২) অন্তথ্যামী ভগবান সনাতনের মন জানলেন। আমি শুক্ক রুটি খাই, সনাতনের মনে তাতে তুঃখ হচ্ছে, সনাতন রাজ্ব সেবা করতে চায়। "সনাতন মন জানি মদন গোপাল। নিজ্ব সেবা-বৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তংকাল॥" (ভঃ রঃ ২।৪৬৩) জ্রীমদন গোপাল দেবের নিজ-সেবা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করলেন।

মুলতানের একজন ধনাত্য ক্ষত্রিয়—নাম শ্রীকৃষ্ণ দাস কপূর।
তিনি বাণিজ্য করবার জন্ম মথুরায় এসেছিলেন। যমুনার চড়ায়
তার নৌক লেগে গিয়েছিল, কোন উপায়ে নৌকা জলে নামাতে
পারলেন না কি হবে ? কৃষ্ণ দাস কপূর লোক-মুথে শুনতে
পোলেন বৃন্দাবনে এক বড় সাধু বাস করেন, তাঁর নাম—
শ্রীসনাতন গোস্বামী। কৃষ্ণ-দাস কপূর শ্রীসনাতনের কাছে এসে
দেখলেন, বাবা বসে লিখছেন, পরিধানে কৌপীন মাত্র, বৈরাগ্যে
শুদ্ধ তন্ম কৃষ্ণদাস কপূর দণ্ডবং করলেন। শ্রীসনাতন
গোস্বামী তাঁকে বসবার জন্ম একটি পত্রের আসন দিলে, আসনটা
হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে কৃষ্ণদাস নীচে বসে বললেন, বাবা! কৃপা
কক্ষন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—আমি ভিখারী, কি কুপা করব শ কৃষ্ণদাস কপুর—কেবল মাত্র আপনার আশীর্কাদ প্রার্থনা করি। যমুনার চড়ায় আমার নৌকা লেগে গেছে, কোন উপায়ে সরে না।

শ্রীসনাতন—আমি ও কিছুই জানি না, ঐ মদন গোপালকে সব কথা বলুন।

কৃষ্ণদাস— ( দণ্ডবং করে ) হে মদন গোপাল দেব ! তোমার কৃপায় যদি চড়া থেকে নৌকা সরে, এবার যত লাভ হবে সব তোমার সেবার জন্ম দিয়ে দেব । এরূপ প্রার্থনা করে কপূর শেঠ বিদায় হল । সে দিন বিকেল বেলা এমন ঝড় রৃষ্টি হল যে কপূর শেঠের নৌকা অনায়াসে যমুনার মধ্যে চলে গেল কৃষ্ণ দাস কপূর সব ব্ঝতে পারলেন । সে-বার ব্যবসা করে কৃষ্ণদাস বহু টাকা লাভ করেন এবং সেই সমস্ত অর্থ দিয়ে শ্রীমদন গোপাল দেবের মন্দির, ভোগশালাদি ও নিত্য রাজ-সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন । মদন গোপালের রাজ-সেবা দেখে শ্রীসনাতন গোস্বামী বড়ই সুখা হলেন । কৃষ্ণদাস কপূর শ্রীসনাতন গোস্বামীর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

# ত্রীবৃন্দাদেবীর আত্মপ্রকাল

শ্রীমেদন গোপাল ও যোগ-গীঠের পুনঃ আবিভাবের পর শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাদেবীর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এক রাত্রিতে বৃন্দাদেবী এসে শ্রীরূপকে বলছেন আমি বৃন্দান্ত্র তীরে আছি, তুমি তথায় আমার দর্শন পাবে। শ্রীরূপ প্রাত্তকালে যমুনায় স্থান করে ভদ্ধন পূচ্জনাদি সমাপ্ত করলেন। অনন্তর স্বপ্নের কথা চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মকুণ্ডের তারে এসে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। হঠাং দেখলেন তীর দেশে স্বর্বাকান্তি-নিন্দিত এক দিব্য নারী। তাঁর অঙ্গচ্ছটায় দশদিক শালোকিত এবং মাধুর্য্যে দশদিকৃ স্নিগ্ধ শ্রীরূপ গোস্বামী বুঝতে পেরে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে স্তুতি করতে লাগলেন— হে গোবিন্দ-সেবা সহায়িনী! গোবিন্দ বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারিণী! তোমাকে বারবার বন্দনা করি। এ ভাবে শ্রীরন্দাদেবীও পুনঃ প্রকট হলেন।

## জীরাধারাণীর দর্শন দান

শ্রীরপ ও শ্রীরঘুনাথ দাসকে দেখবার জন্ম শ্রীসনাতন গোস্বামী একদিন রাধা-কুণ্ডে এলে তুই জন উঠে তাঁকে বন্দনা করলেন এবং বসবার জন্ম আসন দিলেন। পরে তিন জনে ইষ্ট-গোষ্ঠী করতে লাগলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী চাটু পুষ্পাঞ্জলি নামক একটি শ্রীরাধান্তব লিখেছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী স্তবটি পড়লেন। তাতে একটী শ্লোক আছে—

> নবগোরোচনাগৌরী প্রবরেন্দী বরাম্বরাম্। মণিস্তবক-বিভোতিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাম্॥ ( শ্রীচাটুপুস্পাঞ্জলি )

"ব্যালাঙ্গনাফণাম্" শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর 'বেণী' সর্পিণীর ফণার স্থায় শোভা পাচ্ছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী এই উপমা বিষয়ে চিস্তা করতে লাগলেন—"বিষধর ফণিনীর ফণার সঙ্গে তুলনা যুক্তিযুক্ত কি না ? মধ্যাক্তকালে স্নানের জন্ম শ্রীসনাতন রাধা-কুণ্ডে এসে কুণ্ডের স্তাবি করে স্নান করতে লাগলেন। এমন সময় কুণ্ডের তীরে কিছু দূরে বৃক্ষের তল-দেশে গোপ-কুমারীগণকে খেলা করতে দেখলেন। তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই তাঁদের পূষ্ঠ দেশে দোহল্যমান লম্বিত বেণীগুলিতে শ্রীসনাতন গোস্বামার সপ শ্রম হল। তিনি তথন ব্যগ্র হয়ে কুমারিগণকে আহ্বান করে বললেন—হে কুমারিগণ নিজমনে সানন্দে খেলছিল, তার কথা শুনছিল না। তথন তিনি স্বয়ং বাধা দেওয়ার জন্ম ছুটলেন: তাকে আসতে দেখে গোপ-কুমারিগণসহ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী হাসতে হাসতে অন্তর্ধান হ'লেন। অবাক হয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর শ্রীরূপের উপমার কথা বুঝতে পারলেন।

# "औषानरकिन को यूपी"

শ্রীরূপ গোস্বামী "ললিত মাধব" নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন; নাটকটিতে বর্ণিত আছে দ্বারকা-লীলা। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নাটকখানি পাঠ করতে দিলেন। গ্রন্থখানি পাঠ করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী এত বিরহ-বিধুর হলেন যে প্রাণ ত্যাগ করতে উন্তত হলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ভাবাক্রাস্ত দেখে শ্রীরূপ গোস্বামী সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ব্রক্তের নিত্য-লীলাযুক্ত "দানকেলি কৌমুদী" নামক একটি গ্রন্থ রচনাকরে উহাও পাঠ করবার জন্ম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে

দিলেন। এবার এ-গ্রন্থ পাঠ করে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী যেন স্বাথের সাগরে ডবে গেলেন।

> দান-কেলি পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর। স্থাখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরস্তর॥

> > (ভক্তিরত্নাকর পঞ্চম তরক্ষে)

# बीकुरकाब प्रश्न मान

অন্ধ-জল ত্যাগ করে গ্রীসনাতন গোস্বামী পাবন-সরোবর তটে নির্জ্জন বনে ভজন করতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ সব জানতে পারলেন—ভক্ত অনাহারে আছেন। ভক্তের আহার ভগবান্ নিজেই যোগান—এ কথা তাঁর বাণীতে আছে। গোপ বালকের বেশে গ্রীকৃষ্ণ ত্থা নিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে গোস্বামীর নিকট এলেন।

কৃষ্ণ গোপ-বালকের ছলে ছগ্ধ লৈয়া। দাড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া॥

( ভঃ রঃ ৫।১৩০৩ )

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—বাবা! তোমার জন্ম হুধ এনেছি।
শ্রীসনাতন—তুমি কেন কষ্ট করে হুধ আনলে ?
শ্রীকৃষ্ণ—তুমি না খেয়ে আছ, তাই।
শ্রীকৃষ্ণ—সুমি কেমনে জানলে যে আমি না খেয়ে আছি?
শ্রীকৃষ্ণ—সরোবরের তীরে গোচারণ করতে এসে দেখেছি
তুমি না খেয়ে আছে।

গ্রীসনাতন—অস্থ্য কেই এলেন না কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ—ঘরে অনেক কাজ, তাই আনাকে আসতে হয়েছে।
শ্রীসনাতন—আহা। তুমি অত্টুকু শিশু, তোমার কত কষ্ট হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ—না, না, বাবা! আমার কোন কন্ত হয় নাই।
শ্রীসনাতন গোস্বামী ভাড়া ভাড়ি ভাগুটি নিয়ে বললেন—
লালা, বস: পাত্রটি খালি করে দিই।

শ্রীকৃষ্ণ—না বাবা! মানি বসতে পারব না, সন্ধা হয়ে আসছে গো-দোহন করতে হবে, ভাগু কাল নিয়ে যাব এ, কথা বলতে বলতে বালক মদৃশ্য হল। শ্রীসনাতন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সব কথা বৃষ্ণতে পারলেন, শ্রীকৃষ্ণই এ সব করেছেন। নেত্র-জলে ভাসতে ভাসতে উঠে ছুধ পান করলেন। তার পর থেকে তিনি মাধুকরী করে খেতেন প্রজ্বাসিগণ তাঁর থাকার জন্ম একটি কুটির করে দিলেন।

#### গ্রীরাধিকার স্লেছ

একদিন শ্রীরপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামীকে পায়স খাওয়াতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু পায়স তৈরি করার কোন সামগ্রী তথন কুটিরে ছিল না। ভক্ত-ইচ্ছা পূর্ণকারিণী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী সব বৃঝতে পারলেন। তথন একটি গোপকুমারা বেশে তিনি শ্রীরূপের জন্ম ছধ, চাল ও চিনি নিয়ে এলেন এবং ডাকতে লাগলেন—স্বামিন্! স্বামিন্! সিধা গ্রহণ করুন। কুমারীর কণ্ঠধানি শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী কুটিরের দ্বার খুললেন। দেখলেন এক অপরূপ কুমারী সিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীরপগোস্বামী বললেন—লালি ! তুমি এ-সমরে এলে কেন ? শ্রীরাধা—স্বামিন্ ! আপনাদের সেবার জন্ম সিধা এনেছি ! শ্রীরপ—লালি ! তুমি এত কষ্ট করলে কেন ?

শ্রীরাধা—বাবা। কিসের কষ্ট ? সাধু সেবার জন্ম এনেছি।

শ্রীরপ—সিধা নিয়ে বসতে বললে, কুমারী বললেন আমি বসতে পারব না, ঘরে কাজ আছে। বলতে বলতে কুমারী অদৃশ্য হলেন। শ্রীরপগোষামী ফিরে দেখলেন কুমারী নাই তিনি পরম বিশ্বয়াবিত হলেন। অনন্তর পায়স তৈরি করে শ্রীগোবিন্দদেবকে ভোগ দিলেন। প্রসাদ শ্রীসনাতন গোষামীকে দিলেন। প্রসাদ পেয়ে শ্রীসনাতন গোষামী আনন্দে আত্মহারা! জিজ্ঞাসা করলেন চাল ছব কোথায় পেলে! শ্রীরপ বললেন একজন গোপ-কুমারী দিয়ে গিয়েছে। শ্রীসনাতন বললেন—হঠাৎ দিয়ে গেল! শ্রীরূপ বললেন ইচছা দিয়ে গেল, আজ সকাল বেলা আমার ইচ্ছা হল আপনাকে একটু পায়স খাওয়াই, এমন সময় দেখি এক কুমারী সিধা নিয়ে হাজির। এ কথা শুনে শ্রীসনাতনের নয়ন দিয়ে প্রমাশ্রু পড়তে লাগল, বললেন এত স্বাদিষ্ট জব্য আর কে দিবেন! শ্রীরাধাঠাকুরাণীই দিয়েছেন। তুমি যেন এরপ আকাজ্রকা আর কখন ক'র না।

"শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বারবার।" (ভঃ রঃ সিঃ ১৩।২২) শ্রীশ্রীগোর্বর্জনের কুপা

প্রতিদিন চৌদ্দ মাইল গোবর্দ্ধন-গিরি ঞ্জিসনাতন গোস্বামী পরিক্রেমা করতেন। বার্দ্ধক্য-হেতু তাঁর কষ্ট হত, কিন্তু তিনি

্নিয়ম ভঙ্গ করতে চাইতেন না। কট্ট করে পরিক্রমা করতেন। ভক্তের কষ্ট ভগবান বুঝতে পারলেন। এক গোপ-শিশুরূপে শ্রীসনাতনের কাছে এলেন, বললেন—বারণ ৷ তুমি বুদ্ধ হয়েছা, এত কট্ট করে গিরিরাজ পরিক্রমা আর ক'র না। প্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—ইহা আমার নিতা ভজন—নিয়ন। জীক্ষ ্বল্লেন, বুদ্ধকালে নিয়ম তুপুগ করে। শ্রীসন্তিম বল্লেন— ্নিয়ম কখনও ভাগে করু হার না । জীকুষ্ণ বললেন — বাবা। আমার কথা মানবে 

ভীস্নাত্র বললেন—মানবার মত যদি হয়, মানব। শ্রীকৃষ্ণ তথ্ম নিজ পদচিকৃষ্ক্ত একটী শিলা খণ্ড নিয়ে বললেন—বাবা এটি সাক্ষাৎ গোবদ্ধন-শিলা। জ্রীসনাতন ্বললেন—এ-শিলা আমি কি কর্ব ্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এ শিলা পরিক্রমা কর, গিরিরাজ পরিক্রমার ফল পাবে। "শিলা সমপিয়া কৃষ্ণ হলেন অদৰ্শন।" শ্রীসনাতন গোস্বামী অবাক হলেন, তিনি বুঝতে পারলেন গিরিরাজ স্বয়ং দিয়ে গেলেন, সে দিন থেকে তিনি সেই পদ5িফ-শিলা পরিক্রমা করতেন।

## শ্ৰীমদন গোপালের দর্শন দান

শ্রীসনাতন গোস্থামী মহাবনে থাকতেন। একদিন যমুনা
তটে তিনি শ্রীমদন গোপালকে খেলতে দেখলেন। অবাক হলেন।
এ কি সে মদন গোপাল খেলছে না কি ্ আবার চিন্তা করলেন
কোন গোপ-বালক হবে। সে দিন গেল। আর একদিন
দেখলেন যমুনার তটে সে শিশুটি অক্যাক্য গোপ-শিশুর সঙ্গে

খেলছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী লক্ষ্য করবার জক্ত দাড়িয়ে রইলেন। আজ দেখব শিশু কোথায় যায়।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এল। খেলা সাঙ্গ করে অক্যান্স গোপশিশুগণ ঘরে চলেন। মদনগোপাল মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তথন সনাতন গোস্থামী বুঝতে পারলেন। মদনগোপাল প্রতিদিন যমুনা-তীরে ক্রীড়া করেন।

#### ব্রজ্বাসীগণের স্নেহ

্ শ্রীসনাত্তন গোস্থামী ও শ্রীরূপ গোস্থামী যথন ব্রজের যে প্রামে যেতেন সে প্রামের গোপগণ ছ'ভাইকে প্রাণের থেকে অধিক স্নেহ করতেন। গ্রামব্যাসিগণ ভাঁদের দই তুধ খাওয়াতেন।

গোস্বামিদ্বয় গ্রামবাসিদের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরিকর মনে করতেন। সে ভাবে তাঁদের সম্মান করতেন। তাঁদের গৃহের যাবতীয় খবর বাক্তা জিজ্ঞাস। করতেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখেছেন—

কার কত কন্সা প্বৃত্র বিবাহ কোথায়।
কি নাম কাহার কৈছে প্রবীণ নির্ভয় ॥
গাভী বৃষাদিক কত কৃষিকর্ম কার।
কার গৃহে শস্ত কত কৈছে ব্যবহার॥
শরীর আরোগ্য কার কৈছে মনোবৃত্তি।
ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি॥

—( ভঃ রঃ ৫।১৩৬৯-১৩৭১ )

গোস্বামিছয় এ ভাবে ব্রজ্ঞবাসিদের খবর নিতেন। মাঝে
মাঝে তাঁদের শারীরিক হিতোপদেশ দিতেন; ব্রজ্ঞবাসিগণের
ছঃখের কথা শ্রবণ করে ছঃখী হতেন। সুখের কথা শ্রবণ করে
সুখী হতেন ও তাঁদের সঙ্গে হাস্ত পরিহাসাদি করতেন। গ্রামে
গেলে ব্রজ্ঞবাসিগণ তাঁদের ছাড়তে চাইতেন না। তাঁদের কয়দিন না দেখলে বড় ছঃখী হতেন। শ্রীরূপ সনাতনের প্রাণ
যেমন ব্রজ্ঞবাসিগণ, তেমনি ব্রজ্ঞবাসিগণের প্রাণও তাঁরা ছই জন।

# বৈষ্ণব-চূড়ামণি শিবের স্লেছ

গোবৰ্দ্ধনে চাক্লেশ্বর নামক স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামি ভজন করতেন। সেখানে মশকের উৎপাত বড় বেশী হল: মশকের দংশনে বিরক্ত হয়ে, শ্রীসনাতন একদিন বললেন—এখানে আর থাকব না। ভজনও করা যায় না, মহাপ্রভুর সেবা—গ্রন্থ লিখনাদিও হয় না।

অন্তর্য্যামী শ্রীশিব শ্রীসনাতনের মনের কথা জানতে পেরে রাত্রে শ্রীসনাতনকে স্বপ্নে বললেন—সনাতন! তুমি স্বচ্ছনেদ ভজন ও মহাপ্রভুর সেবা করতে থাক, মশকের উৎপাত কাল থেকে আর থাকবে না। সে দিন থেকে সেখানে মশা আর রইল না, শ্রীসনাতন গোস্বামী নিরুপদ্রবে ভজন করতে লাগলেন।

## এরপ ও এসনাডনের রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত—শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃত, শ্রীহরি ভক্তিবিলাস ও উহার দিগ্দর্শিনী টীকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব বা দশম চরিত, শ্রীমন্তাগবতের টিশ্পনী ও বৃহৎ বৈঞ্ব-তোষণী।

শ্রীমদরূপগোস্বামীকৃত—হংসদৃত, উদ্ধব-সন্দেশ, ঐকুফজন্ম তিথি বিধি, শ্রীরাধাকুষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা (বৃহৎ ও লঘু) প্রীম্ভবমালা। প্রীবিদগ্ধ মাধব নাটক, প্রীললিত মাধব নাটক, দানকেলি কৌমুদী, শ্রীভক্তিরসামূত সিদ্ধ, উজ্জ্বল নীলমাণ, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, শ্রীমথুরা-মাহাত্মা, পছাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, সংক্ষেপ ভাগবতামত । সামান্ত বিরুদাবলী লক্ষণ ও উপদেশামৃত।

### শ্রীরূপ ও শ্রীসনাত্ত্রের মহিমাগীত

জয় মোর সাধু-শিরোমণি রূপ সনাতন।

**জিনকে ভক্তি—** এক রুস নিবহী প্রীত কৃষ্ণ রাধাতন ॥ ৰুন্দাবন কী সহজ মাধুরী রৌম রৌম স্থুখ গাতন। সব তেজি কুঞ্জ কেলি, ভজি অহনিশি অতি অনুরাগ রাধাতন ॥ করুণা সিদ্ধ কৃষ্ণ চৈত্ত কে কুপা ফলী দৌ প্রাতন ॥ তিন বিন্দু ব্যাস অনাথন যে সে স্থুখে তরুবর পাতন **॥** 

> এটিচতক্য মনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোহয়ং রূপ কদা মহাং দদাতি স্বপদাস্থিকম।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের জন্ম তারিখ—সজ্জন তোষণী ২য় বর্ষ ২৫ প: ( ইং ১৮৮৫ ) প্রকাশিত আছে যথা—

শ্রীসনাতন—জন্ম ১৪১০ শকাব্দ ১৫৪৪ সম্বং, ১৪৮৮ খৃঃ ভিনি গৃহে ২৭ বছর ও ব্রব্রে ৪৩ বছর বাস করেছিলেন।

তার প্রকট স্থিতি—৭০ বছর, অপ্রকট—১৪৮০ শকাব : ১৬১४ मदर ১००५ युः व्याताकी-भूगिमात् ।

জীরপ—জন্ম ১৪১১ শকাব্দ ১৫৪৬ সম্বং ১৯৮৯ খৃঃ, গৃছে-বাস ২২ বছর, ব্রজে—৫১ বছর। জ্রীরাধারমণ ঘেরার মতে—জন্ম ১৪১৫, শকাব্দ ১৫৫০ সম্বং, ১৫৬৮ খৃঃ। প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর।

তাঁর অপ্রকট ১৪৮৬ শকাব্দ, ১৬২১ সম্বং, ১৫৬৪ খৃঃ প্রাবণী শুক্লাদাদশী ১৫৬৮ খৃঃ মতান্তরে ১৪৯০ শকাব্দ, ১৬২৫ সম্বং, ১৫৬৮ খৃঃ।

## শ্রীস্থবৃদ্ধি রায়

শ্রীসুবৃদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন, 'হুদেন সাহ এঁর অধীনে কাজ করতেন। শ্রীসুবৃদ্ধি রায় এক দীঘিক। খনন কার্য্য আরম্ভ করেন। সে কার্য্যের মুন্শী হলেন হুদেন সাহ। একদিন হুদেন সাহের বিশেষ ভুলের জন্ম শ্রীসুবৃদ্ধি রায় তাঁরপৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করেন।

কালক্রমে হুসেন সাহ গৌড়ের বাদশং হলেন। তখন শ্রীসুবৃদ্ধি রায় তাঁর অধীনে কাজ করতে লাগলেন।

একদিন হুসেন সাহের বেগম বললেন—তোমার অক্তে এরপ চিহ্ন কেন গ

হুসেন সাহ—কোন কারণে।

বেগম—সে কারণ আমায় না বললে আমি আহার করব না।

ভ্সেন সাহ—এ বছদিনের কথা।
বেগম—বছদিনের হলেও আমার বলতে হবে।
ভ্সেন সাহ—ভবে শুন, যখন ঞ্জীস্থবৃদ্ধি রায় রার গৌড়ের

রাজা ছিলেন তথম আমি ভাঁর অধীনে কাজ করতাম। কোন কাজ বারবাব বুঝান হলেও আমি বুঝাতে পারছিলান না। তাই আমাকে বুঝাবার জন্ম বেত্রাঘাত করেছিলাম। তাতে আমি কিছু মনে করি নাই। আমার ভালর জন্মই তিনি আমায় মেরেছিলেন।

বেগম বললেন—আমি এ সব কথা সইতে পারি না।
প্রীস্থবদ্ধি রায়ের প্রাণ সংহার কর। তবে ভোজন করব।

্হুদেন সাহ—বেগম ় তুমি এ কি কথা বলছ ? শ্রীস্থবুদ্ধি রায় আমার পালক, পিতাসদৃশ । তাঁর প্রণে সংহার করা আমার পক্ষে কথনও উচিত হয় না।

বেগম—যদি তাকে না মার, তার জাতি নাশ কর ;
বাদশা—জাতি নাশ করলে তিনি প্রাণ তাগে করতে পারেন।
বেগম—তা যদি না হয় আমি নিজেই প্রাণ ত্যাগ করব।
বাদশা মহা বিপদে পড়লেন। অনেক চিন্তা করে স্থৃদ্ধি
রায়কে করোঁয়ার পানি পান করালেন। শ্রীস্থৃদ্দি রায়ের জাতি
নষ্ট হল। ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁকে ত্যাগ করলেন। শ্রীস্থৃদ্দি রায়
কাশীতে গেলেন; প্রায়শ্চিত্ত করলে তাঁর পাপ ক্ষয় হবে কিনা
পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলে, তাঁরা বললেন—তপ্ত ঘৃত থেয়ে প্রাণতাগেই এর প্রায়শ্চিত্ত।"

শ্রীস্বৃদ্ধি রায় কাশীতে রইলেন কিছুদিন। এমন সময় তথায় মহাপ্রভুর সাগমন হল। শ্রীস্থবৃদ্ধি রায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করলেন। একদিন প্রভূর জীচরণ ধরে প্রায়শ্চিত্তের ক্থা নিবেদন করলে, মহাপ্রভূ বললেন—

> এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে। আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥ আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি। মহা পাতকের হয় এই প্রায়শ্চিতি॥

> > —( কৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৯২-১৯৩ )

অনস্কর মহাপ্রভুর আদেশে জ্রীস্কবৃদ্ধি রায় বৃন্দারনে এলেন এবং শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করে বাজারে বিক্রি করে যে পয়সা পেতেন, তা দিয়ে চানা কিনে খেয়ে জীবন ধারণ করতেন : হুঃঝা বৈষ্ণবদের সেবা করে যেতেন, আর গৌড়দেশ থেকে আগত বৈষ্ণব যাত্রীদের খাওয়াতেন দই ভাত

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগ থেকে ব্রন্ধে এলে শ্রীসুবৃদ্ধি রায় তাঁর সঙ্গে মিলিভ হলেন। পূর্বে হতেই ছ্-জনার মধ্যে সখ্যভাব ছিল। শ্রীসুবৃদ্ধি রায় শ্রীরূপকে দ্বাদশ বন দর্শন করালেন। এইভাবে শ্রীসুবৃদ্ধি রায় শ্রীসনাতনের সহিত মিলিত হলে উভয়েরই পরম স্থানন্দ হল।

শ্রীসুবৃদ্ধি রায় ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রন্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে শ্রীহরিনাম আশ্রয়পূর্বক, শ্রীব্রজ্ঞধামে অতি দীনভাবে ও গোস্থামীদিগের সঙ্গে শ্রীভগবদ্ প্রসঙ্গে দিন যাপন করতেন।

# শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামী

শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত মহাপ্রভুর প্রিয়তম জন-ষড় গোস্বামীর অক্ততম শ্রীরূপ গোস্বামী। মহাপ্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনের দ্বারা পৃথিবী তলে স্বীয় স্বাভীষ্ট শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত প্রচার করেছেন। ভক্তগণ এ তুইজনকে সেনাপতি বলেছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর বংশ পরিচয় শ্রীল জীব গোস্বামী লঘু বৈষ্ণব ভোষণীতে দিয়েছেন।

> উন্নচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী ফস্থামৃতপ্রাবিনী জিহ্বা কল্পলাত্রয়ী মধুকরী ভূয়োনরীনৃত্যতে। রেজে রাজসভা সভাজিত পদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ শ্রীসর্বজ্ঞ জগদৃগুরুভূঁবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥

অনুবাদ: 

রীসর্বজ্ঞ জগদ্গুরু নামে কর্ণাট দেশাধিপতি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নুপতিরূপে বিরাজিত ছিলেন। তার উংকৃষ্ট শব্দবিস্থাসময়ী অমৃত নিঃস্থানিদনী এবং বেদত্রয়রূপ কল্পতলায় মধুকরী তুল্যা জিহ্বা নিরস্তর নৃত্য করত। তাঁর পাদপদ্মপুগল রাজমণ্ডলী কর্তৃক পৃজিত হত এবং তিনি ভরম্বাজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। এই কর্ণাট-ভূপতি জগদ্গুরু শ্রীসর্বজ্ঞের অভ্যাদয়কাল—বাদশ শক শতাব্দীতে। গ্রীসর্বজ্ঞের অভ্যাদয়কাল—বাদশ শক শতাব্দীতে। গ্রীসর্বজ্ঞের আধ্যসম পুত্র গ্রীঅনিরুদ্ধে দেব। গ্রীঅনিরুদ্ধের হুই পুত্র শ্রীক্রপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর ছিলেন শাক্তে বিচক্ষণ এবং

হরিহর ছিলেন অস্ত্রে বিচক্ষণ। পিতার অন্তর্ধ্যানের পর রূপেশ্বর ছিলেন অস্ত্রে বিচক্ষণ। পিতার অন্তর্ধ্যানের পর রূপেশ্বর ছোট ভাই হরিহর দ্বারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন তংকালে তিনি আটটি অশ্বসহ পৌলস্ত্য দেশে আগমন করেন এবং পৌলস্ত্যের রাজা শ্রীশিখরেশরের সঙ্গে তার নৈত্রীভাব হয়। রূপেশ্বরের পরম স্থানর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রের নাম শ্রীপদ্মনাভ দেব। শ্রীপদ্মনাভ গঙ্গাতটে বাস অভিপ্রায়ে নৈহাটি নামক গ্রামে এলেন এবং তথায় সাধ্বী পদ্মসহ সুথে বাস করতে লাগলেন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি, পরম অন্তরাগী ছিলেন, নিতা শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমৃত্তি পূজা করতেন। শ্রীপদ্মনাভ দেবের আঠারটি কন্তা এবং পাঁচটি পুত্রের নাম।

শ্রীমুক্ন দেবের পুত্র শ্রীকুমারদেব, ইনি পরম সদাচারী, ও বিপ্রকুলের রক্তসদৃশ ছিলেন, এবং নিরন্তর যাগ যজ্ঞাদি পরায়ণ ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বজনগণের দ্বারা তিনি পীড়িত হয়ে নৈহাটী পরিত্যাগ পূর্বক বঙ্গদেশে 'বাক্লা চল্রুদ্বীপ' গ্রামে এসে বসবাস করতে লাগলেন। তত্রস্থ সজ্জনগণ কর্তৃক তিনি পরম আদৃত হলেন। কুমারদেব যশোরে কতেয়াবাদ নামক গ্রামেও একখানি বসতবাটী করেছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান ছিলেন তাঁর মধ্যে তিনটি পুত্র ছিলেন পরম বৈষ্ণব।

> ় কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান। তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥

সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়। সংগাত অক্যত্র যে অচিতে অভিশয়।

( ভঃ রঃ ১।৫৬৭-৫**৬**৮ )

শ্রীরূপ গোস্বামীর বড় ভাই হলেন শ্রীসনশ্রন গোস্বামী এবং ছোট ভাই হলেন শ্রীবল্লভ বা অনুপম। শ্রীঅনুপমের পুত্র হলেন শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীল কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে ব্রজলীলায় শ্রীরূপ গোস্থানী 'শ্রীমঞ্জরী' ছিলেন বলেছেন

জ্রীকপমঞ্জরীখ্যাতা যাসীদ্ বুন্দাবনে পুরা -

দাত রূপাখ্য গোস্বামী ভূতা প্রকটতা মিয়াং॥

যিনি পূর্বে ব্রজ্বালায় "গ্রীরূপমঞ্জরী" নামে খ্যাতা ছিলেন, তিনি অধুন সদ্য গ্রীরূপ গোস্বামী নামে প্রকটিত হয়েছেন।

শ্রীরপ ও সনাতন ছিলেন এক প্রাণ। তাঁরা এক সঙ্গে অধ্যয়নাদি করেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী "দশম টিপ্পনীর" বন্দনাতে গ্রনের নিকট বেদাস্তাদি শাস্ত্র অধ্যাপনাদি করেছিলন তালের বন্দনা করেছেন—

ভট্টাহার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরুন্। বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ বিভূষণম্॥ বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাহার্য্যং রসপ্রিয়ং। রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্॥

অনুবাদ: — আমি অধ্যাপক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গৌড়-দেশ বিভূষণ বিদ্যাভূষণ, বিদ্যা বাচম্পতি, রসপ্রিয় প্রমানন্দ ভট্টাচার্য্য, এবং বাক্চতুর অধ্যাপক রাম ভদ্রাদিকে বন্দন। করি।

এ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী যাঁদের নিকট বেদাস্থাদি শাস্ত্র
অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। শ্রীরূপ সনাতন
অল্প বয়সে নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যয়নাদি করে পরন বিদ্বান
হয়েছিলেন। তারা কিভাবে তৎকালে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহু
বাদশাহের মন্ত্রিথ লাভ করেন। তৎ সম্বন্ধে কিছু প্রবাদ আছে—

বাদশাহের যে গুরু মৌলবী ছিলেন তিনি বেশ সাধক পুরুষ ছিলেন, ভূত ভবিদ্বাতের কথাদি বলতে পারতেন। কোন সময় বাদশাহ তার কাছে অভ্যুদয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন তোমার এ মহানগরীতে পরম বিদ্বান সর্ব্বসদ্প্রণ-সম্পন্ন ঘুইটি ব্রাহ্মণ সন্তান বাস করছেন, তাদের নাম 'রূপ' ও 'সনাতন'। তাদের মন্ত্রীপদ দিলে তোমার বছ বৈভব রাজ্যাদি সম্পদ লাভ হবে। বাদশাহ গুরুর কথানুসারে শ্রীরূপ সনাতনকে মন্ত্রিপদ দান করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর জন্ম খুষ্টাব্দ ১৪৯৩, শকাব্দ ১৪১৫। তিনি রাজধানী গৌড়ের নিকটে সাকুর্ম। নামক এক পল্লীতে মাতৃল গৃহে থেকে পড়াশুনা করেন।

গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহ জোর পূক্তক শ্রীরূপ ও সনাতনকে এনে রাজ মন্ত্রিছ পদ দেন। তারা অনিচ্ছুক হুলেও যবনরাজের ভয়ে রাজকার্য্য করতে লাগলেন। বাদশা তাঁদিগকে প্রকৃত্র অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। শ্রীরূপ ও সনাতন তথন জ্বেক গৌড় রাজধানী রামকেলিতে বসবাস করতে লাগলেন। দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁদের গৃহে আগমন ও বিবিধ শাস্ত্র চর্চ্চাদি করতেন। কর্ণাটক থেকে ব্রাহ্মণগণ এলে বহু যত্ন পূর্বক তাঁদের বাসস্থান প্রদান করতেন। গঙ্গার ভটে তাদের বসত বাটী স্থাপিত হওয়ায় অদ্যাপি ঐ গ্রাম ভটুবাটী নামে খ্যাত।

যে সময় জ্রীরূপ ও সনাতন রামকেলিতে বাদশাহের মন্ত্রির কার্য্য করছিলেন ঠিক সেই সময় নবদ্বীপে জ্রীগোরস্থন্দর ভক্তনগণকে নিয়ে মহাসংকীর্ত্তন বিলাস ও পাপী তাপী উদ্ধার লীলা করছিলেন। জ্রীরূপ ও সনাতন নিয়ত মহাপ্রভু জ্রীগোরস্থন্দরের সেই নহাবদায়তার ও রূপালুতার কথা শুনছিলেন। নিত্যারাধানেব জ্রীগোরস্থন্দরের দর্শনের জন্ম তাঁদের হৃদয়ে পরম উৎকণ্ঠা জ্বাগছিল। জ্রীরূপ গোস্বামী কোন সময়ে জ্রীগোরস্থন্দরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—তাঁর জ্রাচরণ দর্শনের জন্ম। জ্রীরূপের সেই পত্রোজ্বরে মহাপ্রভু জ্বানাইয়াছিলেন—"পর পুরুষ অন্বর্ত্তা রমণী যেমন বাহ্য স্বামীর সেবায় অন্বরক্ততা দেখায়; তদ্রেপ তোমরা চিত্তটি জ্রীকৃষ্ণপদে রেখে বাহ্য রাজকার্য্যে অন্বর্ত্তা দেখাও। অচিরাৎ জ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রতি কুপা করবেন।"

শ্রীরূপ অদ্যাপি তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ নগরে যেতে পায়নি।
তথাপি নবদ্বীপ নিবাসী জনগণের প্রতি অভিশয় প্রীতি
দেখাতেন। এ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর ভক্তিরত্বাকরে
স্থল্বর বর্ণনা করেছেন—

### **এ জ্রীগোর-পার্যদ-চরিভাবলী**

নবন্ধীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত। কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত।

( ভঃ রঃ ১।৫৯৭ )

শ্রীরামকেলি গ্রামে শ্রীরূপ ও সনাতন কিরূপ ঐশ্বয় সমন্বিত ছিলেন তা ভক্তিরত্বাকরে বর্ণনা করেছেন—

গোড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশব্যের সীমা অতি অদ্ভূত বিলাস॥
ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে॥
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বহ্ণণ॥
নিরন্তর করেন অনেক অর্থ-ব্যয়।
কোনরূপে কার অসম্মান নাহি হয়॥
সদা সর্ব্বশাস্ত্রে চর্চ্চা করে তুইজন।
অনায়াসে করে দোহে খণ্ডন স্থাপন॥

বাড়ীর নিকট অতি নিভৃত স্থানেতে।
কদম্ব কানন, রাধাশ্যাম কুণ্ড তা'তে॥
বৃন্দাবন লীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরজ নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥
শ্রীবিগ্রাহ মদনমোহন সেবায় রত।
সদাখেদ উক্তি তাহা ফহিব বা কত॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতস্মচন্দ্র বিহরে নদীয়া। সদা উৎকষ্ঠিত তাঁর দর্শন লাগিয়া॥

( ভঃ রঃ ১।৫৮৫-৬০৭ )

অতঃপর শ্রীগোরস্থন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন এবং নদীয়া ছেড়ে চললেন শ্রীপুরুষোদ্তম ক্ষেত্রে। এ কথা শুনে শ্রীরূপ পরম ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, জীবনে আর শ্রীগোরস্থনরের রাতুল শ্রীচরণ যুগল দর্শন হবে না, বলে প্রাণটি বিদীর্ণ হতে লাগল, অন্তরে অন্তর্যামী শ্রীগোরহরির অভয় পদে দারুণ বেদনার কথা নিবেদন করতে লাগলেন। ভক্তবংসল প্রভু ভক্তের আহ্বানে আর স্থির থাকতে পারলেন না, ভক্তকে দেখা দিতেই হবে ভেবে, কিছুদিন শ্রীগোরস্থন্দর পুরীধামে থেকে পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। ভক্তের আকর্ষণে ভগবান চঞ্চল হয়ে উঠেন। গৌড়দেশে শ্রীগোরস্থন্দর বিদ্যানগরে সার্ক্র্রেম পশুত্রের ভাতা বিদ্যা বাচম্পতির ভবনে শুভবিজয় করলেন। তথন ভক্তগণের যেন হৃদয়ের অপহতে নহাধনের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটল, আনন্দের অবধি রইল না।

মহাপ্রভু কয়েকদিন বিদ্যানগরে অবস্থানের পর কুলিয়া।
নগরে, শুভবিজয় করলেন।

কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥
কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ॥

পাষণ্ডা নিন্দুক আসি' পড়িলা চরণে। অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণ প্রেমে॥

( ट्रेक्ट कः मधाः ५१५६२-५६८ )

মহাপ্রভু কুলিয়া নগরে কয়েকদিন থেকে বছ পাপী তাপী জীবের উদ্ধার পূর্ববিক প্রেমদান করলেন এক সেখান থেকে জীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক চলতে লাগলেন। অকস্মাৎ ভক্ত বংসল প্রভুৱ মনে কি ভাবের উদয় হল, তিনি গৌড় রাজধানী রামকেলি গ্রামাভিমুখে চলতে লাগলেন—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম।
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইদে দেখিতে চরণ।
( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৷১৬৬-১৬৭)

গৌড়াধ্যক্ষ বাদশাহ মহাপ্রভুর অপূর্বব প্রভাব শ্রাবণ করে বিস্মিত হয়ে কর্মচারীগণের প্রতি বলতে লাগলেন—বিনা দানে যার পিছে এত লোক চলেন, তিনি নিশ্চয় ঈশ্বর জ্বানতে হবে। অতএব তাঁকে যদি কেহ কোন প্রকার হিংসাদি করে তবে তার উচিত শাস্তি প্রদান করা হবে। সেই মহাপুরুষ ইচ্ছামত প্রমণ করক।

শ্রীরপের বাদশাহ দত্ত নাম হল দবির থাস। বাদশাহ পরি-শেষে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে দবির খাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন— বে তোমার রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জাম্মলা আসিঞা।
তোমার মঙ্গল বাঞ্চে বাক্য সিদ্ধি হয়।
ইহার আশীর্বাদে তোমার সর্ব্যেই জয়।

( टेव्ह व्ह मधाः ३।३१७-३५१)

রাজা। তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি নরাধিপ বিষ্ণ অংশ তুলা। তোমার মনে শ্রীচৈততা মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহাই প্রমাণ। বাদশাহ বললেন-আমার মনে হয় শ্রীচৈত্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহাতে সংশয় নাই : বাদশাহ এ কথা বলে দরবার গৃহ ত্যাগ পূর্বেক অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন জ্রীরূপ দেবির খাস ) নিজ গৃহে এলেন। জ্রীরূপ ও সনাতন দেখলেন বিধাতা যেন অকস্মাৎ সদয় হয়ে অসাধনে গৌর চিন্তামণি মিলিয়ে দিয়েছেন। মহাপ্রভু গঙ্গাতটে এক বকুল বৃক্ষের মূলে অবস্থান করলেন, মহাসংকীর্ত্তন রোলে দিক্ দিগন্তে মুখরিত হচ্ছিল, সন্ধ্যা-গমনে তা বিরাম লাভ করল, ভক্তগণ মহাপ্রভুর চারিদিকে অবস্থান করছেন, এমন সময় সেই প্রাণের দেবতা ঞ্রীগৌরস্থন্দরের অভয়পাদ পদ্মযুগল দর্শন বাসনায় ছদ্মবেশে সামান্ত মাত্র বস্ত্র পরিধান করে এীরূপ ও সনাতন ছই গুচ্ছ তৃণ মূখে ধরে প্রেম পুলকিত প্রেমাশ্রু স্মরণ নেত্রে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবং হয়ে পড়লেন ঞ্জীনিত্যানন্দের ঞ্জীচরণ যুগল মূলে। ঞ্জীনিত্যানন্দ প্রভু মহা-প্রান্থুর নিকট ছই ভাইয়ের কথা নিবেদন করে ছই ভাইকে গ্রীগোরস্থনরের গ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। ছই ভাই মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদা তলে পড়ে অতি দৈন্য ভরে স্তুতিপূর্বক রোদন করতে। লাগলেন। তথন শ্রীগৌর তাঁদের ভূমি হতে উঠিয়ে বলতে লাগলেন—

গোড় নিকটে আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা ছুঁহা দেখিতে মোর ইটা আগমন॥
এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে॥
ভাল হৈল ছুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্ম তুমি ছুই আমার কিঙ্কর।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

মহাপ্রভু দবির খাস ( এীরূপ ) ও সাকর মল্লিককে (সনাতন)

` ( है: इ: मध्यः ।।२०१-२১৫ )

বিবিধ উপদেশ এবং প্রবোধ দিয়ে বিদায় করলেন। তাঁরা যাবার সময় বার বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ যুগল শিরে ধারণ ও প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত গৌর ভক্ত অদৈত আচার্য্য, শ্রীহরিদাস ও শ্রীগদাধর প্রভৃতির আশীর্কাদ গ্রহণ পূর্বক বিদায় হলেন, সকলে হরিধানি পূর্বক বললেন—তোমাদের কোন ভয় নাই মহাপ্রভুর কুপা হয়েছে। অভ্যপর ভক্তগণসহ শ্রীগৌরহরি কানাইর নাটশালাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীকপ ও সনাতন ছইজন বেদক্ত ব্রাহ্মণ বরণ পূর্বক কৃষ্ণমন্ত্রে ছইটি পুরশ্চরণ করলেন, অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতক্ত চরণ আশ্রয় পাবার জন্তা।

শ্রীরপ গোস্বামী যশোহরে ফতেয়াবাদে নিজ গৃহে নৌকাতে করে বহুধন নিয়ে এলেন। সেই ধন কিছু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে কিছু কুটুম্ব ভরণ পোষণের এবং ভবিষ্যু কোন আপৎ কালাদির জন্ম ভাল ভাল বিপ্রস্থানে রেখে দিলেন। গৌড় রামকেলিতে স্ক্ষাতনের বন্ধন মোচনের জন্ম দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা মুদ্রি ঘরে রেখে দিলেন।

অতঃপর ঞ্রীরাপ যথন শুনলেন ঞ্রীমহাপ্রভু বৃন্দাবনাভিমুখে
যাত্রা করছেন, তথন কাল বিলম্ব না করে ছোটভাই অমুপমের
সহিত তিনি বের হয়ে পড়লেন। শীঘ্র চলতে চলতে জ্রীরাপ
অমুপমের সহ প্রয়াগে পৌছালেন। প্রভুর দর্শন পেলেন প্রভু
চলেছেন ঞ্রীবিন্দুমাধব দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোক প্রভু দর্শনের জ্ঞ্ম

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হচ্ছেন। তুই ভাই দূর থেকে প্রভুকে।
দণ্ডবং প্রণাম করলেন।

অনন্তর তত্রস্থ এক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগৃহে আমন্ত্রিত হয়ে প্রভূ তথায় ভোজন করতে গেলেন, সেইসময় রূপ ও অনুপম প্রভূব সঙ্গে ঐ ব্রাহ্মণগৃহে সাক্ষাংভাবে মিলিত হলেন। তুই ভাই মহা-প্রভূব জ্রীচরণ বন্দনা করতেই প্রভূ রূপকে ভূমি হতে উঠিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন এবং জ্রীসনাতনের সমাচার জিজ্ঞাস। করলেন, জ্রীরূপ জ্রীসনাতনের যাবতীয় সমাচার প্রদান করলেন। তা শুনে মহাপ্রভূ বললেন—সনাতনের শীঘ্রই বন্ধন মোচন হবে।

শুদ্ধাদৈতবাদী পোষ্টী মার্গের আচার্য্য শ্রীবল্পভন্ট তথন প্রয়াগে আড়াইল প্রামে বসবাস করতেন, তিনি শ্রীগৌরস্থলরের দর্শনের জন্ম দাক্ষিণাত্য বিপ্রগৃহে আগমন করলেন। বল্পভন্ট দশুবৎ করতেই তাঁকে প্রভু ধরে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর ত্বইজন কৃষ্ণালাপন করতে লাগলেন, কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন কিন্তু ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু প্রেম সম্বরণ করলেন। তারপর মহাপ্রভু বল্পভ ভট্টের নিকট শ্রীরূপের ও অন্থপমের পরিচয় বললেন, তা শুনে বল্পভাচার্য্য রূপকে আলিঙ্গন করতে উঠলেন, রূপ অন্থপম ত্বই ভাই দ্রে পলায়ন করলেন এবং বললেন আমরা অস্পৃষ্ঠা, ছুইবেন না। এ কথা শ্রবণে বল্লভভট্ট বিশ্বয়ান্বিত হলেন। মহাপ্রভুও পরীক্ষার জন্ম বল্পভভট্টকে বললেন আপনি কুলীন বৈদিক ব্রাহ্মণ এদের ছুইবেন না। বল্পভার্য্য বললেন

এ **ত্**য়ের মুখে নিরস্তর কৃষ্ণনাম বিরাজমান, ইহারা অধম নহে সর্বোতম।

> তু হার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন। এই তুই অধন নহে হয় সর্কোত্তম॥

> > ( देहः हः सथाः ३२।१३ )

বল্লভাচাধ্য অনন্তর মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে নিজ পৃহে
আড়াইল গ্রামে নৌকা করে নিয়ে এলেন, সঙ্গে শ্রীরূপ ও অনুপম
ছিলেন। সেখানে ভোজনের অবশেষ রূপ ও অনুপমকে দিলেন।
পুনং মহাপ্রভু রূপ ও অনুপম সঙ্গে প্রয়াগে ফিরে এলেন।
প্রভুর দর্শনের জন্ম বহু লোকের ভিড় হ'তে লাগল। তা দেখে
মহাপ্রভু রূপ ও অনুপমকে সঙ্গে নিয়ে নির্জ্জনে দশাশ্বমেধ ঘাটে
একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসে কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন।

কৃষ্ণতন্ধ, ভক্তিতন্ধ, রসতন্ধ প্রান্ত। সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯।১১৫ )

শ্রীরূপের হৃদয়ে মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করে সর্ব্ব তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে প্রবীণ করলেন। শ্রীরূপ শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ্ব মহাদয় চৈতক্ত চরিতামুতে মহালালা উনবিংশ পরিছেদে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করেছেন। শেষে মহাপ্রভু শ্রীরূপের প্রতি বঙ্গালেন — আমি ভক্তিরসের সামাক্ত দিগ্দর্শন করলাম। ইহা তুমি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর, ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণ ক্র্তি করাবেন। কৃষ্ণকৃপা হলে অক্তও রসসিদ্ধুর পার পেতে পারে।

অতঃপর মহাপ্রভূ শ্রীরূপকে বৃন্দাবনে যাবার আদেশ করে পরে পুরীধামে মিলিত হবার আদেশ করলেন। ছই ভাই বৃন্দাবনাভিমুথে চললেন মহাপ্রভূ বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন।

মহাপ্রভু যথন বারাণসী তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান কর ছিলেন: সে সময় শ্রীসনাতন গৌড় রাজবন্দী থেকে পালিয়ে বন পথে বহু কষ্টে বারাণসাতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত, হলেন: মহাপ্রভু সনাতনকে দেখে পরম স্থাই হলেন এবং ছই মাস ক্শীতে থেকে শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিলেন। সনাতনকে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাবার আদেশ দিয়ে নিজে পুরীধামের দিকে চললেন।

যথন সনাতন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্র। করলেন তথন জ্রীরূপ, বৃন্দাবন থেকে গৌড়দেশ হয়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। জ্রীরূপ ক্রমে চলে এলেন কাশীতে। তথায় তপন মিশ্র, চল্রুদেখর ওন্মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তথা অক্সান্থ ভক্তদের সঙ্গে ক্রমে রূপের ও অনুপমের মিলন হল। তপন মিশ্র জ্রীরূপের কাছে জ্রীসনাতনের মিলন বার্তা ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার প্রভৃতির কথা, বললেন তা শ্রবণে জ্রীরূপ খুব আনন্দিত হলেন। দশ দিন জ্রীরূপ, কাশীতে থেকে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীরূপ অনুপমের দক্ষে গৌড়দেশে গঙ্গাতটে আগমন করতেই অকন্মাং অনুপম গঙ্গা প্রাপ্তি হলেন। শ্রীরূপ গৌড়দেশে কয়েক দিন অবস্থান করবার পর নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করলেন।

গ্রীবল্লভ ( অনুপম ) অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে ! নীলাচলে গেলা রূপ কিছদিন পরে॥

( ভঃ রঃ ১।৬৬৯ )

শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবন ধাম থেকেই একখানি কৃষ্ণলীলা নাটক রচনা আরম্ভ করেন। পথে চলতে চলতে কড়চা আকারে ঘটনাগুলি লিখতে লাগলেন। পথে গঙ্গাতটে প্রাতা অনুপরের গঙ্গা প্রাপ্তি হল অনস্তর তিনি গৌড়দেশে এসে করেক দিবস পরে নীলাচলে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে উড়িয়ার সত্যভামাপুর নামক গ্রামে এলেন, একরাত্র সে গ্রামে শ্রীরূপ অবস্থান করলেন। তথায় রাত্রে এক অন্তত স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং সত্যভামাদেবী এসে বলছেন—"আমার নাটক পৃথকভাবে রচনা কর, আমার কুপায় নাটক স্থলর হবে।" এ স্বপ্ন দেখে শ্রীরূপ বৃক্তে পারলেন সত্যভামাদেবী তার নাটক পৃথকভাবে বর্ণনা করতে আদেশ করছেন।

শ্রীরপ নীলাচলে এলেন এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌছালেন। শ্রীরপ শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দণ্ডবং করতেই তিনি বললেন—মহাপ্রভু তোমার আগমন বার্তা আমাকে বলেছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরপকে অতিশয় আদরের সঙ্গে স্বীয় কুটীরে রাখলেন। মহাপ্রভুর প্রতিদিন নিয়ম ছিল, তিনি শ্রীক্ষগন্নাথ-দেবের উপল ভোগ দর্শন করে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন করা। মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে আক্ষণ্ড এলেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর সাষ্টাক্ষে বন্দনা করলেন তথন হরিদাস ঠাকুর মহা- প্রভূকে বললেন—গ্রীরূপ আপনাকে দণ্ডবং করছেন। মহাপ্রভূ হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর শ্রীরূপকে ধরে আলিঙ্গন করলেন শ্রীরূপ অভিশয় দৈন্ত প্রকট করতে লাগলেন। অভঃপর মহাপ্রভূ তাঁকে নিয়ে উপবেশন এবং কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্টাদি করবার পর শ্রীসনাভনের বার্তাজিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরূপ বললেন সনাভনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। আমি গঙ্গা পথে এসেছি ভিনি রাজপথে চলে গেছেন। প্রয়াগে শুনলাম তিনি বৃন্দাবনে গেছেন। তারপর আমি গৌডদেশে ছোট লাতা অনুপমের সঙ্গে আসতেই গঙ্গাভটে অনুপমের অকস্মাৎ গঙ্গা প্রাপ্তি, ঘটে। মহাপ্রভূ অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি শুনে বললেন—"অনুপমের শ্রীরাম নিষ্ঠা অতুলনীয়" ইত্যাদি বলে অনেক প্রশাশা করলেন। শ্রীরূপকে মহাপ্রভূ শ্রীহরিদাসের সন্ধিকট থাকবার আদেশ করে

মপর দিবস মহাপ্রভু সর্বব ভক্তগণ সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে আগমন কর্বেন, গ্রীহরিদাসের সহ প্রীরূপ মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন: শ্রীনিভ্যানন্দ ও অদৈভাচার্য্যকে নহাপ্রভু বললেন ভোমরা শ্রীরূপকে কুপা কর: যাতে শ্রীরূপ বন্ধ রসভত্ত্ব বর্ণনা করতে পারে। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীহরিদাসের জন্ম মন্দিরে প্রাপ্ত প্রসাদ নিয়ে দিতেন। শ্রীরূপের সঙ্গে শ্রীহরিদাস প্রভুর দেওয়া প্রসাদ অতিশয় আনন্দ ভরে গ্রহণ করতেন। ভারপর ভক্তসঙ্গে মহাপ্রভু ইন্তর্গোষ্ঠী করতে লাগলেন। স্বরূপ দামোদরের প্রতি লক্ষ্য করে মহাপ্রভু রূপের কথা বলতে

লাগলেন—পূর্ব্বে রথ যাত্রাকালে আমি ভাবাবিষ্ট ভাবে যে শ্লোক বলেছিলাম একদিন সমুদ্রে স্নান করে রূপের কুটারে এলে ঐ শ্লোকের প্রভ্যুত্তরজনক একটি শ্লোক চালে গোঁজা পেলাম। শ্লোক পড়ে আমি অতিশয় বিস্ময়ান্তিত হলাম শ্রীরূপ আমার মনের খবর কি করে পেল। ততুত্তরে স্বরূপ দামোদর বললেন—

> "যাতে এই শ্লোক দেখিলু। তুমি কৈরাছ কুপা তুর্বহি জানিল॥

> > । চেঃ চঃ অন্তঃ ১।১০ )

্রীরপের লিখিত বিদগ্ধ নাটকের একটি পত্র হাতে নিয়ে প্রভূপড়ে অভিশয় ভাবাবিষ্ট হয়ে গ্রীরূপের হস্তাক্ষরকে স্তুতি করতে লাগলেন—

> শ্রীরপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি। প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥
> ( চৈঃ চঃ অক্ষঃ ১।১৭)

ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে মহাপ্রভু যখন শ্লোকটি পড়তে ছিলেন শ্রীহরিদাস তা শ্রবণ করে নৃত্য করতে করতে বলতে লাগলেন—

কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি। নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥

( চে: চ: অস্ত: ১৷১০১ )

আমি পূর্ব্বে শাস্ত্র ও সাধু মুখে অনেক নামের মহিমা শুনেছি কিছ শ্রীরূপের বর্ণনার সমান নাম মহিমা কোথাও শুনি নাই। আর একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীঅবৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিভ প্রভৃতি সঙ্গে শ্রীহরিদাসের কুটিরে এলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপের সহিত সকলকে বন্দনা করলেন। অন্তর মহাপ্রভূ সকলকে নিয়ে বসে ইন্তর্গোষ্ঠী করতে করতে শ্রীরূপের বিদম্বমাধব নাটক ও ললিত মাধব নাটকের কথা উত্থাপন করলেন। হরিদাস সকলের কাছে ঐ তুই নাটকের ভূরী প্রশংসা করতে লাগলেন। তচ্ছাবনে সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ও রামানন্দ রায় নাটকদ্বয়ের ভূমিকা প্রভৃতি শুনতে চাইলেন শ্রীরূপ শ্রতিশয় লজ্জাবশতঃ অবনত শিরে বসে রইলেন। মহাপ্রভূ বললেন—লজ্জা কিসের ? বৈশ্ববগণ আদর করে শুনতে চাচ্ছেন যখন, তখন তুমি পাঠ করে শুনতে। প্রভূব আদেশে শ্রীরূপ গ্রন্থের নান্দী শ্লোক প্রভৃতি পাঠ করলেন। তা শুনে ভক্তগণ বলতে লাগলেন—

কবিষ না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক লক্ষণ সর্ব সিদ্ধান্তের সার॥ প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভূত বর্ণন। শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥

( চৈ: চ: অন্ত: ১:১৯৫-১৯৪ )

এ ত কবিছ নয় যেন অমৃতের ধারা, নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের মারস্বরূপ এত প্রেম পরিপাটিযুক্ত বর্ণনা, যা শুনলে শ্রোতার কর্ণ মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে। এ সমস্ত তোমার কুপা, তুমি শক্তি না দিলে এমনভাবে রসের বর্ণনা কে করতে পারে ?

মহাপ্রভূ বললেন ভোমরা সকলে এঁকে কৃপা কর! যাতে

ব্রজ্ঞলীলা প্রেমরদ বর্ণনা করতে পারে। এঁর বড় ভাই জ্রীসনাতন পৃথিবীতে তাঁর সমান বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিনি। জ্রীরূপ সমস্ত গৌর-ভক্তগণের পাদপদ্ম বন্দনা ও কুপা প্রার্থনা করলেন। সকলেই জ্রীরূপের প্রতি কুপা আশীর্কাদ দিলেন। এইরূপ ভাবে নীলাচলে ভক্ত সঙ্গে জ্রীরূপ দোলযাত্রা পর্যান্ত অবস্থান করবার পর মহা-প্রভু ও ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন:

শ্রীরূপ গৌড়দেশে ফতেয়াবাদ নিজ গৃহে কিছু আবশ্যকীয় কার্য্য পূর্ণ করে শীন্ত বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীরূপের বৃন্দাবনে পৌছানোর পূর্বেই শ্রীসনাতন নীলাচলের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্রীসনতেন নীলাচলে হরিদাস ঠাকুরের কুটীরে পৌছালে জীহরিদাস অতিশয় আদর পূর্বক জীসনাতনকে নিজ সন্নিধানে রাখলেন তথায় মহাপ্রভুর সহ মিলন হল। পথের জলবায় দোষে সনাতনের সমগ্র শরীরে কুণ্ডরসা (খুজলী) হয়েছিল, মহাপ্রভু জোরপূর্বক আলিঙ্গন দিয়ে কুণ্ডরসা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত করলেন। মহাপ্রভু সনাতনের শরীরকে নিজ শরীর জ্ঞান করতেন। প্রভু কয়েকমাস সনাতন গোস্বামীকে কাছে রেখে অনেক সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়ে পুনঃ ব্রজ্বে প্রেরণ করলেন।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতনাদি দ্বারায়। কৈল অলৌকিক কার্য্য প্রভূ গৌররায়॥

( छः दः २।७३० )

শ্রীরপ মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনার্থে বৃন্দাবনে আগমন করলেন ৷ মহাপ্রভুর নির্দেশে লুগু তীর্থ উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহ সেব: প্রকাশ হচ্ছে না দেখে এরিপ বড়ই চিন্তিত হলেন। গোবিন্দ কোথা আছেন বনে বনে গ্রহে গ্রহে খৌজ করতে লাগলেন কোথাও পেলেন না। একদিন যমুনার ভটে বসে বিষয় ক্রদরে ঐ চিম্নায় বিভোর হয়ে আছেন : এমন সময় একজন ব্রজবাসী শ্রীরূপের সন্নিকটে এলেন, ব্রজবাসী অল্পবয়স্ক স্থূন্দর মূর্তিধারী, হাসতে হাসতে বল্লেন—হে স্বামিন্! আপনি এত দুঃখিত কেন ? শ্রীরূপ গোপকুমারের মধুর সন্তায়ণ শুনে-প্রাণে বড়ই সম্ভোষ লাভ করলেন: গ্রেরপর এরিরপ ব্রজবাসীর নিকট মহাপ্রভুর আদেশের কথা বল্লেন: গোপকুমার বল্লেন স্বামিন্ আমার সঙ্গে চলুন। ত্রীরূপ বল্লেন—হে গোপকুমার কোথায় যাব। স্বামিন্! যে বিগ্রহ সেবা প্রকাশের জক্ম আপনি এভ চিস্তাযুক্ত দে বাসনা পূর্ণ হবে। হে গোপকুমার! আমার আশা পূর্ণ হবে ? নিশ্চয় হবে । আসুন আমার সঙ্গে গোপক ুমার জ্ঞীরপকে নিয়ে এলেন গোমাটিলায়। বল্লেন স্থামিন্! **টিলাটিকে প্রতিদিন পূর্ব্বাক্তে এক গাভী এসে ছম্ব ধারায় স্নান** করায়ে যান। আপনি আগামী দিবস পূর্ব্বাক্তে এখানে এলে সাক্ষাং দর্শন পাবেন। এ গোমাটিলাতেই বিগ্রহ আছেন। এখন যা উচিত তা করুন আমি চললাম। জ্রীরূপ গোমাটিলাটির দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন পেছে ফিরে দেখলেন গোপকুমার অদৃশ্য: ভাবতে লাগলেন—কে এ গোপকুমার 🐉 মনে হয়

প্রাণের আরাধ্য শ্রীগোবিন্দ । প্রেমে পুলকিত হয়ে শ্রীরূপ সেই গোমাটিলা মহাযোগ পীঠস্থলীটি উত্তমরূপে নির্বাক্ষণ করতে লাগলেন। অনন্তর শ্রীরূপ নিজস্থানে ফিরে এলেন, পরদিবস প্রাতে সেই গোমাটিলা দর্শনে এলেন, দেখলেন, এক অপূর্ব্ব সুরভী তথায় আগমন করে শ্বরিত ছগ্ধধারায় টিলাটি স্নান করায়ে চলে গেলেন। জ্রীরূপের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল, ঠাকুর এখানে আছেন। অভঃপর তিনি গোপ পল্লীতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গোপগণকে একত্রিত করে এ আখ্যান বল্লেন গোপগণ বিষ্ময়ান্বিত হয়ে কুদাল কুড়ুলাদি নিয়ে শীঘ্রই গোমাটিলায় এলেন; শ্রীরূপও এলেন। টিলার মাটি সামাক্ত মাত্র অপসারিত করতেই, কোটি মদন বিনিন্দিত জ্রীগোবিন্দ মূত্তি দর্শন পেলেন। সকলের আর ञानत्मत्र मौमा त्रहेल ना, महानत्म हति हति ध्वनित् नमिक মুখরিত করে তুললেন। পুনঃ শ্রীগোবিন্দ প্রকট হ'লেন। শ্রীরূপ প্রেমাশ্রু স্থরণ নেত্রে শ্রীগোবিন্দ পাদমূলে দণ্ডবৎ করে বহু স্তব স্ত্রতি করতে লাগলেন। শীঘ্র এ বার্তা ব্রজের সমস্ত গোস্বামী-দিগের কাছে জানালেন, ভচ্ছারনে গোস্বামিগণ আনন্দ সিন্ধতে ভাসতে ভাসতে ত্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে উপস্থিত হলেন।

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট ধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥
মিশাইয়া মন্তুষ্মে ব্রহ্মাদি দেবগণ।
পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ দর্শন॥

তিলার্ধেক লোকভিড় নিবৃত্ত না হয়।
কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে না পায়।
গোবিন্দ প্রকট মাত্র শ্রীরূপ গোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাই॥
শ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত প্রভু পার্ধদ সহিতে।
পত্রী পড়ি আনন্দে না পারে স্থির হৈতে॥

( ভঃ রঃ ১।৪৩৩-৪৩৭ )

নীলাচলে শ্রীগৌরস্থন্দর এ শুভ সংরাদ শ্রবণ নাত্রই গোবিন্দের সেবকরূপে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতকে বৃন্দাবনে পাঠায়ে দিলেন।

যে সময় প্রীরূপ ও সনাতন ব্রজধামে বাস করছিলেন সে
সময় ব্রজে ভারতের বিভিন্ন দেশ হতে প্রাসিদ্ধ নামাচার্য্য,
ভক্তগণ ও সন্ন্যাসিগণ ব্রজধামে বসবাস করেছিলেন, গুজরাট
দেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য প্রীমদ বল্লভাচার্য্য সেসময় তিনিও
ব্রজধামে বসবাস করছিলেন। দাক্ষিনাত্যের প্রসিদ্ধ ব্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী
প্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতা ব্রজ ধামে বাস করছিলেন, বঙ্গদেশের
প্রসিদ্ধনামা ভূতপূর্ব্ব গোড়ীয়েশ্বর প্রীস্থবৃদ্ধি রায় তিনিও ব্রজধামে
বাস করছিলেন। সেকালে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও
সন্ম্যাসিগণ ব্রজধামে আগমন করতেন।

শ্রীরূপ সনাতন ব্রজবাসিগণকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ পরিকর জ্ঞান করতেন; তাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যাবহার করতেন। ব্রজবাসিগণ শ্রীরূপের ব্যবহারে একবারেই বিমুগ্ধ। ব্রজবাসিগণ সকলেই শ্রীরূপ সনাতনকে আপন বৃদ্ধি করতেন। গৃহের স্থ-তুঃখজনক যাবতীয় ব্যবহারিক কথা ভাদের কাছে বলতেন ও সত্পদেশ চাইতেন। ব্রজগোপীগণ তাঁদের পুত্র প্রায় বোধ করতেন।

শ্রীরপ ও সনাতন ব্রজের বিভিন্ন স্থানে থাকতেন হুই ভাই একসঙ্গেও থাকতেন না। শ্রীসনাতন গোকুল মহাবনে; শ্রীরপ মথুরায় বা বৃন্দাবনে নন্দঘটাদিতে থাকতেন। এঁদের সঙ্গী ছিলেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতি।

যেমন শ্রীরূপের কাছে গোবিন্দ দেব প্রকট হলেন ভেমনি শ্রীসনাতনের কাছে মদন গোপাল প্রকট হলেন। শ্রীগোপাল ভট্টের কাছে শ্রীরাধা রমণ ও শ্রীমধু পণ্ডিতের কাছে শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হলেন। যুগপৎ বহু ঠাকুর প্রকটিত হলেন। কৃষ্ণ পুনঃ ব্রুগে নিত্য বিহার লীলা করতে লাগলেন।

মহাপ্রভুর নির্দেশমত এরিপ সনাতন গ্রন্থ লিখন কশ্মে মিযুক্ত আছেন। এরিপ বিদগ্ধ মাধব নাটক ললিত মাধব নাটক আর অন্তান্ত গ্রন্থ লেখার পর এ।ভক্তিরসামৃতিসিন্ধু গ্রন্থ আরম্ভ করলেন। এই সময় একদিন এ।বিল্লভাচার্য্য এরিরপের সন্নিধানে আগমন করলেন, এরিরপ তাঁকে দণ্ডবৎ প্রভৃতি করে বসতে আসন দিলেন। ছই জনে কিছু ক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করলেন। অনন্তর এরিরপ ভক্তিরসামৃতের প্রথম বন্দনা শ্লোকটি বল্লভাচার্য্যের হাতে পড়তে দিলেন, তিনি অনেক সময় দেখার পর বললেন—কোন কোন

স্থানে কিছু অশুদ্ধি আছে। এ সময় শ্রীরপের ছোট ভাই শ্রীঅনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী অৱদিন হল বঙ্গ দেশ থেকে এসেছেন। তিনি জ্রীরূপের অঙ্গে বাতাস করছিলেন। তিনি ন্যায় বেদাঝাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্যোর কথায় তিনি সুখী হলেন না - শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন যমুনায় স্নান করতে এলেন তখন শ্রীজাব যমুনার জল আহরণ ছলে সে ঘাটে এলেন এবং শ্লোকে কোথায় অশুদ্ধি আছে জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীজীবের পাণ্ডিতা প্রতিভা দেখে বল্লভাচার্য্য আশ্চর্যান্থিত হলেন। কিছুক্ষণ শ্রীজীব বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে শ্লোক বিচারের পর জল নিয়ে কুটীরে ফিরে এলেন, অল্লক্ষণ পরে জ্রীবল্লভাচার্য্য এলেন শ্রীরূপকে ঐ বালকটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর বিক্যা প্রতিভার প্রশংসা করলেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য নিজ স্থানে চলে যাবার পর শ্রীজানকে শ্রীরূপ গোস্বামী আহ্বান করলেন এক বললেন—আমরা যাঁদের গুরু জ্ঞান করে দণ্ডবং প্রণামাদি করি তাঁদের তুমি দোষ বিচার করতে চাও ইহা অশিষ্টাচার। আমার হিতের জন্ম তিনি আমাকে এমন কথা বলেছিলেন—তুমি ইহা সহন করতে পারলে না। "এ অতি অল্প বাক্য সাহিতে নারিলা" তাহে পূর্বব দেশ শীঘ করহ গমন। মন স্থির হইলে আসিবা বুন্দাবন॥ (ভঃ রঃ ৫।১৬৪৩) একথা বলে শ্রীরূপ জীবকে গৃহে যাবার আদেশ দিলেন। শ্রীরপের আজ্ঞায় শ্রীজীব পূর্ববিদকে চলতে মনস্থ করলেন, জ্রীরূপের কুটীর থেকে বাহির হলেন এবং শ্রীনন্দ রাজের কোন এক জার্ণ মন্দিরে নিরাহারে পচ্চে রহিলেন এবং ছু:খে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গ্রামের লোকজ্বন ঐ সুন্দর বালকের নিরাহারে খেদ করতে দেখে সকলেই চিন্তান্থিত হলেন, এমন সময় তথায় শ্রীসনাতন গোস্বামী এলেন, তার কাছে সকলে ঐ বালকের কথা বললেন। তিনি তথায় গিয়ে দেখলেন শ্রীজীব পড়ে আছে, নিরাহারে শরীর শুকাইয়ে গেছে, তাকে এমত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত করুণার্ড হৃদয়ে ভূমি থেকে উঠায়ে মেহ করতে লাগলেন এবং সবকথা জ্বিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীজীব সব কথা বললেন। শ্রীসনাতন জীবকে অনেক প্রবোধ বাক্য বলে শ্রীরূপের কাছে গেলেন। শ্রীরূপ কথা প্রসঙ্গে জীবর কথা উঠালেন, তথন শ্রীসনাতন জীবের কথা বলেন। তচ্ছ বনে শ্রীরূপ শীঘ্রই জীবকে নিয়ে এলেন।

শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোসাই : করিলেন শুক্রাবা কুপার সীমা নাই॥

( ভঃ রঃ ধা১৬৬৩ )

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে অতিশয় আদর পূর্বক শুক্রাদি করতে লাগলেন, শ্রীজীব সুস্থ হলে এবার তাঁর লিখিত সমস্ত গ্রান্থের সংশোধন করবার ভার দিলেন।

শ্রীরূপ যেমন শিশু শ্রীজীবকে কঠোর শাসন করেছেন, আবার তেমনি অতিশয় স্লেহ করেছেন। সদ্শিশ্রের ও সদ্গুরুর আদর্শ তারা জগতে প্রদর্শন করলেন।

ঞ্জীরপ ললিত মাধব নাটক রচনার পর উহা শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আস্থাদন করতে দিলেন। ললিত মাধব নাটকথানি বিপ্রলম্ভ রসাত্মক অর্থাৎ প্রবাস বর্ণন। গ্রন্থ পাঠ করে দাস গোস্বামী দিবারাত্র কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

> প্রত পাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে। হইল উন্মাদ ছঃখে ধৈহা নাঠি বান্ধে॥

> > ( ভঃ রঃ ।।৭৬৮ )

সে সংবাদ প্রবাণ শ্রীরপ গোস্বামী চিন্তায়িত হলেন এবং দানকেলি কৌমুদী নামক এক খণ্ড কাবা রচন। কবে শ্রীরঘুনাথ দাসকে দিলেন এবং ললিত মাধ্য নাটকখানি সংশোধন করবার নাম করে নিয়ে নিলেন। শ্রীদাস গোস্বামী দানকেলি পড়ে অতিশয় সুখ লাভ করলেন।

শ্রীরূপ গোস্থানী স্নাত্র গোস্থানীকে এক সময় প্রমান ভোজন করানোর ইচ্ছা করলেন। ত্ব ও শক্রা কোথায় প্রাবেন কোন টিক নাই। শ্রীরূপের কুটীরে একদিন শ্রীসনাতন গোস্থানী এলেন, শ্রীরূপ চিত্র করাছেন আজ শ্রীগোস্থানী এলেন কি থেতে দিব ? টিক এমন সময় এক গোপবালিকা সৃত, তুন্ধ, ভঙুল ও শক্রা নিয়ে শ্রীরূপের ডাকতে লাগলেন কাবা বাবা সিধা রাধুন। শ্রীরূপ শীল্ল কুটীর বাইরে এলেন কালিকার হাত থেকে সিনাটি নিয়ে নিলেন সিধা পাত্রটি দেওয়ায় সঙ্গে সোপ বালিকা অন্তর্জান হলেন, তাকে আর না দেখে শ্রীরূপ বিষায়ান্বিত হলেন। তাতে পরমান করে গিরিধারার ভোগ দিয়ে সেই পরমান শ্রীসনাতনকে খাওয়ালেন। তা থেয়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রেমাবিষ্ট হলেন, এবং শ্রীরূপকে কোথায় এসব সামগ্রী পেলে

জিজ্ঞাসা করলেন। জ্রীরূপ সবকথা বললেন তা শুনে শ্রীসনাতন বললেন "ঐছে ভক্ষাদ্রব্য চেষ্টা না করিছ আর" (ভঃ রঃ ৫।১৩২২) জ্রীরূপও খেদ যুক্ত হলেন, হায় হায় আমি জ্রীরাধারাণীকে ছঃখ দিলাম বলে। স্বংগে জ্রীরাধারাণী রূপকে দেখা দিয়ে প্রবোধ দিলেন।

ভগবান্ ভক্তের জন্ম সব কিছু করে থাকেন। তিনি ভক্ত বংসল: প্রীগোরসুন্দর শ্রীরূপ সনাতনের দ্বারা পুনঃ ব্রজধান ও ব্রজ লালা যেন জগতে প্রচার করলেন। প্রীরূপ ও সনাতন মহাপ্রভুর পুত্রোপম স্থানিয়: নিজ হাদয়ের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করে ভাঁদের দ্বারা নিজাভাঁষ্ট পূর্ণ করলেন।

শ্রীকপ গোস্বামাকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বন্দনা করেছেন শ্রীটেত্ত্যমনোহভীষ্ট স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোহয়ং কপ কদা মহাং দদাতি স্বপদাস্তিকম্॥

বিনি পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্তমহাপ্রভু মনোভীষ্ট পূর্ণ করেছেন, কবে স্টে শ্রীকপ গোস্বামী আমাকে নিজ পদান্তিকে স্থান প্রদান করবেন।

শ্রীরপ গোস্বামী কত প্রস্থাবলী শ্রীহংসদৃত কাব্য, শ্রীউদ্ধব সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম তিথির বিধি, শ্রীরহং গণোদ্দেশ দীপিকা, শ্রীলঘু গণোদ্দেশ দীপিকা, স্তবমালা, বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, দানকেলি কৌমুদী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, প্রযুক্তাথ্যান্ড চন্দ্রিকা, মথুরা মহিমা, পঢ়াবলী, নাটকচন্দ্রিকা ও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি। শ্রীরপগোস্বামিপাদের অপ্রকট তিথি শ্রাবণী শুক্লাদাদশী, শকাব্দ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ ১৫৬৪ গৃহবাদ ২২ বছর, ব্রজ্বোদ ৫১ বছর, প্রকট স্থিতি ৭৩ বছর মতাস্তব্যে ৭৫ বছর ।

# ঐ মদ্ জীব গোস্বামী

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅমুপম এই তিন ভাইয়ের মহৈশ্বর্যান্যর সংসারে একমাত্র পুত—শ্রীজীব। শিশুটির পালনের পরিপাটির অস্ক ছিল না। শিশুর গৌরবর্ণ অক্সকান্তিতে গৃহ আলোকিত হত। দীঘল নয়নে কি সুন্দর চাহনি—প্রতিটী অক্সেলাবণ্যের ছটা। রামকেলিতে শ্রীগৌরসুন্দর শুভাগমন করলে শিশুটি স্বীয় ইষ্ট-দেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনই মহাপ্রভু তাঁকে শ্রীচরণ-রজঃ দিয়ে ভবিষ্যুৎ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। যগ্যপি শ্রীজীব তখন অতি শিশু, মহাপ্রভুর ভুবনমোহন রূপটি যেন তিনি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করলেন। শিশুর ভোজনে, শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে সর্ব্রদা সে দিব্য-রূপের চিন্তা হত।

অতঃপর শ্রীজীবের পিতা অন্প্রপম, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তিন জন একই সময়ে সেই মহৈশ্ব্যুপূর্ণ আনন্দ কোলাহল মুধরিত সংসার থেকে চিরদিনের জন্ম বিদায় নিলেন। একমাত্র শিশু জীব ফতেয়াবাদে বিশাল রাজপ্রাসাদে শোকাশুসিক্তা জননীর ক্রোড়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলেন। জননীর ও শিশুর ক্রন্দনে বন্ধ্-বান্ধবগণের হৃদয়ে বিষাদের ছায়া পড়েছিল, ভারা খুব কষ্টে ভাঁদের সান্ধনা দিতে লাগলেন।

শিশু শ্রীজীবের হৃদয়ে জেগে উঠে পিতৃব্যদয়ের কথা ও পিতৃদেবের কথা। আবার তার সঙ্গে জাগে প্রেমময় গৌরহরির কথা;
তথন আর বৈব্য ধারণ করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে ভূমিতে
পড়তেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা অন্য ক্রীড়াদি জানতেন না।
শ্রীরামকৃষ্ণের মৃর্ভিকে স্থানর সাজাতেন, পূজা করতেন, নৈবেচ্চ
দিতেন, অনিমেষ নয়নে শ্রীমৃত্তি দর্শন করতেন ও দণ্ডবং প্রণতি
হতেন ভূতলে পড়ে।

"গ্রীজীব বাল্যকালে বালকের সনে। গ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে॥"

( ভঃ রঃ ১।৭১৯ )

গৃহে পণ্ডিভগণ-স্থানে ঞ্রাজীব অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর অসাধারণ মেধা দেখে অধ্যাপকগণ বলতেন—এরপ মেধাবী নর-শিশু সচরাচর দেখা যায় না। এ শিশু কালে মহাপুরুষ হবে। গ্রীজীব বাল্যকালে অধ্যয়ন করতে করতে গ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কথা চিন্তা করতেন। একদিন গ্রীজীব স্বপ্নে দেখলেন—গ্রীরাম ও কৃষ্ণ যেন নিভাই-গৌররূপে নৃত্য করছেন। শ্জীজীবের মনে হৈল মহাচমৎকার। অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোহার॥"

( ভঃ রঃ ১।৭৩২ )। \

করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন শ্রীজীবকে চরণের ধূলি দিয়ে আশীর্বাদ পূর্বক অন্তর্ধান হলেন। শ্রীজীবের স্বপ্ন ভঙ্গ হল, তিনি অন্তরে একটু আশ্বস্ত হলেন। মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—সংসার ত্যাগ করে কবে একান্তভাবে মহাপ্রভুর সেবা করতে পারবেন। শ্রীজীব সংসারে একমাত্র পুত্র: জননী তার বদন পানে চেয়ে সব তৃঃখ ভুলে আছেন।

পিত্ব্যদর ও পিতা ঐবিন্দাবন ধামে আছেন—শ্রীক্ষাব এতাবংকাল এরপ ভাবনা করতেন। যথন শুনলেন পিতা অমুপমদেব গঙ্গাতটে দেহ রক্ষা করেছেন তথন তিনি তৃঃথে মধীর হয়ে উঠলেন। তৃ'নয়ন জলে নিয়ত সিক্ত হতে লাগল। স্ব-জনগণ কত সান্থনা দিতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই তার মন শাস্ত হ'ল না। সংসারে একেবারে তৃঃখময় হয়ে উঠলে শ্রীজীবের এ-প্রকার দশা দেখে স্কজনগণ বললেন—নবদীপে গিয়ে শ্রীলিত্যানন্দের শ্রীচরণ দর্শন করে যদি একটু শান্তি লাভ করে, শ্রীজীব তথায় যাক্। শ্রীজীবের নবদীপে যাওয়া ঠিক হ'ল। দেশের যাত্রীদের সঙ্গে এক ভৃত্যসহ নবদীপে যাত্রা করলেন। শহতেয়াবাদ হৈতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া।" (ভঃ রঃ ১।৭৪১) অস্ত্র্যামী শ্রীলিত্যানন্দ, শ্রীজীব যে আগমন করছেন তা জানভে

পারলেন। তিনি থড়দহ থেকে তাড়াতাড়ি নবদীপে মায়াপুরে। এলেন।

এদিকে জ্রীজীব ক্রমে নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ কর্লেন ও নগরের মনোহর শোভা দেখে মুগ্ধ হলেন ' সাষ্ট্রাক্ত গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করলেন। জিজ্ঞাসা করতে করতে জ্রীমায়াপুরে এসে লোকমুখে শুনলেন শ্রীবাস-গৃহে শ্রীনিত্যানক প্রভু আছেন। জ্ঞীজীব দারদেশে প্রেমভরে ভতকে লগুবং হয়ে পড়ালন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতসহ দ্বারে এসে শ্রীজীবকে ভূমি থেকে উঠায়ে আলিজন করে বললেন—ভূমি রূপ-সনভূনের আতুষ্পুত্র । প্রাজাব পুনঃ প্রানিক্যানন্দ প্রভুর চরণে পড়ালন। জ্রীজীবনে গৃহে নিলেন এবং সজন-গৃহাদিব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৈষ্ণবশ্বর চরণ বন্দনাদি করালন জ্ঞীজীব। বৈজ্ঞবৰ্গণ প্ৰান সুখী হ'লন জ্ঞাজীবকে দেখে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুৱ ভুক্তাবশেষ প্রসাদ প্রেয় পর-দিবস প্রাতঃ-কালে শ্রীনিত্যানন প্রভুর সাথে শ্রীশচীমাতার গুত্তে এলেন। প্রভুর জন্ম-গ্রেব কি অপূব্ব শোভা ্ শ্রীজীবের হৃদয় শীতল হল। জ্রীজীব ভূপতিত হয়ে দণ্ডবং কবলেন। প্রভূর বিশাল অঙ্গনে বৈষ্ণবৰ্গণ বংস গ্রীগৌরস্থ-দরের চরিত-কথা কীর্ত্তন কর-ছিলেন। ঞ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করে তাঁরা দণ্ডায়মান হলেন এবং ভূতলে পড়ে দণ্ডবং করলেন : দ্রীজীব দেখলেন—গৃহ-বারান্দায় অতির্ক্ষা শ্রীশচীমাতা বসে আছেন ৷ শুল্র-বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকা, গাত্রে বেশমের চাদর, বস্তের সঙ্গে কেশের শুভ্রতা সাযুজ্য পাছে। শ্রীশচীমাতার দেহটী বাদ্ধকাবশতঃ কম্পমান। যথাপি অঙ্গ অতি ক্ষীণ ও জার্প তথাপি শ্রীঅঙ্গের দিব্য-তেজে গৃহ আলোকিত হচ্ছে। জননী শ্রীগোরস্থলরের চিন্তায় আত্মবিশ্বত হয়ে মুদিত নেত্রে বসে আছেন। তগবদ্-জননী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আগমন বুঝতে পারলেন—অমনি শিরে অবগুঠন টেনে ভ্তা ঈশানকে বললেন—ঈশান! শ্রীপাদ এসেছেন, তার চরণ ধৌত করে দাও। শ্রীঈশান নিত্যানন্দপ্রভুর চরণ ধৌত করে দিলেন। তগবদ্-জননীকে নমস্কার করে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বসলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শচীমাতাকে শ্রীজীবেই পরিচয় দিলে, শচীমাতা শ্রীজীবেই মাথায় হাত দিয়ে আশীব্রাদ করলেন। "কুপা করি শচীদেবী কৈলা আশীব্রাদ।" (শ্রীনব্রীপ ধান মাহাত্ম্য)। শ্রীশচীমাতার আশীব্রাদ পেয়ে শ্রীজীব আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীশচীমাতার আমারলে তারা দ্বিপ্রহরে শচীগৃতে ভোজন করলেন।

খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থানে। এই আমি গৌরচন্দ্রে ভূঞ্জান্তু গে'পনে। (শ্রীনবদ্দীপ ধাম মাহাদ্ম্য)।

কয়েকদিন শ্রীজীব নিত্যানন্দ প্রভূ-স্থানে নবদ্বীপে অবস্থান করে নবদ্বীপ-ধামে প্রভূর বিবিধ লীলা-স্থান সকল দর্শনাদি করলেন। অনস্তর নিত্যানন্দ প্রভূর নির্দ্দেশমত প্রথমে কাশী হয়ে শ্রীকৃন্দাবন ধাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীজীব কাশী-ধামে এসে শ্রীমধৃস্থদন বাচস্পতির নিকট কিছুদিন থেকে বেদাস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীমধুস্থদন বাচস্পতি শ্রীসার্কভৌম ভটাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু সার্কভৌম ভটাচার্য্যকে যে ভাগবত সিদ্ধান্তপর বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন, সে সিদ্ধান্ত পুনঃ তিনি মধুস্থদন বাচস্পতিকে শিক্ষা দেন। মধুস্থদন বাচস্পতি কাশীতে সে শুদ্ধ ভাগবত-সিদ্ধান্ত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন।

কাশী থেকে শ্রীজীব বুন্দাবনে আগমন করেন এবং শ্রীরূপ ও ্দ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। শ্রীজীবকে দেখে জ্রীরূপ সনাতন বড় সুখী হলেন; যাবতীয় খবর জিজ্ঞাসা করলে জ্রীজীব সমস্ত খবর বললেন। জ্রীরূপ গোস্থামী জ্রীজীবকে কাছে রেখে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে লাগলেন ও মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে শ্রীশ্রীরাধা দামোদরের সেবায় নিযুক্ত করেন। অল্পকাল মধ্যে ভাগৰত-সিদ্ধান্তে প্রম পারদুষী হয়ে উঠলে 🗐 রূপ গোস্বামী তাঁকে শ্রীভক্তিরসায়তসিদ্ধ গ্রন্থ সংশোধন করতে দিলেন। শ্রীজীব গ্রন্থ সংশোধন করতে করতে "তুর্গম সঙ্গমনী" নামক এক টীকা লিখলেন। জ্ঞীসনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকানে ত্রীমন্তাগবতের দশম শ্বন্ধের টিপ্পনী—ত্রীবৈঞ্চব-ভোষণী লিখেন। এ গ্রন্থের সংশোধন করেন শ্রীজীব। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় ১৫০০ শকাব্দে শ্রীজীব ঐ গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন "লঘুবৈষ্ণব-তোষণী"। এ ছাড়া শ্রীজীব গোস্বামী বহু গ্রন্থ ও গোস্বামী গ্রন্থের টীকাদি লিখেছিলেন। শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, একাশীশ্বর পণ্ডিত, এই পণ্ডিত ও একীর গোস্বামী

প্রভৃতির অপ্রাকৃত কাবামাধুর্য্য তৎকালীন বিদ্বজ্জনকৈ মৃদ্ধ করতে ।
পাকে। ব্রজধানে এক স্থবর্ণ যুগ আরম্ভ হল।

#### আদৰ্শ নিয়া

শ্রীজীব নিয়মিত ভাবে শ্রীরূপের ও শ্রীসনাতনের স্নানের জল আনয়ন, মস্তকে তৈল মর্জন, আশ্রম সংস্কার, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরন্ধন ও গ্রন্থ-পত্রাদির সংশোধন করতেন।

পুষ্টি-মার্গের প্রবত্তক শ্রীমদ বল্লভাচাঘ্য শ্রীগোরস্থন্দরের সঙ্গী ছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাত্র তাঁকে গুরুতুল্য সম্মান দিতৈন। তিনি শ্রীরূপ সনাতনকে পরম স্নেহ করতেন ও বারবার ভাঁদের দর্শনের জন্ম আসতেন। একদিন শ্রীবল্পভাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামীর স্থানে এলে শ্রীরূপ গোস্বামী দণ্ডবং করে তাঁকে আসনে বসালেন ও স্বকৃত ভক্তিরসামূত্রিদ্ধর মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি পড়ে বললেন স্থানর হয়েছে, একটু ভুল আছে, ইহা সংশোধন করে দিব। তারপর ভগবং-তর সম্বন্ধ আনক व्यामाथ व्यात्माठनानि करत विनाय श्रात्म । ख्रीक्राथ रिन्य करत পুনর্কার আসবার জন্ম বললেন। তথন গ্রীমকাল। জ্রীরূপের পিছনে দাড়ায়ে পাখা করতে করতে সব কথা শুনলেন। গ্রীবল্পভাচার্য্য জ্রীরূপের মঙ্গলাচরণ প্লোকের কি সংশোধন করবেন জীক্ষীব তা বৃষ্ধতে পারলেন না। তখন তিনি কিছু না বলে পরে যমুনা-ঘাটে জল নিতে এসে জ্রীবল্লভাচার্য্যের কাছে জিজ্ঞাসা করে, আচার্য্য যে ভুল দেখাতে চেম্নেছিলেন তা খণ্ডন করলেন। শুনে বল্লভাচায়া খুব সুখা হলেন। "শুনি ভট্ট প্রশংসা করিল সর্বমতে।" (শ্রীভিক্তিরত্নাকর পঞ্চম-তরক্ষে)। অন্য দিবস শ্রীবল্লভাচার্যা শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট বিবিধ ভগবদ্-প্রসঙ্গ আলোচনা করবার পর শ্রীজীবের পরিচয় জানতে চাইলেন এবং ভার শান্তে মগাধ বোধ আছে বলে খুব প্রশংসা করলেন। শ্রীজীব ভার লাভস্পুত্র বলে, শ্রীরূপ গোস্বামী পরিচয় দিলেন। বল্লভা-চার্যা নিজ-স্থানে বিদায় হলেন।

অভ্যপর দ্রীরূপ গোস্বামী দ্রীজীবকে আহ্বান করে কিছু শাসন-বাকা বলে গৃহে ফিরে যাবার জন্ম আলেশ করলেন। অস্থির-মনে পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি নিয়ে ব্রজ্ঞবাস হয় না। এ বলে জ্রীরূপ গোস্বামী মৌনী হলেন। এজীব মনে বড তঃথ পেয়ে অপরাধ করেছেন বিবেচনা ক'রে তাঁকে দণ্ডবং করে গুহে চলে যাবার সংকল্পপূর্ণক জ্রীরূপের নিকট থেকে যাত্রা করলেন। পুন: কি মনে করে জ্রীনন্দ-ঘাটে একটি জনশৃত্য কুটীরে নিরাহারে রোদন করতে লাগলেন , গ্রামবাদী লোকগণ ছুটে এলেন এবং এ সংবাদ শীন্ত শ্রীসনাতন গোস্বামীর কাছে পৌছাল। শ্রীসনাতন গোস্বামী জ্রীজীবের স্থানে এদে তাঁর ক্ষীণ-শরীর ও তুঃথের ভাব দেখে তাঁকে ভূতল থেকে তুলে অঙ্গের ধূলাদি ঝেড়ে প্রবোধ দিতে লাগলেন: নিজের স্থানে তাঁকে নিয়ে এসে স্নান ভোজনাদি করালেন ৷ সনাতন গোস্বামী জ্রীরূপের কাছে এ সমস্ত কথা বললে, শ্রীরূপ গোস্বামী শুনে স্নেহার্ড ছদয়ে কোন লোককে পাঠিয়ে তৎক্ষণাৎ শ্রীজীবকে নিজ স্থানে আনলেন। শ্রীজীব

দশুবং করতেই শ্রীরূপ অতি স্নেহভরে তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে। কোলে নিয়ে অঙ্গের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে অনেক কথা বললেন।

শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরপ গোঁসাই।
করিলেন শুশ্রাষা কুপার সামা নাই॥
(ভক্তি রয়াকর পঞ্চম তরঙ্গ)

শ্রীগুরুদের শিষ্যকে যেমন শাসন করেন, তেমন স্নেহও করেন।
শ্রীরূপ-সনাভনের অনুগ্রহে শ্রীজাব পৃথিবীতলে সক্ষণাস্ত্রে ও কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শ্রীজীব শ্রীরূপ-সনাভনের মনোভীষ্ট পূরণ-কার্য্যে আত্মানিয়োগ করেন। একবার শ্রীজীব গোস্বামী রাজপুতদের সঙ্গে গঙ্গা যমুনা নিয়ে বাদশার যে বিবাদ হয়েছিল, তার সুমীমাংসা করবার জন্ম আগ্রা যান। যমুনার স্থান গঙ্গার উপরে শ্রীজাব গোস্বামী প্রমাণ করেন—গঙ্গা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত, যমুনা, শ্রীহরি-প্রেয়সী। এ-কথা শ্রবণে বাদশা সম্ভুষ্ট হয়ে শ্রীজীব গোস্বামীকে তুলট কাগজ ভেট দেন। বাদশা তাঁকে ভেট দিতে চাইলে তিনি এ ভেট নিয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ লোকনাথ গোস্বামীর অমুগ্রহ-পাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর অমুগ্রহ-পাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীহৃদয় চৈত্তক্ত প্রভূর অমুগ্রহ-পাত্র শ্রীক্তামানন্দ, এ তিন জন শ্রীক্তাবের পরম কুপাভাজন হলেন। সমগ্র গোস্বামী-শাস্ত্র শ্রীজীব তাঁদের পড়িয়েছিলেন এবং প্রচার করবার ভার তাঁদের উপর দিয়েছিলেন

শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলীঃ—শ্রীছরিনামায়ত ব্যাকরণ, ধাতৃস্ত্রমালা, শ্রীভক্তিরসায়ত শেষ, শ্রীগোপাল বিরুদাবলী, শ্রীমাধব মহোৎসব কাব্য, শ্রীসংকল্প কল্পজন, শ্রীব্রহ্মসংহিতার টীকা, শ্রীভক্তিরসায়ত সিন্ধুর টীকা—হুর্গমসঙ্গমনী, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির টীকা—লোচন রোচনী, শ্রীগোপালচম্পূ, ষট্সন্দর্ভ (তব্দন্দর্ভ, ভগবদ্দন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কুঞ্চসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীতিসন্দর্ভ) শ্রীমন্তাগবতের টীকা—ক্রমসন্দর্ভ শ্রীমন্তাগবতে দশমস্করের টীকা—লঘুবৈষ্ণব তোষণী, সর্ব্বসম্বাদিনী (ষট্সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা) শ্রীগোপাল তাপনী টীকা—স্থখবোধিনী, পদ্মপুরাণস্থ যোগসারস্তোত্র টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ন্ত্রী ব্যাখ্যা-বির্বিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চন দীপিকা, স্ত্রমালিকা ও ভাবার্থ-চম্পূ।

শ্রীজীব গোস্বামীর জন্ম—১৩২৩ খৃষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৫৩৩ খৃঃ) ১৪৫৫ শকাব্দ) ভাজ শুক্লা দাদশী। অপ্রকট ১৫৪০ শকাব্দ পৌষী শুক্লা তৃতীয়া, প্রকট-স্থিতি ৮৫ বংসর।

# শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে। প্রভু রঘুনাথ বলি কৈলা আলিঙ্গনে॥

( টেঃ চঃ অক্যঃ ১৩,১০১ )

কাশীধাম থেকে পদব্রজে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট পুরীধামে এলেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করতেই প্রভু, রঘুনাথ বলে জালিঙ্গন করলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রঘুনাথ ভট্টের সমস্ত চুঃথ দূর হল। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট চিন্তা করতে করতে এসেছিলেন, বহুদিন পরে প্রভুকে দর্শন করতে যাচ্ছি; তিনি চিনতে পারবেন কিনা জানি না। পূবেবর মত আদর করবেন কি ? তার কত প্রিয় ভক্ত রয়েছেন : আমাদের স্থায় অধম ভক্তদের কথা মনে রেখেছেন কি ? কিন্তু মহাপ্রভু যথন সহাস্তা বদনে রঘুনাথ বলে আলিঙ্গন করলেন, রঘুনাথ প্রেমাঞ্জতে সিক্ত হতে লাগলেন। সজল নয়নে প্রভুর জ্রীচরণ ধরে বললেন—হে করুণাময় প্রভো! সত্য-সত্যই এ অধমদের কথা এখনও মনে রেখেছেন ? প্রছু বললেন— ব্যুনাথ! ভোমার পিতা-মাতার মেহের কথা এ জন্মে কেন, কোন জান্মেও ভুলতে পারব না। প্রতিদিন কত স্নেচ করে আমাকে ভোজন করাতেন।

অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট রঘুনাথ ভট্টেম্ব পরিচয়

করে দিলেন। ভক্তগণ বড় সুখী হলেন। রঘুনাথ পিতা-মাতার দণ্ডবন্ধতি জ্ঞাপন করলেন; চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তগণের কুশলবার্তা প্রদান করলেন। পরিশেষে স্নেহময়ী জননী প্রভুর জন্ম
যে-সব খান্ত সামগ্রী দিয়েছিলেন ঝালি থেকে বের করে একে
একে সব তাঁকে দেখালেন। প্রভু খুব খুসী হয়ে গোবিন্দকে
ডেকে সব জিনিস রাখতে বললেন।

শ্রীরঘুনাথ ভটের পিতার নাম—শ্রীতপন মিশ্রা। প্রভুগার্হস্থা জীবনে যথন পূর্ববঙ্গে পদ্মানদীতটে অধ্যাপকরূপে শুভাগমন করেছিলেন তপন মিশ্রের মঙ্গে তথন তাঁর পরিচয় হয়। তপন মিশ্র পূর্ববঙ্গের লোক, শাস্তজ্ঞ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু তার যথার্থ অর্থ নির্ণয় করতে পার্লেন না। নিবিবন্ধ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখছেন, এক দেবতা এসে বলছেন—মিশ্র তুমি কোন চিন্তা করে। না। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে সাধ্য সাধন-তত্ত্ব ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।

"মন্মুষ্য নহেন তেঁহো নর নারায়ণ। নররূপে লীলা তাঁর জগৎ কারণ॥"

( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৪।১২৩ )

এ বলে দেবতা অন্তর্ধান হলেন। সকাল বেলা প্রাত্যকৃত্যাদি শেষ করে মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম চললেন। দেখলেন শ্রীনিমাই পণ্ডিত একটি উচ্চ চৌকির উপর বসে আছেন। গৃহখানি তাঁর অক্স কান্তিতে উদ্থাসিত হচ্ছে। তাঁর নয়ন যুগল প্রফুল্ল পদ্মদলের স্থায়, শিরে কুঞ্চিত কেশদাম, বক্ষস্থলে শুল্র উপবীত ও পরিধানে পীতবন্ত্র। চল্রের চতুদ্দিকে নক্ষত্রমালার স্থায় শিষ্যগণ চারিধারে উপবিষ্ট। তপন মিশ্র দণ্ডবং করে কর্যোড়ে বলতে লাগলেন—হে দয়াময়! আমি অতি দীন হীন। আমাকে কুপা করুন। প্রভু হাস্থা সহকারে তাঁকে ধরে বসালেন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তপন মিশ্র নিজ পরিচয় ব'লে সাধ্য ও সাধন তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

মহাপ্রভু বললেন—ভগবান্ যুগে যুগে জীবের কল্যাণের জন্ত অবতীর্ণ হন এবং কিভাবে তাঁর ভজন করতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেভায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচ্যা ও কলিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন :

> "কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন। চারিযুগে চারিধর্ম জীবের কারণ॥"

> > ( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩৭ )।

জীবের বল, বীর্যা ও আয়ু বিচার করে শ্রীভগবান্ আচার্যা-মূর্ত্তিতে এ সমস্ত ধর্ম নির্ণিয় করেছেন। অতএব এর অন্যথা করলে কোন ফল হয় না।

> "অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার॥" ( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৩৯)

শ্রীনাম-সংকীর্তন ব্যতীত অস্থ্য কোন উপায় নাই। অস্থ্য সাধন বাসনা ত্যাগ করে সর্ববিক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করুন।

> হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

> > ( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।১৪৫ )

এ মন্ত্র-প্রভাবে আপনি সাধ্য ও সাধন তত্ত্বাদি সব কিছু জানতে পারবেন। এইরিনামই সাধ্য ও ইহাই সাধন: গ্রীনাম ও নামী অভেদ।

তপন মিশ্র প্রভুর উপদেশ-শ্রবণে সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে আসতে চাইলেন: প্রভু আদেশ করলেন—আপনি শীঘ্র কাশী যান, সেখানে আমাদের পুন: মিলন হবে; তখন বিশেষভাবে সব তত্ত্বোপদেশ দান করব। এ বলে প্রভু নবদ্বীপের দিকে যাত্রা করলেন। তপন মিশ্র স-পদ্বীক কাশীর দিকে চললেন।

কয়েক বছর পরে করুণাময় গৌরহরি সয়্নাস গ্রহণ করে জননীর আদেশে পুরাধামে এলেন। কয়েক মাস পুরীতে অবস্থান করবার পর, ঝারিখণ্ডের (ছোট নাগপুরের) পথে রুন্দাবন যাত্রা করে পথে কাশীধামে উপস্থিত হলেন। প্রভু মণিকর্ণিকা ঘাটে 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি করলেন। তপন মিশ্র তখন সেঘাটে স্নান করছিলেন। অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনে চমকে উঠলেন। মরুভূমির মধ্যে সমুদ্রের বান, মহা-মায়া-বাদীদের মধ্যে 'হরিধ্বনি' দেখলেন তীরদেশে এক অপুর্ব্ব সয়্ন্যাসী; অক্সকান্তিতে চারিদিক

আলোকিত হচ্ছে। বিশ্বয়ান্তিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—ইনি কে 
 নবদ্বীপের খ্রীনিমাই পণ্ডিত নাকি 
 ভনেছি তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন। জল থেকে উঠে দেখলেন সভাই সেই ঞ্জীনিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাসীবেশে এসেছেন; অমনি প্রভুর ঞ্রীচরণ বন্দনা করে আনন্দে রোদন করতে লাগলেন। প্রভু তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করলেন। আনক দিনের পর মিলন হল। তপন মিশ্র বহু আদর করে প্রভুকে গুছে আনলেন, তার-পর তাঁর শ্রীচরণ ধেতি করে, সে জল সপরিবারে পান করলেন। পরম আনন্দ হল। তপন মিশ্রের পুত্র শিশু-রঘুনাথ পাদমূলে বন্দনা করতে প্রভু তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। মিশ্র শীঘ্র রন্ধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করলেন। প্রভুর স্নানের ব্যবস্থা হল এবং স্নানাদি আবেশ্যকীয় কল্ম শেষ করে, প্রভু ভোজন করলেন। অবশেষ পাত্র পেলেন মিশ্র। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ প্রভুর শ্রীচরণ সম্বাহন করতে লাগলেন। "মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন!" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ) প্রভূ বিশ্রাম করলেন।

মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ শ্রাবণে চন্দ্রশেখর ও মহারাষ্ট্র-বিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণ এলেন ও তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন : প্রভূ চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করলেন ও সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণ রুষ্ণ-কথা বললেন। প্রভূ বিশ্বেখর, বিন্দুমাধব ও দশাখনেধ ঘাট প্রভৃতি দর্শন করলেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের ঘরে মহাপ্রভূ অবস্থান করতেন ও তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করতেন। শ্রীচন্দ্রশেখর প্রস্থাদি নকলের কার্য্য করতেন। তিনি বৈছা-কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কাশীতে ব্রহ্ম, সাত্মাও চৈত্র তিন শব্দ ভিন্ন অক্স শব্দ নাই।
প্রভুর আগমনে জ্রীকৃষ্ণনাম সংকীত্তন আরম্ভ হল। মহারাট্রবিপ্র
প্রভুর জ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা করতে লাগলেন—হে প্রভো! কাশীপুর
উদ্ধার করুন। সন্মাসাদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট
আনি তিনবার আপনার জ্রীকৃষ্ণ চৈত্র নাম উচ্চারণ করলাম
কিন্তু তিনি তিন বার কেবল 'চৈত্র্য' শব্দ বললেন। কৃষ্ণ শব্দ
বললেন না। প্রভু বললেন—মায়াবাদাগণ জ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী
বলে তাদের মুখে জ্রাকৃষ্ণ শব্দ বহির্গত হয় না। জ্রীভগবানের
নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। এ তিনটি
চিদানন্দ স্বরূপ। প্রভু এ সমস্ত উপদেশ করে পরদিন বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় বলে গেলেন কৃষ্ণের কুপা
হলে সব উদ্ধার হবে।

শ্রীবৃন্দাবন ধানে প্রভু কিছুদিন স্বানন্দে ভ্রমণাদি করবার পর গুনঃ কাশী ধানে এলেন। একদিন ছল করে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে প্রভু সাক্ষাৎকার করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুর দৈন্ত, অপরিসীম সৌন্দর্য্য, উদার্য্য ও বদান্ততা দেখে তাঁর শ্রীচরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন। সন্মাসিগণ প্রভুর চরণ বন্দনা করে তাঁর মহিনা গান করতে লাগলেন। এবার কাশীতে হরিনামের বন্তা প্রবাহিত হল, কাশীর মায়াবাদ-রূপ ময়লা যেন ধ্য়ে গেল। কাশীতে প্রভু এবার দশদিন রইলেন, ভক্তগণের আননন্দের.

সীমা রইল না : তপন মিশ্র চন্দ্রশেষর ও মহারাষ্ট্র-বিপ্র প্রভৃতি ভক্তগণ প্রাণভরে প্রভৃর সেবা করলেন । মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ দিন দশেক ইষ্ট-দেবের সেবা করবার পরম সৌভাগ্য লাভ করলেন।

অনস্তর প্রভু ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পুরীর দিকে চলবার উদ্যোগ করলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণ বড়ই কাতর হলেন। মিশ্র-পুত্র রঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে প্রভুর শ্রীচরণ-মূলে লুটিয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে কোলে নিয়ে অঙ্গ ঝেড়ে অনেক বুঝালেন। বললেন—পিতামাতার সেবা কর, মাঝে মাঝে পুরী ধামে এস, দর্শন হবে। তপন মিশ্র ও চন্দ্রশেখর আদি ভক্তগণকে আলিঙ্গন করলেন ও অনেক ত্ত্ব উপদেশ দিয়ে মহাপ্রভু বিদায় হলেন।

শ্রীরঘুনাথ অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত হলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করতে লাগলেন। রঘুনাথের একটু বয়স হ'লে পিতা আদেশ করলেন তুমি পুরী ধামে গিয়ে শ্রীগোরস্থন্দরকে দর্শন করে এস। শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। রঘুনাথের জননী প্রভুর সেবার জন্ম বিবিধ খাত্য সামগ্রী তৈরী করে একটী ঝালি প্রস্তুত করলেন। শ্রীরঘুনাথ পিতামাতার অন্তুত্তা ও আশীর্বাদ নিয়ে একটী ভৃত্যসহ পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। রাস্তায় একজন রামভক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হল—নাম শ্রীরাম দাস। তিনি জাতিতে কায়স্থ, রাজকর্মচারী ও কাব্য প্রকাশের অধ্যাপক রাম দাস শ্রীরঘুনাথ ভট্টের পদধূলী মাথায় নিলেন এবং ভৃত্যের.

কাছ থেকে সামগ্রীর ঝালিটি নিয়ে স্বীয় মাথায় করে চলতে লাগলেন

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বললেন—আপনি পণ্ডিত হয়ে এ কি করছেন গ্

রাম দাস—ভট্ট জী! আমি শূজাধম, ব্রাহ্মণের একট্ সেবা করে স্কুকুতি সঞ্চয় করি।

শ্রীরঘুনাথ—পণ্ডিত জী! আমি অনুরোধ করছি ঝালিটি ভ্তের মাথার দেন। তথাপি শ্রীরাম দাস আনন্দভরে ঝালি নিয়ে চলতে লাগলেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট শ্রীরাম দাসের সঙ্গে বিবিধ শাস্ত্র প্রসঙ্গ করতে করতে ক্রমে পুরী ধামে পৌছালেন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন ও সাষ্টাঙ্গে দশুবৎ করলে প্রভু রঘুনাথ বলে ভূমি থেকে তুলে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রভু তাঁর পিতা-মাতার কুশল প্রশ্ন করলেন ও চক্রশেথর প্রভৃতি ভক্তগণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীরঘুনাথ একে একে সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরামদাসকে প্রভু-স্থানে আনলেন। শ্রীরাম প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেও অন্তর্যামী প্রভু তাঁর অন্তরে মুক্তি কামনা আছে দেথে তাঁকে তত আদর করলেন না। প্রভু রঘুনাথকে সমুদ্র-স্নানপূর্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে আসতে আজ্ঞা করলেন। কোন ভক্ত-সঙ্গে ভট্ট সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে আলতে আজ্ঞা করলেন। কোন ভক্ত-সঙ্গে ভট্ট সমুদ্র-স্নান ও জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে এলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ তাঁকে প্রদান করলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টের ভোজনের ও

থাকবার ব্যবস্থা মহাপ্রভু করে দিলেন; দেখানে জ্রীরঘুনাথ পাকতেন। কোন কোন দিবস বাসাঘরে রন্ধন করে প্রভুর আমন্ত্রণপূর্বক যত্ন করে ভোজন করাতেন: জ্রীরঘুনাথ আট মাস নীলাচলে মহাপ্রভুর জীচরণে স্থুথে কাট্যলেন, জগন্নাথ দেবের সামনে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য, গীত ও বিবিধ ভাব বিকারাদি তিনি দর্শন করলেন। তারপর মহাপ্রভু তাঁকে কাশীতে পিতা-মাতা স্থানে ফিরে যেতে আদেশ করলেন রঘুনাথ মহাপ্রভুর বিচ্ছেদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লেন ৷ প্রভূ তাকে বিবিধ শাস্ত্রনা দিয়ে বললেন—বিবাহ কর না, বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা কর ও বৈষ্ণবদের সাথে ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন কর পুনর্বার নীলাচলে এসে জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর: মহাপ্রভু এ বলে স্বীয় কণ্ঠের মালাটি জ্রীরঘুনাথকে দিলেন। প্রভু তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্ম ও অন্যান্য বৈষ্ণবদের জন্ম জগন্নাথ দেবের মহা-প্রসাদ দিলেন। বিদায় কালে রঘুনাথ ভট্ট কাতর-চিত্তে প্রভুর পাদপদ্ম-মূলে দণ্ডবং হয়ে পড়লে, প্রভু তাঁকে তুলে দৃঢ় আলিক্সন-পূর্বক বিদায় করলেন। প্রভুর বিচ্ছেদ বেদনায় ব্যথিতচিত্তে রঘুনাথ ভট্ট কাশী-অভিমূখে যাত্রা করলেন :

গ্রীরঘুনাথ ভট্ট কাশী এসে পিতা-মাতার সেবা এবং ভাগবত অধ্যয়ন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ পিতা ও মাতার অপ্রকট হলে রঘুনাথ গ্রীমহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে পুরীধামে তাঁর গ্রীচরণে এলেন। প্রভু রঘুনাথকে দেখে খুব খুসী হ'লেন। তাঁর বৈষ্ণব পিতা-মাতার সম্বন্ধ অনেক মহিমা

বললেন ৷ রঘুনাথ আনন্দে প্রভূ-সন্নিধানে দিন যাপন করতে লাগলেন। আট মাস কেটে গেল। একদিন প্রভু রঘুনাথ ভট্টকে ডেকে বললেন—"তুমি বৃন্দাবনে যাও, ব্রক্তে তোমার অনেক কাজ আছে: আমি জননীর আলেশ এখানে বসে আছি, ব্রজের কোন কাজ করতে পারছি না ৷ তোমাদের দ্বারা সে কাজ করাব"। প্রভুকে ছেড়ে যেতে হবে বলে রঘুনাথের মনে খেদ হতে লাগল প্রভু তা জানতে পেরে বললেন তথায় রূপ ও সনাতনের সঙ্গে অবস্থান কর, সর্বদা ভাগবত শান্ত্র আলোচনা কর। প্রভুর আদেশে শ্রীরঘুন্থে ভট্ট বুন্দাবনে যাবার জন্ম প্রস্তুত হলেন, অন্যান্য বৈষ্ণবদের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর জ্রীচরণে এলেন। মহাপ্রভু বিদায় কালে রঘুনাথকে জগরাথেব চৌলহাত লম্বা প্রসাদি-মালা ও তাম্বল মহাপ্রসাদ প্রভৃতি দিয়ে আলিক্সন করলেন । বিদয়ে হয়ে রঘুনাথ ভট্ট যে পথে প্রভু বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন সে পথে চললেন ৷ স্থানে স্থানে প্রভুর কীত্তি দর্শন ও লোকমুখে তার চরিত শুনতে শুনতে ক্রমে বন্দাবনে এলেন জ্রীরূপ ও জ্রীসনভন গোস্বামী তাঁকে অতি স্লেহভরে আলিক্সন-পূর্বক স্থাগত করলেন: গোস্বামিগণ অভিশয় সুৰী হলেন। আপন ভাত। জ্ঞানে রঘুনাথ ভট্টকে স্নেহ করছে লাগলেন। বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদগুণে তিনি সকলকে বশীভৃত কর্লেন--

> রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন।

অশ্রু রুপাতে। নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারেন পড়িতে॥

( किः कः अस्तुः ५७।५२७-५२१ )

শ্রীরঘুনাথ ভটের কণ্ঠ কোকিলের স্থায় স্থমধুর ছিল। এক এক শ্লোকের কত রকমের রাগ-রাগিণী ফিরাতেন , শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি কোন ধনাত্য শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করালেন। বিগ্রহগণের মকর-কুণ্ডল, বংশী প্রভৃতিও নির্মাণ করালেন। মহাপ্রভু তাঁকে যে মালা দিয়েছিলেন স্মারণ কালে তা কণ্ঠে ধারণ করতেন।

প্রাম্য-বার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণ-কথা পূজাদিতে অষ্টপ্রাহর যায়॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩।১৩২ )

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়—"রঘুনাথাখ্যকেন ভট্টঃ পুরা যা রাগমঞ্জরী।" শ্রীব্রজ লীলায় যিনি শ্রীরাগমঞ্জরী স্থী ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট নামে কীর্ত্তিত।

তার জন্ম ১৪২৭ শকাবন, ১৫০৫ খৃষ্টাবন, আশ্বিন শুক্লঘাদশী ও অপ্রকট ১৫০১ শকাবন, ১৫৭৯ খৃষ্টাবন জ্যৈষ্ঠ শুক্লদশমী; প্রকট স্থিতি ৭৫ বছর।

(গৌঃ ২১ বর্ষ)

## এ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—
মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

—( চৈঃ চঃ আদিঃ **১১।৪১** )

শ্রীগোরগণোদেশ দীপিকায় "সুবাহুথো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।" পূর্কে যিনি ব্রজে স্থবাহু নামক গোপস্থা ছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীউদ্ধারণ দত্ত নামে খ্যাতঃ

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—
কতদিনে থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বর্গণ সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দ চরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রাসন্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভূবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যাঁর দরশনে॥

#### এ ত্রীত্রীরে-পার্যদ-চরিভাবলী

নিত্যানন্দ প্রভুবর পর্ম আনন্দে। সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ববনে ॥ উন্ধারণ দশু ভাগ্যবস্থের মন্দিরে। রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥ কায়-মনোবাকো নিভানিনের চরণ। ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥ নিত্যানক স্বরূপের সেবা অধিকাব : পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগা ভাঁব ৷ জন্মজন্ম নিত্যানন্দ স্বরূপ ঈশ্বর। **জন্মজন্ম** উদ্ধারণ তাঁহার কিন্তর ॥ ষতেক বণিক কুল উদ্ধারণ হৈতে। পবিত হইল দিধা নাহিক ইহাতে॥ বণিক, ভারিতে নিত্যানন্দ অবভার। বলিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥ সপ্রপ্রামে সব বলিকের ঘরে ঘরে। আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥ বণিক, সকল নিত্যানন্দের চরণ। সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥ বলিক, সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে ৷ মনে চুমুৎকার পায় সকল জগতে॥ নিত্যানন্দ প্রাঞ্কুবর মহিমা অপার। বণিক অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার ॥

সপ্তপ্রামে প্রভূবর নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তপ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বংসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্বেব যেন স্কর্য হৈল নদীয়া নগরে।
দেই মত সুখ হৈল সপ্তপ্রাম পুরে॥

—( চৈ: ভা: অন্তা: ৫।৪৪৩-৪৬১ )

শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীকর দত্ত, মাতার নাম-শ্রীভদ্রাবতী। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর নৈহাটী গ্রামের রাজার দেওয়ান্ ছিলেন: আজও রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুর রাজ-কার্য্য উপলক্ষ্যে যে স্থানে বাস করতেন তাহা আজও উদ্ধারণপুর নামে অভিহিত।

—( চৈঃ চঃ আদিঃ ১১।৪১ ; অহুভাষ্য )

সপ্তগ্রামে খ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের স্বহস্তে-সেবিত খ্রীমহা-প্রভুর ষড়ভূজ মৃত্তি আছে। মৃত্তির দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বাষে খ্রীগদাধর বিরাজমান। অস্থা সিংহাসনে খ্রীরাধাগোবিন্দ ও নিম্নে খ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলেখ্য আছে।

শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত্ব ঠাকুরের গৃহে এসেছিলেন। "ঈশ্বরী গোলেন শীঘ্র উদ্ধারণ ঘরে।" (ভঃ বঃ ১১/৭৭৫) ঈশ্বরী জাহ্নবা দেবী যথন এসেছিলেন তথন শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রকট ছিলেন না। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্রের নাম শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর।
পৌষা কৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর অপ্রকট হন।
জ্বয় শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর কী জয়!

### बीत्गानान एक त्गानामे .

শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীবক্রেশ্বর প্রভ্র শিষ্য ছিলেন।
তিনি উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। শিশুকাল থেকেই তিনি বক্রেশ্বর
প্রভুর নিয়ামকরে অবস্থান করেন। মহাপ্রভু তাঁর প্রতি বড়ই
স্লেহশীল ছিলেন এবং তার সঙ্গে নানা রহস্ত করতেন। প্রভু
রহস্ত করে তাঁকে 'গুরু' বলে ডাকতেন। তথন থেকে তিনি
'গুরু' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুর ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঙ্গ প্রভাবে তিনি রসোপাসনার পদ্ধতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। কাশী মিশ্র ভবনে, যেখানে মহাপ্রভু থাকতেন, সেখানে পরে শ্রীবক্রেশ্বর প্রভু অবস্থান করেন। এখন ঐস্থানের নাম শ্রীগন্তীরা। শ্রীবক্রেশ্বর প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীগোপাল শুরু গোস্বামী তথায় অবস্থান করতেন। তিনি সেখানে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী 'স্মরণ প্রতি' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে ছাবিবশটি মধ্যার আছে ' শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচক্র গোস্বামী গোড়ীয় সম্প্রদায়ের বড় সাচার্য্য ছিলেন। তিনি "ধ্যান চক্র পদ্ধতি" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যখন নীলাচলে যান তথন কাশীমিশ্র ভবনে তাঁর সঙ্গে শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয়।

> নরোত্তম গেল। কাশী,মিশ্র ভবন শ্রীগোপাল গুরু সহ হইল মিলন।

> > ্ভঃরা ৮৩৮২)

শ্রীগোপাল গুরু গেকোনী ব্রছের তুঙ্গবিছাং স্বী। কার্ত্তিক শুক্রা নবমী তাঁর শিরোধান শিধি

-- 3 0 2---

### মহারাজ গ্রাপ্রতাপরুদ্র দেব

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র ছিলেন উৎকলের গঙ্গা বংশীয় রাজা। কটকে তাঁর রাজধানী ছিল। শ্রীমদ্ কবিকর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' লিখেছেন—

> "ইব্রুত্যুয়ো মহারাজো জগন্নাথার্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রং সন্ সম ইব্রেন সোহ্ধুনা॥"

যিনি পুরাকালে ঞ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চক, মহারাজ ইক্রছার নামে খ্যাত ছিলেন, তিনি অধুনা প্রতাপরুত্র নামে ইক্রের স্থায় খনস্ত ঐশ্বর্যা সমন্বিত হয়ে উৎকল রাজ্যে বিরাজমান।

শ্রীপ্রতাপরুত্রের পিতার নাম—শ্রীপুরুষোত্তম দেব, নায়ের নাম শ্রীরূপাম্বিকা বা শ্রীপদ্মাবতী দেবী। শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ ব্রতাংসব ও যাত্রা-পর্ব্বাদির ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীপুরুষোত্তম দেব। তিনি নিজকে শ্রীজগন্নাথদেবের স্কৃত্য জ্ঞান করতেন। রথ-যাত্রার সময় স্বহস্তে স্থবর্ণের ঝাডু দিয়ে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথারোহণ মার্গ পরিষ্কার করতেন।

শ্রীজগন্ধাথদেব শ্রীপুরুষোত্তম দেবের প্রতি এত সদয় ছিলেন যে স্বরং কাঞ্চিরাজ্যের অধিপতিকে পরাজিত করে তাঁর কন্সা পদ্মাবতীকে গ্রহণপূর্বক শ্রীপুরুষোত্তম দেবকে সম্প্রদান করেন। সে কন্সারই গর্ভে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্ধের জন্ম হয়।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর পিতার স্থায় নিজেকে শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় নিয়োজিত করেন। এ সমস্ত কথা 'শ্রীসরস্বতী বিলাস' নামক গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আদেশেই শ্রীচৈতস্ম চল্রোদয় নাটক রচনা করেন। "শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্রেণ শ্রীহরিচরণমধিকৃত্য কমপি প্রবন্ধমভিনেত্মাদিষ্টোহৃশ্মি।" শ্রীমৎ প্রতাপরুদ্র কর্তৃক শ্রীহরি-পাদপদ্ম অবলম্বনে কোন প্রবন্ধ (নাটক) অভিনয় করবার জন্ম আমি আদিষ্ট হয়েছি।

ভপষান্ জ্রীগোরস্থনরে সম্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে এলেন।

শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিত প্রভুর অনেক দিব্য বিভূতি দর্শন করলেন।
তিনি পূর্বে শঙ্কর-বেদান্তী অদৈতবাদী ছিলেন, মহাপ্রভুর কৃপায়
তিনি পরম বৈষ্ণব হলেন। পুরীধামে কয়েকমাস অবস্থান করবার
পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে নাম-প্রেম বিতরণ করতে যাত্রা
করলেন। উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপক্তদ লোক-পরস্পরায়
প্রভুর মহিমা কিছু কিছু শ্রবণ করলেন। তাতেই তাঁর মনে
প্রভুর দর্শনের ইচ্ছা জাগল। একদিন সার্বভৌম পণ্ডিতকে
তিনি তাঁর গৃহে ডাকলেন ও বসতে আসন দিয়ে নমস্কার করে
জিপ্তাসা করলেন—

শুনিলাম তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা তিঁহো মহা কুপাময়।
তোমারে বহু কুপা কৈলা কহে সর্বজন।
কুপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন।
( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০া৫-৬ )

শুনেছি আপনার ঘরে একজন মহাপুরুষ এসেছেন: তিনি আপনাকে বহু কুপা করেছেন। আনায় দয়। করে একবার তাঁর দর্শন করান। সার্বভৌম বললেন আপনি যা শুনেছেন তা ঠিক। আপনার পক্ষে তাঁর দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি পরম বৈরাগ্যবান্ সন্মাসী। কখনও রাজদর্শন করেন না। তথাপি চেষ্টা করে দেখতাম। কিন্তু তিনি ত বর্ত্তমানে এখানে নেই, দক্ষিণ দেশে গমন করেছেন। প্রতাপক্ষদ্রদেব বললেন—জ্রীজগন্নাথদেবকে ছেড়ে তীর্থ করতে গেলেন কেন গু, ভট্টাচার্য্য

বললেন—মহান্তগণের এ এক লীলা ় ভীর্থে গিয়ে ভারা ভীর্থ পবিত্র করেন। কারণ তাঁদের ফ্রদুয়ে তাঁর্থপাদ ঞ্রীহরি সদা বিরাজমান। মহাস্তগণ ভার্থভ্রমণ ছলে জগদবাসীকে কুপা করেন। তাঁরা জীবের আয় নহেন, তাঁরা স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুল্য। রাজা বললেন —তীর্থ করবার জন্ম তাঁকে যেতে দিলেন কেন তার চরণ ধরে রাখলেন না কেন সভট্টাচার্য্য বললেন—তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কারও ইচ্ছাধীন নহেন : রাজা বললেন—আপনি বিজ্ঞ শিরোমণি হয়ে তাঁকে যখন ঈশ্বর বলছেন, আমিও তাঁকে ঈশ্বর বলে মানি। পুনবার তিনি নীলাচলে এলে আমায় একবার দর্শন করাবেন। ভট্টাচার্য্য বললেন—তিনি কিছুদিনের মধ্যে আসবেন, তবে তার জন্ম একখানি নির্জন ঘর প্রয়োজন: রাজা বললেন— জ্রীকাশী মিশ্রের ভবন থব নির্জ্জন ও জ্রীমন্দিরের সন্নিকটে। আশা করি উহা তাঁর উপযোগী হবে। ভট্টাচার্য্য রাজার কাছ থেকে বিদায নিয়ে সে-দিনই কাশী নিশ্রের কাছে গেলেন। শ্রীমিশ্রকে আলো-পান্ত সব কিছু বললেন। শুনে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন— আমি বড় ভাগ্যবান্, "মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান।"

শ্রীমহাপ্রভূকে দর্শন করবার জন্ম ভক্তগণের উৎকণ্ঠা দিন দিন বাড়তে লাগল। ঠিক এ সময় প্রভূ পুনঃ নীলাচলে ফিরে এলেন, ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। প্রভূর চরণে ভক্তগণ আনন্দে মিলিত হলেন। সার্ব্বভৌম দণ্ডবং করতেই প্রভূ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অনস্তর ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্র ও ভবানন্দ প্রভৃতি পুরীর ভক্তগণকে প্রভূর সঙ্গে মিলন করিয়ে দিলেন। কাশীমিঞা প্রভ্র ঞ্রীচরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁকে আলিজন করলেন। প্রভ্র আলিজনে মিশ্র প্রেমাবিষ্ট হলেন। কাশী মিশ্র বহু ভক্তি-পুরঃসর প্রভ্কে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন ও তাঁর জ্রীচরণ পূজা করে সপরিবারে আত্মনিবেদন করলেন। মহাপ্রভূ সে-কালে তাঁকে চতুর্ভু জ মূর্ত্তি দেখালেন—

> প্রভূ চতুভূজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল। আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৩৩ )

কাশী মিশ্রের পূষ্পবাটিক। মধ্যে এক নির্জ্জন গৃহে প্রভূ স্থান্থ অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভূর কাছে বললেন—উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্ধ আপনার মহিমা শুনে আপনার প্রতি অত্যন্ত আরুষ্ট হয়েছেন। তিনি একবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে চান। সার্ব্বভৌমের কথা শুনে প্রভূ "নারায়ণ" স্মরণপূর্ব্বক কানে অঙ্গুলি দিলেন ও বললেন—ভট্টাচার্য্য! আপনি অযোগ্য কথা বলছেন কেন? আমি সন্ম্যাসী বৈরাগী। রাজ-দর্শন আমার পক্ষে নিষিদ্ধ—স্ত্রী দর্শনের ক্যায় বিষতুল্য। ভট্টাচার্য্য বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু রাজ্ঞা প্রভাপরুদ্ধ জগন্নাথের সেবক; ভজ্জোন্তম। মহাপ্রভূ বললেন—জগন্নাথের সেবক হলেও সে রাজ্ঞা বিষয়ী, কাল সর্প সম। ভট্টাচার্য্য! রাজ-দর্শনের কথা পুনঃ মূখে আনবেন না। যদি পুনঃ বলেন, আমি অন্তই অস্তাত্র চলে যাব। প্রভূর কথা শুনে ভট্টাচার্য্য ভয় পেলেন, ভাঁকে দণ্ডবং করে

অন্ধনয় বিনয়পূর্বক স্বগৃহে এলেন। প্রভুর সঙ্গে রাজার কেমনে। মিলন ঘটাবেন সে বিষয় সার্কভৌম খুব চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে প্রীরামানন্দ প্রভুর আজ্ঞানত বিষয়-আশয় সব ত্যাগি, করে দক্ষিণ গোদাবরী থেকে পুরীধানে এলেন। তিনি রাজা প্রীপ্রতাপকজের সঙ্গে নিলিত হলে প্রভুর আজ্ঞায় রামানন্দ বিষয় ত্যাগ করেছেন শুনে রাজা খুব সুখী হলেন। রাজা বললেন—বর্তমানে আপনি যে বেতন পাচ্ছেন তাই আপনাকে দেওয়া হবে, আপনি মহাপ্রভুর সেবা ককন।

অতঃপর শ্রীরামানল রায় মহাপ্রভুর কাছে এসে দণ্ডবৎ করতেই প্রভু তাঁকে ধরে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথা বললেন। অনন্তর রাজা প্রতাপক্তরের সদ্ ঝাবহারের কথা শ্রীরামানল রায় প্রভুর কাছে সমস্ত জানালেন। শ্রীরামানল রায় আরও জানালেন যে—প্রভুর প্রতি রাজার যে শ্রীতি দেখলেন, সে শ্রীতির লেশমাত্র তাঁর নিজের নাই। প্রভু বললেন—আপনি কৃষ্ণ-ভাক্তাত্তম,—"আপনাকে যে শ্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্।" রাজা আপনাকে শ্রীতি করছেন এজন্ম কৃষ্ণ ভাকে কৃপা করবেন।

এদিকে মহারাজ প্রতাপরুজ্ঞদেব, সার্বভৌম পণ্ডিতকে গৃহে এনে, মহাপ্রভুর চরণে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ নীরৰ থেকে সার্বভৌম ছঃখিত চিত্তে সব কথা বললেন। তাঁকে যদি আবার বলা যায়, তিনি হয়ত পুরীধাম ছেড়ে চলে যাবেন। শুনে, মহারাজ তুঃখ করে বলভে লাগলেন—

> পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার। জগাই মাৃধাই আদি করিয়াছেন উদ্ধার॥ প্রতাপরুদ্রের ছাড়ি' করিবে জগৎ নিস্তার। এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ?

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১।১৫-৪৬ )

মহারাজ বললেন—প্রভু যেমন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাকে
দর্শন করবেন না আমিও তেমনই প্রতিজ্ঞা করছি, তাঁর কুপা
ছাড়া প্রাণ ধারণ করব না। মহাপ্রভুর কুপা যদি লাভ করতে
না পারি, এ দেহ, রাজ্য, ধন প্রভৃতি দিয়ে কি করব ? সার্কভৌম
রাজাকে সাস্থনা দিয়ে বলতে লাগলেন—দেব! আপনি বিধাদ
করবেন না, ধৈর্যা ধারণ করুন; মহাপ্রভু কুপাময়, অবশ্যুই কুপা
করবেন।

রথযাত্রা আগত প্রায়। গৌড়দেশ থেকে প্রভুর ভক্তগণ পুরীধামে আগমন করতে লাগলেন। রাজার ইচ্ছা হল, প্রভুর ভক্তগণকে দর্শন করেন। রাজা সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে নিয়ে স্বীয় অট্টালিকায় আরোহণ করলেন এবং উপবিষ্ট হয়ে ভক্তগণকে দর্শন করতে লাগলেন। সার্ব্বভৌম ভক্তগণেয় পরিচয় দিলেন একে একে: প্রভুর ভক্তগণকে দেখে রাজা চমংকৃত হলেন। প্রীঅক্তৈ আচায্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের দিব্য ভেজ্যেয় বিগ্রহ দর্শন করে রাজা সেখান থেকে তাঁদের প্রণাম করতে লাগলেন। তিনি ভক্তগনের সংকারের জ্বস্ত উত্তম ব্যবস্থা। করে দিলেন।

মহারাজ্ব প্রতাপরুদ্রদেব কটক গিয়ে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের । নিকট এক পত্র লিখলেন—

> যদি মোরে কুপা না করিবে গৌরহরি। রাজ্য ছাড়ি 'যোগী হই' হইব ভিথারী॥

> > ( टेठः ठः मधाः ১२।১० )

পত্রখানি ভট্টাচার্য্য ভক্তগণকে দেখালেন, ভক্তগণও চিস্তিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগন মহাপ্রভুর ঞ্রীচরণে উপস্থিত হলে, অন্তর্য্যামী প্রভু জানতে পেরে বললেন—আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্ম এমেছেন মনে হয়: শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন— তুমি অন্তর্য্যামী, সব জান। তথাপি বলছি—মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রদেব বড ঐকান্তিকতার সহিত তোমার চরণ আশ্রয় করেছেন। তোমার দর্শন না পেলে যোগী হবেন, তোমার পাদপদ্ম দর্শন ব্যতীত সমস্ত সুখ তাঁর তুচ্ছ মনে হচ্ছে ৷ প্রভু বললেন— আপনাদের ইচ্ছা আমাকে কটক নিয়ে রাজার সঙ্গে মিলন করান। এতে ত পরমার্থ দূরের কথা, লোকে নিন্দা করবে। লোকের কথা দূরে থাকুক দামোদর আমাকে ভং দনা করবে। দামোদর যদি বলে, রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারি। শ্রীদামোদর বললেন—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমস্তই জান। আমি ক্ষুদ্ৰ জীব ভোমাকে কি বিধি দিব ? তুমি স্নেহের বশ, রাজা তোমাকে স্নেহ করেন, তোমাদের মিলন একদিন দেখবই।

ভাঁর স্নেহ ভোমার মিলন ঘটাবে। যগুপি ভূমি ঈশ্বর, পরম স্বতন্ত্র, তথাপি ভোমার স্বভাব প্রেম পরতন্ত্র।

অতঃপর ভক্তগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করে শ্রীনিত্যনন্দ প্রাভূ, মহাপ্রভূর একখানি বস্ত্র রাজার কাছে প্রেরণ করলেন। সে বস্ত্রখানি সাক্ষাং প্রভু জ্ঞানে রাজা পূজা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে প্রভূব কাছে এলেন। রাজকুমারের অঙ্গ শ্রাম বর্ণ, পরিধানে উজ্জ্বল—পীতবস্ত্র, কর্ণে কুগুল, গলে মণি-মুক্তার মালা, নানা আভরণে অঙ্গ ঝলমল্ করছে। রাজকুমার দর্শনে প্রভূব শ্রীকৃষ্ণ শ্বরণ হল, তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রেমে কুমারকে আলিঙ্গন করলেন। রাজকুমার প্রভূস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগলেন। প্রভূ রাজকুমারকে কৃপা করলেন। শ্রীরামানন্দ রায় রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজের কাছে এলেন এবং পুত্রের প্রতি মহাপ্রভূব ক্রপার কথা বললেন, শুনে রাজা বড় স্থুথ পেলেন এবং পুত্রস্পর্শ করে যেন প্রভূব স্পর্শ লাভ করলেন।

রথযাত্রা এল। রথযাত্রার পূর্ব্ব দিন মহাপ্রভূ শ্রীগুণিচা মন্দির মার্জন উৎসব সম্পন্ন করলেন। রথযাত্রার দিন ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীঙ্কগন্নাথদেবের বিজয়-উৎসব দর্শন করতে লাগলেন। রাজবেশ ত্যাগ করে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীমন্দির থেকে রথ পর্য্যস্ত শ্রীঙ্কগন্নাথের বিজয়-মার্গ স্থবর্ণের ঝাড়ু দিয়ে মার্জন ও চন্দন-জল দিয়ে ধৌত করে দিলেন। রাজাকে এত দীন ভাবে শ্রীঙ্কগন্নাথ-বদবের সেবা করতে দেখে মহাপ্রভুর মনে কুপার উত্তেক হল। উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ দেবন। অতএব জগন্নাথের কুপার ভাজন। মহাপ্রভূ সুখ পাইল দে-দেবা দেখিতে। মহাপ্রভূর কুপা হৈল দে-দেবা হইতে॥

( टेहः हः यथा ১७.১१-১৮ )

অতঃপর রথেবদে জ্রীজ্বনমাথের গুণ্ডিচা যাত্রাকালে মহাপ্রভ জ্রীজগুরাথের আগে চৌদ্দ সম্প্রদায়ের নিয়ে মহানতা-গীত করতে লাগলেন। তা দেখে রাজার আনন্দের সীমা রইল না। মহারাজ স্বয়ং পাত্র-মিত্র নিয়ে লোকের ভিড রক্ষা করতে লাগলেন। নৃত্য করতে করতে মহাপ্রভু ঞ্রীপ্রতাপরুদ্রেব সামনে মৃচ্ছিত হয়ে প্রভাবন। অমনি প্রতাপরুদ্রদেব তাঁকে ধরে ফেললেন। কিছু-ক্ষণ পরে প্রভার বাহাদশা ফিরে এলে তিনি বুঝতে পারলেন ভক্তগণের অসাবধানতা হেতু রাজা তাঁকে স্পর্শ করেছেন। প্রভূ রাজার সেবায় অন্তরে সুখী হলেও বাহ্যে বলতে লাগলেন—ছি— ছি রাজা আমাকে স্পর্শ করেছে। প্রভুর এ তাচ্ছিলা ভাব দেখে রাজা একটু মনঃকুণ্ণ হলেন। তখন সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে আশাস দিয়ে শান্ত করলেন। রথ ক্রমে গলগণ্ডি নামক স্থানে সেখানে ভক্তগণসহ মহাপ্রভূমহানৃত্যগীত করতে করতে প্রেমে মৃচ্ছ প্রাপ্ত হলেন। এদিকে, বলগণ্ডিতে জগন্নাথের ভোগের সময় হয়েছে দেখে ভক্তগণ প্রভুকে "জগরাথবল্লভ" উন্থানে নিয়ে গেলেন এবং এক বৃক্ষমূলে বেদিকার উপর শর্ম कतिरा बाबिरमा । कानगित मोन्दर्वा किक रयन वृन्तावरमञ्जूष এ সময় শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিতের পরামর্শে মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে তথায় প্রবেশ করলেন এবং ভক্তগণের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভূব শ্রীপাদপদ্মের দেবা করতে করতে রাস পঞ্চাধ্যায়ের জোপী গীত শ্লোক মধুর স্বরে পাঠ করতে লাগলেন।

> শুনিতে শুনিতে প্রভার সম্ভোষ অপার। 'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার॥ "তব কথামতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্ৰভূ প্ৰেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥ তুমি মোরে দিলে বহু অমূলা রতন। মোব কিছু দিতে নাহি দিলু আলিঞ্চন।

\*

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন। ইটো নাহি জানে, ইটো হয় কোন জন॥ পর্ব্ব দেব<sup>্</sup> দেখি<sup>†</sup> তাঁরে রূপ। উপ**জিল**। অনুস্কান বিনা কুপা প্রসাদ করিল। ( रेड: ड: मासा: 58(a-5a)

প্রীপ্রভাপরুদ্রের প্রতি মহাপ্রভাব রূপা দেখে ভক্তগণের जानत्सद मीमा वडेल मा

শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করে মহাপ্রভু কটক মহানদীর কিনারে এলেন ও সাক্ষী-গোপাল দর্শন করলেন। সেখানে স্বপ্লেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভোজন করলেন এবং বকুল-ভলায় এলে বিশ্রাম করলেন : এ খবর পেয়ে মহারাজ প্রতাপরুত্র ভাড়াত । ডি মহাপ্রভূর দর্শনে এলেন এবং দূর থেকে প্রভূকে বহু স্তব স্ততি করতে লাগলেন—

তাঁর ভক্তি দেখি প্রভূর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি মহাপ্রভূ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৬।১০৫)

অতঃপর মহাপ্রভু রাজাকে কৃষ্ণ নাম উপদেশাদি করলেন। রাজার প্রতি এ কৃপা দেখে ভক্তগণ প্রভুর একনাম দিলেন— "প্রতাপকৃদ্র সংত্রাতা"।

সন্ধ্যায় যে ঘাটে মহানদী পার হয়ে মহাপ্রভু যাত্রা করবেন, সে ঘাটের পার্শ্বে হস্তি-পৃষ্ঠে রাজপরিবারবর্গ মহাপ্রভ কে দর্শনের জন্ম সারি সারি দাঁড়ালেন। মহারাজ নূতন নৌকা নিয়ে পাত্র মিত্র সঙ্গে ঘাটে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর মহাপ্রভু নদী পারের জন্ম ঘাটে এলে. মহারাজ সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভূকে বন্দনা করে সজল-নয়নে নৌকা আরোহণের জন্ম প্রার্থনা জানালেন। মহাপ্রভু রাজার প্রীতি দেখে প্রেমার্জ-হৃদয়ে তাঁদের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করতে করতে এক তাঁকে আশীর্কাদ দিতে দিতে নৌকা আরোহণ করলেন। প্রভুর নৌকা আরোহণ দেখে রাজপরিবার বর্গ প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহারাজ ধরাতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত রাজাকে সাবধানে ধরে সান্ত্রনা দিতে লাগলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অঞ্চ বরিষয়।" 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে বাজা ক্রন্সন করতে লাগলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব জ্রীরামানন্দ রায়কে বলে দিলেন—"জ্রীপ্রভূপাদ যে যে ঘাটে নদী পার হবেন এবং বিশ্রাম করবেন, সে সে ঘাটে যেন তাঁর চরণ স্মৃতি চিহ্ন-স্বরূপ স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়।" আমি নিত্য সে ঘাটে স্থান করব এবং এ-দেহ অস্থিম সময়ে তথায় ত্যাগ করব।

তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা যেন মরি॥
( শ্রীচৈতক্স চরিতামৃত মধ্যলীলা ষোড়শ অধ্যায়)

#### শ্রীপ্রভাপক্লম্র সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত ভাগবভের বর্ণনা—

শ্রীচৈতন্ত ভাগবতের বর্ণনান্মসারে, মহাপ্রভু যে সময় নীলাচলে প্রথম শুভ বিজয় করেন তখন গজপতি প্রতাপরুত্র বিজয়
নগর জয় করবার জন্ত গিয়েছিলেন। কিছুদিন পুরীতে বাস
করবার পর গঙ্গা ও শচীমাতাকে দেখবার জন্ত মহাপ্রভু গৌড়দেশে
আসেন এবং পুনঃ রামকেলি হয়ে নীলাচলে যাত্রা করেন।
মহারাজ প্রতাপরুত্র এই সময় মহাপ্রভুকে দেখবার জন্ত কটক
থেকে পুরীতে আগমন করলেন ও তাঁকে দর্শন করবার জন্ত
ভক্তগণকে বিশেষ অন্থনয় বিনয় করতে থাকেন। রাজার আতি
দেখে ভক্তগণ রাজাকে অন্তরাল থেকে মহাপ্রভুর নৃত্য-গীত
দেখতে পরামর্শ দেন। অন্তরালে থেকে রাজা মহাপ্রভুর নৃত্যগীত দেখতে আরম্ভ করলেন। দেখতে পেলেন দিব্যোশাদ
শ্ববস্থায় মূর্চিত্ত হয়ে মহাপ্রভু ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, নয়নের
ক্রলে ও মুথের লালায় তাঁর শ্রীক্রক সিক্ত হচ্ছে। দিব্যভাব রাজা

বুঝতে পারলেন না, তাঁর মনে ঘ্ণার ভাব এল। রাজা প্রভুর এ-সমস্ত দেখে গ্রে ফিরে এলেন। সে-দিবস রাত্রে স্বপ্ন দেখতে , লাগলেন—

রাজা দেখে জগন্ধাথ অঙ্গ ধূলাময়।

ছই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গাধারা বয়।

ছই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।

শ্রীমুখের লালা পড়ে তিতে কলেবর।

—( চৈঃ ভাঃ অন্তাঃ ৫০১৬৮-১৬৯)

রাজা শ্রীজগরাথলেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে উন্তত্ হলে শ্রীজগরাথ বলছেন—তোমার অঙ্গ কপূর্ব-চন্দনে বিলেপিত। আমার শরীর ধূলা-লালাময়। তুমি আমায় স্পর্শ কর না। আমি যথন নৃত্য করভিলাম, তখন আমার অঙ্গে ধূলা লালা দেখে তুমি আমায় ঘূলা করেছিলে।

> দেই ক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে। চৈতক্য গোসাঞী বসি আছেন আপনে॥ সেইমত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়! রাজারে বলেন হাসি এ ত যোগ্য নয়॥

> > —( চৈ: ভা: অস্ত্যঃ ৫।১৭৭—১৭৮ )

ভখন গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ ব্ঝতে পারলেন যিনি জগলাথ তিনিই সন্ন্যাসীরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈত্যু মহাপ্রভু। এবার মহারাজ ব্ঝতে পারলেন। ভূতলে পড়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

### এপ্রভাপরুদ্রের বংশাবদী

সূর্য্য বংশের শেষ রাজা শ্রীচৃড়ঙ্গদেব। শ্রীচ্ড়ঙ্গদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীঅনঙ্গ ভীমদেব। ইনি শ্রীজগন্ধাথের বর্ত্তমান মন্দির প্রায় আটশত বছর আগে নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীঅনঙ্গ ভীমদেবের সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীকিপিলেন্দ্রদেব (১৪০৫—১৪৭০ খৃষ্টার্ক)। তার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদেব (১৪৭০-১৪৯৭ খৃষ্টার্ক)। শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পুত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব (১৪৯৭-১৫৪১)। পদ্মা, পদ্মলয়া, শ্রীইলা ও মহিলা এই চারজন প্রতাপরুদ্রের মহিষী ছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের তিন পুত্র ছিলেন—(১) পুরুষোত্তম জানা (২) কালুআদেব ও (৩) কথাড়আদেব। শ্রীমতী তুকা নামা শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের এক কন্সা ছিলেন। শ্রীসরস্বতী বিলাস নামক গ্রন্থে উৎকল রাজাদের বংশাবলীর বিশেষ বর্ণনা আছে।

শ্রীপুকষোত্তম জানা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী কর্তৃক স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে নীলাচল চক্রবেড়ের মধ্য হতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেব সমীপে আগমন করেছিলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের রাজ্য সীমা—(১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) বাংলা দেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজের গুন্টুর জেলা পর্যান্ত এবং তেলেঙ্গনার অধিকাংশ প্রতাপ রুদ্রের অধিকারে ছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রবল পরাক্রাম্ভ শ্রীকৃষ্ণদেব রায় বিজয় নগরের সিংহাসনে আরোহণ করবার পর উড়িয়া রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। ভাই দক্ষিণ সীমা রক্ষা করবার জন্ম শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। এ সময় মহাপ্রভু নীলাচলে শুভাগমন করেন। "যে সময় ঈশ্বর আইলা নীলাচলে। তথন প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥ যুদ্ধ রসে গিয়াছেন বিজয় নগরে। অত এব প্রভু না দেখিলা সেই বারে॥"

শ্রীচৈতক্স চরিতামৃতে আছে, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ গোদাবরী, শ্রুত্তরে রূপ-নারায়ণ নদের তীরবন্তী পিছলদা পর্য্যস্ত। "পিছলদা পর্য্যস্ত সেই যবন আইলা।" '

—( ঞ্জীচৈতন্ম চদ্দিতামৃত মধ্যলীলা )

শ্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের অপ্রকট সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা থেকে এগার মাইল দক্ষিণে পূর্ব্বদিকে প্রতাপপুর নামে এক গ্রাম আছে। প্রতাপরুদ্র মহারাজের সমাধি মন্দির নাকি তথায় ছিল। বর্ত্তমান নদীর ভাঙ্গনে তা জলমগ্ন হয়েছে। বিগ্রহণণ (মহাপ্রভু, জগন্নাথ ও দধিবামন) প্রতাপপুরে অক্সত্র অবস্থান করছেন। শ্রীগৌর আবিভাব তিথিতে প্রতাপপুরে মহোৎসব হয়।—
﴿ শ্রীক্ষেত্র, গৌড়ীয় মিশন)

## শ্রীবীর চন্দ্র প্রতৃ

শ্রীমদ্ বীর চন্দ্র বা শ্রীবীর ভব্ত প্রভূ কান্তিক কৃষণ্ নবনী। তিথিতে আবিভূতি হন।

গ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

শ্রীবীর ভদ্র গোসাঞি ক্ষন্ধ মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তাঁর লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদ ধর্মাতীত হঞা বেদ ধনে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দন্ত।
চৈতক্য ভক্তিমগুপে তেঁহো মূল স্তন্ত।
তাতিক্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীর ভদ্র গোসাঞির চরণ শরণ।
বাহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পুরণ॥

—( চৈঃ চঃ আদি ১১/৮-১২ )

শ্রীচৈতক্স চরিতামতের অমুভান্তে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ লিখেছেন—শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর পুত্র ও শ্রীজাহ্নবা মাতার শিশ্য। ইনি শ্রীবস্থধার গর্ভজাত। শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকায়— "সন্ধর্ষণস্থা যো ব্যুহঃ পয়োকিশায়িনামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোইভূচৈতক্সাভিন্ন বিগ্রহঃ॥"

শ্রীসঙ্কষণ দেবের ব্যুহ পয়োরিশায়ী বিষ্ণুর অবতার শ্রীবীর চক্ত প্রভু। তিনি শ্রীচৈতগুদেবের অভিন্ন বিগ্রহ-স্বরূপ।

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন—

রাজবল হাটের নিকট ঝামটপুরে।
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে॥ '
তথা বিপ্র যহনন্দনাচার্য্য বৈসয়।
ঈশ্বরী রূপায় তেঁহো হৈলা ভক্তিময়॥
যহ নন্দনের ভার্যা লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি অতি পতিব্রতাধর্ম বার।
তাঁর হুই হুহিতা—শ্রীমতী, নারায়ঀী।
সৌন্দর্যের সীমাদ্ভূত অক্সের বলনী॥
ঈশ্বরী ইচ্ছায় সে কিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভূ বীরচন্দ্রে হুই কন্তা কৈল দান॥

—( ভক্তি রত্মাকর ত্রয়োদশ ভরঙ্গ )

শ্রীযত্নন্দন আচার্য্য শ্রীবীরচন্দ্র প্রভূর শিশু হয়েছিলেন। শ্রীসতীকে ও শ্রীনারায়ণাকে শ্রীজাহ্নবা মাতা মন্ত্র দীক্ষা দান করেন। শ্রীবস্থধা দেবীর গর্ভজাত কন্তাা শ্রীমতী গঙ্গাদেবী, ভিনি সাক্ষাৎ গঙ্গার অবতার ছিলেন। শ্রীমাধব আচার্য্যের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীমাধব আচার্য্য শান্তন্তরাজার অবতার ছিলেন।

বৈষ্ণব বন্দনায় শ্রীমাধব আচার্য্যের নাম আছে—
প্রেমানন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব।
ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ॥
শ্রীবীয়চন্দ্র প্রভূর ভীর্য ভ্রমণ

জননীর অনুমতি নিয়ে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গুহে আগমন করেন। এটিদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পুত্র শ্রীনিবাস দত্ত ঠাকুর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বিশেষ সম্মানসহ ছই দিবস সংকার করেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু তথা হ'তে শান্তিপুরে শ্রীঅহৈত-ভবনে আগমন করেন। অবৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে বহু সম্মান পুরঃসর সংকার করেন ও সংকীতনে মগু হন। সেখান থেকে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু অম্বিকা কালনা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতেব গৃহে আগমন করেন। শ্রীহানয় চৈত্র প্রভু তাঁকে বহু আদর করে সংকার করেন। তথা থেকে নবদ্বীপে প্রাজগন্নাথ মিঞ্জ গুছে আগমন করলে প্রভুর পরিকরগণ তাঁকে নিত্যানন্দাত্মজ জেনে আনন্দে বহু সংকার করেন। **ছুই** দিবস তথায় অবস্থান করে তিনি শ্রীখণ্ডে শুভাগমন করেন। খণ্ডবাসী জ্রীরঘুনন্দন ও জ্রীকানাই ঠাকুর তাঁকে বহু সম্মান প্রদান করেন ও আলিঙ্গন করেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থান করবার পর শ্রীবীর চন্দ্র প্রভু যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেন। আচার্য্য প্রভূ মহাভক্তিভরে তাঁকে পৃজ্জা করেন। সেধানে কয়েকদিন সংকীর্ত্তন মহোৎসব করবার পর শ্রীবীর চন্দ্র প্রভূ কন্টক নগরে আগমন করলেন। একদিন তথায় অবস্থান করে ব্ধরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ রাজ্বের গৃহে শুভাগমন করেন। বহুভক্ত পুরঃসর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ব তাঁকে পৃজা করে সংকার করেন। তাঁদের ভক্তিতে শ্রীবীর চন্দ্র প্রভূ অতিশয় সম্ভষ্ট হয়ে তুই দিবস তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর শ্রীখেতরি গ্রামে শুভ পদার্পণ করেন।

> শ্রীঠাকুর নরোত্তম কতনা আনন্দে। আগুসরি লৈয়া গেল প্রভু বীর চন্দ্রে॥ সংকীর্ত্তন রত্য কৈলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে। আইলা অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে॥

> > —( ভক্তি রত্নাকর ত্রোদশ তরঙ্গে )

খেতরি প্রামে কয়েকদিন সংকীর্তন মহোৎসব করবার পর
প্রীবীর চন্দ্র প্রভু প্রীরন্দাবন যাত্রা করলেন। তাঁর প্রভাবে
পথে অনেক পাপী পাষণ্ডী উদ্ধার হয়। তিনি প্রীরন্দাবন ধামে
পৌছলে তাঁকে স্থাগত জানাবার জন্ম ব্রজের মহাস্ত গোস্থামিগণ
আগমন করেন—প্রীজীব গোস্থামী, প্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ,
প্রীঅনস্তাচার্য্য, প্রীহরি দাস পণ্ডিত, প্রীমদন গোপাল দেবের
সেবাধিকারী—প্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্থামীর শিশ্য—প্রীকৃষ্ণ দাস
বিন্ধারী, প্রীগোপীনাথ অধিকারী, প্রীমধু পণ্ডিত, তাঁর সতীর্থ
ভাতা—প্রীগোপীনাথের পৃ্জারী প্রীভবানন্দ, প্রীকাশীশ্বর, তাঁর

শিক্ত শ্রীপোবিন্দ গোস্বামী ও শ্রীযাদবাচার্য্য প্রভৃতি।
প্রভৃ বীর চল্রে লৈয়া আইলা সর্বজনে।
ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে॥
প্রভৃ প্রেম-ভক্তি রীতে কেবা না বিহবল।
গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণব সকল॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
সবাসহ বীর চক্র করিলা দর্শন॥

( ভক্তিরত্বাকর ত্ররোদশ তরঙ্গে )

সতঃপর শ্রীবারচন্দ্র প্রভু শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ও শ্রীজ্বীব গোস্বামীর মন্ত্রমতি নিয়ে বন ভ্রমণে যাত্রা করেন। তিনি দ্বাদশ বন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন গিরিরাজ্ব প্রভৃতি দর্শন করে অত্যন্ত্রত প্রেম প্রকট করেন, তা' দেখে ব্রজ্বাসিগণ অত্যন্ত মৃদ্ধ হন। এবপে কিছুদিন ব্রজ্ব ধাম দর্শন করে পুনঃ গৌড়দেশে প্রত্যাবন্তন করেন। এরপে অত্যন্তুত প্রেম দর্শনে সর্বব্রই তাঁর যশ প্রচারিত হয়। তাঁর ঐশ্বর্যা ছিল অভিন্ধা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্থায়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ শ্রীচৈতস্যচরিতাম্তের আদি লালার একাদশ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের অন্থভায়ে লিখেছেন—গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র—এ তিন জন শিয়াই ইঁহার পুত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করতেন, তিনি শাণ্ডিলা গোত্রীয় ভদ্ধ শ্রোত্রীয় বটবাল। জ্যেষ্ঠ গোপীজন বল্লভ বর্দ্ধমান জ্বেলার মানকরের

নিকট লতাগ্রামে এবং মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গণেশ পুরে বাস করতেন।

# শ্রীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্থামী লিখেছেন—
কালাকৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥

( है: इः आफि ११।७१)

ইনি দ্বাদশ গোপালের অক্সন্তম, 'লবঙ্গ' সথা। এীকবিকর্ণ-পুর গোস্বামী লিখেছেন—"কালঃ এীকুফদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সথা ব্রজে ॥" যিনি পূর্বে ব্রজে এীকুফের লবঙ্গ নামক সথা ছিলেন, অধুনা তিনি কালা কুফদাস নামে প্রসিদ্ধ।

ইঁহার শ্রীপাট বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া থানার অন্তর্গত আকাই-হাট গ্রামে, নবদীপ—কাটোয়া রাজপথের ধারে অবস্থিত। আকাই-হাট বিরল-বসতি এক অতি ক্ষুদ্দ গ্রাম। চৈত্র রুফ্ট দাদশী শ্রীকালিয় কৃষ্ণদাস ঠাকুরের অপ্রকট হিথি। কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের বংশধরগণ অ্ঞাপি পাবনা

জেলার সোনাত্রনা প্রাকৃতি স্থানে বসবাস করছেন।

# শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুর

ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি-নাম যাঁর। 'শ্রীহট্টে' এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার'॥

( किः जाः वामि २।७৫)

শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শ্রীমুরারিগুপু ঠাকুর

- শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট বর্ত্তমান বাংলা দেশের
একটি জেলা। শ্রীমুরারি গুপু ঠাকুর বৈচ্চকুলে আবিভূতি হন।
শ্রীহট্ট থেকে এসে তিনি নবদ্বীপে মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের
গৃহ-সন্নিধানে বাস করতেন। এঁর পিতামাতার নাম অজ্ঞাত।
মহাপ্রভু অপেক্ষা তিনি বয়সে বড় ছিলেন।

শ্রীমুরারি গুপু, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভৃর সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। স্থায়ের ফাঁকিতে শ্রীগোরস্থন্দর সকলকে প্রাস্ত করতেন। ব্যাকরণের ও স্থায়ের ফাঁকি প্রভৃতি নিয়ে তিনি পড়ুয়াদের সঙ্গে খুব তর্ক-বিতর্ক করতেন, কেহ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না। শেষ পর্যান্ত মারামারি, কাদা ছোড়া ছুড়ি, ধাক্কা-ধাক্কি প্রভৃতি হ'ত। গঙ্গার ঘাটে এত হুড়াহুড়ি হত ষে সমস্ত জল বালু-কাদাময় হয়ে যেত, মহিলারা জল নিতে পারতেন না। ব্রাহ্মণেরা স্নান করতে পারতেন না। এ ভাবে গঙ্গার ঘাটে শ্রীগোরস্থন্দর জলকেলি করে বেড়াতেন।

তবে হয় মারামারি যে যারে পারে । কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে ॥ এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়া সকল । বালি কাদাময় হয় সব গঙ্গাজ্ঞল ॥

( শ্রীচৈতক্য ভাগবত আদি-স্সীলা অপ্টম অধ্যায় )

কয়েক বছরের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় শ্রীগৌরস্থন্দর প্রথম স্থান অধিকার করলেন ্থন তাঁর কাছে ছাত্রবৃদ্দের নতি স্বীকার করতে হল মুরারি কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতেন না বা পাঠ সম্বন্ধে কোন আলাপ-আলোচনা করতেন না। এজন্ম শ্রীগৌরস্থন্দরের মনে ক্রোধ হত। তিনি মুরারিগুপ্তকে ডেকে বলতেন—

> প্রভু বলে,—"বৈদ্য, তুমি ইহা কেনে পঢ় ? লতা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়॥ ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই—বিষমের অবধি। কফ-পিত্ত, অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি।

> > ( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৫,২১-২২ )

এ সব কথা শুনে মুরারি যদিও মনে মনে রুষ্ট হল্ডেন বাহিরে রোব প্রকাশ করতেন না। শুধু মহাপ্রভুর দিকে শাস্তভাবে তাকিয়ে থাকতেন। প্রভুর দিবা প্রশাস্ত-মূর্ত্তি দর্শনে ও তাঁর সুকোমল করতল স্পর্শে কারও কিছু বলবার থাকত না; সকলে শাস্ত হত।

তথন গ্রীগৌরস্থলর ব্যাকরণ শান্তের আলোচনা মাত্র আরম্ভ

করেছেন। মুরারিগুপ্ত তাঁর সঙ্গে, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করতেন : কিন্তু তাঁকে পরাস্ত করতে পারতেন না। আশ্চর্যা হয়ে—মনে মনে বলতেন—এমন পাণ্ডিতা কোন সাধারণ মান্তবের খাকতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ হবেন। নবদ্বীপের কোন ছাত্র তার সঙ্গে তকে পেরে উঠতেন না। মুরারি বৈছের সঙ্গে মাঝে মাঝে এরপ তর্ক বিতর্ক হত, আবার মিত্রভাবে ত্তন গঙ্গা সানে যেতেন।

নহাপ্রভু গয়াধাম থেকে এসে যখন প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন, মুরারি গুল্ড প্রভুর পরম ভক্ত হলেন। শু**রুাম্বর** পণ্ডিতের গৃহে মহাপ্রভুকে দিব্যভাবে ক্রন্দন করতে দেখে মুরারি গুপু আশ্চয়। হয়ে গেলেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরাম-সীতার উপাসনা করতেন। একদিন মহাপ্রভু হঠাৎ তার গৃহে উপস্থিত হয়ে বরাহভাবে গর্জন করতে করতে একটি জলপাত্র দক্তে ধারণ করে উঠালেন। অবাক মুরাবিগুপ্ত দিতা বরাহ রূপী এ।গৌরস্থলরকে দণ্ডবং করলেন। তখন শ্রীগৌরস্থন্দর বললেন—"মুরারি! তুমি আমার স্তুতি কর। মুরারিগুপু স্তুতি করতে লাগলেন। স্তুতি শুনে মহাপ্রভু খুব সুখী হয়ে বললেন—"মুরারি! তোমার নিকট আমি সত্য করে বলছি, আমি সকল বেদের সার, এবার সংকীর্ত্তন প্রচার ৰুরতে ও করাতে আমি অবতীর্ণ হয়েছি, ভক্ত-দ্রোহ আমি সইতে পারি না, ভক্ত-লোহী যদি পুত্রভ হয় তথাপি তার মক্তক ছেদন করি, তার প্রমাণ নরকাস্থর।" মুরারির প্রতি প্রভু অনেক, নিগুচ আত্মকথা বলে নিজ গুহে এলেন

অন্ত একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সাত প্রছরিয়া ভাব প্রকট করে ভক্তগণকে আহ্বান করে ইষ্টবর দিতে লাগলেন, শ্রীমুরারি গুপুকে ডেকে বললেন—মুরারি: তুই এতদিনে জানিস না আমি কে? আমার স্বরূপ দেখ

> > ( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০৮-১০ )

মুরারি গুপ্ত তথন দেখতে পেলেন নবহুর্বাদলগ্যাম ভগবান্
শ্রীরামচন্দ্র ধমুর্বাণ হাতে রত্মাসনে বসে আছেন, বামে বিবিধ
অলঙ্কারে ভূষিতা দীতা এবং দক্ষিণে ধমুর্বাণ হাতে লক্ষ্ণ শোভা
পাচ্ছেন, দামনে বড় বড় বানর বীরগণ স্তুতি করছেন, মুরারি
নিজকেও সে বানরগণের মধ্যে দেখতে পেলেন। মাত্র একবার
এ দিব্য রূপ দেখে মুরারি গুপ্ত মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মহাপ্রস্কৃত্তিখন মুরারিকে ডেকে বললেন—মুরারি। ওঠ। আমার দিব্যরূপ

দেখা। ভূই কি ভূলে গিয়েছিস, সীতা-হরণকারী রাবণের লক্ষা দক্ষকারী হনুমান ভূই। ওঠ, তোর জীবন-স্বরূপ লক্ষ্মণকে দর্শন কর। যার ছঃখে ভূই কত কেঁদেছিলি, সে সীতাকে প্রণাম কর। মহাপ্রভূর বাক্যে মুরারি চৈত্র লাভ করলেন এবং দিব্যরূপ দেখে বারবার তাঁকে দণ্ডবৎ করতে করতে কাদতে লাগলেন। মুরারির প্রতি প্রভূর রূপা দেখে ভক্তগণ আনন্দ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠলেন।

একদিন সন্ধার সময় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে বসে আছেন। এমন সময় তথায় শ্রীমুরারি গুপু এলেন। প্রথমে মহাপ্রভুকে ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করলেন। প্রভু বললেন—মুরারি! ব্যতিক্রেম হল। মুরারি বললেন— ভূমি যেমন প্রেরণা দিলে তেমনি করলাম। প্রভু বললেন— ঘরে যাও সব কিছু পরে জানতে পারবে। মুরারি গুপু গৃহে ফিরে ভোজনাদি করে শয়ন করলেন। তারপর স্বপ্ন ক্লেক্রেক্র

স্থাপ্ন দেখে মহাভাগবতের প্রধান
মল্লবেশে নিতানিন্দ চলে আগুরান।
নিতানিন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে গ্রীহল, মুম্বল তান বানা॥
নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাথা ধরি পাছে যায় বিশ্বস্তর॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২০:১৪-১৬ )

জ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ হলধর—অনস্কদেব, মহাভাগবত-

স্বরূপ: করে হল মুখল শোভা পাচ্ছে। আগে আগে চলছেন। পাছে আছেন শিরে ময়ূর পাথাধারী বিশ্বস্তর। মুরারি বুঝাতে পারলেন, কে বড়। প্রভু হাসতে হাসতে বললেন—মুরারি\! এখন বুঝাতে পারলে ত ? তুমি ব্যতিক্রম করলে কি ভাবে চলবে ? মুরারি গুপু স্বপ্ন-ঘোরে "নিত্যানন্দ," "নিত্যানন্দ" বলে ক্রন্দনাকরে উঠলেন। পতিব্রতা পত্নী 'কৃষণ' 'কৃষণ' বলে তাঁকে জাগালেন। মুরারি গুপু বুঝাতে পারলেন নিত্যানন্দ বড় মহাভাগবত। শ্রীপৌরকে তিনিই প্রকাশ করেন তাঁর কৃপা না হলে গৌরসুন্দরের কুপা লাভ করা যাহ না

অক্তদিবস মুরারি গুপু শ্রীবাস-অঙ্গনে এসে দেখলেন
মহাপ্রভূ দিব্যভাবে দিব্য আসনে বসে আছেন। ভক্তগণ নিজ
নিজ সেবা করছেন। শ্রীগদাধর প্রভূকে তাম্বল দিছেন, প্রভূ
আনন্দে তাম্বল চক্বণ করছেন, নরহরি চম্মর ব্যঞ্জন করছেন।
মুরারি গুপু নমস্কার করলেন, প্রভূ মুরারির হাতে চক্বিত তাম্বল
দিলেন। চক্বিত তাম্বল মুখে দিয়ে মুরারি মথায় হাত মুছলেন।
দেখে প্রভূ বললেন—মুরারি! আমার উচ্ছিই তোমার অঙ্গে
লাগল। মুরারি বললেন—আজ আমার সক্ব অঙ্গু পবিত্র হল।
প্রসাদ অপ্রাকৃত। ভগবানের নাম ও প্রসাদ অভিন্ন, উচ্ছিই বৃদ্ধি
করলে অপরাধ হয়। প্রভূর চক্বিত তাম্বল খেয়ে মুরারি কৃষ্ণপ্রোম পাগল হয়ে গৃহে এলেন, পতিব্রতা পদ্মী আসন দিয়ে তাঁকে
বসালেন ও সামনে অন্নের থালা এনে দিলেন। মুরারি ভাবাবিই
হয়ে সে অন্ন মৃষ্টি মুষ্টি খাও খাও বলে ভূমিতে ফেলতে লাগলেন;

পদ্ধী এসব রহস্ত জানতেন। তাই তিনি বললেন স্বামিন্! জার দিতে হবে না, এখন আপনি ভোজন করুন। ভাবাবেশে মুরারি কিছু ভোজন করলেন তারপর শয়ন করলেন।

সকাল বেলা মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের গৃহে এসে তাকে বার বার ডাকভে লাগলেন। মুরারি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে তাড়াতাড়ি উঠে প্রভুকে নমস্কার করে এত প্রত্যুহে আসবংর কারণ জিল্জাসা করলে প্রভু বললেন—মুরারি! তোর কি মনে নাই ? খাও— বাও—বলে কত গৃত মাখা অন্ন তুই আমায় কাল রাত্রে খাইয়েছিস ? তুই দিলে আমি কি না খেয়ে থাকতে পারি ? বহু মৃত মাখা অন্ন খেয়ে অজীর্ণ হয়েছে, আমায় এর ঔষধ দে। একথা শুনে মুরারি বড় খেদ করতে লাগলেন। অতংপর প্রভু বললেন—মুরারি! "তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তেব্র জল " ( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ২০।৬৯) এ বলে তথাস্থিত এক জলপূর্ণ ঘটের জল পান করতে লাগলেন। মুরারি গুপু তা দেখে হাহাকার করে বললেন—প্রভো! আমি অধন, নীচ, আমার গৃহের জল আপনার পানের যোগ্য নয়।

ভগবান্ ভক্তবংসল। ভক্তের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ভক্ত তাঁকে যেভাবে রাখেন, তিনি ঠিক সেভাবে থাকেন। যা খাওয়ান তা খান। ভক্তের কচিই তাঁর রুচি। এ-ভাবে প্রভূ নিত্যপ্রিয় হন্নমান বা গরুড়ের অবতার শ্রীমুরারি গুপুকে নিম্নেক্ত লীলা করতে লাগলেন।

একদিন শ্রীমুরারি গুপু চিস্তা করলেন—প্রভুর অত্যে যদি

দেহত্যাপ করতে পারি ভাল হয়। এ-ভাবে আত্মহত্যা করবার জ্বন্থ তিনি একখানা ছোরা তৈরী করলেন এবং তা ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। অন্তর্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে বলতে লাগলেন—মুরারি! আমার যত বিলাস সব তোমায় নিয়ে: তুমি যদি চলে যাও, আমার কি করে চলবে! আমি সব জানি। মুরারি প্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন, তারপর প্রভু তাকে অনেক বুঝায়ে স্বীয় গৃহে এলেন। নদীয়া নগরে প্রভু যে বিলাস করেছেন, সে বিলাসের নিত্য সহচর ছিলেন শ্লীমুরারি গুপু!

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীধামে চলে গেলে, প্রতি বছর রথযাত্রার সময় মুরারি গুপ্ত তাঁর জ্বন্স বহুবিধ ভোজ্যসহ সপত্নীক গৌড়-ভক্তদের সঙ্গে পুরী যেতেন। সেবক গোবিন্দ সে ভোজ্য জব্যের প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে ভোজন করাতেন।

বাস্থদেব দত্তের মুরারি গুপ্তের আর। বৃদ্ধিমান গাঁনের এই বিবিধ প্রকার॥
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১০।১২১ )

"জয় শ্রীমুরারি গুপু ঠাকুর কী জয়।"

### শ্ৰীঙ্গাহ্নবা মাতা

শ্রীসূর্যাদাস সরখেল শালিগ্রামে বাস করতেন দামোদর, জগরাথ, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্ম—শ্রীসূর্যাদাসের এই পাঁচজন ভাই ছিলেন। পিতার নাম শ্রীকংসারি মিশ্র। মাতার নাম শ্রীকমলা দেবী। সূর্যাদাস গৌড়ের রাজার পয়সা-কড়ির হিসাব রক্ষকের কার্য্য করতেন বলে তাঁকে সরখেল উপাধি নেওয়া। হয়।

. গ্রীস্থাদাস সরথেলের ছটি কন্সাছিল , বড় জনের নাম গ্রীকার্মণা ও ছোটজনের নাম গ্রীজাক্তবা; গৌর গণোডেশ দীপিকাতে বলেছেন—

শ্রীবারুণী রেবত্যোরংশসস্তবে
তম্ম প্রিয়ে শ্রীবস্থা চ জাহ্নবা।
শ্রীস্থ্যাদাসাখ্যমহাত্মনঃ স্কুতে।
ককুদ্মিরূপস্থ চ সূর্য্যতেজ্বসঃ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবস্থা ও জাহ্নবা দেবী, বাক্ষণী এবং রেবতীর অংশে জন্ম। শ্রীস্থ্যদাস পণ্ডিত সূর্য্যের। স্থায় কান্তি বিশিষ্ট রৈবতরাজ ককুদ্মির অংশ-সভূত ছিলেন। সূর্য্যদাস সরখেল শ্রীনিত্যানন্দের ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়পাত্র। ছিলেন। তিনি কস্তাদ্বয়ের যৌবন দশা দেখে তাহাদের বিবাহের? কথা চিম্বা করতে লাগলেন। সূর্য্যদাস পশুত চিন্তিয়া মনে মনে।
করিতে শয়ন নিজা হইল সেইক্ষণে॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখে মহামনের আনন্দে।
তুই কক্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে

( শ্রীভক্তি রত্বাকর দ্বাদশ তরক্ষ )

অদ্ভুত স্বপ্ন করে স্থাদাস পণ্ডিত আনন্দ-সাগরে ভাষতে লাগলেন। কিছুকণ পর নিজা ভঙ্গ হল। প্রাতঃকালে একজন মিত্র ব্রাহ্মণের নিকট স্বপ্ন-কথা বলতে লাগলেন—আমি দেখছি নিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলরাম। তাঁর অপুক্ত অঙ্গকান্তিতে দশদিক আলোকিত। নানা রত্নালস্কারে অঙ্গ সুশোভিত। আমার কক্সা ছটি ছই পার্ষে বারুণী ও রেবতী রূপে শোভা পাছে। অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে আমি ক্সাদান করব। তানাকরাপর্যস্ত আমার চিত্তে কোন শান্তি নাই। এক্সপ অনেক কথা বলে গ্রীসূর্য্যদাস সর্বেল মিত্র ব্রাহ্মণটিকে নবদ্বাপে শ্রীবাস পশুতের নিকট প্রেরণ করলেন। অতি দ্রুত ব্রাহ্মণটি ত্রীবাদ পণ্ডিত গৃহে এলেন। তথন ত্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাদের গৃহে অবস্থান করছিলেন। ব্রাহ্মণটি সুধ্যদাস সরখেলের নিবেদন শ্রীবাস পণ্ডিতকে সব জানালে, শ্রীবাস পণ্ডিত শুনে স্থা হলেন ও সেই কথা সময়মত জ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর জ্রীচরণে নিবেদন করলেন। করুণাময় খ্রীনিত্যানন্দ স্থাদাস পশুতের অভিপ্ৰায় পূৰ্ণ কয়বেন ৰলে ব্ৰাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন। এ কথা - ধ্রবণে শ্রীক্ষত্বৈভাচার্য্যও পরম সুখী হলেন। শীঘ্র এ কার্য্য হউক এরপ বললেন ৷ ব্রাহ্মণ শালিগ্রামে ফিরে এসে সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে শুভ সমাচার দিলেন ৷ ইহা শুনে সূর্য্যদাসের আনন্দের সীমা রইল না ৷

বড়গাঝি গ্রাম-নিবাসী রাজা হরি হোড়ের পুত— শ্রীকৃঞ্চদাস
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর একান্ত প্রিয় ভক্ত তিনি এ বিবাহের
বাবতায় ব্যয় বহন করবেন এবং তার গৃহেই এ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন
হবে—সংকল্প করে শীঘ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে প্রার্থনা করে
বড়গাছি গ্রামে মানলেন ও বিবাহের উল্লোগ আরম্ভ করলেন।
শ্রীবাস, শ্রীমেরৈতাচায্য, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীমুরারি গুপু প্রভৃতি
বাবতীয় গৌরভক্তবৃন্দ সমবেত হয়ে সংকাত্তন আরম্ভ করলেন।
শ্রীস্থাদাস পঞ্চিতের লাতঃ শ্রীকৃঞ্চদাস শীঘ্র বড়গাছি গ্রামে
এলেন ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ তথা বাবতীয় বৈষ্ণবগদকে নিয়ে
শালিগ্রামে এলেন প্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে ও বাবতীয় ভক্তগণকে
দর্শন করে স্থাদাস পণ্ডিত পরমানন্দে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে
অভিনন্দনপূর্ব্বক স্বায় গৃহে আনলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর
শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন।

লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে ।
পূর্য্যদাস ভাসে ছই নয়নের জলে ॥
ছই হাতে ধরি' চরণ ছ'খানি ।
কহিতে চাহয়ে কিছু না ফুরয়ে বাণী ॥
মন্দ মন্দ হাসি' নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে ।
কুপা করি' কৈলা আলিঙ্গন সূর্য্যদাসে ॥

স্থ্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরম্ভর।
কে বৃঝিতে পারে স্থ্যদাসের অন্তর।
দেখিয়া ভ্রাতার প্রেমচেষ্টা গৌরীদাস।
না ধরে ধৈরয়, অতি অন্তরে উল্লাস।

(ভক্তিরত্নাকর দাদশতরঙ্গে)

ত্র আন্তর্গাস্থ্যদাস পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ পদ্মযুগল-পূজা করে শ্রীবস্থা ও শ্রীজাক্তবাদেবীকে তার হাতে সমর্পন করলেন।

> লোক-শাস্ত্ৰমতে সূৰ্য্যদাস ভাগ্যবান্। নিভ্যানন্দ চন্দ্ৰে তুই কন্সা কৈল দান॥

> > ( 등: 점: 221021-6 )

এভাবে শুভ পরিণয় হবার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কয়েক দিন শালিগ্রামে অবস্থান করে পত্নীদ্বয় সঙ্গে বড়গাছি শ্রীকৃষ্ণ দাসের গৃহে এলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থান করবার পর শ্রীনবদ্বীপে এলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ছই প্রিয়াসহ শ্রীশচী মাতার গৃহে এসে শ্রীশচী মাতাকে নমস্কার করলেন। বস্থা জাহুলা দেবাকে দেখে শ্রীশচী মাতা অতিশয় হবিত হলেন এবং স্থেই করে কোলে নিয়ে বারবার তাঁদের চিবুক স্পর্শ করতে লাগলেন। শ্রীবস্থ, জাহুবা দোহে দেখি এথা আই। করিল যতেক স্লেহ—কহি সাধ্য নাই" । (ভঃ রঃ ১২।৪০১০)

কৈঞ্চব-গৃহিণীগণ বধৃদ্বয়কে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অতঃপর শ্রীশচীমাতার আজ্ঞানিয়ে শাস্তিপুরে শ্রীঅবৈতাচার্য্যের গৃষ্টে এলেন। শ্রীসাতা ঠাকুরাণী বস্থা জাহ্নবাকে দর্শন করে আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন, কোলে নিয়ে কত স্নেহ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কিছুদিন আছৈতা-চার্য্যের ভবনে অবস্থান করে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বিশেষ প্রার্থনায় সপ্তগ্রামে তাঁর ভবনে এলেন। তথায় কয়েকদিন সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সমাপনান্তে খড়দহ গ্রামে আগমন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে অনন্তর সংকীর্ত্তন-রক্ষে সর্ব্যে পরিভ্রমণ করতে বাহির হলেন।

্রীবস্থধাদেবীর গর্ভে শ্রীগঙ্গা নাম্নী কন্সা ও বীরচন্দ্র নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজাহ্নবাদেবীর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই।

\* \*

শ্রী মহৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং অক্যান্ত গৌরপাধদগণের অপ্রকটের পর পুনঃ সংকীর্তন-বন্তা প্রবাহিত করেন শ্রীগৌরস্থন্দরের করুণা শক্তিত্রর শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর তথা শ্রীশ্রামানন্দপ্রভু। আচার্য্যত্রর যে লোক-বিশ্রুত মহামহোৎসব করেছিলেন থেতরি গ্রামে রাজা সন্তোষ দত্তের প্রহে, সে-উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা আচার্য্যবন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শুভাগমন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস মিশ্র (শ্রীজাহ্নবা দেশীর কাকা) মীনকেতন, রামদাস, মুরারি চৈতক্ত, জ্ঞানদাস, শ্রীপরমেশ্বরী দাস, বলরাম দাস ও শ্রীকৃশ্বাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীনিত্যানন্দের

প্রিয়তম ভক্তগণ: শ্রীজাক্তবা মাতা প্রথমে ভক্তগণ সঙ্গে অম্বিকা কালনা ভার কাকা শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের গৃহে এলেন, \ শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের শিশু শ্রীহৃদয় চৈত্র দাস অতি সাদরে ঈশরী শ্রীজাহ্নবা মাতাকৈ ও যাবতীয় ভক্তবৃন্দকে অভার্থনা করলেন। শ্রীজাহনত মাতা তথায় স্বহস্তে রন্ধন করে শ্রীগৌর-নিতানন্দকে ভোগ লাগান। একরাত্র তথায় মহোংসব করে 🕮 নবরীপে এলেন। মহাপ্রভুর গৃহে এসে এবার 🗐 শচীমা তার দর্শন না পেয়ে, ার বিরহে এজাহ্নবা দেবী বহু খেদ করলেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এসে শ্রীঈশ্বীকে অতি আদর করে নিজ গহে নিয়ে এলেন তথায় জ্রীঈশরী জ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীমালিনী দেবীর চরণ দর্শন না পেয়ে অতিশয় কাতর হৃদয়ে কত ক্রন্দন করেন । একদিন তথায় অবস্থানপূর্বক শান্তিপুরে আগমন করেন জীত্মদৈত আচার্য্য ও জীসীতা ঠাকুরাণীর অপ্রকটে শ্রীজাহ্নবা মাতা বহু থেদ করলেন। আচার্য্যের পুত্রদ্বয় গ্রীঅচ্যুতানন্দ ও শ্রীগোপাল বহু আদর পূর্বক শ্রীজাহ্নবা মাতাকে ও তাঁর সঙ্গা সমস্ত বৈষ্ণবগণকে সংকার করেন : অনন্তর **ঞ্জাক্রবা** মাতা ভক্তগণ সঙ্গে কণ্টক নগর হয়ে তেলিয়াবংরি প্রামে এলে, জ্রামচক্র কবিরাজের ভাতা জ্রীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীঈশ্রীকে বহু সম্মান পুরঃসর পূজা এবং সংকার করেন। একরাত্র তথা অবস্থান করে খেতরি গ্রাম অভিমুখে রওন: হলেন। রাজা সম্যোধ দত্ত পদ্মানদী পারের ব্যবস্থা এবং পালকী করে তথা হতে খেতরি গ্রাম পর্য্যন্ত যাবার ব্যবস্থা সুন্দরভাবে

করে রেখেছিলেন। রাজা সম্ভোষ দত্ত মার্গের বছ দূর এসে

শ্রীজাহুবা মাতাকে ও সমস্ত বৈষ্ণবগণকে পুষ্প মাল্যাদি দিয়ে

যাগত জানান। বৈষ্ণবগণ মহাসংকীর্ত্তন মুখে খেতরি গ্রামে
প্রবেশ করেন। এ-সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর
ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু অগ্রসর হয়ে তাঁদের স্বাগত জানান এবং
ভূমিষ্ঠ হয়ে দগুবন্ধতি করেন। বৈষ্ণবগণ পরস্পর প্রেমে
আলিঙ্কন করতে লাগলেন। চতুর্দ্দিক মহা আনন্দ-কোলাহলে
মুখরিত হল।

রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীজাহ্নবা মাতার জক্ত ও বৈষ্ণবগণের জক্ত নবনির্মিত স্থানর গৃহ এবং ঘটী করে ভ্তা ও যাবতীয় সেবা-সম্ভার পূর্বব হতেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। শ্রীজাহুবা মাতা ও বৈষ্ণবগণ নিজ নিজ ভবনে প্রবিষ্ট হলেন এবং প্রসাদ গ্রহণ অন্তে বিশ্রাম করলেন। রাজা সন্তোষ দত্তের সেবা পরিপাটী দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

পরদিবস শ্রীগৌরস্থনরের শুভ আবির্ভাব তিথি। নবনির্মিত মন্দিরে ছয়টী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার বিপুল আয়োজন
হতে লাগল। সন্ধ্যায় অধিবাস সংকীর্ত্তন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন
ঠাকুর মঙ্গল অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। খেডরি গ্রাম
লোকে লোকে পূর্ণ হল। সভামধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাছুবা
নাতা অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। তাঁকে দর্শন করে
এবং বৈঞ্চবগণের দর্শন পেয়ে ও কীর্ত্তন শ্রবণ করে পাপীপাষ্ণিগণ্ড পরম শুদ্ধ হলেন। সকলে গৃহ কার্যাদি পরিত্যাপ

করে বৈষ্ণব দর্শন ও মধুর কীর্ত্তন প্রবংগ মগ্ন হলেন। সকলে আনন্দ-সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠানন্দে সকলে নিমগ্ন\।
মধারাত্র প্রয়ন্ত অধিবাস-কীর্ত্তন মহোৎসব হল।

দ্বিতীয় দিবদে মহাসমারোহে শ্রীনিবাস আচাষ্য স্বয়ং ছয়টী বিগ্রহের অভিবেক কার্যাদি করলেন। শ্রীনরোভম ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবগণের ও শ্রীজাহুবা মাতার আদেশে কাঁশুন আরম্ভ করলেন। সেই কীর্ত্তনে স্বয়ং স্বপার্ষদ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ আবিভূতি হলেন। এ-দিনে যে কি স্বথ-সিন্ধু স্বেতরি গ্রামে উদ্বেলিত হয়েছিল তা কে বর্ণন করতে পারে গ সৈ উৎসব এক স্মরণীয় ঘটনা বলে খ্যাতি লাভ করল।

তৃতীয় দিবসে মহামহোৎসব। উন্নিবগ্রহগণের জন্ম স্বয়ং শ্রীজাকুবা মাতা ভোগ রন্ধন করলেন।

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
প্রাতঃকালে করিলেন স্থানাহ্নিক ক্রিয়া॥
পরম উংসাহে কৈল অপূর্ব্ব রন্ধন।
শ্রম ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন॥

(ভক্তি রহাকর দশম তরকে)

নহামহোৎসবের প্রসাদ মহান্তগণকে স্বরং শ্রীজাক্তর মাতা পরিবেশন করলেন। সবশেবে শ্রীজাক্তরা মাতা প্রসাদ গ্রহণ করলেন। শ্রীজাক্তবা মাতার চরিত্রে বৈঞ্চব মহান্তগণ পর্ম মুগ্ধ হলেন।

শ্রীজাহ্নবা মাতা খেতরির উৎসৰ শেষ করে ভক্তবৃন্দ সাথে

শ্রীরন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে প্রয়াগ কানী হরে
নথুরায় এলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি দর্শন, আদি কেশব ও
বিশ্রাম ঘাটে স্নানাদি করে বৃন্দাবনে আগমন করলেন। শ্রীজাহ্নবা
নাভাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবগণ মথুরায়
এসেছিলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস বৈষ্ণবগণের পরিচয় শ্রীজাহ্নবা
মাতার নিকট বল্তে লাগলেন—

হ'হ শ্রীগোপাল ভটু গৌর-প্রেমময়। এই ভূগভি, লোকনাথ গুণালয়॥ কুষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, এ শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত। শ্রীমধু পণ্ডিত, হ'হ শ্রীজীব বিদিত॥ ঐছে সকলের নাম ক্রিয়া জানাইলা। শুনি ঈশ্বরীর মহা আনন্দ বাড়িল॥

( ভক্তি রত্নাকর এগার তরঙ্গে )

শ্রীগোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর নিকট এসে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনিও তাঁদের প্রতি প্রণাম করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা, গোস্বামিগণের প্রেমচেষ্টা নিরীক্ষণ করে বড় আনন্দিত হলেন। অনস্থর শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করলেন। গোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীর থাকবার উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক দিন তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করকার পর গোবর্জন, শ্রীরাধাকুত, শ্যামকুত প্রভৃতি দর্শনের জন্ম বহির্গত হলেন। শ্রীভগবানের লীলাস্থলী সকল দর্শনে শ্রীঈশ্বরীর যে সমস্ত দিব্য ভাব সক্ল উদয় হয়েছিল তা

বর্ণনাতীত। কিছুদিন স্থাখে শ্রীবৃন্দাবন ধাম ভ্রমণ করবার পরত্তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌডমগুলে পৌছে শ্রীঈশ্বরী প্রথমে খেতরি প্রামে এলেন। শ্রীনরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ অগ্রসর হয়ে তাঁকে স্বাগত অভার্থনা জানালেন। কয়েকদিন তিনি তথায় অবস্থান করবার পর বধরি গ্রামে এলেন। বধরি গ্রামে শ্রীবংশী-দাসের ভ্রাতা শ্রীশ্রামদাস চক্রবর্ত্তী বাস করতেন। তাঁর কন্সা শ্রীহেমলতাকে বড গঙ্গাদাসের সঙ্গে ঈশ্বরী বিবাহের প্রস্তাব করলে শ্রীশ্রামদাস ঈশ্বরীর আদেশমত বড গঙ্গাদাসকে ক্রা দান করলেন। বিবাহের পর ঈশ্বরী বড গঙ্গাদাসকে শ্যামস্থন্দরজীউর সেবা ভার দিলেন। কয়েক দিন শ্রীজাহ্নবা মাতা বধরি গ্রামে থাকবার পর ঞ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শনের জন্ম একচক্রা গ্রামে এলেন। জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান দর্শন, পিতা হাড়াই পণ্ডিতের ও মাতা পদ্মাবতী দেবীর কথা শ্রাবণ করতেই এজাহনা মাতা শশুর-শাশুডীর কথা স্মর নপূর্বক অঞ্জ-সিক্ত নয়নে ক্রন্দন করতে লাগলেন। স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা স্থান সকল দর্শনাদি করালেন।

যত্তপি ভবন শৃন্থ ভগ্ন অতিশয়।
তথাপি কার না চিত্ত আকর্ষয় ?
নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন॥

সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কৈলা। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কথো রাত্রি গোডাইলা।

( শ্রীভক্তি রত্নাকর দশম তরঙ্গে )

একরাত্র একচক্রাপুরে থাকবার পর কন্টক নগরে এলেন। প্রভুর সন্মাস স্থান দর্শন করে ঈশ্বরী ক্রন্দন করতে লাগলেন। তথা হতে যাজীগ্রামে শ্রীনিবাস আচাধ্য গৃহে প্রবেশ করলেন। ঞ্জীনিবাস আচার্যা বৈষ্ণবগণসহ বহু ভক্তি পুরঃসর শ্রীঈশ্বরীকে অভার্থনাপূর্ববক স্বীয় গৃহে নিলেন এবং তাঁর পূজাদি করলেন। আচার্য্য ভার্য্যাদ্বর খ্রীঈশ্বরীর সেবায় নিমগ্ন হলেন। কয়েক দিন যাজাগ্রামে অবস্থান করে শ্রীঈশ্বরী শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরস্কলরের জনস্থান দর্শনে এলেন ৷ এ সময়ে জ্রীগোরগ্রহে একমাত্র বৃদ্ধ গ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন। গ্রীগৌরস্থন্দরের ভবনে প্রবেশ করতেই প্রীঈশ্বরী প্রেমাবেশে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ তাঁর তাদৃশ প্রেমাবেশ দেখে তাঁরাও প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। প্রভুর ভবন থেকে ঐস্থিরী ঐবাস অঙ্গনে এসে তথায় রাত্রিবাস করলেন: রাত্রিকালে শ্রীবাস অঙ্গনে ভক্তগণ মহাসংকীর্ত্তন নুত্যাদি করলেন : শ্রীঈশ্বরী রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগৌরস্থন্দরের ভক্ত-গণসহ বিচিত্র লীলাবিলাসাদির দর্শন পেলেন। পরদিন বার বার নবদ্বীপ ধামকে বন্দনা করে অম্বিকা কালনা অভিমুখে যাত্রা করলেন ৷

পুন: শ্রীজাহ্নবা মাতার শুভাগমনে অম্বিকাবাসী ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হলেন। শ্রীঈশ্বরী শ্রীগোরীদাস পশুতকে শারণপূর্বক ক্রন্দন করতে করতে গ্রীগোর-নিত্যানালের গ্রীপাদ-পদায়ুগল বন্দনা করলেন। ভক্তগণ সংকীজন আরম্ভ করলে সে মহাসংকীর্ত্তনে জ্রীগোর-নিত্যানন্দরে আবির্ভাব হল : রাত্রে ক্র্রন্ত্রী রন্ধনপূর্বক শ্রীগোর-নিত্যানন্দকে ভোগ অর্পণ করলেন। সেই প্রসাদ ভক্তগণকে পরিবেশন করে স্বয়ং গ্রহণ করলেন। রাত্রে বিশ্রামকালে, স্বপ্নে জ্রীগোরীদাস পণ্ডিত ও শ্রীগোর-নিত্যানন্দের দর্শন পোলেন। সকলেই শ্রীজাহ্নবা মাতাকে আশীর্বাদ করলেন।

পরদিবস ঞ্রীজাহ্নবা মাতা ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে এলেন। তথায় একরাত্র মহোংসব করবার পর নৌকা যোগে স্বীয় গৃহে খড়দহ প্রানে পৌছালেন। খড়দহবাসী ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না: অতি উল্লাসের সঙ্গিত সকলেই গ্রীজাহ্নবা মাতাকে দর্শন করবার জন্ম অগ্রসর হলেন। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীঈশ্বরীকে অভ্যর্থনা করলেন। পুত্র গ্রীবীরচন্দ্র ও কন্থা গ্রীগঙ্গা গ্রীঈশ্বরীর চরণ বন্দনা করতেই তিনি তাঁদের কোলে তুলে নিয়ে আনন্দে চিবুক ছাণ নিতে লাগলেন। ঈশ্বরী বস্থাদেবীকে প্রণাম করতেই উভয়ের প্রেমোচ্ছাস হল। অতঃপর ঈশ্বরী ভক্তগণের কাছে বন্ধমণ্ডলের ও গৌড়মণ্ডলের যাবতীয় ভ্রমণ বুড়ান্ত বলতে লাগলেন। গ্রীপর-মেশ্বরী দাস শ্রীঈশ্বরীর সেবায় রইলেন। অন্থান্থ বৈষ্ণবগণ বিদার গ্রহণ করলেন।

ঞ্জিজাকুরা মাতা গৌড়মণ্ডল ও ব্রজ্মণ্ডল ভ্রমণ করে গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সমাজে এক অপূর্ব্ব কীতি রেথে গেছেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রেমভক্তির আধার এবং অভিন্ন নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী। বহু পাপী পাষণ্ডীকে তিনি উদ্ধার করেছেন। তাঁর দিবা ঐশ্বর্যা ও মাধুর্যো সকলেই আরুপ্ত হয়েছেন।

কৈশাৰ শুক্লাষ্টমীতে নিত্যানন্দ শক্তি শ্ৰীজাহ্বা মাতা আবিভূতি হন।

শ্রীল ভাক্তিবিনোদ চাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার শ্রীচরণে এইরপ প্রার্থনা করেছেন।

> ভবার্ণবে প'ড়ে মার আকুল পরাণ। কিলে কুল পাব তার না পাই সন্ধান। ন! আছে কর্ম-বল, নাহি জ্ঞান-বল। যাগ-যোগ-তপেপ্রশ্ন-না আছে সম্বল। নিভান্ত তুর্বল আমি, না জানি সাঁতার। এ-বিপাদ কে আমাবে করিবে উদ্ধার ॥ বিষয়-কন্তীর তাহে ভীষণ-দর্শন। কামের ভরক্ত সদা করে উত্তেজন। প্রাক্তন-বায়র বেগ সহিতে না পারি। কাদিয়া অস্তির মন, না দেখি কাণ্ডারী। প্রাণা জ্রীজাক্তবা দেবি। এ দাসে করুণা। করু' আজি নিজগুণে, ঘুচাপ্ত যন্ত্রণা॥ লোমার চরণ-ভরী করিয়া আশ্রয়। ভবাৰ্ব পাব হ'ব কল্লেছি নিশ্চয় ৷

### জীজীগোর-পার্যদ-চরিভাবলী

তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-শুক এ দাসে করহ দান পদকল্পতক ॥ কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার। তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

( কল্যাণকল্পতক )

# শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

ভগবান্ শ্রীগোরহরির প্রিয় পার্ষদ ছিলেন শ্রীবাস্থদেব ভট্টাচার্য্য। বর্ত্তমান নবদীপ বা চাপাহাটি থেকে—আড়াই মাইল দূরে বিভানগর নামক প্রসিদ্ধ পল্লীতে তাঁর জন্ম। পিতার নাম নহেশ্বর বিশারদ। লাতার নাম বিভা বাচস্পতি। বাস্থদেব ভিটাচার্য্য ছিলেন ভারতের সর্ববস্রধান নৈয়ায়িক। তিনি মিথিলায় গিয়ে স্থায়শাস্ত্র অধায়ন করেন। তদানীস্তন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র ছিলেন তাঁর গুরু। সার্ব্বভৌম বাস্থদেব ভট্টাচার্য্য স্থায়বিদ্যা সমাপ্ত করে যখন বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন স্থায়ের কোন গ্রন্থ তিনি সঙ্গে আনতে পারেন নাই। তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমগ্র স্থায়গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ নগরে ফিরে এলেন। নবদ্বীপে নবা স্থায়-শান্তের এক বিদ্যাপীঠ

স্থাপন করলেন। অগণিত ছাত্রকে স্থায়বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। অন্ধদিনের মধ্যে নবদীপ নগর স্থায়বিদ্যা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হল। তথনকার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ছিলেন সার্বভৌম পণ্ডিতের ছাত্র। শিরোমণির স্থায়ের টীকার নাম "দীধিতি—"। এর জন্মই শ্রীগৌরস্থন্দর নিজের লিখিত স্থায়শাস্ত্রের টীকা গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শঙ্কর বেদান্তেরও অত্যক্তুত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রকে অদৈত বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। উৎকলাধিপতি গজপতি শ্রীপ্রভাপক্রদের বিশেষ আগ্রহে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শুরীধামে গিয়ে শঙ্কর বেদান্ত অধ্যাপনা করতেন।

ভগবান্ খ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর কয়েকজন ভক্তসহ
পুরী অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে রেমুনা, কটক, সাক্ষীগোপাল ও ভ্বনেশ্বর হয়ে আঠার-নালায় এলেন। সেখান
থেকে ভঙ্গি করে ভক্তগণের সঙ্গ ছেড়ে তিনি একাকী জগন্নাথ
ধামে এলেন এবং ব্রীজ্গন্নাথ দর্শনে চললেন। খ্রীমন্দিরে প্রবেশ
করে দূরে থেকে জগন্নাথদেবের দর্শন করেই প্রেমাবেশে অচৈতক্য
হয়ে ভূতলে পড়লেন। দৈবক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে
ছিলেন। পড়িছাগণ (পাহারাদারগণ) ছুটে এল কিন্তু
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভূর অঙ্গ স্পর্শ করতে তাঁদের নিষেধ
করলেন।

প্রভুর সৌন্দর্যা আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হইলা বিশ্মিত অপার।
—( চৈ: চ: মধ্য ৬/৬)

বহুক্ষণ অপেক্ষা করা দত্তেও প্রভুর চৈত্রস্ত হল না। এদিকে
মন্দিরে ভোগের সময় হল। তথন শিষ্যবর্গ ও পড়িছাদের
সাহায্যে সার্কভৌম পণ্ডিত প্রভুকে নিজগৃহে নিয়ে এক পবিক্রি
স্থানে শায়িত করে রাখলেন। নাসারক্রের কাছে তুলা ধরে
দেখলেন তিনি জীবিত। তারপর ভট্টাচার্যা বিচার করঙ্গেন—
"এঁর শরীরে যে তাব দেখছি তা সাধারণ জীবে থাক্তে পারে না।
এই সুদীপ্ত সাল্বিক ভাব নিতাসিদ্ধ ভক্তগণেরই হয়ে থাকে।
অধিরাচ মহাভাব যার থাকে তারই এই রকম মহাভাবের উদয়

মহাপ্রভুর সঙ্গে যে ভক্তগণ ছিলেন তাঁরা এর মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরে এলেন এবং জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে মৃচ্ছ প্রাপ্ত হলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচায্য তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে গিয়েছেন ভক্তগণ খ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নিরে সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন এবং দেখলেন যে তথনও মহাপ্রভু প্রেমে অচৈতক্ত অবস্থায় মাছেন। তথন সকলে উচ্চ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। এবার মহাপ্রভুর চৈত্ত কিরে এল। "হরি হরি" ধ্বনি করে তিনি হন্ধার দিয়ে উঠলেন। তথন সকলে মিলে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তারপর সকলে বিশ্রোম করলেন। ভারপর সকলে বিশ্রাম করলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত খ্রীমহাপ্রভু এবং খ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদধ্লি প্রহণ করলেন ও মধ্যাহ্ন-ভোজন করবার জন্ত নিবেদন জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর সমস্ত পরিচয় জানালেন। গোপীনাথ আচার্য্য ছিলেন মহাপ্রভুর পরম ভক্ত

এবং শ্রীসার্বভৌমের ভগ্নীপতি। ভক্তগণকে নিয়ে মহাপ্রভু সমুদ্রসান করে এলেন। ইতিমধ্যে সার্বভৌম পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মন্দির থেকে প্রচুর প্রসাদ আনালেন এবং সেই প্রসাদ দারা মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের যথাযোগ্য সংকার করালেন। এক্লে শ্রীমদ কঞ্চদাস কবিরাজ বড স্থন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

বহুত প্রসাদ সার্বভৌম আনাইলা।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল।
সুবর্গ থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন।
সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাক্রা ব্যঞ্জনে।
পীঠাপানা দেহ ভুমি ইহাঁ স্বাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে জুড়ি ছই করে।
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন।
এত বলি পীঠাপানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা।

—( চৈ: চ: মধ্য: ৬/৪:-৪৬ )

মহাপ্রভূর বিশ্রামের জন্ম সার্ব্বভৌম একটি ছোট ঘরের ব্যবস্থা করলেন। তথায় মহাপ্রভূ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন। অনস্তুর সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোপীনাথ আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রভূব ক্যছে এলেন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত মহাপ্রভূকে "নমে! নারায়ণায়" বলে নমস্কার করলেন। মহাপ্রভু "কৃষ্ণে মতি রক্থ" বলে আশীর্বাদ করলেন। সার্বভৌম পণ্ডিত তথন বুবতে পারলেন ইনি বৈষ্ণব-সন্ধ্যাসী। গোপীনাথ আচার্য্যের কাছে সার্বভৌম মহাপ্রভু সম্বন্ধে সবকিছু আগেই জেনেছিলেন। মহাপ্রভু নদীয়ার লোক বলে সার্বভৌম তাঁকে খুব যদ্ধ করতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু নিভৃতে সার্ব্বভৌমকে বললেন—"আমি বালক সন্নাসা, ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। আপনার আশ্রয় নিলাম। আপনি আমার গুরু-স্বরূপ, আপনার সঙ্গ লাভের জন্মই এখানে এসেছি। আপনি আমায় সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন।" ঈশ্বরের মায়া কাটিয়ে উঠা বড় কঠিন। এই মনোহর বাক্য শুনে সার্বভৌম মোহিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন—"তুমি অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভুল করেছ। তোমার যে ভক্তি যোগ দেখছি তাতে সন্ন্যাসে কি করবে গ তবে আমি সর্বতোভাবে তোমাকে রক্ষা করব, এক বেদান্ত শ্রবণ করাব।" প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্বভৌম তাঁকে বেদান্ত শ্রবণ করাতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্যা করবার পর অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন —"তুমি সাতদিন বেদাস্ত শ্রবণ করেছ — কিন্তু—ভাল মন্দ কিছুই বলছ না। বুঝতে পারছ কি না তাও জানতে পারছি না।" মহাপ্রভু বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন—"আমি মূর্য, আমার পড়াশোনা মোটেই নাই। আপনার আদেশ মত বেদান্ত শুনেছি

বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।" সার্ব্বভৌম বললেন— "না যদি বৃঝতে পার, জিজ্ঞাসা করবে ত ?" মহাপ্রভু বললেন— "আপনি তো জিজ্ঞাসা করতে বলেন নাই ৷ সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করবার জন্ম বেদান্ত শুনতে বলেছেন। তাই আমি শুনেছি।" তথন সার্ব্যভৌম বললেন—"তোমার মনের গভীর ভাব আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি মৌন হয়ে শুধু শুনছ।" মহাপ্রভূ মৃত্র হাস্ত করে বললেন—"আমি ত বেদান্ত স্থতের অর্থ ভালই বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমার মন বিকল হয়ে যাচ্ছে। যেমন স্বপ্রকাশিত সূর্য্যকে মেঘ আচ্ছাদিত করে ্ সেরপ আপনার ব্যাখ্যা যেন স্বতঃ প্রকাশিত অর্থটিকে আচ্ছাদিত করে রাখছে। আপনি মুখা অর্থটি বলছেন না, কল্পনাজাত অর্থের দ্বারা মূল স্ত্রাটিকে আর্ত করছেন মাত্র।" সার্ব্বভৌম বললেন—আমি ত শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যা করে বলেছি।" মহাপ্রভু বললেন—"শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্যু করেছেন তা মায়াবাদ ভাষ্য। তাতে সক্ষশক্তিমান্ ভগবানের শক্তি লোপ পেয়েছে। শ্রুতি উপনিষদের মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি কল্পনাজনক মর্থ করেছেন।"

প্রণব যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি।

( জ্রীচৈ: চঃ মধ্য ৬।১৭৪ )

অনাদিসিদ্ধ বেদশাস্ত্রে প্রণবকে মহাবাক্য বলা হয়েছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদের একদেশস্মূচক বাক্য "ভত্ত্বমসি"কে মহাবাক্য-

রূপে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ. আচার্য্য শঙ্কর সে বিগ্রহকে সত্ত্তণের বিকার বলেছেন। শ্রুতির ভগবদ-স্বরূপের "এক অদ্বিতীয়" শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি তার সমস্ত শক্তিকে মায়া মিখ্যা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অচিম্যাশক্তি সম্পন্ন—তিনি যুগপৎ বহু শক্তি প্রকট করে বিহার করতে পারেন। তাতে তাঁর বিরাট্রের হানি হয় না। খনি বহু স্থবর্ণ প্রসব করলেও স্বরূপে সমান থাকে। একটি দীপ থেকে বহু দীপ জ্বালালেও মূল দীপ সমান থাকে। তদ্ধপ ভগবান বহু শক্তি যুগপৎ প্রকাশ করলেও মূল স্বরূপের কোন হানি হয় না। অতএব পরিণামবাদ অর্থাৎ শক্তিবাদ ব্যাস স্থুতের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত। শঙ্করাচার্য্য সে পরিণামবাদ বা শক্তিবাদকে মিথ্যা মায়া বলে কল্পনা করেছেন। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ ভগবান্— তিনি ষড়েশ্বর্য্যপূর্ণ। শঙ্করাচার্য্য তা না বলে ব্রহ্ম নিব্বিকার, নিরাকার বলে কল্পনা করেছেন। এইভাবে ব্যাসদেবের বাস্তব সিদ্ধান্তটিকে অবজ্ঞা করে তিনি বেদান্ত শাস্ত্রের কাল্লনিক অর্থ ক্রেছেন। তবে এটি শঙ্করাচার্য্যের দোষ নহে। তিনি সাক্ষাৎ শস্কর। তিনি ভগবানের আদেশে অস্করপণকে বিমোহিত করবার জন্য ধরাতলে শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতার্ণ হয়েছিলেন এবং কল্পিত ভাষ্যু রচনা করেছিলেন—এই কথা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পঞ্চ-বিংশ অধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে আছে।

মহাপ্রভুর মুথে এইসব কথা শুনে সার্ব্বভৌম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আরু কিছু বলতে সাহস ক্রলেন না। তখন মহাপ্রভু বললেন—"ভট্টাচার্য্য। আপনি বিশ্বয়ান্বিত হবেন না। ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ। মুক্ত আত্মারাম পুরুষগণও এ ভক্তিযোগে ঈশ্বরের ভজন করে থাকেন। এর প্রমাণস্বরূপ ভাগবতে "আত্মানা" শ্লোকে এ শুকদেব গোস্বামী বলেছেন। এ এমদ্ শুকদেব প্রে মহাজ্ঞানী ছিলেন। পরে ভক্তিযোগে ভগবদ্ উপাসনা করেছিলেন—যথা ভাগবত-কার্ত্তন।

অতঃপর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে "আত্মারাম" শ্লোক ব্যাখ্যা করতে বললেন। ভট্টাচার্য্য ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করে বললেন তিনি যত প্রকার ব্যাখ্যা পারলেন। মহাপ্রভু সেই শ্লোকের চৌবট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু তাঁর এত প্রকারের ব্যাখ্যার মধ্যেও সার্ব্বভৌমের কোন ব্যাখ্যার একটি শব্দ পর্যন্ত ছিল না। এবার সার্ব্বভৌম বিশ্বয়ে হতবম্ব ২য়ে মনে মনে বলতে লাগলেন—

> ই'হো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—মুঞি না জানিয়'। মহা অপরাধ কৈন্ন গর্কিত হঞা॥

> > ( জীচৈঃ চঃ মধ্য ৬,২০০ )

অভংপর তিনি মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন এবং
আতি দৈক্সের সঙ্গে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তথন প্রীগৌরস্থানরের ছাদর গলে গেল এবং তাঁকে কুপা করবার ইচ্ছা হল।
তিনি সার্বভৌমকে ষড়ভুজ মূজি দেখালেন। তেতাযুগে রাম,
দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে দণ্ড-ক্মগুল্ধারী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ। সার্বভৌনের সমস্ত সংশ্য় দূর হল। প্রভুর কৃপায় তাঁর সমস্ত তত্ত্

বিকাশ প্রাপ্ত হল। তৎক্ষণাৎ শত শ্লোকে প্রভুর স্তবগান করলেন
—এই স্তবমালাটির নাম হল "সার্বভৌম শতক"।

শ্রুনি স্থথে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥ অঞ্চ, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ কম্প ধরহরি। নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি॥

জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অব্লকার্য। আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্যা। তর্কশাস্ত্রে জড় আমি থৈছে লৌহপিণ্ড। আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড।

। শ্রীটেঃ চঃ মধ্য ৬।২১৪)

তিনি যে মহাপ্রভুকে শিশুজ্ঞান করে বেদান্ত শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন এবং তাঁকে রক্ষা করবার কথা বলেছিলেন এসব কথা স্মরণ করে সার্বভৌম বড় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু সব জানতে পেরে তাঁকে বললেন—"ভট্টাচার্য্য, তুমি মুগ্ধ হয়ো না। যোগিগণের ঈশ্বর শিবও আমার মায়ায় স্থির থাকতে পারেন না।" সার্বভৌম প্রভুর পরিকরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন। মহাপ্রভুর নাম ও কথা ছাড়া অন্ত কথা ত্যাগ করলেন—"এক্রিফটেতন্ত শচীস্কৃত গৌর গুণধাম" এই নাম নিরস্তর কীর্ত্তন করতে লাগলেন। সার্বভৌমকে এইভাবে উদ্ধার করাতে মহাপ্রভুর মহিমা তথন পুরীশ্বামে চতুর্দ্ধিকে ছড়িয়ে পড়ল।

পদ্ধপতি প্রতাপরুত্রের পুরোহিত জ্রীকাশী মিশ্রও মহাপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি মহাপ্রভুকে থাকবার জ্বন্স একটি নির্দ্ধন গৃহ দিলেন।

একদিন জগন্নাথদেবের মঙ্গল আরাত্রিক দর্শন করে কিছু প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভু তাড়াতাড়ি সার্ব্বভৌম গৃহে এলেন। তখনও সার্ব্বভৌম শ্ব্যা ত্যাগ করেন নাই। মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সার্ব্বভৌম তাড়াতাড়ি উঠে মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। জগন্নাথের প্রসাদটুকু মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের হাতে দিলেন। ভট্টাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ নমস্কার করে প্রসাদ মুখে দিলেন। সার্ব্বভৌমের প্রসাদের উপর এরূপ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং ভট্টাচার্য্যকে ধরে নৃত্যু করতে লাগলেন। মহাপ্রভু বললেন—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিল ত্রিভূবন।
আজি মুঞি করিত্ব বৈকৃষ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিক্ষপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিক্ষপটে তোমা হৈল সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল মোর দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লজ্বি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

( ঐীচৈঃ চঃ মধ্য ৬/২৩০-২৩৪ )

মহাপ্রভু এইরূপ বলে নিজস্থানে ফিরে এলেন। গোপীমাথ
আচার্য্য সার্ব্যভৌম পণ্ডিতের বিষ্ণুভক্তি দর্শন করে চমংকৃত
হলেন। একদিন সার্ব্যভৌম মহাপ্রভুর নিকটে এলে মহাপ্রভু
ভাকে কিছু বলতে বললেন। সাক্ষভৌম ভাগবতের শ্লোক পাঠ
করতে লাগলেন—একটি শ্লোকের পাঠ বদল করে "ভক্তি পদে স
দায়ভাক্" এইরূপ পদ উচ্চারণ করলেন। মহাপ্রভু বললেন
"মুক্তিপদে দায়ভাক্" পদটি এইরূপ বদল কর্বার কারণ কি 
গ্রাক্তিপদে উত্তরে বললেন—

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ত্রাস। ' ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥

একথা শুনে মহাপ্রভু আনন্দে সাক্ষতিমকে দৃঢ় **আলিঙ্গন** করলেন।

একবার মহাপ্রভু সার্কভৌন পণ্ডিভের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। সার্কভৌনের পন্থা মহাপ্রভুর জন্ম বহু যাত্র বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন ও পিঠা প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমে ভগবান্কে অর্পণ করে সার্কভৌম প্রভুর ভোজনের জন্ম আসন পাতলেন এবং থালার চারিদিকে বাটিতে বাটিতে বাঞ্জন পিঠা প্রভৃতি সাজিয়ে প্রার্থনা করে মহাপ্রভৃকে ভোজন করতে বসালেন। ভাঁদের ভক্তিতে তুই হয়ে ভক্তবংসল মহাপ্রভৃত্ত সানন্দে ভোজন করতে লাগলেন। সার্কভৌম স্বয়ং পরিবেশন করছিলেন। ইতিমধ্যে সার্কভৌমের জামাতা অমোঘ পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের অক্সাত্রসারে তথায় এসে মহাপ্রভুর ভোজন দেখল।

অমোঘ পণ্ডিত নিন্দুক স্বভাবের লোক ছিল। সন্ন্যাসী আবার এত ভোজন করে' বলে প্রভুকে নিন্দা করল এবং সে কথা আবার সার্কভৌমের কানে গেল। অমনি সার্কভৌম পণ্ডিত ক্রোধে প্রজ্জলিত হয়ে উঠলেন। লাঠি নিয়ে অমোঘকে মারতে তাড়া করলেন, সে কিন্তু পালিয়ে গেল। ভট্টাচার্য্য গালি দিয়ে বললেন 'তোর মৃত্যু হউক, ভগৰং নিন্দুকের মুখ যেন আর না দেখতে হয়। ভট্টাচাষ্য মহাপ্রভুর চরণ ধরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু হাসতে হাসতে তাকে অনেক বুঝিয়ে ভোজন করতে বললেন এবং নিজস্থানে চলে এলেন। সার্বভৌম ও তাঁর পত্নী ছঃখে দিনরাত কিছু ভোজন করলেন না, শুয়ে পড়লেন। ভগবদ-চরণে অপরাধ করার ফলে সেই রাত্রিতেই বিস্ফৃচিকা রোগে আমোঘের মৃত্যু হল। প্রাতঃকালে কোন ভক্ত মহাপ্রভুকে **मिक्या का**नात्वन । ভক্তবংসল শ্রীগোরহরি বললেন, অমোঘের মৃত্যু হয়েছে। যেখানে অমোঘের মৃতদেহ ছিল অন্তর্য্যামী প্রভূ কাকেও জিজ্ঞাসা না ৰূৱে ঠিক সেখানে এলেন এবং আমোদ্বের ৰক্ষঃ স্পৰ্শ করে বলভে লাগলেন—

সহজে নির্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।

কুফের বসতি এই যোগ্য স্থান হয়॥

মাংসর্য্য চণ্ডাল কেন ই হা বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

উঠহ অমোঘ তৃমি লহ কৃষ্ণনাম। অচিরে ভোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥

( औरेंद्रः हः मधा ३४।२१५-२११)

অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীকরকমল স্পর্শমাত্রই চৈত্রস্থালাভ করলেন এবং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে উঠে প্রেমানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। পরিশেষে অমোঘ পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে ক্রেন্দন করতে করতে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। মহাপ্রভু বললেন—"তুমি সার্বভৌমের জামাতা। তাই তোমার সমস্ত পাপ দূর হয়েছে: তুমি নিরস্তর কৃষ্ণনাম কর। অচিরাৎ কৃষ্ণ, তোমাকে কৃপা করবেন!" ভগবান কত ভক্ত-বংসল। ভক্তের কোন আত্মীয় পর্যান্ত ভগবানের প্রতি কোন অপরাধ করলে, ভক্তের কথা স্মরণ করে সেই আত্মীয়ের অপরাধত ক্ষমা করেন এবং তাঁকে শ্রীচরণে আশ্রায় দেন। গৌরস্থন্দরের এরপ অহৈতুকী কৃপা দেখে ভক্তগণ পরম বিস্ময়ান্বিত হলেন।

মহাপ্রভূ যখন দক্ষিণদেশে গমন করেন, দক্ষিণ গোদাবরীতে শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ম সার্বভৌম পণ্ডিত তাঁকে বিশেষ অন্মরোধ করেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্ধকে গৌর-স্থান্দর দেখা দিবেন না বলেছিলেন কিন্তু সার্বভৌম পণ্ডিত রথ-যাত্রাকালে কৌশলে মহাপ্রভূর সঙ্গে তাঁর মিলন করালেন। সার্বভৌমের কন্মার নাম ছিল যাঠী। পুরীধামে মহাপ্রভূর প্রবীণ ভক্ত ও পার্ষদরূপে সার্বভৌম শ্রীগৌরস্থানরের সেবা করেছিলেন।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত স্তব—

বৈরাগ্য বিস্তা নিজভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত শরীরধারী কুপাস্থবিযন্তমহং প্রপত্তে॥
কালারস্ক ভক্তিযোগং নিজং য প্রাতৃষ্ণর্ত্ত্ব্রং কৃষ্ণচৈতন্তনামা।
শ্রাবিভূ কিন্তন্ত পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূক্কঃ॥
﴿ শ্রীচিঃ চঃ মধ্য ৬।২৫৪-২৫৫ )

শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিতের শ্রীমধুস্থদন বাচম্পতি নামে একজন
শিষ্য কাশীতে বাস করতেন এবং বেদান্ত শাস্ত্র পড়তেন। মহাপ্রভু
সার্বভৌম পণ্ডিতকে ভক্তিসিদ্ধান্তপর যে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনায়েছিলেন, সে-ব্যাখ্যা মধুস্থদন বাচম্পতি উপস্থিত থেকে শুনেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে শ্রীজীব
গোস্বামী যখন কাশী যান, তখন তিনি শ্রীমধুস্থদন বাচম্পতির
নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বাচম্পতি মহাপ্রভুর নিকট
শ্রুত সিদ্ধান্তসমূহ শ্রীজীব গোস্বামীকে শিক্ষা দেন।

### শ্রীপরমেশ্বরী দাদ ঠাকুর

শ্রীপরমেশ্বর বা শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর বৈছকুলে আবিভূর্ত হন। তাঁর শ্রীপাঠ ছিল আটপুরে; হাগুড়া-আমতা রেল লাইনের চাঁপাডালা শাখায় আটপুর ষ্টেশন। এ স্থানের পূর্ব্ব নাম ছিল বিশাখালা। শ্রীপাটে শ্রীরাধ্য গোবিন্দদেব বর্তমান আছেন। মন্দিরের সামনে জোড়া বকুল গাছ। এদের মঞ্জ-স্থানে শ্রীপরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি মন্দির।

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ শাখা বর্ণন করতে লিখেছেন—

> পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ। কৃষ্ণ-ভক্তি পায় তাঁরে যে করে শ্বরণ।

> > ( टेठः ठः आफिः १)।२३)

শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

"নামার্চ্জনঃ সথা প্রাগ্ যে। লাসঃ প্রমেশ্বরঃ।"

গ্রীপরমেশ্বর দাস ঠাকুর পূর্বের গ্রীকুঞ্চের অর্জ্জন সন্ধা নামক গোপ ছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন—

নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বর দাস : যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥ কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস তুই জন । গোপভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ ॥

( ঞ্জীচৈতক্য ভাগবত )

শ্রীজাক্তবা মাতা খেতরি মহোৎসবে যখন যান তখন শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শ্রীজাক্তবা মাতার সঙ্গে ব্রজ্থামেও গমন করেছিলেন।

ঞ্জীপর্ষেশ্বরী দাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার আদেশে

আন্টিপুরে শ্রীরাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ঈশ্বরী শ্রীজাহ্নবা মাতা স্বয়া উপস্থিত ছিলেন।

ঞ্জীবৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

পরমেশ্বর দাস ঠাকুব বন্দিব সাবধানে। শুগালে লওয়ান নাম সংকীতন স্থানে॥

শ্রীজাক্রবা মাতা রন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের জন্ম যে শ্রীরাধামূর্ত্তি নির্মাণ পূর্ববক প্রেরণ করেন, সেই মূর্ত্তির সঙ্গে ছিলেন শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুর। তিনি শ্রীজাক্রবা মাতার অতি প্রিয় সেবক ছিলেন।

শ্রীপরমেশরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি।

#### শ্রীষরপ দামোদর গোষামী

শ্রীষরপ দামোদর মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী । পূর্বের তাঁর নাম ছিল শ্রীপুরুয়োত্তম আচায়া। তিনি নবন্ধীপে বাস করতেন। সর্বাদা প্রভুর সঙ্গে অবস্থান করতেন। প্রভু যখন সন্মাস লীলা প্রকট করলেন, তিনি তখন পাগলের মত হন। বারাণসাঁ গিয়ে চৈত্ত্যানন্দ নামক সন্মাসীর থেকে সন্মাস গ্রহণ করেন। তিনি আদেশ দিয়েছিলেন—নিজে বেদান্ত পড়ে লোককে বেদান্ত পড়াও।

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য যোগ-পট্ট গ্রহণ করলেন না। তথু
শিখা-সূত্র ত্যাগ করলেন। তাই তাঁর নাম হল স্বরূপ। অতঃপর
শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য গুরু চৈত্যোনন্দ স্বামীর আদেশ নিয়ে
শ্রীনীলাচলে এলেন। পুনব্বার প্রভু সহ মিলন হল।

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অতান্ত মমী, রসের সাগর ।
'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তার নাম পূর্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিল তেঁহ প্রভুর চরণে।
প্রভুর সন্নাস দেখি উন্মন্ত হঞা।
সন্নাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।
( চৈঃ চঃ মধ্য ১০/১০২-১০৪ )

তাঁর সম্বন্ধে শ্রীমদ্ কৃঞ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখেছেন—

পাণ্ডিতোর অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জ্ঞানে।
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেতা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাং মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।

অতএব স্বরূপ-গোসাঞী করে পরীক্ষণ ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভূরে করা'ন শ্রবণ ॥
বিচ্চাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভূর আনন্দ ॥
সঙ্গীতে—গর্ম্ব-সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥
অবৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥
(শ্রীচৈতক্য চরিতামূত মধ্য দশম পরিচ্ছেদ )

শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ: সঙ্গীতে গন্ধর্ব-সম ও শাস্ত্রে বৃহস্পতি। কেহ কোন শ্লোক গীত প্রভৃতি রচনা করে আনলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ দামোদর পরীক্ষা করতেন। অতঃ-পর প্রভৃকে শুনাতেন।

কাশীক্ষেত্র থেকে এসে শ্রীস্বরূপ-দামোদর শ্রীমহাপ্রভুকে এই শ্লোক বলে বন্দনা করলেন—

হেলোদ্ধূনিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছান্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মাদয়া।
শশুভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুয়্য়য়য়াদয়ঃ
শ্রীচৈতক্স দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।
(শ্রীচৈতক্স চক্ষেদয় নাটক)

হে দ্য়ানিধে প্রীচৈতকা! যাহা হেলার সমস্ত খেদ দূর করে,
যাহাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত

হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র বিবাদ দূর হয়, যাহা রদ বর্ষণ দ্বারা।
চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, অতি বিস্তারিণী তোমার দে শুভদাদ্যা মাধুর্যা-মর্য্যাদা দারা আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর দণ্ডবং করলে প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—আমি আজ স্বপ্ন দেখেছি, তুমি এসেছ। ভালই হল অন্ধ যেমন নেত্র পেলে আনন্দ পায়, আমিও ভোমায় পেয়ে আনন্দ পাচ্ছি।

শ্রীষরপ গোস্বামী বললেন—প্রভো! আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাকে ফেলে অন্মত্র গিয়ে ভুল করেছিলাম

তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেন্থ অন্তদেশ।
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কুপা পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা।

( टेव्हः व्हः सवाः ১० )

শ্রীস্বরপের এ-দৈন্য উক্তি শুনে প্রভু পুনঃ তাঁকে আলিঙ্গন করন্সেন এবং বললেন—গ্রীকৃষ্ণ বড় দয়াময়। দয়া করে তোমায় আবার মিলায়ে দিয়েছেন।

শ্রীষরপ-দামোদরকে প্রভু কাছে রাখলেন। প্রভুর যখন যে ভাবোদয় হ'ত সেই ভাবানুযায়ী কীর্ত্তন তিনি প্রভুকে শুনাতেন। এ সময় দক্ষিণ দেশের বিছ্যানগর থেকে শ্রীরামানন্দ রায়ও প্রভুর শ্রীচরণে এলেন। শ্রীরামানন্দ রায় মহাকবি ছিলেন। ভঙ্গী করে যাবতীয় রসতত্ত্ব প্রভূ তাঁর মুখে প্রবণ্ করেছিলেন।

মহাপ্রভু দিব: ভাগে সাধারণ ভক্ত সঙ্গে নামকীর্ত্তন সংকীর্ত্তন করে কাটাতেন । রাত্রে শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়ের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ লীলা-রূস তত্ত্ব আস্বাদন করতেন। ললিতা ও বিশাখা বেমন রাধা ঠাকুরাণীর একান্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন তদ্রুপ দামেদের ও রামানন্দ রায় প্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অস্ত্য-লীলায় শ্রীশ্বরূপ দামোদর প্রভূ সর্বভোভাবে প্রভূব সঙ্গেই অবস্থান করতেন। শ্রীরঘুনাথ দাসকে প্রভূ শ্রীশ্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করেছিলেন।

আবাঢ় শুকা-দিতীয়াতে শ্রীস্বরপ-দামোদর গোস্বামী অপ্রকট হন।

#### শ্রীশঙ্গাদাস পণ্ডিত

গঙ্গাদাস পণ্ডিত চরণে নমস্কার। বেদপতি সরস্বতী পতি শিশু যাঁর॥

( জ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১/২৮৩ )

শ্রীগোরস্থলরের যজ্ঞোপবীত হয়ে গেল। কিছু দিন গৃহে অধ্যয়ন করলেন: বিভালয়ে অধ্যয়ন করবার শিশুর বিশেষ আগ্রহ দেখে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে দেওয়ার জন্ম

্জ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীনিমাইকে সঙ্গে নিয়ে পণ্ডিতের বাটীতে। এলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দ্বাপরে শ্রীসান্দীপনি মুনি ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ বিভা অধ্যয়ন করেছিলেন।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে দেখে সম্ভ্রমে উঠে আলিঙ্গন করলেন এবং অতি আদরে আসনে বসালেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বললেন—এই পুত্র আপনাকে দিলাম। এক

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত বললেন—অনেক বড় সৌভাগ্য ছাড়া এইরপ মহাপুক্তর লক্ষণ যুক্ত বালককে পড়ান যায় না। আমার যত শক্তি আছে তদনুসারে একে পড়াব: শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বালককে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের করে সমর্পণ করে ঘরে ফিরে এলেন।

> শিশু দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস। পুত্র প্রায় করি রাখিলেন নিজ পাশ॥

> > ( গ্রীচৈ: ভা: আদি: ৮।৩২ )

শ্রাগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অতিমন্ত্য স্বভাবে ব্ঝতে পারলেন এ-শিশু অসাধারণ। ব্রাহ্মণ পুত্রের স্থায় আদর করে শিশ্বকে অধ্যয়ন করাতে লাগলেন। অলৌকিক মেধাবিশিষ্ট বালক শ্রীনিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট একবার যে সূত্র শুনতেন তা কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। টোলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই শীর্ষস্থান অধিকার করলেন।

এই সময় দিব্য বালকের অসাধারণ মেধা এইরপ প্রকাশিন্ত হয়েছিল যে উপাধ্যায় গঙ্গাদাসের ব্যাখ্যার উপরেও স্বয়ং স্থল্পর ব্যাখ্যা সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন। টোলে শত শত শিদ্ধ তাঁর সংগে কক্ষা করে কেহই পারতেন না। ঈশ্বর যখন যে লীলা করেন তাই সর্ব্বোত্তম। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত দিব্য বালকের অভ্ত বৃদ্ধি দেখে শিদ্যাদিগের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ করে দেখতেন।

শ্রীগঙ্গাদাসের শিষ্যাগণ মধ্যে শ্রীকমলাকান্ত, মুরারিগুপু ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ছাত্র শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের শ্রীগোরস্থন্দর নানাবিধ ফাঁকি জিজ্ঞাসা করতেন। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়ে তিনি পড়ুয়াদিগের সঙ্গে নানা তর্ক-বিতর্ক করতেন।

সূত্র ব্যাখা কালে ঞ্রীগোরস্থনর যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করতেন তা পুনরায় খণ্ডন করতেন। খণ্ডিত সিদ্ধান্ত আবার স্থন্দরভাবে স্থাপন করতেন। তাঁর এ ধরণের প্রতিভা দেখে পড়ুয়াদের বিস্ময় উৎপাদিত হত। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত অতিশয় আনন্দ লাভ করতেন।

শ্রীনিমাই কিছু দিন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট স্থায় ও অলঙ্কার আদি অভ্যাস করে গুরুদেবের আদেশ নিয়ে স্বয়ং এক স্থায় বিন্থালয় আরম্ভ করলেন। শ্রীগোরস্থানরের এই বিন্থাপীঠ হল মুকুন্দ-সঞ্জয়ের তুর্গাপৃজার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অভ অল্পবয়সে স্থায়শান্তে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অভূত বৃহৎপত্তি দেখে সকলে, এমনকি গঙ্গাদাস পণ্ডিত পর্যাস্ত বিশ্বিত হতেন। হেন মতে শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয় মন্দিরে। বিভারসে বৈকুণ্ঠ নায়ক বিহরে॥

(জ্রীটেঃ ভাঃ আদিঃ ১৫।৩২:)

কিছুদিন এইরপ বিভাবিলাস করে জননী শচীকে খুব সুখী করলেন। অনস্তর শ্রীগয়া ধামে গমন করলেন। সেখানে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরীর থেকে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষা গ্রহণ করবার পর শ্রীগৌরস্তর্লর জগতে প্রেমভক্তি প্রকাশ আরম্ভ করলেন। শ্রীগয়াধামে আরক্ষকীয় কন্মাদি করে গৃহে ফিরে এলেন। এবার রক্ষ বর্ণনভিন্ন কিছু বলেন না, জানেনও না। শিষ্যগণের অন্তর্নাধে যদিও পাঠশালায় পড়তে বসতেন প্রতি স্ত্রের কেবল রক্ষপর ব্যাখ্যা করতেন। অগত্যা শিষ্যগণ গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সে সময়ের অবস্থা বর্ণন করলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত সমস্ত কথা শুনলেন। অপরাহ্ন কালে শ্রীগৌরস্তর্লর যখন শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতকে বন্দনা করতে এলেন, তথন তিনি স্বেহে আশীর্কাদ করে বলতে লাগলেন—

> গুরু বলে—বাপ বিশ্বস্তর শুন বাক্য। ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্পভাগ্য॥

> > ( औरि: जा: मधा: ११२१२ )

ভোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী, পিতা জ্রীজগন্নাথ মিশ্র উভন্ন কুলে কেউ মূর্থ নাই। স্থায় শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যায় তুমিও পরম বোগ্য। অধ্যাপনা ছাড়লে যদি ভক্তি হয়, ভোমার বাপ পিতামহ কি মধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলেন ? তাঁরা কি ভক্ত ছিলেন না? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর। অধ্যয়ন করলে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণ যদি মূর্থ হয় তবে ভাল মন্দ কেমন বিচার করবে? এ সব চিন্তা করে তুমি অধ্যয়ন কর একং ছাত্রদের ভালমতে পড়াও। আমি দিব্য করে বলছি তুমি যেন এ বাক্যের অক্সথা কর না।

মহাপ্রভু গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এ সব কথা শুনে বললেন—
আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে নবদ্বীপে এমন কেহ নাই যিনি আমার
সঙ্গে তর্কে পেরে উঠেন। আমি যে সমস্ত স্থান্তর ব্যাখ্যা করব,
দেখি নবদ্বীপে কোন্ বড় পণ্ডিত আছেন তা খণ্ডন করতে পারেন ?
আমি এখনই নগরে গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করব। শ্রীগোরস্থানরের
এই সমস্ত কথা শুনে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত সুখী হলেন। মহাপ্রভু
গুরুর চরণ ধূলি নিয়ে পড়াতে চললেন—

আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য। যার শিষ্ম চতুর্দ্দশ ভূবন আরাধ্য॥

( এীচিঃ ভাঃ মধ্যঃ ১।২৮৭ )

## শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর

স্থন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য। ঘাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজ নর্ম ॥ ( চিঃ চঃ আদিঃ ১১ পরিঃ )

শ্রীমদ্ কবিকণপুর গোস্বামী লিখেছেন—
"পুরা স্থদাম—নামাসীদ অগু ঠকুর স্থন্দরঃ !"

( भोत गाला मिन मीनिका )

পূর্বের ব্রম্ভে যিনি স্থদাম নামক গোপাল ছিলেন অধ্না তিনি স্থান্দরানন্দ ঠাকুররপে অবতীর্ণ হয়েছেন :

"ইহার শ্রীপাট—মহেশপুর গ্রাম—ই, বি আর, লাইনে মাজদিয়া ষ্টেশন থেকে ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে; অধুনা যশোহর জেলায় অবস্থিত। এ স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন একমাত্র স্থান্দরানন্দের জন্ম ভিটা ভিন্ন আর কিছু নাই।

স্থন্দরানন্দ ঠাকুর বিবাহ করেন নাই। এজন্ম তাঁর বংশ নাই। জ্ঞাতি ভ্রাতাদের এবং সেবায়েত শিষ্যু বংশ বর্ত্তমানে আছেন।"

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১১ পরিঃ ২৩ শ্লোক অনুভাষ্য )

প্রেমরস সমুক্র স্থন্দরানন্দ নাম। নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥

( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ষষ্ঠ অধ্যায় )

কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীস্থন্দরানন্দ ঠাকুর অপ্রকট লীলা করেন।

### জ্বীরন্দাবন দাস ঠাকুর

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জননীর নাম—শ্রীনারায়ণী দেবী।
শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের ল্রাড়ছহিতা! শ্রীবাস পরবর্জী
কালে কুমারহট্টে গিয়ে বাস করেছিলেন। শ্রীবাস, শ্রীপতি,
শ্রীরাম ও শ্রীনিধি এঁরা চারি ভাই। শ্রীবাসের একটি পুত্র ছিল
অল্লবয়সে তার পরলোক প্রাপ্তি হয়। এঁরা পুর্কের শ্রীহট্টে বাস
করতেন। গঙ্গাতীর্থে ভক্তসঙ্গে বাস কামনা করে নবদীপে
এলেন।

শ্রীমহাপ্রভূ যখন শ্রীবাস অঙ্গনে মহাভাব প্রকাশ করে ভক্তগণকে আত্ম-স্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন তখন নারায়ণী দেবী ছিলেন চার বছরের বালিকা

"সর্বভূত অন্তর্য্যামী জ্রীগোরাঙ্গ চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলে কাঁদ।
চারি বংসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত।
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।"

( ঞ্ৰীচৈতক্ত ভাগবত )

শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। তিনি ২৩ শ্রীচৈতক্স ভাগবতে শ্রীনারায়ণী দেবী কিরূপ গৌরস্থন্দরের স্লেহ-পাত্রী চিলেন তা লিখেছেন—

"ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী ভাহা দে পাইল॥
শ্রীবাসের আভৃস্তা বালিকা অজ্ঞান।
ভাহাকে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥

মহাপ্রভুর এই কুপাপ্রসাদ প্রভাবে ব্যাসাবভার শ্রীবৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রীগৌর-নিত্যানন্দ হলেন ভার প্রাণ। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর স্থীয় পিতৃ-পরিচয় কোন স্থানে দেন নাই, সর্বব্রই জননীর পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীচৈতক্সভাগবতের ভূমিকায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ লিখেছেন—"তিনি শ্রীমালিনী দেবীর পিত্রালয়ে পতিগৃহ লাভ করিয়া শ্রীল বুন্দাবন দাসের পৌগগু কাল পর্য্যস্ত পুত্র-রত্নের লালন-পালনাদি করিয়াছিলেন।"

অনেক তথা অনুসন্ধান করে জানা যায় নামগাছির
নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে শ্রীনারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। গর্ভ
অবস্থায় তিনি বিধবা হন। দরিদ্র ব্রাক্ষণের ঘরে অভাব অনষ্টনে
পড়ায় শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুরের বাড়ীতে তিনি কামদারী স্বীকার
করেন। এখানেই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয় এবং তথায়
তিনি অধ্যয়নাদি করেন।

শ্রীগৌরস্থলরের সন্ন্যাস গ্রহণের চার বংসর পরে শ্রীর্ন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। যখন মহাপ্রছ অপ্রকট লীলা করেন, তথন শ্রীরন্দাবন দাস ঠাকুরের বয়স বিশ বছরের অধিক নয়।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কাছ থেকে তিনি দীক্ষাদি গ্রহণ করেন।
তিনি নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য। "সর্বশেষ, ভৃত্য শ্রীরন্দাবন দাস"।
শ্রীরন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীজ্ঞাক্তবা নাতার সঙ্গে খেতরি গ্রামে মহোৎসবে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরন্দাবন
দাসের মহিমা বিশেষ ভাবে কীন্তন করেছেন।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদবাস। চৈত্র লীলার ব্যাস বন্দাবন দাস॥ বন্ধাবন দাস কৈল চৈত্ৰ মঙ্গল। যাতার ভারণে নালে সর্বর অমঙ্গল। চৈত্র নিতাইযের যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥ ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহা জানি' করিয়া উদ্ধার ॥ মন্ত্রষা রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধরা। বুন্দাবন দাস মুখে বক্তা জ্রীচৈতশ্য। বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার। ঐচে এন্ত কবি ভেঁহ তারিল সংসার॥ ( গ্রীচেতক্স চরিতামৃত )

# জীপরমানন্দ সেন (কবিকর্বপর গোভাছী)

শ্রীপ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীমদ্ শিবানন্দ সেন। তাঁর তিন পুত্র—শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীরামদাস ও শ্রীপরমানন্দ। কবিকর্ণপুর )। এই কবিকর্ণপুরের দীক্ষাপ্তরু ছিলেন শ্রীনাথ পণ্ডিত। ইনি ছিলেন শ্রীঅদৈত আচার্য্যের শিষ্য। ইনি কুমারহট্ট থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় থাকভেন। শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ (শ্রীকৃষ্ণরায়) অ্যাপি তথায় বিরাজমান। শ্রীআনন্দ-কুন্দাবন চম্পূর প্রারম্ভে শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী শ্রীনাথ পণ্ডিতকে বন্দনা করেছেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকাতে নিজ জনকের পরিচয় দিয়েছেন—"পুরাকালে যিনি বীরানামক গোপিকা ( দৃতী ) ছিলেন তিনিই শিবানন্দ সেন নামে আমার পিতা। প্রতি বংসর ঈশ্বর-দর্শনের জন্ম গৌড়দেশ থেকে ভক্তগণকে নিয়ে নীলাচলে যেতেন। শ্রীশিবানন্দ সেন কুমারহট্টে বা হালিসহরে বাস করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহ হালিসহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় অধুনা বিরাজমান।

চৈতক্সদাস, রামদাস আর কর্ণপুর। তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শৃর॥

( ত্রীচৈ: চঃ আদি ১০।৬২ )

পুর্বের যখন খ্রীশিবানন্দ সেন সপত্মীক পুরীতে মহাপ্রভুর নিকটে এলেন তথন মহাপ্রভু তাঁদের আশীর্কাদ করে বলেন— এবার ভোমাদের যে পুত্র হবে তার নাম রাখবে 'পুরীদাস'। মহাপ্রভুর আশীর্কাদ নিয়ে শ্রীশিবানন্দ সেন ঘরে ফিরে গেলেন। মহাপ্রভুর আশীর্কাদে সে বছরই শ্রীশিবানন্দের এক পুত্র হল। পুত্র অতি অপরূপ। নাম রাখা হল 'পরমানন্দ দাস'। পুত্রের ব্দদ্মের কয়েক মাস পরে শিবানন্দ সেন সপত্নী পুরীধামে যাত্রা আরম্ভ করলেন, সঙ্গে শিশুও ছিল। মাসাধিক কাল পদব্রজে চলবার পর এপুরীধামে এলেন। এমহাপ্রভুর এমুখপদ্ম-দর্শনে পথশ্রম জনিত সমস্ত ত্বংখ দূর হল। মহাপ্রভু স্বরং ভক্তগণের কাসস্থানের বাবস্থা করে দিলেন। সকলের মহাপ্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থাও করলেন: শ্রীশিবানন্দ সেন একদিন তিন পুত্র নিয়ে দশুবং করতেই মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—শেষ পুত্রের নাম কি রেখেছেন ? এ শিবানন্দ বললেন 'পরমানন্দ দাস'।

মহাপ্রভূ হাস্ত করে বললেন—ওর নাম "পুরীদাস"। মহাপ্রভূ বালকটীর দিকে তাকায়ে হাস্ত করলে জননী তাঁকে মহাপ্রভূব দক্ষ্থে রাখলেন। শিশু শ্রীগৌরস্থলরের অরুণ বর্ণ পাদ-পদ্মের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ঐ শ্রীচরণ চুষতে চাইলেন। মহাপ্রভূ স্থুপাপূর্বক তাঁর পদান্ত্র্প বালকের মুখে পুরে দিলেন। বালক তাঁরাই পাবেন।

আনন্দের সহিত তা চুষতে লাগলেন। আশিবানন্দের পুত্র প্রতিপ্রভুর অহৈতৃকী রূপা দেখে ভক্তগণ আনন্দে 'হরি, 'হরি, ধ্বনি করতে লাগলেন। এই পুত্র ভবিদ্যৎ-কালে মহাকবি হবে ভক্তগণের অনেকে এ-কথাও বললেন।

শ্রীশিবানন্দ সেনের সৌভাগ্যের কথা কে বলতে পারে ?
মহাপ্রভুর আদেশ ছিল, যতদিন শ্রীশিবানন্দ সেন ও ভার পরিবারবর্গ পুরীধামে থাকবেন, ততদিন প্রভুর অবশেষ পাত্র

"শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র ষাবং এথায়।" আমার অবশেষ পাত্র ভারা ষেন পায॥"

( শ্রীটেঃ চঃ অন্তঃ ১২।৫৩ )

শ্রীশিবানন্দ সেন রথযাত্রা দর্শন করে মহাপ্রভুর অন্তজ্ঞা নিষে দেশে ফিরে গেলেন।

পরের বছর রথযাত্রা কালে শ্রীশিবানন্দ সেন সমস্ত গৌড়ীন্দ্র ভক্ত সঙ্গে নিয়ে পুরীধামে আবার এলেন। সকলের থাকার ব্যবস্থা পূর্ববং মহাপ্রভু যথাযথভাবে করে দিলেন। সে-বার শ্রীশিবানন্দ কেবল ছোট পুত্র পুরী দাসকে নিয়ে এসেছিলেন। পুত্রটিকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নমস্কার করালেন। বালকটি মহাপ্রভুকে নমস্কার করলে. তিনি শিরে হাত দিয়ে তাঁকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বললেন। বালক কৃষ্ণ কৃষ্ণ বললে না। পুন: প্রভু তাঁকে বললেন—'কৃষণ কৃষ্ণ' বল। বলল না। শ্রীশিবানন্দ সেনও বললেন 'কৃষণ' 'কৃষ্ণ' বল, তবু বলল না। উপস্থিত ভক্তবৃদ্ধও বললেন 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বল, বালক কিছুতেই কৃষ্ণ বলল না। তখন মহাপ্রভু বললেন—আমি বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি কত জীবকে কৃষ্ণ নাম বলিয়েছি, কিন্তু একে বলাতে পারলাম না। তখন শ্রীস্বরূপ-লামোদর প্রভু বললেন—তুমি একে কৃষ্ণ-মন্ত্র দুদিয়েছ, এ মন্ত্র দে কারে: কাছে প্রকাশ করবে না। মনে মনে জপ করে অনুমানে আমি বুঝলাম:

একদিন জ্ঞীশিবানন্দ বালককে নিয়ে নিজ বাসা-বরে চলে এলেন। সকলে বালককে বজাত লাগলেন, মহাপ্রভু তোমায় কৃষ্ণ বলতে বললেন ভূমি বললেনা কেন? বালক কোন উত্তর দিল না চুপ করে রইল।

আর একদিন শ্রীশিবনেন্দ সেন বালককে নিয়ে মহাপ্রভুর কাছে গেলেন। বালক মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলে মহাপ্রভু তাঁকে বললেন পুরীদাস। কছু পড় শুনি। তথন পুরীদাস পড়তে লাগল—

> শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমূরসো মহেন্দ্র মণিদান। বন্দাবন রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥ (শ্রীটেঃ চঃ অক্টঃ ১৬।৭৪)

ষিনি শ্রবণ-যুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেক্র মণি-দাম, বৃন্দাবন রমণীদিগের অথিল ভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হচ্ছেন।

> সাত বংসরের শিশু, নাছি অধ্যয়ন। ঐছে প্লোক করে —লোকে চমংকার মন॥ ( শ্রীটেঃ চঃ অস্কঃ ১৬।৭৬ )

এই শ্রীকৃষ্ণরূপ-বর্ণনাম্মক শ্লোক সাত বছরের বালকের সুখে শুনে ভক্তগণ বিশ্বিত হলেন। তাঁরা বললেন—শ্রীগোরস্থন্দরের কৃপা শিশুর প্রতি নিশ্চয়ই হয়েছে। শ্লোক শুনে মহাপ্রভূ ভাবাবিষ্ট হলেন। বালককে আলিঙ্গন করে আশীর্কাদ করলেন। "সদা শ্রীকৃষ্ণলীলা তোমার ক্ষতি হউক।"

শ্রীষরপদামোদর প্রভু বললেন—এই শ্লোকটি বেমন ভক্তের কর্ণপুর-স্বরূপ, শিশুর এক নাম হবে কর্ণপুর: তাই পরে তিনি 'শ্রীকবি কর্ণপুর' নামে খ্যাত হলেন

প্রায় ছুই শত ভক্তের যাবতীয় খরচ বহন করে এক মাস পদব্রজ্ঞে চলে চলে শ্রীশিবানন্দ সেন প্রতি বছর পুরীধামে আসতেন। তাঁর ধন, জন সব ভক্তসেবা ও প্রভু সেবার জন্ম ছিল। শ্রীসেন মহাশয়ের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কখন কখন এসে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভু যখন গৌড় দেশে আসতেন তখন তিনি তাঁর গৃহে শুভ পদার্পণ করতেন

ঞ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী রচিত গ্রন্থাবলী—

(১) শ্রীচৈতক্স চন্দ্রোদয় নাটক. (২) শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ, (৩) শ্রীচৈতক্স চরিতামৃত মহাকাব্য, (৪) শ্রীগৌরগণে। দ্বেশ দীপিকা, (৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা, (৬) শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী (৭) অলঙ্কার কৌস্তভ ও (৮) আর্য্য শতক।

# শ্রীমুকৃন্দ দত্ত ঠাকুর, শ্রীবাস্থদেব দত্ত ঠাকুর

শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্ত-নিতাই॥ ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০।৪০ )

শীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুর প্রাভূর সহপাঠী মিত্র ছিলেন। চট্টগ্রামের পটিরা থানার অন্তর্গত ছন্হরা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। শ্রীবাম্বদেব দত্ত ঠাকুর তাঁর জ্যেষ্ঠ প্রাতা। শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কো যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতো।
মুকুন্দ বাস্থাদেবো তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ॥

পূর্বের ব্রজে যারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামক গায়ক ছিলেন, ভাঁরা মুকুন্দ ও বাস্থদেব নামে দত্তকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে শ্রীগোরান্দের গায়ক হয়েছেন। শ্রীবাস্থদেব ও মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের কীর্ত্তনে শ্রীগোর-নিত্যানন্দ স্বয়ং নৃত্য করতেন। মুকুন্দ মহাপ্রভুর অভিনয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রভু ও মুকুন্দ সমবয়ক্ষ ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় মধ্যয়ন করতেন এক বিবিধ ক্রীড়াদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ শিশুকাল থেকে একান্ত কৃষ্ণ-নিষ্ঠ ছিলেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ছাড়া অন্ত কোন গাঁত পছন্দ করতেন না। ইতর কথা বলতেও বেশী পছন্দ করতেন না। প্রভু মুকুন্দের সঙ্গে কৌতুর্ক

করবার জন্ম ভাঁতে দেখলেই তু' হাতে ধরতেন এবং বলতেন—
আমার স্থান্তর জ্বাব না দিয়ে যেতে পারবে না। মুকুন্দও
ন্থায় পড়তেন। প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে কেবল বাদান্তবাদ
করতেন, মুকুন্দের তা পছন্দ হত না। মুকুন্দ সাহিত্য ও অলঙ্কার
শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা করে প্রভুকে পরাভূত
করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতেন না।
মুকুন্দ বুথা বাদানুবাদের ভায়ে প্রভুকে দেখলে অন্য পথ দিয়ে
যেতেন। প্রভু তা, বুঝতে পারতেন—"আমার সম্ভাবে নাহি
কৃষ্ণের কথন। অভ্এব আমা দেখি করে পলায়ন ॥" ( চৈতন্য
ভাগবত আদিলীকা এগার অধ্যায়) বেটা পালিয়ে যা, দেখি
কতদিন থাক্তে পারিস গ দেখব আমার পথ কেমনে এড়াস গ
আমি এমন বৈঞ্চব হব আমার লারে সকলকেই আসতে হবে '

জার একদিন প্রভুর মৃকুন্দের দঙ্গে দেখা হল। প্রভু ভাঁর তথানি হাত ধরে বললেন—আজ ভোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। মুকুন্দ বড় মুক্ষিলে পড়ে বললেন ব্যাকরণ শিশুরা পড়ে। ভোমার সঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনা করব। প্রভু বললেন— চুমি জিজ্ঞাসা কর আমি সমস্ত কথার জবাব দিব। মুকুন্দ প্রভুকে পরাভূত করবার জন্ম অলঙ্কারের কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সর্ববশক্তিমান্ প্রভু তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে লাগলেন। কখনও সেই অলঙ্কার তিনি খণ্ডন করতে লাগলেন, কখনও তা পুনঃ স্থাপন করতে লাগলেন। প্রভু মুকুন্দকে ভাঁর সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও স্থাপন করতে বললেন, মুকুন্দ তা খণ্ডন ও স্থাপন

করতে পারলেন না। মুকুন্দ চিন্তা করতে লাগলেন কেমনে এ'র হাত থেকে নিস্তার পাব। অন্তর্যামী প্রাভূ তা' বৃঝতে পেরে বললেন—মুকুন্দ! আজ ঘরে যাও, কাল আবার বিচার হবে। মুকুন্দ নিস্তার পেয়ে বললেন আচ্ছে তাই হউক। কাল আবার বিচার হবে এ বলে মুকুন্দ দত্ত প্রভূব জ্রীচরণ ধূলি নিয়ে চললেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন।

মকুয়ের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহিক অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত স্থবৃদ্ধি কৃষণভক্ত হয় যবে।
তিলেকো ইহান সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ১২/১৮-১৯ )

মনুয়ের এমন পাণ্ডিতা বৃদ্ধি হতে পারে না । এমন বৃদ্ধিমান পুরুষ যদি কৃষ্ণ-ভক্ত হয়, তবে তিলাদ্ধি কালও এঁর সঙ্গ ত্যাগ করব না ।

শ্রীঅবৈত আচার্যা, শ্রীবাস পণ্ডিত ও অক্সাম্য বৈষ্ণবগণমৃকুন্দের কীজন শুনতে বড় ভালবাসতেন। শ্রীমৃকুন্দ অবৈভ
সভায় প্রতিদিন যেতেন এবং কীজন করতেন। মৃকুন্দের ভক্তিরসময় কীজন শুনে বৈষ্ণবগণ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন। অবৈভ
আচার্যা মৃকুন্দকে ক্রোড়ে নিয়ে প্রেমাশ্রু-সিক্ত করতেন। শ্রীস্টশ্বর
পুরীপাদ যখন নবদ্বীপে আগমন করেন শ্রীমৃকুন্দ দত্তের গান শুনেভিনিও অতিশয় প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তথনই সকলে চিন্তেপারলেন, ইনি শ্রীমাধবেক্স পুরীর শিষ্য শ্রীস্টশ্বর পুরী।

মহাপ্রভু প্রথমে গয়াধামে প্রেম প্রকাশ আরম্ভ করেন। গৃহে
ফিরে এলেন এবার নৃতন ভাব নিয়ে—নিরন্তর কৃষ্ণাবেশ।
ক্যাকরণ বা স্থায় শাস্ত্রের আলোচনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন।
ক্যাকরণের সমস্ত সূত্রে বা ধাতুতে কেবল কৃষ্ণ-নাম বৈষ্ণবগণ
ভা' শুনে প্রভুকে দেখতে এলেন। প্রভু 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বলে কেদে
ক্যাদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। সকলে অবাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে
রইলেন প্রভুর দিকে, কিন্তু প্রভুর নয়নে কৃষ্ণপ্রেমের অঞ্চধারা
দেখে তারাভ 'কৃষ্ণ' কলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।
সন্ধ্যায় প্রভু নিজ গৃহে কীন্তন সমারোহ করলেন। সমস্ত বৈষ্ণব
জানেন। প্রথমে শ্রীমুকুন্দ দন্ত ধরলেন কীন্তন। শ্রীগোরস্কানর
শুনেই প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূতলে মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। আর আর
ভক্তগণের যে প্রেমাবস্থা হল তা' কে বর্ণন করতে পারে গ কিছু
রাত্র এইরূপ কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কেটে গেল।

অতঃপর প্রভু মুকুন্দের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন—
"সুকুন্দ! তুমি ধন্স, আমি মিথ্যা বিভারসে সময় অতিবাহিত
করেছি। কৃষ্ণ না পেয়ে আমার জন্ম বৃথা গেল।"

এক দিন শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীমুকুন্দ দন্ত বললেন— বৈষ্ণব দর্শন করবে ? গদাধর পণ্ডিত বললেন হা বৈষ্ণব দর্শন করব। সুকুন্দ বললেন—তবে আমার সঙ্গে এস। তোমাকে অন্তূত বৈষ্ণব দেখাব। গদাধর পণ্ডিত চললেন বৈষ্ণব দর্শন করতে। সুকুন্দ তাঁকে নিয়ে এলেন শ্রীপুণ্ডরীক বিভানিধির সন্নিধানে। সুণ্ডরীক বিভানিধি ও মুকুন্দ একস্থানে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। মুকুন্দ বললেন—গদাধর। এর মত বৈষ্ণব পৃথিবীতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ঐাগদাধর দেখলেন— ঞ্জীপুগুরীক বিছানিধি হৃমফেননিভ শয্যার উপর বসে তাম্বুল চর্ববণ করছেন। ভৃত্যগণ চামর পাখা ব্যব্ধন করছে। রাজকুমার বিজয় করছেন গদাধর পণ্ডিত দেখে অবাক, কেমনতর বৈষ্ণব ? মহা বিলাসিদের ন্যায় অবস্থান করছেন ? শ্রীগদাধর পণ্ডিত আজ্বা বৈরাগ্যশীল। মুকুন্দ গদাধরের ভাব গতিক বৃঝতে পারলেন—তথন তিনি ভাগবতের একটি শ্লোক গীতাকারে মধুর রাগিনী যোগে গান আরম্ভ করলেন 🔻 মৃকুন্দের সে মধুর গীত শ্রবণ করেই শ্রীপুগুরীক বিচ্যানিধি প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে প্রেমাঞ্জ বর্ষণ করতে লাগলেন, বিচ্যানিধির অঙ্গে যুগপং অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হল ৷ কখন উচ্চ রোদন করতে লাগলেন, কখন ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন কোথায় সে দিব্য শ্ব্যা ? কোথায় দিব্য বেশ ? সমগ্র শরীর ধূলিময় হল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত নির্ববাক ও স্তস্তিত হলেন। বিক্ষারিত নেত্রে চিক্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়ায়ে কেবল দেখতে লাগলেন

গ্রীগদাধর পণ্ডিত মনে মনে বলতে লাগলেন—মুকুন্দ ত ঠিকই বলেছিল; এমন বৈষ্ণব ত পূর্বের কোনদিন দেখি নাই, কিম্বা এমন বৈষ্ণবের কথা কারও মুখে শুনি নাই। আমি কি শুভক্ষণে এঁকে দেখতে এসেছি। এঁকে দেখবার আগে এঁর সম্বন্ধে অক্স রকম মনে করে অপরাধ করেছি। মুকুন্দ। তুমি বন্ধুর কার্য্য করেছ। এমন বৈষ্ণব ত্রিলোকে আছে তা জানতাম না। এর দর্শনে আমি পবিত্র হলাম। আমি তাকে বিষয়ীর পরিচ্চদে দেখে বিষয়ী বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু তুমি মহাপরাধ থেকে আমাকে রক্ষা করলে। আমার অপরাধ হয়েছে, আমি যাতে তাঁর চরণ আশ্রয় করে সে অপরাধ থেকে মুক্তি পাই তুমি তার ব্যবস্থা কর।

শ্রীবাস-অঙ্গন কীর্তন-পীঠ: শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের যাবতীয় বিলাস, নৃত্য, কার্ত্র— এীমুকুন্দ দত্ত তথাকার প্রসিদ্ধ গায়ক। একদিন শ্রীগৌরস্থন্দর সাত প্রহর কাল প্রয়ন্ত মহাভাব প্রকাশ করলেন। এ দিন ভক্তগণকে ডেকে ডেকে তার পূকা বিধরণ বলে তাঁদের কুপা করতে লাগলেন। এরূপে ভক্তগণ মহাপ্রভর রূপা পাচ্ছেন ও অভীষ্ট বর গ্রহণ করছেন। প্রায় সমস্ত ভক্তকে ডাকলেন, কিন্তু মুকুন্দকে ডাকেন না । মুকুন্দ গুহের বাইরে বসে প্রভুর ডাকের অপেক্ষা করছেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখলেন প্রভু মুকুন্দকে ডাকছেন না: ভাঁর অভীষ্ট বর দিচ্ছেন না। মুকুন্দ প্রভুর কুপা পাবার জন্ত অস্থির চিত্তে অবস্থান করছেন। শ্রীবাসের হৃদয় তাঁর জন্ম আকুল, তিনি সইতে না পেরে কাছে পিয়ে জানালেন—তুমি দীন-হীন সকলকে কুপা করছ। মুকুন্দকে ডাকছ না কেন ? অতীষ্ট বর দিচ্ছ না কেন ?

প্রভু বললেন—ও বেটার কথা আমায় বল না। শ্রীবাস—ও কি অপরাধ করেছে ? শ্রীগৌরস্থনর—ও বেটা খড় জাঠিয়া— আমার কুপা পাবে না। কখনও দন্তে তৃণ ধারণ করে, কখনও বা জাঠি মারে। শ্রীবাস—প্রভা! সে কি অন্তায় করেছে তা বৃক্তে পারলাম না।

শ্রীগৌরস্থলর—ও যখন নির্বিশেষ জ্ঞানীর সভায় যায় তখন তাদের সমর্থন করে। আবার যখন ভক্ত সমাজে যায় তখন প্রেম দেখিরে কেঁদে গড়াগড়ি দেয়। যারা আমার স্বরূপ অবজ্ঞা করে তারা আমাকে জাঠি মারে। যারা আমার স্বরূপের প্রতি ভক্তি দেখায় তারা আমাকে স্থা করে। দন্তে তৃণ ধরে কাদে। যারা কখনও নিন্দা করে, কখনও স্থৃতি করে, তারা খড় জাঠিয়া': আমার কুপা পায় না।

শ্রীমুকুন্দ দন্ত প্রভুর এ-কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন, বললেন—এ শরীর আর রাখব না। অপরাধী শরীর ধারণ করে কি হবে ? শ্রীবাস পণ্ডিত আবার প্রভুর কাছে এলেন এবং মুকুন্দের চঃথের কথা জানালেন। প্রভু বললেন—মুকুন্দ কোটি জন্মের পর দর্শন ও রুপা পাবে। কোটি জন্ম পরে প্রেভুর দর্শন রূপা পাবেন। মুকুন্দ শুনে আনন্দে নৃত্যু করে গাইতে লাগলেন—"কোটি জন্ম পরে হে, দরশন হবে রে, দরশন হবে রে"॥ অঙ্গনে নৃত্যু করতে করছে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগোরহরি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তের প্রেমে চঞ্চল হয়ে উঠলেন, শ্রীবাসকে বললেন—সুকুন্দকে শীঘ্রই আমার কাছে নিয়ে এস,

ওর কোটি জ্বন্ম হয়ে গেছে, দর্শন করুক। ঞ্রীবাস বললেন— মুকুন্দ ৷ ভূমি স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন : মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা, কেবল বলছেন—দর্শণ পাব হে, কোটি জন্মে দরশন হবে রে। তু'নয়ন জলে বক্ষস্থল সিক্ত হচ্ছে। শ্রীবাস পণ্ডিত দেখলেন মুকুন্দ প্রেমে আত্মহারা। তাঁর বাহ্য স্মৃতি নাই। অঙ্গে হস্ত দিয়ে তাই ডাকতে লাগলেন—মুকুন্দ ! মুকুন্দ ! স্থির হও-স্থির হও, প্রভু তোমাকে ডাকছেন: শ্রীবাস পণ্ডিতের স্পর্শে এবার মুকুন্দের চৈতন্য ফিরে এল। বললেন পণ্ডিত! কি বলছেন : 'প্ৰভু তোমাকে ডাকছেন :' আমি পাপ দেহ নিয়ে প্রভুর কাছে যাব না, কেঁদে কেঁদে কোটি জন্ম কাটাব! অন্তর্যামী প্রভু সব বুঝতে পারলেন: তথন স্বয়ং ভাকতে লাগলেন মুকুন্দ ৷ মুকুন্দ ৷ এস-এস-আমার দিবারূপ দেখ। জ্রীবাদ পণ্ডিত মুকুন্দকে ধরে প্রভুর জ্রীচরণে নিয়ে এলেন। মুকুন্দ অঞ্-নীরে ভাসতে ভাসতে. "হে প্রভো, আমি মহাপরাধী" বলে ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং গড়াগড়ি দিয়ে বলতে লাগলেন-

ভক্তি না মানিলুঁ মূঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তি-শৃন্ত কি পাইব সুখে॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল ছুর্য্যোধন।
মাহা দেখিবারে বেদে করে অন্তেষণ॥
দেখিরাও সবংশে মরিল ছুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ ভক্তি শৃন্তের কারণ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২১৫-২১৭)

এ-সব কথা বলে মুকুন্দ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তথন প্রভূ তাঁকে ভূমি থেকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—মুকুন্দ। কোটি জন্ম পরে তূমি আমার দর্শন পাবে বলেছিলাম, কিন্তু তোমার দৃঢ় বিশ্বাস, অকপট প্রদ্ধা হেতু কোটি জন্ম তিলার্দ্ধেকের মধ্যেই কেটে গেছে। তূমি আমার নিত্য প্রিয়-পাত্র। তোমার কোন অপরাধ নাই। জগতকে শিক্ষা দিবার জন্ম এ-লালা করেছি। বস্তুতঃ তোমার শরীর ভক্তিময়। তূমি আমার নিত্য দাস, তোমার জিহ্বায় আমার নিতা বসতি।

"আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত। এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত॥ যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥"

( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।২৫৯-২৬০ )

শ্রীমুকুন্দের প্রতি প্রভূ যখন এ-বর দিলেন তখন-বৈষ্ণবগণ মহা 'হরি' হরি ধ্বনি করে উঠলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সময় মুকুন্দ কীর্ত্তন করেন। "করিলেন মাত্র প্রভু সন্ম্যাস-গ্রহণ। মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥ 'বোল' বেলি' বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য। চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥" ( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১৮-৯।

মহাপ্রভূ যখন নীলাচলে অবস্থান করতেন তখনও শ্রীমুক্দুদ দত্ত তাঁর দক্ষে থাকতেন এবং তাঁকে কীর্ত্তন শুনাতেন। রথ যাত্রাকালে বাস্থদেব দত্ত, গ্রীগোপীনাথ, গ্রীমুরারি ও গ্রীমুকুল প্রমুখ ভক্তদের এক কীর্ত্তন দল গঠিত হত। মুকুল ও কাশীখর পণ্ডিত ত্'জন মহা শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। রথ যাত্রা কালে লিকের ভিড় ঠেলে মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতেন।

জ্যেষ্ঠী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমুক্ত দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

#### কবি-শ্রীজয়দেব

বঙ্গ-দেশাধিপতি শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন শ্রীজয়দেব। পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে একাদশ শতাব্দীতে শ্রীজয়দেব জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীজয়দেবের পত্নীর নাম শ্রীপদ্মাবতী। শ্রীলক্ষ্মণ সেন রাজার যথন সভাপণ্ডিত ছিলেন তথন তিনি নবদ্বীপে গঙ্গাতটে বাস করতেন। শ্রীলক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত শ্রীজয়দেব ছাড়াও আর তিন জন ছিলেন। শ্রীজয়দেব শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন—শ্রীউমাপতিধর, আচার্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন ও কবি-ক্ষাপতি। এঁরা সকলেই মহাক্বি শ্রীজয়দেবের মিত্র। মহাপ্রভুর প্রায় তিন শত বছর পূর্ব্বে গ্রীক্ষয়দেব বঙ্গ-দেশ সমলত্বত করেন। তিনি শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করেন— চণ্ডীদাস বিচ্চাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণায়ত শ্রীগীত-গোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাতি দিনে গায় শোনে পরম আনন্দ।

( চৈঃ চঃ মধ্য ২।৭৭ )

শ্রীজয়দেবেক তহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতক্রদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত স্থকৃত কমনীয়ম্॥
এই গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ শ্রীরাধা গোবিন্দের শৃঙ্গার-রসময়ী
শ্রন্থ ইহা একমাত্র স্থকৃতিশালী জনের সেব্য।

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাস্থ কৃতৃহলম্।
সধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃত্ব তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥
ফাঁদের মন আহরির লীলা-স্মরণে সরস, আহরির দিব্যলীলাবলী শ্রবণের জন্ম ব্যাক্ল তারা শ্রীজয়দেব সরস্বতী লিখিত
এ মধুর পদাবলী শ্রবণ করুন।

কবি প্রীক্ষয়দেবের চরিত সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে।
তা কতটা সত্য সুধীগণ বলতে পারেন। এ-স্থলে একটী
কিংবদন্তী উল্লেখ করছি—তিনি প্রীগীত-গোবিন্দে কলহান্তরিতা
নায়িকার কথা লিখতে গিয়ে অনেক কথা চিন্তা করতে থাকেন।
পরে ভেবে লিখবেন ঠিক করে ছিপ্রাহরে গঙ্গায় সান করতে
যান। ঠিক এ সময় প্রীহরি কবি প্রীক্ষয়দেবের বেশ নিষ্কে

দে-পদ ষথাস্থানে লিখে অন্তর্হিত হলেন। প্রীক্ষয়দেব এ-সমন্থ্য সঙ্গা সান করে ফিরে এলেন। প্রীপদ্মাবতী দেবী একটু স্মার্ক্ষর্য হলেন। প্রীক্ষয়দেব তাঁর পুঁথি খুলে দেখলেন, যে-কথা তিনি ভাবতে ভাবতে স্নানে গিয়েছিলেন, ঠিক সে কথা স্বর্ণাক্ষরে কে তথায় লিখে রেখেছে। পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তিনি বললেন একটু আগেই ত আপনি নিজে এসে লিখে গেলেন। প্রীক্ষমদেব শুনে অবাক। তাঁর নয়ন দিয়ে প্রেমাঞ্রু ঝরতে লাগল, তিনি রহস্থ বুঝতে পারলেন। প্রেমে গদগদ কণ্ঠে বললেন—পদ্মাবতি। তুমি বক্সা। প্রাহরির লিখিত পদ—
"দেহি পদপল্লবমুদারম।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখেছেন—যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ দেবের বাহ্য-প্রকাশ তথনও হয় নাই, তথাপি কবি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিন্ধমঙ্গল, শ্রীচণ্ডাদাস ও শ্রীবিচ্চাপতি প্রভৃতি শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভূর ভাব উদিত হয়েছিল।

কবি ঞ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দ গ্রন্থ ছাড়াও 'চব্রুালোক' নামে আরএকথানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়ে থাকে :

শ্রীগীভগোবিন্দ — দশাবভার গীভ
[ মালব গৌড় রাগ, রূপক তাল ]
প্রেলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে॥ ১॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে

ধরণীধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে। কেশব ধৃত কুর্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥ বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না শশিনি-কলস্ক কলেব নিম্পা কেশব ধৃত-শকররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৩॥ তব করকমলবরে নথমদ্ভুত শৃঙ্গং দলিত-হিরণাকশিপুতন্ত ভূঙ্গম্। কেশব ধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৪ ॥ ছলয়সি বিক্রমণে বলিমন্তত-বামন পদনখনীর-জনিত-জন-পাবন ৷ কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৫॥ ক্ষত্রিয়-কৃধিরময়ে-জগদপগতপাপং স্পথ্সি পথ্সি শ্বিতভবতাপ্ম। কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৬॥ বিতরসি দিক্ষু রণে দিকপতি-কমনীয়ং प्रभावतात्रक्षेत्र विश्वास्त्र । কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ १॥ বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং হলহতি-ভীতি-মিলিত যমুনাভম। কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥ নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহুহ ঞ্চতিজাতং

সদয়হৃদয়-দশিত পশুষাতম্।
কেশব ধৃত-বৃদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥
মেচ্ছনিবহ-নিধনে কলয়সি করবালঃ
ধুমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্পিনীর জয় জগদীশ হরে॥ ১০॥
শ্রীজয়দেব-কবেরিদমুদিতমুদারঃ
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত দশবিধরপ জয় জগদীশ হরে॥ ১১॥
বেদাস্থলরতে জগস্তি বহতে ভূগোলম্দ্বিত্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্তং জয়তে হলং কলয়তে কারুণামাত্রতে
মেচ্ছান্ মূচ্ছ য়তে দশকুতিকুতে কৃষ্ণায় ভূভাং নমঃ॥

পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি অপ্রকট হন অন্তাপি কে স্কৃবিশ্ প্রামে এ সংক্রান্তিতে মহোৎসব এবং 'জয়দেব মেলা' নামে মেলা হয়।

## শ্রীলক্ষী প্রিয়া

নবদ্বীপে ঞ্জীবল্লভ আচার্য্য নামে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করতেন। সন্ধী নামী তাঁর এক সুশীলা সুন্দরী কক্ষা ছিল। ঞ্জীবল্লভ আচার্য্য কক্যার জন্ম একটা ভাল বরের কথা ভাবতে লাগলেন, ঘটক নিযুক্ত করলেন বনমালী আচার্য্যকে। ঞ্জীনিমাই পণ্ডিত যোগ্য-পাত্র মনে করে বনমালী আচার্য্য তাঁর বাড়ী এলেন এবং জননী ঞ্রীশচী দেবীকে বলতে লাগলেন—

> "পুত্র বিবাহের কোনে না চিন্তুহ কার্যা॥ বল্লভ আচার্য্য কুলে-শীলে-সদাচারে। নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে॥ তা'ন কন্যা-লক্ষ্মী প্রায় রূপে-শীলে মানে। সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে॥"

> > (জ্ঞী চৈ: ভা: আদি: ১০।৫৪-৫৬)

পুত্রের বিবাহ দিবার সময় হয়েছে, কিন্তু আপনি কোন চিস্তাই করছেন না দেখছি । কুলে-শীলে উত্তম এবং সদাচার সম্পন্ন এক প্রাহ্মণ আছেন । নাম শ্রীবন্নভ আচার্য্য, নবদীপে বাস । সন্ধী নামী তাঁর এক প্রমা সুন্দরী ক্যা আছে । আপনার ইচ্ছে হলে, সে কন্সার সম্বন্ধ আপনার পুত্রের সঙ্গে হতে পারে।

শ্রীশচী দেবী বললেন—পিতৃহীন বালক আমার, বড হউক পড়াশুনা করুক: তারপর এ-সব চিন্তা করব। বনমালী ঘটক শ্রীশচী মাতার কথায় প্রীত হলেন না বিমর্ষ হয়ে গৃহ অভিমুখে চললেন ৷ দৈবযোগে পথে খ্রীনিমাই পণ্ডিভের সহিত সাক্ষাংকার হল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত বললেন—আচার্য্য মহাশয় কোথায় গিয়েছিলেন । বনমালী আচার্যা বললেন— তোমাদের বাড়ী, তোমার মার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। বিষয় এই, বল্লভ আচার্যের লক্ষ্মী নামী অতি সন্দরী কক্মা আছে। সে তোমার উপযুক্ত বিবেচনা করে: তোমার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে তোমার জননীর কোন উৎসাহ দেখলাম না। তাই ফিরে যাচ্ছি। এ নিমাই পণ্ডিত কথা শুনে একট হাসলেন: তারপর ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়ে নিজগৃহে এলেন এবং মৌনভাবে রইলেন ৷ শ্রীশচী মাতা পুত্রের মৌনাবস্থা দেখে বললেন—নিমাই ৷ তুই আজ এত গম্ভীর মৌনী হলি কেন ?

শ্রীনিমাই বললেন তুমি ঘটক বনমালী আচার্য্যকে ভাল সম্ভাষণ করলে না কেন গ

শচী মাতা ইঙ্গিতে বুঝলেন নিমাইয়ের বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে। খ্রীশচী মাতা তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে বনমালী ঘটককে ভার গৃহে আনালেন। খ্রীশচী মাতা বলতে লাগলেন— ৰচা বলে—"বিপ্ৰা, কালি যে কহিলা তুমি। নীজ তাহা করাহ, কহিন্তু এই আমি॥"

( চৈঃ ভাঃ আদি: ১০।৬৫ )

আমার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কাল আপনি যে প্রস্তাব করে ছিলেন, তাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। খ্রীশচী মাতার এই কথা শুনে ঘটক বনমালী আচার্য্য তংক্ষণাং বল্লভ আচার্য্য ভবনে চললেন। বনমালী ঘটকের প্রসন্ন বদন দেখে বল্লভ আচার্য্য অনুমান করলেন কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে। খ্রীবল্লভের মন আনন্দে ভরে উঠল। খুব সম্মান প্রদর্শন করে ঘটক বনমালীকে বল্লভ আচার্য্য আসনে বসালেন এবং সমাচার জিজ্ঞাস। করলেন। ঘটক বললেন—সমাচার শুভ, খ্রীনিমাই পশ্চিতের সঙ্গে কক্ষার বিবাহের আয়োজন করন। এ রকম পুত্রকে কন্সাদান করা পরম সোভাগ্য। এ কথা শুনে খ্রীবল্লভের পরিবারের

আনন্দের সীমা রইল না। গ্রীবল্লভ বললেন—

কৃষ্ণ যদি স্থপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্ট কক্সারে॥
তবে সে সেহেন আসি মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তৃমি ইহা করহ সর্ব্বথা॥
( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১০:৭২-৭৩)

বনমালী ভাই! আমার প্রতি যদি কৃষ্ণের দয়া থাকে, ভারে কক্সার প্রতি যদি গৌরী সম্ভূষ্ট থাকেন, তাবে এমন সুন্দর

জামাতা পাবো। তুমি শীভ্র সব ঠিক কর। তবে যৌতুকাদি দিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি দরিভ্র ব্রাহ্মণ।

কন্সা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।

সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া।

( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১০,৭৬ )

বল্লভাচাৰ্য্য জানাতে চাইলেন যে জামাতা ও কন্সাকে বেশী কিছু দিতে পারবেন না। শ্রীবনমালী শ্রীশচীদেবীর কাছে এলেন এক শ্রীবল্পভাচার্য্যের দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে বলুসেন। শ্রীশ্রীদেরী বললেন—কন্তা যথন ভাল, আমাদের কোন দাবী-দাওয়া নাই তিনি যা দিবেন তাতেই আমরা সক্তই থাকব। জ্ঞীশচীর মত জেনে, বনমালী বল্লভাচার্য্যের কাছে ফিরে এনে কার্য্য সিদ্ধির কথা বলসেন। শুনে ঐআচার্যের আত্মীয়-সম্জন-গণের স্থাথের সীমা রইল না। এ দিকে জ্রীশচীদেবী, জীবাস পণ্ডিত, শ্রীঅদৈত আদি ভক্তগণকে পুত্রের বিবাহ-কথা জ্ঞাপন করলেন: শুনে সকলে বড আনন্দিত হলেন: শ্রীশচী-দেবীকে শীন্তই এ-কার্য্য সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিলেন ৷ জ্রীশচী মাতা ভট্টাচার্যাগণকে ডেকে বিবাহ লগ্ন নির্ণয় করুতে লাগলেন। গ্রীবল্পভ আচার্যাও তদ্ধপ করলেন। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়ে বিবাহের দিন ঠিক হল :

শুভ-অধিবাস উৎসবের নিমন্ত্রণ করবার জন্ম শ্রীশচী ঠাকুরাণী শুভি হর্ষিত মনে নগরের সমস্ত আত্মীয়-স্বজ্পনের কাছে লোক পাঠালেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হচ্ছে শুনে সম্ভনগণের আনন্দের সীমা বইল না। অধিবাসের দিন প্রাতঃকাল থেকে নট ও বাদকগণ নৃত্য-গীত ও বিবিধ বাজনা আরম্ভ করল। অধিবাসমণ্ডপ তৈরি করা হল। তাতে কদলী-স্তম্ভ, আমুসার, আলিপনা, বন্দনামাল্য প্রভৃতি শোভা পাচ্ছিল। ভট্টাচার্য্যগণ বেদ-মন্ত্র ধ্বনি করতে লাগলেন। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যথাবিধানে সম্পন্ন হতে লাগল : অতঃপর শুভ অধিবাস কার্য্য :আরম্ভ হল। জামাতা বরণের জন্ম জ্রীবল্লভাচার্য্য বহু দ্রব্য সম্ভারসহ এলেন এবং যথাবিধি বরণ কার্য্য করলেন। অধিবাসের যাবতীয় কার্য্য 🖣 হল : অধিবাস-মূহর্তে বাত্যকারগণের বাত্যঘটায় আকাশ-বাতাস পূর্ণ হল । জ্রীনিমাই পণ্ডিতের শুভ বিবাহ হচ্ছে দেখতে বহু লোক সমাগম হল : এশচী ঠাকুরাণী সকলকে প্রচুর মিষ্টি, বাটা-বাটা তাম্বল প্রভৃতি দিয়ে সংকার করলেন। এইরূপ আনন্দ উৎসবে অধিবাস-দিবস সমাপ্ত হল। প্রদিন বিবাহ মহোৎসব আয়োজন পুরাদমে চলতে লাগল। খ্রীজগন্নাথ মিখের যাবতীয় কুটুম্ব আগমন করতে লাগলেন! জ্রীশচীদেবী আত্মীয়-বধুগণের শিরে তৈলাদি দিয়ে স্নান করাতে লাগলেন। जाँदम्ब क्या विशामामि कदा ननाएँ मिन्दूत-विन्दू मिलन। বক্সাভরণ আদি দিয়ে, খই, কলা, মিষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সকলকে সুখী করলেন।

শ্রীশচী মাতার আপ্যায়নে সকলে স্থ-সিদ্ধৃতে ধেন ভাসতে লাগলেন ঈশবের বিবাহ দর্শন করবার এবং সে উপলক্ষে পান ভোজন করবার অধিকার শুধু ভাগ্যবান্দের আছে। এঁরা ঐভিগবানের নিত্য পরিকর।

বিবাহের দিন প্রাত্ঃকালে জ্রীগোরস্থন্দর গঙ্গা স্থান করে
নিতা জ্রীবিষ্ণু-পৃজাদি সমাপ্ত করলেন: তারপর পিতৃগণের
পৃজাদি করলেন। চতুদ্দিকে মঙ্গল ধ্বনি হতে লাগল।
নৃত্য, গীত, বিবিধ বাগ্য ধ্বনিতে গগন-পবন পূর্ণ হল।
চারিদিকে শুধু লেহ লেহ দেহ দেহ শব্দই শুন; যাচ্চিল। ঈশ্বরবিবাহ দেখবার জন্ম দেবগণ, দেববধুগণ নর-নারীরূপ ধারণ করে
যোগদান করেছেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বিধি অনুসারে কন্সার অধিবাস ক্রিয়া সমাপ্ত করলেন এবং পিতৃগণের পূজাদি করলেন চতুদ্দিকে মঙ্গলবাত ধ্বনি হতে লাগল।

অতঃপর শ্রীগৌরস্থন্দর গোধৃলি-লয়ে বিবাহ করতে যাত্রা করলেন। সঙ্গে বহু মিত্র লোকগণ ও বাছাকারগণ বিবিধ বাজনা নৃত্য-গীতাদি করতে করতে চললেন। যাত্রা করবার আগে লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরস্থন্দর জননী ও শুকুজনের চরণ-বন্দনা ও আশীর্কাদ আদি নিয়ে যাত্রা করেন। তারপর বাহির হয়ে গঙ্গাতটে আদেন এবং দোলা থেকে নেমে শ্রীগঙ্গাদেবীকে প্রণাম করেন। অতঃপর গঙ্গাতট দিয়ে চলতে থাকেন। ক্রমে শ্রীবল্লভ মিশ্রের গৃহ-সন্নিকটবন্তী হলেন। শ্রীবল্লভ মিশ্র হর্ষিত হৃদয়ে জামাতাকে যথাবিধি স্বাগত জানালেন। অতি সমাদর করে নিয়ে বিবাছ বেদীতে বসালেন। অতঃপর ক্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করে

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সরিধানে আনয়ন করা হল। কুলবধ্রা
উলুউলু ধ্বনি করতে লাগলেন এবং বাগ্যকারগণ বিবিধ বাগ্যধ্বনি
করতে লাগল। তারপর লক্ষ্মীকে এক পিঁড়িতে বসায়ে
পিঁড়িসহ উঠায়ে শ্রীগোরস্থন্দরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করান
হল। শ্রীলক্ষ্মী দেবী প্রভুর শ্রীচরণে জল প্রদানপূর্বক প্রণাম
করলেন। তারপর শ্রীগোরস্থন্দর ও লক্ষ্মী দেবী পরস্পরের
গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করে বিবিধ কোতৃক করলেন।
লক্ষ্মীদেবী প্রভুর গলায় মালা দিতেই প্রভু নিজ গলাব মালা
লক্ষ্মীর গলায় দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন। এইরপে লক্ষ্মীন
নারায়ণের মিলন হলে চতুদ্দিক মহা জয়-জয় ধ্বনি ও বাগ্যধ্বনিতে মুখরিত হল। মুখচন্দ্রিকা করবার পর প্রভু লক্ষ্মীকে
বাম পাশে বদালেন।

প্রথম-বর্দ প্রভু জিনিঞা মদন ।
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥
কি শোভা, কি সুথ সে হইল মিশ্র-ঘরে ।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে ॥
( চৈঃ ভাঃ আদি ১০।১০২ )

যথাবিধি কন্সাদান করে শ্রীবল্লভ মিশ্র স্থু সাগরে যেন ভাসতে লাগলেন। বধ্গণ কুলাচার লোকাচার প্রভৃতি করতে লাগলেন। এ রকমের বিবিধ আনন্দে রাত্রি প্রায় শেষ হল। অনস্তর ভগবান লক্ষ্মীসহ পুষ্প শ্যায় নিজিত হলেন। প্রাত্যকালে শ্ব্যা ত্যাগ করে যথাবিধি প্রাত্যক্কৃত্যাদি করতে লাগলেন। দিবসভরে খ্রীবল্লভ মিশ্র গৃহে খ্রীগৌরস্থলর অবস্থান করার পর গোধূলী লগ্নে লক্ষ্মীর সহিত গৃহাভিমুথে যাত্রা করলেন। কন্থা ও জামাতাকে বিদায় দিবার সময় বল্লভ মিশ্র স্করনসহ বিহুবল হয়ে পড়লেন। গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মৃক্ট, চন্দন, কজ্জ্লসহ বরবধূ দোলামধ্যে পরম শোভা পেতে লাগলেন। পথিপার্থে দর্শকেরা কত স্থা অনুভব করতে লাগলেন।

"কতকাল এ কন্থা হর-গৌরী সেবা করেছিল তাই এমন স্মুন্দর বর পেয়েছে"—নারীগণ পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন করতে লাগল। বিবিধ বাছ ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে শ্রীগৌরস্থন্দর নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। "নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥" তখন শ্রীশচীদেবী বিপ্র পত্নীগণসহ পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে আনলেন। শ্রীশচী মাতার গৃহে আনন্দের সীমা রইল না। গীত বাছ ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

এই ভাবে ঞ্রীগৌরস্থলরের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হল।
ক্রগৎ আনন্দময় হল। ঞ্রীগৌরস্থলর নাট, ভাট, বাদক, ব্রাহ্মণ
ও অতিথিগণকে যথাবিধি অর্থ, বস্ত্র, অন্নাদি দিয়ে সংকার ও
বিদায় করলেন। ঞ্রীশচীদেবীর বাসনা পূর্ণ হল। সর্ব্বদা
আনন্দ-সিদ্ধৃতে যেন ভাসতে লাগলেন। ঞ্রীলক্ষ্মীর অঙ্গক্রোতিতে গৃহ সর্ব্বদা যেন আলোকিত এক পদ্মগদ্ধময়

ৃহয়েছিল। তাতে অনুমানে শ্রীশচী নাতা ব্যালেন এ কন্তাতে সাক্ষাৎ কুমলার অধিষ্ঠান আছে। বধূ লক্ষ্মীকে শ্রীশচী মাতা প্রাণের প্রাণ স্বরূপ স্নেহ করতে লাগলেন। লক্ষ্মীদেবী অভিশয় স্ফরিতা ছিলেন। ইক্সিতেই সমস্ত কার্য্য করতেন। ভগবান্ শ্রীগৌরস্কার শ্রীশচী মাতাকে সুখী করবার আশায় কোন কোন দিবস লক্ষ্মীকে নিয়ে তাঁর কাছে বস্তেন।

লক্ষ্মীদেবী প্রাতঃকালে শ্রীবিঞ্ গৃহ মার্চ্জন, আলপনা পুষ্প তুলদী চয়ন প্রভৃতি কার্য্য করতেন। অনন্তর রন্ধন করতেন। নহাপ্রভু প্রতিদিন বৈষ্ণব অতিথি ডেকে গৃহে দেবা করাতেন।

গৃহস্থেরে মহাপ্রভূ শিখায়েন ধর্ম।
অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে॥
যা'র বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে।
দেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪৷২১-২৩ )

ভগবান্ ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্মই অবতীর্ণ হন। তিনি ভক্তবংসল। ভক্তের স্থাবের জন্ম কত বিচিত্র লীলা করেন। তিনি যেনন লীলা করেন লক্ষ্মী ভদ্রেপ আচরণ করিয়া ধাকেন।

> নিরবধি তুলসীর করেন সেবন। ভতোধিক শচীর সেবায় জাঁ'র মন॥

সক্ষীর চরিত্র শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। মৃথে কিছু না বলেন, সম্ভোষ অন্তর॥

( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৪৩।৪৪ )

গৃহস্ত হবার পর, গৃহস্তের অর্থ উপার্জন. গুরুসজ্জন-পালন করা একটা ধর্ম। তাই যেন শ্রীগৌরসুন্দর কিছুদিন বঙ্গদেশে গিষে অধ্যাপক রূপে বিজ্ঞাদানাদি করতে ইচ্ছা করলেন। জননীর চরণে নিবেদন জানালেন কিছুদিন তিনি ক্লদেশে প্রবাসে যাবেন। পত্নীর প্রাক্তি বললেন—"তুমি এই সময় আইর উত্তম-রূপে দেবা কর "তারপর শ্রীনিমাই পণ্ডিত শুভদিন দেখে কতিপয় শিষ্যসহ বঙ্গদেশের প্রতি যাত্রা করলেন : প্রভুর প্রীচরণরেণুতে বঙ্গদেশ ধন্য হল। ক্রমে প্রভু পদ্মাবতী নদীর তটে এলেন। মহাপ্রভুর শুভ আগমন বার্তা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচারিত হল ৷ কোন মহান সৌভাগ্যবানের গৃহে প্রভু অবস্থান করে মহাবিতা গোষ্ঠী করলেন ৷ সহস্র সহস্র ছাত্র প্রভুর কাছে পড়বার জন্ম আসতে লাগল : মহাপ্রভুর দিব্য-মৃত্তি দর্শনে বঙ্গবাসী ধক্তাতিধক্ত হলেন। সে ভাগ্যে বঙ্গদেশে এ। হরিকীর্ত্তন অত্যাপি বিগ্যমান।

> মহাবিত্যাগোষ্ঠা প্রভু করিলেন বঙ্গে। পদ্মাবতী দেখি প্রভু বুঝিলেন রঙ্গে॥

বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ। অত্যাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্ম বঙ্গদেশ। সেই ভাগ্যে অত্যাপিহ সর্ব্ব বঙ্গদেশে। শ্রীচৈতক্ত সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ।

( চৈঃ ভাঃ আদি ১৪৮১ )

এই মতে বিছা-রদে বৈকুপ্তের পতি। বিছা-রদে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি।

( চৈ: ভা: আদি ১৪।৯৮ )

এদিকে নবদ্বীপে, যেদিন মহাপ্রভূ বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন, সেদিন থেকে তাঁর বিরহে লক্ষ্মীদেবী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। স্বন্ধন বন্ধুগণ কত তাঁকে বুঝাতে লাগলেন। তিনি কিন্তু কিছুতেই সুস্থ হলেন না। নামে মাত্র ছ এক গ্রাস অন্ধ মুখে দিতেন। সমস্ত রাত্রি বসে বসে ক্রন্দন করতেন। ঈশরের বিচ্ছেদ সইতে পারলেন না।

> নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভু-পার্শ্বে অতি অলক্ষিতে॥

> > ( চৈ: ভা: আদি ১৪।১০৪ )

তিনি মহালক্ষ্মী অনস্ত বিভৃতি সম্পন্না। অতএব তাঁর পক্ষে
অসাধ্য কিছুই নাই। নিজ প্রতিকৃতি একটা দেহ ধরাতলে রেখে
দিব্য দেহে নিজ প্রভুর নিকট গমন করলেন। তাঁর দেহ ত্যাগ প্রাকৃত লোকের গ্যায় নহে। তিনি বৈকুঠের ঈশ্বরী মহালক্ষ্মী। প্রভুর বিরহ তাঁর পক্ষে অসহনীর, মহাবিষতুল্য। অভএব বিরহ বেন সর্পভূল্য তাঁকে দংশন করল এবং বেদনারূপী বিষে তিনি 1

প্রভূর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হল।

( रेडः डः जानि ১७।२১ )

বাস্তবিক পক্ষে প্রপঞ্চ জীবের প্রায় লক্ষ্মীদেবীর দেহ ভ্যাগ হয় নাই।

এইভাবে প্রীগোরস্থনরের বিরহে ক্রালক্ষ্মীদেবী দেহত্যাগ করলেন। লক্ষ্মীর দেহত্যাগে স্বজন-বন্ধ-বন্ধবগণের শোকের সীমা রইল না। প্রীশচীমাতা শোক সমুদ্রে ভূবে গোলেন। অন্তর্য্যামী প্রভূ সব জানতে পারলেন। বহু শিষ্য ও 'দ্রব্যাদি সঙ্গে তিনি শীঘ্রই নবদ্বীপে ফিরে এলেন এবং দেখলেন বধ্ পরলোক যাত্রা করেছেন। ভগবান্ লোকান্তকরণে কিছুক্ষণ শোক প্রকাশ করতঃ জননীকে বিবিধ তত্ত উপদেশ করতে লাগলেন।

জননী শ্রীশচী অনেক কপ্তে তুঃখ সম্বরণ করলেন। ভগবান্ শ্রীগৌরস্থন্দর পুনঃ বিভার বিলাস করতে লাগলেন। প্রাভঃকালে বিদ্যালয়ে গিয়ে আগে বসভেন। কোন দিবস যদি কোন ছাত্রের ললাটে ভিলক না দেখতেন তখন তাকে গৃহে প্রেরণ করতেন।

> তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। সে কপাল শাশান সদৃশ বেদে বলে॥

> > ( শ্রীচৈত্র ভাগবত মধ্যলীলা )

## এ এবিফুলিয়া ঠাকুরাণী

'ক্রী', 'ভূ', 'নীলা' নামে ভগবানের তিনটি শক্তি আছে; ক্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হলেন 'ভূ' শক্তি-স্বরূপিণী। তিনি 'সত্যভামা' বলেও কথিত হন। শ্রীণৌর-অবভারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী শ্রীনাম প্রচারের সহায়রূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ ধামে সনাতন মিশ্র নামে এক প্রম বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বহু লোকের ভরণ-পোষণ করতেন। রাজ-পণ্ডিত বলে সক্ষত্র তাঁর খ্যাতি ছিল। ইনি দ্বাপরে সত্রাজ্ঞিত রাজা ছিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ সনাতন মিশ্র বিষ্ণু আরাধনার ফলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নামে সদগুণ সম্পন্না এক পরমা সুন্দরী কন্তারত্ত্ব লাভ করেন। অতি শিশুকাল থেকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দিনে ছুই তিন বার গঙ্গাস্থান করতেন এবং বড়দের অন্তকরণ করে যাবতীয় পূজা, অর্চনা, তুলসী সেবা, ব্রত প্রভৃতি করতেন। গঙ্গাঘাটে যথন শ্রীশচীমাতাকে দেখতেন অতি নম্রভাবে তাঁকে নমস্কার করতেন। শচীমাতা মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধ্রূপে কামনা করতেন।

এদিকে জ্রীগোরস্থন্দরের লক্ষ্মীপ্রিয়া নামী প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। মা শচীর হৃদয়ে বড় ছংখ হল। কিছুদিন কেটে গেল। পুনর্কার পুত্রের বিবাহ দিবার জন্ম মা শচীদেবী বড় উদগ্রীব হলেন। আত্মীয়-স্বজ্বনগণও শীল্প এ-কার্যা সম্পন্ন করতে বললেন। গৌরস্থন্দর জননীর মতের বিরোধিতা করলেন না। বিবাহ করতে সম্মত হলেন। শচীমাতা এক ভৃত্যকে ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতের বাড়ী পাঠালেন। মা শচীর আহ্বান পাওয়া-মাত্র পণ্ডিত তাঁর গৃহে এলেন। শ্রামাতা গৌরস্থন্দরের বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। কাশীনাথ পণ্ডিত বললেন ইহা উত্তম প্রস্তাব, এ কার্য্য শীল্ল হউক। পাত্রীর কথা উন্থাপন করে শচী-মাতা সনাতন মিশ্রের কন্সা বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম বললেন ৷ ঘটক সহাস্ত বদনে বললেন—"ঠাকুরাণী! আমিও ঐ কন্তার নাম উল্লেখ করব ভাবছিলাম।" শচীমাতা বললেন—"আমি ত গরীব, সনাতন মিশ্র আমার ঘরে কন্সা দিবে কি ? আপনি এ-বিষয় নিয়ে শীঘ্ৰ আলাপ করুন।" সনাতন মিশ্র বললেন— "ঠাকুরাণী, আপনার নিমাইয়ের স্থায় এত স্থন্দর পুত্রকে সনাতন যদি কন্তা না দেয়, কাকে দিবে ?" এ কথা বলে পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ অভিমুখে চললেন।

কন্সার বয়স দেখে সনাতন মিশ্রও একটি উপযুক্ত পাত্র অন্থ-সন্ধান করছিলেন। নদীয়াতে উত্তম পাত্র বলতে একমাত্র নিমাই পণ্ডিত। রূপে-গুণে অতুলনীয়, বয়সও কম। এমন পাত্রকে কন্সা দেওয়া বড় ভাগ্যের কথা। এসব কথা কাকে বলতেও সনাতনের লজা বোধ হচ্ছিল। মনে মনে শুধু ভগবানের কাছে জানাতেন, হে হরি। পূর্ব্ব জন্মে যদি সুকৃতি করে থাকি আমার কন্সার জন্ম যেন নিমাই পণ্ডিতকে বররূপে পাই। ঐ দিন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বসে কন্সার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করছেন, ঠিক এমন সময় ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিত উপস্থিত হলেন। সনাতন মিশ্র ব্যস্তসমস্ত হয়ে পণ্ডিতকে স্বাগত জানিয়ে কসতে আসন দিলেন। মিষ্ট জলাদি দিয়া সংকার করলেন। সনাতন মিশ্র ভাবলেন উত্তম পাত্রের সংবাদ নিশ্চয় এসেছে। মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন—"পণ্ডিত! খবর কি !" পণ্ডিত হাস্থ করতে!করতে বললেন—

"বিশ্বস্তর-পণ্ডিতেরে তোমার ছহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ববধা॥
তোমার কন্সার যোগ্য সেই দিব্য পতি।
তাহার উচিত এই কন্সা মহা-সতী॥
যেন কৃষ্ণ কল্পিণীতে অন্যোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত॥"

( শ্রীচঃ ভাঃ আদিঃ ১৫।৫৭-৫১ )

ঘটক কাশীনাথের এই প্রস্তাব শুনে সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পদ্ধী আনন্দে আত্মহারা হলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান ভাবনামুরূপ ফল মিলিয়ে দিয়েছেন। সনাতন মিশ্র বললেন—"কাশীনাথ, এ বিষয়ে আর কি বলব । যদি আমার গোষ্ঠীর সৌভাগ্য থাকে এহেন জামাতা পাব।" অক্সান্স স্বজনগণ বলতে লাগলেন—"সৌভাগ্য ছাড়া এরকম ছেলে পাওয়া যায় না। তোমার কন্সার ভাগ্যে থাকলে উত্তম বর পাবেই।" তারপর কাশীনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে আক্সকীয় অক্সান্স বিষয় মিশ্র মহোদয় আলোচনা

করলেন। এরপে কাশীনাথ পণ্ডিত সব ঠিক করে শচীমাভার ববে ফিরে এলেন এবং তাঁকে সব কথা জানালেন শচী বললেন —"আমার তো আর কেউ নাই, একমাত্র হরিই আছেন।"

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বিবাহ হবে শুনে দকলে বড় আনন্দিত হলেন। শিষ্কাগণ বলতে লাগলেন—"পণ্ডিতের বিবাহে আমার যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করব।" ধনাঢা বুদ্ধিমন্ত খান বললেন—"সমস্ত খরচ আমি বহন করব।" মিত্র মুকুন্দ-সপ্তয় বললেন—"ভাই, খরচের ভার কিছুটা আমাদের উপরও দাও: এ-বিবাহের আয়োজন এমন করতে হবে যাহা কোন রাজকুমারের বিবাহেও হয় নাই।"

সমস্ত নবদ্বীপে সাড়া পড়ে গেল। নিমাই পণ্ডিতের বিবাহ।
বিবাহের আয়োজন হতে লাগল। বিবাহ মণ্ডপের উপর বড় বড়
চন্দ্রাতপ খাটান হল। ভূমিতে আলিপনা দেওরা
হল এবং স্থানটি কদলীবৃক্ষ. পূর্ণঘট, আমুসার,
দীপ, ধান্য, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রবাদি দার। সজ্জিত করা।
হল। নবদ্বীপে তখন যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সজ্জন বাস করতেন
সকলে অধিবাস উৎসবে যোগদানের জন্ম আমন্ত্রিত হলেন। সন্ধ্যায়
অধিবাসের সময় বাছকরগণ আনন্দে নানাবিধ বাছ বাজাতে
লাগল। শচীর অঙ্গন ক্রমে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবে পূর্ণ হড়ে
লাগল। ভগবদ্-পূজা, আরাত্রিক, ভোগরাগ মহা সমারোহের
সহিত হল এবং গৌরস্থলরের অধিবাস-ক্রিয়া স্থ্যস্পার হল।
অন্ধর-মহলে নারিগণ আনন্দভরে ঘন-ঘন উল্পন্ধনি ও শত্মধ্বির

করছিলেন। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করতে লাগলেন। ঈশবের বিবাহ, চতুদ্দিকে সুখসিরু যেন উথলে উঠল। অধিবাসে মিষ্টি পান ও স্থপারির আয়োজন করা হয়েছিল। যে ষত চায়, পানের বিটীকা দেওয়া হচ্ছিল: যত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এসেছিলেন তাঁদের গলায় গৌরস্থনর চন্দন ও স্থগন্ধ ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। প্রেফ্ল মনে সকলে শুভাশীয় অর্পণ করলেন। এমন স্থন্দর স্থময় বিবাহ-অধিবাস কেহ কথনও দেখেনি। নদীয়া-পুরী স্থপসিন্ধ মাঝে ভাসতে লাগল।

পরদিন বিবাহ উংসবের বিপুল আয়োজন হল। অপরাফে গৌরস্থলর বরোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরে জননী এবং গুরুজনের চরণ-বন্দনা করে এক সুসজ্জিত দোলায় আরোহণ করলেন। প্রথমে গঙ্গাতটে এলেন. গ্রীগৌরস্থলর দোলা থেকে নেমে গঙ্গাদেবীকে নমস্কার করে আবার দোলায় আরোহণ করলেন। জয় জয়' মঙ্গল ধ্বনি ও বিবিধ বাছধ্বনির দ্বারা চতুদ্দিক মুখরিত করে গঙ্গাতট দিয়ে বর্ষাত্রা আরম্ভ হল। সহস্র সহস্র দীপ জলছিল, নানা রকম বাজা পোড়ান হচ্ছিল, নৃত্য-গীত হচ্ছিল। গোধুলি লয়ে বর ও বর্ষাত্রীরা গ্রীসনাতন মিশ্রের গহে প্রবেশ করলেন। গ্রীসনাতন মিশ্র ও তাঁর পত্নী জামাতাকে বরণ ও আশীর্ষাদ করলেন

অতঃপর বিষ্ণুপ্রিয়াকে নানা আভরণে ভূষিত করে বিবাহ-স্থানে আনয়ন করা হল ৷ মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া স্বীয় নিত্যকাস্ত গৌর-নারারণকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে তাঁর জ্ঞীচরণে আছ- নিবেদন করলেন। জ্রীগৌরস্থন্দর নিত্য প্রিয়াকে বাম অঙ্গে স্থাপন করলেন। অনস্তর পরস্পারের গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
নালা দিয়া করিলেন আত্মসমর্পণে।
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষণ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।
তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি 
করিতে লাগিলা হই মহা কৃত্হলী।
( খ্রীচৈঃ ভাঃ আ: ১৫।১৭৬-১৭৮)

শ্রীসনাতন মিশ্র শ্রীগৌরস্থন্দরকে বহু যৌতুকের সহিত কণ্ঠা সম্প্রদান করলেন। তিনি গৌর-নারায়ণকে কণ্ঠাদান করে কৃত-কৃত্য হলেন। জনক রাজা যেমন রামচন্দ্রকে সীতা সম্প্রদান করেছিলেন, ভীত্মক রাজা যেমন কৃষ্ণকে কল্পিনী সম্প্রদান করে-ছিলেন, সনাতন মিশ্রাও সেরপ গৌরস্থন্দরকে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদান করলেন। বিবাহের পর শুভরাত্রিতে বাসর-গৃহে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ পুম্পশ্র্যায় অবস্থান করলেন। শ্রীসনাতন মিশ্রের গৃহে বৈকৃষ্ঠা-নন্দ অবতরণ করল।

প্রায় সমস্ত রাত্রি সনাতন মিশ্রের গৃহ নৃত্য-স্থিত ও বাছ-ধ্বনিতে মুখরিত হল। প্রাতে গৌরস্থন্দর পত্নী লক্ষ্মীসহ শয্যা ত্যাগ করলেন। হস্তমুখ প্রক্ষালন করবার পর নিত্যকৃত্য জপাদি সমাপ্ত করলেন। সনাতন মিশ্র মহোৎসবের আয়োজন করে- ছিলেন তাঁর স্বজনবর্গ গৌর-নারায়ণকে দর্শন করে কৃতার্থ হলেন

> সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে । যে স্থুথ হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥ ( গ্রীচে: ভাঃ আঃ ১৫১১৯৪ )

অপরাহ্নে শ্রীগৌরস্থন্দর নব বধুকে নিয়ে নৃত্য-গ্রীত-বাছ্যসহ
শ্বীয় গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। নগর পরিক্রমা করে গঙ্গাতট
দিয়ে যথন বর্ষাত্রীরা চলছিলেন তথন নগরবাসীগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া
ও গৌরস্থন্দরের অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম দিবা রূপ দর্শন করে আনন্দভরে বলাবলি করতে লাগলেন।

এই ভাগাবতা

কত জন্ম সেবিলেন কমলা পাৰ্ববিতী।

কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হরগৌরী।"

কেহ বলে,—"হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি॥"

কেহ বলে,—"এই হুই কামদেব রিত।"

কেহ বলে,—"ইন্দ্র শচী লয় মোর মতি॥"

কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"

এই মত বলে যত সুকৃতি-বনিতা।

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২০৫-২০৮)

শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়া ও শ্রীগোরস্থলরের শুভদৃষ্টি পাতে সমস্ত নবদ্বীপ স্থাময় হরে উঠল। নৃত্য-গীত-বাছ ও পুষ্পবৃষ্টি সহ পরম আনন্দ কোলাহলের মধ্যে সর্ব্ব শুভক্ষণে শ্রীগোরস্থলর শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়াকে নিম্নে গ্রহে প্রবেশ করলেন। শচীমাতা অন্যান্য কুলবধ্সহ প্রসর্বন্দনে পুত্রবধ্কে বরণ করলেন। নবদম্পতি দোলা থেকে অবতরণ করে প্রথমে জ্রীশচীর জ্রীচরণ বন্দনা করলেন। পরে যত পূজ্যম্পদ ব্যক্তি ছিলেন তাদের চরণ বন্দনা করলেন। স্নেহভার সকলে বর্ম-বধ্র চিবৃক ভ্রাণ ও আশোর্কাদ করলেন এবং বিবিধ যৌতৃক প্রদান করলেন।

গ্যহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ জয়ধ্বনিময় হইল সকল ভুবন ॥ কি আনন্দ হইল সে অকথ্য কথন । সে মহিমা কোন জনে করিবে বর্ণন ॥

ভারপর বৃন্দাবন লাস ঠাকুর মহাশয় ভগ্রানের বিবাহ-দশনের মহিমা বর্ণন করেছেন :

যাহার মৃত্তির বিভা দেখিলে নয়নে ।
পাপমৃক্ত হই যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
দে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাং ।
তেঞি তান নাম 'দয়াময়' দীননাথ॥

(শ্রীচঃ ভাঃ আঃ ১৫:২১৬-২১৭)

ভগবানের এই দিব্য লীলা বহু সাধন করেও যোগিগণ প্রযন্ত দর্শন করতে পারেন নাঃ কিন্তু সে লীলা নবদ্বীপবাসী আপামর জনশাধারণ দেখতে পেল। দয়াময় ভগবানের অশেষ কুপা— ভাই ভাঁর এক নাম দীননাথ।

বিবাহে যত নট, ভাট, ভিক্ষুক এসেছিল ঞ্ৰীগৌৱসুন্দৱ

তাদের অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে তুষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়া স্বজনকে মূল্যবান্ বস্ত্র দান করলেন। বৃদ্ধিমন্ত খানকে প্রেমে আলিঙ্গন করলেন। তিনিই বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

শ্রীমদ বৃন্দাবন দাস বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আর বিশেষ বর্ণন। দেন নাই। কোন প্রসঙ্গে কদাচিৎ নাম উল্লেখমাত্র করেছেন। গয়াধাম হতে গৃহে এলে—"লক্ষীর জনক কুলে আনন্দ উঠিল। পতি-মুখ দেখিয়া লক্ষীর ছঃখ দূরে গেল॥" (শ্রীচিঃ ভাঃ মধ্য ১০১৯)

মহাপ্রভু গয়াধাম থেকে গৃহে ফিরে এলেন এবং অনন্তর কৃষ্ণ-প্রেম প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রভুর দিব্যভাব-সকল দেখে শচীমাতা ভাবতেন পুত্রের কোন কঠিন রোগ হয়েছে না কি পুর্বের মঙ্গল কামনায় গঙ্গা-বিষ্ণুর পূজা দিতেন এবং—"লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥" র শ্রীটেঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮১৩৭) প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেও দেখেন না . "কৃষ্ণ—কৃষ্ণ" বলে নিয়ত রোদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী-অন্নের থালা পুত্রের সম্মুথে দিয়ে শচীমাতা তথায় বসলেন। "বরের ভিতর দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা।" (শ্রীটেঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮১১)—বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহের ভিতর থেকে সব দেখতে লাগলেন। প্রভু সব সময় কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে থাকেন। কোনদিন পাষগুগণের অত্যাচারের কথা শুনে 'আমি সংহার করব, সংহার করব' বলে হঙ্কার দেন। শচীমাতা কিছুই বুরুতে পারেন না। বিষ্ণুপ্রিয়াকে

প্রভুব কাছে গিয়ে বসতে বলেন। "লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারি-বারে যায়।" (প্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮৭) বাহ্যদশাশৃষ্ঠ প্রভূ বিষ্ণুপ্রিয়াকেই প্রহার করবার জক্ত উত্তত হন। পুনং বাহ্যদশা ক্ষিরে এলে লচ্ছিত হন। একদিন শর্চামাতা ও গৌরস্কুন্দর গৃহমধ্যে বসে আলাপ করছিলেন। কপাটের আড়ালে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনছিলেন। শর্চীমাতা বললেন—"আজ রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখেছি আমাদের ঘরে যে রাম ও কৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন, তাঁদের সঙ্গে তুমি ও নিত্যানন্দ খেলছ। তাঁদের সঙ্গে খেতে খেতে মারামারি করছ। এরপ আরও কত রঙ্গ করছ।" গৌরস্কুন্দর বললেন—"বড় ভাল শ্বম, মা! কাকেও বল না। আমাদের গৃহে সাক্ষাৎ রাম-কৃষ্ণ বিরাজ করছেন। অনেকদিন দেখি পূজার নৈবেছ কে খেয়ে যায়। আমার সন্দেহ হত তোমার পুত্রবধূ খায়। কিছু আজু আমার সে

"তোমার বধ্রে মোর সন্দেহ আছিল ; আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥" ं শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৮।৪১ )

শ্বীমাতা বললেন, "বাবা, অমন কথা বলতে নাই !" স্বামীর নর্মালাপ শুনে বিষ্ণুপ্রিয়া হাসতে লাগলেন

> "একদিন নিজ গৃহে প্রভূ বিশ্বস্তর। বসি আছে লক্ষ্মী সঙ্গে পরম স্থলর। যোগায় ভাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে। প্রভূর আনন্দে না জানয়ে রাত্রি দিশে।

যখন থাক্যে লক্ষ্মী সনে বিশ্বস্তর। শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর।"

্ জ্রীচঃ ভাঃ মধ্যঃ ১১/৬৫-৬৭)

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া সহ গৌরস্থনরের মধুর বিহারের কথা বর্ণনা করছেন। এ হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য বিলাস। ভগবান্ গৌর-নারায়ণ রূপে লক্ষ্মীসহ নবদ্বীপে নিত্য বিহার করছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভাষুল দিচ্ছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রদত্ত ভাষুল চর্কণ করতে করতে মহাপ্রভু আনন্দ প্রকট করছেন। মহাপ্রভুর আনন্দ দর্শনে বিষ্ণুপ্রিয়ারও আনন্দে দিবানিশি জ্ঞান নাই। "যোগায় ভাষুল লক্ষ্মী"—এ হচ্ছে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নিত্য উপাসক ভক্তের ধ্যানের বিষয়।

জননী-বংসল প্রভু জননীকে সুখী করবার জক্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসে থাকতেন।

> "মায়ের চিত্তের স্থুখ ঠাকুর জ্বানিয়া। শক্ষার সঙ্গেতে প্রভূ থাকেন বসিয়া॥"

> > ( ঐটিচঃ ভাঃ মধ্য ১১।৬৮ )

চন্দ্রশেষর-ভবনে যথন মহাপ্রভু রুক্ষিণীভাবে নৃত্যাভিনর করে-ছিলেন বিষ্কৃপ্রিয়াও শচীমাতার সঙ্গে সে অভিনয় দর্শন করতে গিয়েছিলেন—"আই চলিলেন নিজ বধূ সহিতে।" ( ঞ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১৮।২৯)

এরপরে গৌরস্থন্দর যে সন্ন্যাস-লীলা করেছেন তা বর্ণন করতে বন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থানে বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম উল্লেখ করেন নাই। এটিচেতক্স চরিতামূতে এক্সিঞ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী আদি পঞ্চদশ অধ্যায়ে কেবল বিবাহ-লীলা বর্ণন করেছেন।

্ষেদিন মহাপ্রভু সন্ন্যাসে গিয়েছিলেন সেদিন রাত্রে বিষ্ণু-প্রিয়াকে যে তত্ত্বোপদেশ দিয়েছিলেন তার এরূপ বর্ণনা গ্রীলোচন দাস ঠাকুরের গ্রীচৈতগ্য-মঙ্গলে আছে—

> জ্বগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ সত্য এক সবে ভগবান।

> সত্য আর বৈষ্ণব তা বিনে যতেক সব মিছা করি করহ গেয়ান॥

> > ( চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড )

"পুত্র, পতি, সথা, স্বজন-সম্বন্ধ সব মিথ্যা। পরিণামে কেহ কারও নয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ছাড়া আমাদের অন্ম গতি নাই। কুষ্ণ সকলের পতি, আর সব কিছু শক্তি—এ কথা কেহ বুঝে না। তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বিষ্ণু ভজন করে তোমার নাম সার্থক কর। মিথ্যা শোক কর না, আমি তোমায় এই যথার্থ কথা বলে যাচ্ছি। তুমি কৃষ্ণ চরণে মনোনিবেশ কর।"

বিষণু প্রিয়া বললেন—"তুমি ঈশ্বর, তুমি নিজ মায়া দূর কর। তাহলে বিষণু প্রিয়া প্রদন্ধ হবে।" বিষণু প্রিয়ার হঃখ শোক দূর হল। আনন্দে হাদয় ভরে উঠল। "চতু ভূজ দেখে আচম্বিত"— এমন সময় বিষণু প্রিয়া মহাপ্রভুর চতু ভূজ—মূর্তি দর্শন করলেন। কিন্তু তাঁর পতি-বৃদ্ধি গেল না, অতঃপর বিষণু প্রিয়া মহাপ্রভুর চরণ তলে প্রণত হয়ে বললেন—"এক নিবেদন শুন প্রভু। মো অতি

স্থাধম ছার, জনমিল এ সংসার, তুমি মোর প্রিয় প্রাণ পতি। এ ব্রন সম্পদ মোর, দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর, কি লাগিয়া ভেল অধোগতি॥"

ত্থন শ্রীগৌরস্কর নিভাপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলতে লাগলেন—

শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া এ তোর কহিল হিয়া

যখনে যে তুমি মনে কর।

আমি যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাই

সত্য সত্য কহিলাম দৃঢ়॥

·অনন্তর শ্রীবিঞ্প্রিয়া বললেন—
কৃষ্ণ আজ্ঞাবাণী শুনি বিঞ্প্রিয়া মনে গুণি

1

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তৃমি প্রাভূ। নিজস্তথে কর কাজ কে দিবে ভাহাতে বাধ প্রত্যান্তর না দিলেক তব ॥

( চেঃ মা মধ্যখণ্ড )

অভংপর রাত্রিকালে নিজিত বিষণুপ্রিয়াকে ভাগে করে
মহাপ্রভু জননী শচীদেবীর দারে এসে তাঁকে বন্দনা করলেম।
কিছু ঐশ্বর্যা প্রকটপূর্ব্বিক কথোপকথনে শচীমাভাকে মোহিত
করে সাঁভার দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়ার দিকে যাত্রা
করলেন।

নিশান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা জেগে উঠে কি করলেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন বাস্থ ঘোষ ঠাকুর। নিশান্তে নিজা- ভঙ্গ হলে বিষণু প্রিয়া খাটের উপর মহাপ্রভু শয়ন করে আছেন মনে করে হাত দিয়ে দেখলেন খাট শৃত্য পড়ে আছে, প্রভু নাই। "শৃত্য খাটে দিল হাত, বদ্ধ পড়িল মাথাত, বৃঝি বিধি মোরে বিভৃত্বিল। করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে, শচীর মন্দির কাছে গেল॥"

মহাপ্রভুর বিয়োগে অসহ্য বেদনায় বিষণুপ্রিয়া যে করুণ ক্রন্দন করেছিলেন ভার কিছু বর্ণনা শ্রীলোচনদাস চৈত্র মঙ্গলে দিয়েছেন—

বিষণু প্রিয়া কান্দনেতে পুথিবী বিদরে।
পশু পক্ষী লভা ভরু এ পাষাণ বুরে ॥
পাপিষ্ঠ শরীর মোর প্রাণ নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাঞা দেবী করে হায় হায়॥
বিরহ অনল শ্বাস বহে অনিবার।
অধর শুকায়—কম্প হয় কলেবর ॥

( চৈ: ম: মধ্যপশু )

মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের পর শ্রীবিষ্ণু প্রিয়া দেবী কিভাবে দিন-যাপন ও নিত্যকৃত্যাদি করতেন ভক্তি রত্নাকরে শ্রীবনশ্রাম চক্রবর্ত্তী তার অপূর্বব বর্ণনা দিয়েছেন—

প্রভুর বিচ্ছেদে নিজা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিজা হইলে শয়ন ভূমিতে।
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ।

হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়। সে তণ্ডুল পাক করি প্রভূরে অপ্রা ॥ তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ। কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥

( ভঃ রঃ ৪।৪৮-৫১ )

শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় আছে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী সর্ব-প্রথম শ্রীগৌরমূর্ত্তি প্রকাশ ও পূজা করেন।

প্রকাশরপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ
সমাপমাসাছ নিজাং হি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্তাং স্থিত এবঃ কৃষ্ণঃ
সা লক্ষ্মীরপা চ নিষেবতে প্রভূম্॥

( ৪র্থ প্রঃ ; ১৪শ সঃ ৮ম শ্লোক )

'প্রকাশরপেণ নিজাং হি মৃত্তিম্ বিধায়'—নিজেই নিজের প্রকাশরপী মৃত্তি নির্মাণ করিয়ে 'সমীপমাসাগ্য নিজপ্রিয়ায়াঃ'— নিজপ্রিয়া লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার সমীপে অবস্থান কালে (তাঁকে বলেছিলেন) 'স্থিত এবঃ কৃষ্ণঃ'—ইহাতে কৃষ্ণ অবস্থান করেন। 'সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভূম্'—(মহাপ্রভূর এ বাক্য অকুসারে) লক্ষ্মীরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভূর সে মৃত্তিটির সেবা করতে থাকেন।

মহাপ্রভূ গৃহত্যাগ করে যাবার পর ভূত্য ঈশান ঠাকুর তাঁদের দেখাশুনা করতেন। গ্রীবংশীবদন ঠাকুর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সন্নির্ধানে সর্ববদা অবস্থান করতেন। তিনি গ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কুপাভাজন হয়েছিলেন। পদকতা কশীবদন একটি গৌব-বিবহু গীত লিখেছেন—

"আর না হেরিব ও চাঁদ কপালে নয়ন খঞ্জর নাচ"— ইত্যাদি—( পদকল্পতক )

শ্রীনিবাস আচাষ্য যথন মায়াপুরে এসেছিলেন বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাং হয়েছিল। বংশীবদন ঠাকুর তাঁকে বহু কুপা করেছিলেন।

শ্রীবিষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী সাক্ষাৎ ভূ শক্তি-স্বরূপিণী ৷ তাঁর শ্রীচরণ কুপা প্রার্থনাপূর্বক এ প্রবন্ধ শেষ করছি ৷ ( সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড ২৬:২৭ সংখ্যা )

## শ্রীমধু পণ্ডিত

যন্তেন স্থাকটিতো গোপীন'থ দয়ামুধিঃ। বংশীবট তটে শ্রীমদ্ বমুনোপতটে শুভে॥ (শ্রীসাধন দীপিকা)

জয় জয় মধুপণ্ডিত স্কুজন।
গৌর-নিত্যানন্দ যাঁর হয় প্রাণধন॥
বংশীবটে যাঁরে কুপা কৈল গোপীনাথ।
শ্রীচরণ সেবা দিয়ে যাঁরে কৈল অংজুসাত॥

শ্রীমধু পণ্ডিতের সবিশেষ পরিচয় চৈতক্স চরিতামূতে পাওয়া বায় না। শ্রীভক্তিরত্নাকরে কেবল শ্রীগোপীনাথ তাঁর কাছে আবিভূতি হয়েছেন এ কথা পাওয়া যায় মাত্র।

শ্রীমধু পণ্ডিত অতিশয় সরল, ভক্তিরসে বিহ্বল, অকিঞ্চন ভাবে দিন যাপন ও বংশীবটে অবস্থান করতেন। অষ্টপ্রহর কাল স্থরণ কার্ডনে দিন যাপন এবং মাধুকরী করে জীবন ধারণ করতেন তার প্রিয় সঙ্গী ছিলেন শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য। দোহে কৃষ্ণ কথা রসে কালাতিপাত করতেন।

একদিন মধু পশুত বংশীবট তলে অকস্মাৎ অলৌকিক কিছু লীলা দেখতে লাগলেন : শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সথাগণ সঙ্গে বড়ই মধুর লীলা করছেন : বলরাম সথাগণের অগ্রণী। কৃষ্ণ বিবিধ ক্রীড়া করতে করতে কথন স্থবলের স্কন্ধে আরোহণ করছেন, পুনঃ স্থবল কৃষ্ণ-স্কন্ধে আরোহণ করছেন। অস্থান্থ সথাগণিও তাদশ ক্রীড়া সকল করছেন।

কৃষ্ণ কভক্ষণ পরে কন্দুক খেলতে লাগলেন। সব স্থাগণও তথন কন্দুক ক্রীড়ায় মন্ত হলেন। কৃষ্ণ সকলকে পরাভূত করবার জন্ম খুব চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ কন্দুক খেলবার পর মল্লক্রীড়া আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণের শরীর হতে দর দর ধারে ঘর্ম পড়ছে। ক্রীড়ারসে এমন মন্ত, অরাতি ভাবের ক্যায় প্রকাশ পাচ্ছে। পরম্পরের পদাঘাতে ধূলী সমূহে চতুর্দ্দিক অন্ধকার করছে। রামকৃষ্ণের চরণাঘাতে যেন ধরিত্রী কম্পামান হচ্ছে।

এরপ কিছুক্ষণ মল্লযুদ্ধের পরে বিশ্রামের জন্ম সকলে ক্শী-

বটের তলে বসলেন এবং অশোকতরুর নবদল এনে তদ্বারা শ্রা নির্মাণ করে তাতে শ্রীকৃষ্ণকে শুইয়ে দিলেন, তখন কোন সখা শিশু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে নব পত্রদলে ব্যক্তন, কোন সখা পাদ সম্বাহন, কোন সখা হস্ত পদাদি মর্দদন ও কোন সখা শ্রীকৃষ্ণের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ পূর্বক সেবা করতে লাগলেন। এদিকে মন্ত্রান্ত সখাগণ আনন্দ ভরে নৃত্য, গীত ও বংশী শৃঙ্গাদি বাজাতে লাগলেন, কি অপূর্বব আনন্দ উৎসব তা অবর্ণনীয়।

মধু পণ্ডিত এসব দিব্য লালা অকস্মাৎ দর্শন করে আনন্দে পুলকিত রোমাঞ্চিত শরীরে ধরাতলে মূর্চ্ছা পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর আনন্দ মূর্চ্ছা ভাঙল, তখন আর কিছু দেখতে পেলেন না, দেখলেন তথায় শ্রীগোপীনাথের এক অপূর্ব্ব শ্রীমৃত্তি।

তিনি শ্রীমৃত্তির পাদপদ্মমৃলে সাষ্টাঞ্চে বন্দনা করে বহু স্তব স্থাতি করলেন। এ সংবাদ তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবগণের নিকট প্রেরণ করলেন। আনন্দে প্রেমস্থারণ নেত্রে বৈষ্ণবগণ তথায় এলেন এবং শ্রীমৃত্তির অপূর্বব শোভা দর্শন করে দণ্ডবৎ স্থাতি প্রভৃতি করলেন, শীঘ্রই অভিষেক মহাপূজার আয়োজন হল অন্তাদিকে নৈবেছা রন্ধন আরম্ভ হল। গোপগণ ভারে ভারে দই ছুধ আনতে লাগলেন।

অতঃপর অভিষেকানস্তর বিচিত্র বস্ত্রালন্ধার পরিধান করালেন। ভোগ আরম্ভ হল, বৈষ্ণবগণ ভোগারতি কীর্ত্তন করতে লাগলেন। অনস্তর মধ্যাহ্ন মহানিরাজ্ঞনের পর গোপী-নাথের শয়ন দিলেন। সমাগত সহস্র সহস্র ভ ক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করলেন। এরপে গোপীনাথের প্রকট উৎসব সমাপ্ত হল।

গোপীনাথের সেবাধিকারী হলেন—শ্রীমধু পণ্ডিভ ও শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য :

ঐভিক্যিত্বাকরে আছে—

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয় ॥

দোহা প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।

পরম হুর্গম চেষ্টা কহি সাধ্য কার॥

কংশীবট নিকটে পরম রম্য হয়।

তথা গোপীনাথ মহারক্ষে বিলাসয়॥

ভি: র: ২।৪৭২ ]

শ্রীমধু পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচাধা, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ও শ্রীগোস্বামিগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

## শ্রীভাগবতাচার্য্য

ত্রীরমুনাথ ভাগবতাচার্য্য বরাহনগরে অবস্থান করতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার পথে কুমার হট্ট, পানিহাটি হয়ে বরাহনগরে এলেন।

তবে প্রভু আইলেন বরাহনগর
মহাভাগ্যবন্ধ এক ব্রাহ্মনের বর ।
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে ।
শুনিয়া ভাহান ভক্তিযোগের পঠন ।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ।
'বল বল' বলে প্রভু গৌরাঙ্গরায় ।
হক্ষার গর্জন প্রভু করয়ে সদায় ।
( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১/১০ শ্লোক)

বরাহনগরে জ্রীরঘুনাথ পণ্ডিতের গৃহে প্রভু উপস্থিত হলেন, রঘুনাথ প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভাগবত পাঠে মগ্ন, ভাগবতে তাঁর এ রকম মনোনিবেশ দেখে প্রভু আনন্দভরে বলতে লাগলেন পড পড়'। প্রভু পরম স্থুখী হয়ে তাঁর নাম দিলেন ভাগবতাচাধ্য।

"প্রভু বলে ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহার মুখেতে।
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচায়।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্যা।"
( চৈঃ ভাঃ অস্তাঃ ১০১২০)

প্রভুর আশীর্ষাদ শুনে ব্রাহ্মণ বড় সুখা হলেন। তিনি প্রভুকে দশুবং করভেই প্রভু তাঁকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। একরাত্ত প্রভু পরম সুখে ব্রাহ্মণের গৃহে যাপন করলেন।

শ্রীভাগবতাচার্য্য নিজকে শ্রীগদাধর গোস্বামীর শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছেন—

"বন্দে নিত্যমনস্ত ভক্তিনিরতং ভক্তিপ্রিয়ং সদ্প্রকম্ । মদীশ্বর গদাধরং দ্বিজ্ববরং ভৃত্যৈরপাকৃতিম্ ॥ ( গ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী )

পশুত গোসাঞি দ্রীল গদাধর নামে।
বাঁহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভূবনে ॥
ক্ষিতিতলে কুপায় করিলা অবভার।
আশেষ পাতকী জীবে করিতে উদ্ধার ॥
বৈকুণ্ঠ নামক কুক্ষ চৈত্তম মূরতি।
ভাঁহার অভিন্ন ভেঁহ সহক্ষে শকতি ॥
মোর ইষ্ট দেব গুরু সেই তুই চরণ।
দেহ মন বাকো মোর সেই সে শরণ॥
(শ্রীকৃষ্ণপ্রোম তরক্ষিণী উপসংহার)

উচ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

গ্রীগদাধর পণ্ডিত উপশাধা মহোন্তম। তার শাখাগণ কিছু করিয়ে গণন । শাখা শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী। ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী।

( रेडः हः व्याप्तिः ১२।१५-१३ )

শ্রীভাগবতাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণীতে মাঝে মাঝে শ্রীগৌরু-স্কুলরের অপূর্ব্ব মহিমা বলেছেন—

জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্র-বিহার।
জয় জগনাথ নীলাচল-অবতার॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্ত্রমূরতি।
প্রোম-ভক্তিদাতা প্রাভূ ভকতের গতি॥

'

(事: (全: 201210)

কলিযুগ-অবভার শুন, সাবধানে।
কলিযুগে কেবল ভজিবে সংকীর্দ্তনে ॥
'কুষ্ণ' পদে 'কৃষ্ণ' বলি বর্ণ পদে নাম।
'শ্রীকৃষ্ণচৈভক্ত' নাম জানিবে বিধান ॥
'তিষাকৃষ্ণ'—অকৃষ্ণ 'গৌরাক্ল' নিজ্ধ-ধাম।
গৌরচন্দ্র-অবতার বিদিত বাখান॥
অঙ্গ-উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র-অবতার সংকীর্ত্তন-রঙ্গে॥
(ক্লং ধ্রেঃ ১১)।। ৭৩)

জয় জয় গৌরচন্দ্র চৈতক্স-বিহার। ভক্তকুল-প্রাণধন ভক্ত-অবতার। ٠,

শ্রী অবৈত-শ্রীনিবাস-হরিদাস-সঙ্গ।
নিত্যানন্দ-বলরাম-সহ নিত্য রঙ্গ।
গদাধর প্রাণনাথ ভক্তকুলপতি।
ভক্তরূপ অবতার ত্রিজ্ঞগৎ পতি॥

(季:(全: 51508)

শ্রীমদ্ ভাগবতাচাধ্য কৃষ্ণপ্রেমতরক্ষিণী মহাপ্রভুর দর্শন লাভের পরেই লিখেছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে যথন ভাগবতা-চার্য্যের প্রথম মিলন হয়, তথন গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ চলছিল ও কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল।

বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে বরাহ নগরের নালী পাড়া পল্লীতে খ্রীভাগবতাচাধ্যের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীপাটে শ্রীভাগবতাচাধ্যের হস্তলিখিত পুঁথিখানি দর্শন করান হয়ে থাকে।

চৈত্র কৃষ্ণ-দাদশীতে শ্রীগোরস্থলর বরাহ নগরে **শ্রীভাগব**তা-ভার্য্যের গ্রে শুভাগমন করেছিলেন।

# শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর

কাটোয়া থেকে প্রায় চার মাইল পশ্চিমে বদ্ধমান জেলার অস্তর্গত শ্রীমরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মস্থান। শ্রীমৃকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীমরহরি দাস তিন তাই। শ্রীমৃকুন্দ দাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণকে প্রেম্-কল্লতক্রর মহাশাখা বলে বর্ণন করেছেন।

থণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, জ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব স্থলোচন।
এই সব মহাশাখা চৈত্ত্য, কুপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহা তাঁহা দান।
( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০।৭৮-৭৯ )

মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলায় ঞ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যোগদান করেছিলেন গ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী গ্রীভক্তিরত্বাকরে লিখেছেন— গ্রীসরকার ঠাকুর অদ্ভূত মহিমা। ব্রক্ষের মধুমতী যে গুণের নান্থি সীমা।

জ্ঞীলোচনদাস ঠাকুর জ্ঞীনরহরি সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্ট ছিলেন। তিনি জ্ঞীচৈতন্মসঙ্গল নামক গ্রন্থে স্বীয় গুরুদেবের পরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন— শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার। বৈপ্তকুলে মহাকুল-প্রভাব বাঁহার॥ অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু। অনুসত জনে না বুঝান প্রেম বিনু॥

বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাঁর।
রাধা প্রিয় সধী তিহোঁ মধুর ভাণ্ডার ॥
এবে কলিকালে গৌরসঙ্গে নরহরি:
রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী॥
(ঞ্জীচৈতন্ত মঙ্গল সূত্র খণ্ড)

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরস্থন্দরের আরতি-কীর্ত্তনে গেয়েচেন—

> নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়। সঞ্জয় মৃকুন্দ বাস্থঘোষ আদি গায়॥

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর যেমন গায়ক ছিলেন তেমনি কৰি ছিলেন তিনি শ্রীগোর-নিত্যানন্দের লীলা সম্বন্ধে বহু পীড় লিখেছেন তিনি "শ্রীভজ্জনামৃত" নামে একখানি সংস্কৃত প্রস্থান্ত লিখেছেন দেখা যায়। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নামে আরোপিত গৌর-বিরহ গীত পদকল্পতক্ত প্রভৃতি প্রন্থে পাওয়া যায়।

আওর গৌর

পুनशि नहीया भूद,

হোয়ত মনহি উল্লাস।

ঐছে আনন্দ কন্দ

কিয়ে হেরব,

করবহি কীর্ত্তন-বিলাস॥

হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখটাদ।

বিরহ পয়োধি কবল.

দিন পঞ্জ রব.

টুটব হৃদয়ক বাঁধ।

কুন্দন কনক পাঁতি.

কব হেরব,

যজ্ঞ কি সত্ৰ বিবাজ

বাছ যুগল তুলি 'হরি' 'হরি' বোলব

নটন ভকতগণ মাঝ ৷

এত কহি নয়ন মুদি, বহু সব জন,

গৌর প্রেম ভেল ভোর ৷

নুৱছরি দাস আশ্.

কব পুরব,

হেরব গৌরকিশোর **॥** 

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের গীতগুলি প্রায় ভক্তিরদ্বাকর বচয়িতা শ্রীনবহরি চক্রবর্তী পদের সহিত মিলে গেছে। তচ্ছকু ঠিক ঠিক সরকার ঠাকুরের কোন্টা গৌর-লীলা গীত তা বুঝা किर्वि ।

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর লিখেছেন— "গৌরাঙ্গ জন্মের আগে. বিবিধ রাগিণী রাগে.

ব্রজ্বস করিলেন গান।"

শরকার ঠাকুর গৌর পদ গীতি লিখবার আগে কৃষ্ণ-লীলা-শ্বদ গীতি বছ রচনা করেছিলেন।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-একাদশীতে অপ্রকট হন।

### खारगानान छ है (गान्याय

করুণাময় শ্রীগৌরহরি প্রেম বিতরণ করতে করতে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ দেশের প্রতি নগরে নগরে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করছেন। তাঁর শ্রীমুখনিঃস্ত হরিনামামুত পান করে সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ শীতল হল। দীন হীন পতিত জনগণ কৃষ্ণ নামামূত পান করে জীবন ধন্মাতিধন্ম করল। শ্রীমহাপ্রভ নাম-প্রেম বর্ষণ করতে করতে মহাতীর্থ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত শ্রীরঙ্গনাথ দেবের স্থবিশাল গগনভেদী চূড়াযুক্ত গ্রীমন্দির। তার সাতটি প্রাকার। দিন রাও লক্ষ লক্ষ দর্শকের সমাগম। ব্রাহ্মণগণ দারা উচ্চারিত মহুধ্বনিতে যন্দির্টী সর্ববদা শ্রীগৌরস্থন্দর যথন সে মন্দিরে কোটা গন্ধর্ব বিনিন্দিত স্থমধুর কঠে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" নামকীর্ত্তন ধরলেন, সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন। কি অপুর্ব্ব ঞ্জীমূর্ত্তিখানি, যার কাছে তপ্ত সোনার কান্তিও নিষ্প্রভ হয়। তাতে প্রকৃটিত কমল তুল্য দীর্ঘ নয়নযুগল দিয়ে দরদর করে প্রেমবারি বারছে। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থবমা যেন মদনের মন হরণ করছে। ব্রাহ্মণগণ ভাবতে লাগলেন—এ কি কোন দেব ? মনুরোর শরীরে কি এত অপূর্ব ভাবের উদয় হতে পারে ? পুনঃ 'হরিবোল' 'হরিবোল' করে নেত্র-নীরে ভাসতে ভাসতে যথন শ্রীবিগ্রাহের সামনে বাতাহত তরুর ক্যায় পতিত হলেন, তথন মনে হল,—যেন কনকগিরি ভূতলে লুটাচ্ছে। শ্রীব্যেষ্টে ভট্ট দিব্য পুক্ষটিকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তিপ্পত হৃদয়ে উঠে লোকজনকে সরিয়ে তিনি প্রভূর নৃত্য-কীর্ত্তনের স্থবিধা করে দিতে লাগলেন। তারপর প্রভূ যথন একটু স্থির হলেন, তথন ব্যেষ্টে তার শ্রীচরণ রক্ষ গ্রহণ করেলেন। প্রভূ তার দিকে তাকিয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে তাকে দৃঢ় আলিক্ষন করলেন। শ্রীব্যেষ্টে ভট্ট প্রভূকে আ্মন্ত্রণ করে স্থার গ্রহে নিয়ে গেলেন। তার শ্রীচরণ ধৌত করে সে উদক সপরিবারে পান করলেন। ভট্টের গৃহ আনন্দময় হল।

মহাপ্রভূ ১৫১১ খৃষ্টাব্দে ব্যেশ্বট ভটের গৃহে আগমন করেছিলেন। ভটের ত্রিমল্ল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে আরও ত্ব'টা ভাই ছিলেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ছিলেন শ্রীরামান্ত্রজ্ব সম্প্রদায়ী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। শ্রীব্যেশ্বট ভট্ট ও ত্রিমল্লভট্ট রামান্ত্রজ্ব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীব্যেশ্বট ভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট। ইনি তথন শিশু। মহাপ্রভূর শ্রীচরণে প্রশাম করতে প্রভূ তাঁকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভূত ভোজনান্তর অবশেষ গোপালকে ডেকে দিলেন। এভাবে প্রসাদ দিয়ে তাঁকে ভবিষ্কুৎ আচার্য্য পদবীতে অভিষ্কিক করলেন।

প্রভূ যথন জ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এলেন তথন চাতৃর্মাস্থ্য কাল।
এ সময়টী প্রভূ ভট্টের গৃহে যাপন করবার জন্ম রইলেন।
জ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বহু 'জ্রী' সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের বাস, প্রভূর দিব্য-ভাব
দেখে সকলে তাঁর প্রেমে আবিষ্ট হলেন। প্রতিদিন এক এক
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ প্রভূকে ভোজন করাতেন। চার মাস কাল
এরপে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও অনেক বৈষ্ণব গৃহস্থ আমন্ত্রণ
করবার স্বযোগ পেলেন না।

প্রভুত গৃহে অবস্থান করতেন। শ্রীগোপাল প্রতিদিন প্রভুর পরিচ্য্যা করতেন। ভট্ট শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনা করতেন। প্রভু তাদের সঙ্গে হাস্থ পরিহাসাদি করতেন।

প্রভু বললেন—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী সাধ্বী শিরোমণি। আমার কৃষ্ণ গোশ, গো-চারক। তাঁর সঙ্গ কেন চান গ্

বোস্কট ভট্ট বললেন—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই স্বরূপ। কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদ্য্যিতাদি গুণ আছে। তাঁর স্পর্শে পতিব্রতা ধর্ম যায় না, কৌতুক করে লক্ষ্মী তাঁর স্পর্শ করতে চান। এতে আপনি পরিহাস করছেন কেন গ

প্রভূ—লক্ষ্মীদেবী তপস্থা করে কৃষ্ণকে পেলেন না। শ্রুতিগণ তপস্থা করে কৃষ্ণ পেলেন কি করে গ

ভট্ট—এবিষয়ে আমি কিছু ব্ঝতে পারি না।
"তুমি সাক্ষাং সেই কৃষ্ণ, জ্ঞান নিজ্ঞ ধর্ম।
যারে জানাহ সেই জ্ঞানে তোমার লীলা-মর্ম্ম॥"

( হৈ: চ: মধ্য: ১ )

প্রভূ-কৃষ্ণের ইহাই বিশেষ লক্ষণ। স্বমাধুর্য্য দারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধগোপীর ভাবে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নিত্য গোপরাজ-নন্দন। নিজেকে সতত গোপ অভিমান করেন। গোপীভিন্ন অন্ম কাকেও তিনি न्भार्भ करत्रन ना। लक्ष्मीरमवी देवकुर्श्वभत्री। তিনি कमाश्रि গোপীর আমুগতা স্বীকার করতে চান না। ত্রুভিগণ গোপীর আনুগত্যের জন্ম তপস্থা করে গোপগৃহে গোপকন্যারপে জন্ম গ্রহণ করবার পর 🗐 কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন : লক্ষ্মীদেবী সে দেহে জ্রীনন্দ নন্দনের সঙ্গ চান। সেজন্ম তপস্থা করেও তিনি পান নি। ব্ৰজবাসীগণ জানেন কৃষ্ণ ব্ৰজেন্দ্ৰ নন্দন। কেই পুত্ৰ জ্ঞানে, কেহ মিত্র জ্ঞানে ও কেহ কান্ত জ্ঞানে দ্বদযভারে স্নেহ করে। যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য, তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখলেও মুগ্ধ হন না। তাতে তাঁর বাংসল্য-প্রীতি আরও বেডে যায়। দেবকীর ঐশ্বর্যা-মিশ্র বাৎসল্য, ঐশ্বর্যা মুগ্ধ হয়ে স্তুতি করেন। ভগবান কেবল বাংসল্যভাবে যত প্রীত হন ঐশ্বর্যামিশ্র ভাবে তত প্ৰীত হন না।

ব্রজ্বাসীগণ ক্ষের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন না, তাঁকে ভগবান্ বলে মানেন না। এভাবে ভগবান্ বড়ই প্রীত হন। শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ। সেজন্ম লক্ষ্মী প্রভৃতির মন হরণ করতে পারেন। কিন্তু শ্রীনারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করতে পারেন না। এক সময় কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে বিলাস করতে করতে অন্তর্ধান হলেন। গোপীগণ কাতরভাবে কুঞ্জে কুঞ্জে

শ্বেষ্থ করতে লাগলেন। কোথাও পেলেন না। কৃষ্ণ গোপীগণকে বঞ্চনা করবার জন্ম এক কুঞ্জের মধ্যে চতুর্ভূ জনরপে অবস্থান করতে লাগলেন। গোপীগণ অনেক খোঁজ করতে করতে সে-কুঞ্জে এলেন। চতুর্ভূ জধারীকে দেখলেন, নারায়ণ জ্ঞান করে নমস্কার করলেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন—হে নারায়ণ! কুপা করে নন্দনন্দনকে মিলিয়ে দাও। এ-বলে গোপীগণ অন্মত্র কুষ্ণ অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে জ্ঞীরাধা ঠাকুরাণী অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে এলেন একং মৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তথন কৃষ্ণ আর চতুর্ভূ জ্ঞারাতে পারলেন না, দ্বিভূজ হলেন।

শ্রীরাধা বললেন—হে সখি ললিতে! শীঘ্র এস বংশীধারীকে পেয়েছি।

ললিতা--বংশীধারী কোখায় ?

শ্ৰীরাধা—এই ত বংশীধারী।

ললিতা—উনি ত নারায়ণ ?

বিশাখা-- আমরা ত দেখে এলাম।

শ্রীরাধা –তোমরা কি চোখের মাধা খেয়েছ ?

তথ্য স্থিগণ সকলে সমবেত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ হাস্ত করতে লাগলেন।

পোপীগণ কখন নারায়ণ স্বব্ধপ দেখে মৃষ্ক হন না।

ভট্ট-পরিবার প্রভূর শ্রীমুখে এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণ-সীলা শ্রবণ করে যেন আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন। ব্যেছট ভট্ট প্রভূর এটিরণে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। প্রভু তাঁকে ভুলে আলিক্সন । করলেন ও অনেক প্রশংসা করলেন।

ভট্টের গৃহে চার মাস প্রভু এ-রূপে কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে অভি-বাহিত করলেন। তারপর বিদায় চাইলেন। ভট্ট-গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। ভট্ট-পুত্র জ্রীগোপাল কৈদে প্রভুর জ্রীচরণ তলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রভু আর কয়েক দিন থেকে প্রবোধ দিয়ে গোপালকে বললেন.—ভূমি এখন গৃহে মাতা-পিতার সেবা কর। পরে বৃন্দাবনে এস। নিরস্তর জ্রীকৃষ্ণ নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন কর। প্রভু সকলকে এরূপ উপদেশ করে ভার্য যাত্রা করলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট অল্লকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাষ্য অলঙ্কার ও বেদাস্ত শাস্ত্রাদিতে পারদশী হলেন। তাঁর পিতৃব্য শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বিশেষ করে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন। "পিতৃব্য কুপায় সর্বব-শাস্ত্রে হৈল জ্ঞান। গোপালের সম এথা নাই বিভাবান॥" (ভক্তিরত্বাকর প্রথম তর্ক্স)

প্রভূব শ্রীচরণ দর্শনের পর হতে শ্রীগোপাল ভট্টের মন
নিয়ত প্রভূব চরণ চিন্তায় মহ হল। কবে পূন: প্রভূব দর্শন
পাব ই সর্কাদা এ-চিন্তায় দিনাতিপাত করতেন। বৃদ্ধ পিতামাতাকে ত্যাগ করে যেতে পারেন না। এ-রূপে কিছুদিন
কেটে গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর অভিম-সময় উপস্থিত হল।
গোপালকে ডেকে বললেন—বংস! আমাদের অন্তর্ধানের পর
ভূমি শ্রীমহাপ্রভূব। শ্রীচরণে বৃদ্ধাবনে চলে বান্ধ। ব্রাহ্মণ-

ব্রাহ্মণী এক্কপ আদেশ করে এীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্থরণ করতে করতে স্বধামে প্রবেশ করলেন।

> বৃন্দাবনে যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া। দোহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোভরিয়া।

(ভক্তিরত্বাকর ১ম ভরজ )

বৈষ্ণৰ পিতা-মাতার অপ্রকটের পর গ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বৃন্দাবনাভিমুথে যাত্রা করলেন। বুন্দাবনে গ্রীগোপান্স ভট্ট এলে এরপ গোস্বামী পুরীতে প্রভুর নিকট তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণপূর্ব্বক সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

প্রভু শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে পূর্বেই জানিয়ে রেখেছিলেন ঞুদাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট আগমন করবেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁকে আপন ভ্রাতার ন্যায় আদর-যন্ত করতে লাগলেন। তাঁনের মধ্যে অনবন্ধ প্রেম-মৈত্রী, ভাব প্রকট তল

শ্রারুপ গোস্বামীর প্রেরিড লোক পত্রসহ পুরীতে মহাপ্রভুর সন্নিকট উপস্থিত হলেন। প্রভু পত্রখানি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ৷ বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীগোপাল ভটের বিবরণ বঙ্গান্তে লাগলেন। প্রভু বুন্দাবন থেকে জ্রীক্সপ গোস্বামার প্রেরিভ লোকের ছারা শ্রীরূপের নিকট পত্র 😸 জ্ঞীগোপাল ভটের জন্ম ভোর কৌপীন ও বহিৰ্বাস প্রেরণ করলেন: এক্সপ গোষামা সে লোকের মাধ্যমে প্রভুর পত্র ও শ্রীগোপাল ভট্টের জন্ম কৌপীন বহির্বাসাদি পেয়ে অভিশয় আনন্দিত হলেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভ্-দন্ত ডোর-কৌপীন পেয়ে বড়ই সুখী হলেন এবং উহা প্রভ্র-কুপা-প্রসাদ জ্ঞানে ধারণ করলেন।
শ্রীক্রপের পত্রে কি কি করণীয় তাও জ্ঞাত হলেন। সেইভাবে তিনি চলতে লাগলেন। তিনিও শ্রীক্রপ-সনাতনের স্থায় মনিকেত ছিলেন। কুঞ্জে কুঞ্জে রাত্রি যাপন করতেন এবং ভক্তি-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন লিখনাদি কাজ করতেন।

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বাদশটী শালগ্রাম সেবা করন্তেন; বেখানে যেতেন ঝোলায় করে নিয়ে যেতেন। তাঁর মনে শ্রীবিগ্রাহ সেবার ইচ্ছা হল। এ-সময় একজন ধনা ব্যবসায়ী শ্রীভট্ট গোস্বামীর দর্শনের জন্ম এলেন। শেঠ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে দর্শন সম্ভাষণ করে বড়ই স্থুখী হলেন। শ্রীভগবানের সেবার জন্ম বন্ধ উপকরণ বস্ত্রালঙ্কার অর্পণ করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সমস্ত দ্বব্য শালগ্রামের সামনে রেখে দিলেন।

শেঠজী গ্রীগোস্বামী পাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।
গ্রীভট্ট গোস্বামী সন্ধাাকালে শালগ্রামের আরতি করলেন
এবং ভোগাদি অর্পণ করে শালগ্রামগণকে শয়ন দিলেন।
উপরে একখানি ঝুড়ি চাপা দিলেন। গ্রীগোস্বামী পাদ কিছু
রাত্র পর্যান্ত ভজনাদি করবার পর কিছু সামান্ত প্রসাদ নিয়ে
শয়ন করলেন। প্রাতঃকালে যমুনা স্নান করে যখন শালপ্রাম জ্বাগরণ করতে গেলেন, বুড়ি তুলে দেখলেন, শালগ্রাম-

শুলির মধ্যে একটা শালগ্রাম দিব্য বংশীধারণ করে ত্রিভঙ্গ-রূপে অবস্থান করছেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী সে অপূর্ব শ্রীমৃত্তি দর্শন করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে বিবিধ স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। এ-শুভ সংবাদ শুনে শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী ও অক্যান্ম বৈষ্ণব গোস্বামিগণ শীঘ্র তথায় উপস্থিত হলেন, এবং ভ্বনমোহন রূপ দর্শন করে প্রেমাক্র ধারায় সিক্ত হতে লাগলেন। সম্বং ১৫৯৯, খুষ্টার্দ ১৫৪২ বৈশাখা পূর্ণিমাতে এ শ্রীবিগ্রহ প্রকট হন। গোস্বামিগণ নামকরণ করলেন—'শ্রীরাধার্মণ দেব।"

কোন সময় প্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী হরিছারের নিকট সাহারণপুরে দেববন্দ্য প্রামে শুভ বিজয় করেন। একদিন গ্রামান্তরে এক ভক্ত-গৃহে শুভ বিজয় করছেন। অপরাহু কাল হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হল। পথে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আপ্রয় নিলেন। ব্রাহ্মণটী পরম ভক্তিমান। প্রীভট্ট গোস্বামীকে থ্ব আদর যত্ন করতে লাগলেন। গোস্বামী পাদ তাতে থ্ব স্থুখী হলেন। ব্রাহ্মণটী অপুত্রক ছিলেন। তিনি আশ্বিগাদ করলেন, তোমার হিরি-ভক্তিপরায়ণ পুত্র হবে। ব্রাহ্মণ বললেন—প্রথম পুত্র

শ্রীভট্ট গোস্বামী কিছুদিন সাহারণপুরে হরিনাম প্রচার করে বন্দাবনে ফিরে এলেন। আসবার সময় গণ্ডকী নদী থেকে বারচী শালপ্রাম এনেছিলেন। সে বারচী শালপ্রামের মধ্যে একটা মৃত্তি প্রকট করে শ্রীরাধারমণদেব নাম ধারণ করেন।

প্রায় দশ বছর পরের কথা। একদিন শ্রীশোপাল ভট্ট গোস্বামী মধ্যাহ্নকালে বমুনা স্নান করে ভজন কৃটিরে ফিরছেন। দূর থেকে দেখলেন একটা শিশু দরজার বসে আছে। শিশুটি শ্রীপোস্বামী পাদকে দেখে গাজোখান করলেন, ভাঁকে দশুবং করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন ভূমি কে! কুমারটি উত্তর করল আমি সাহারণপুর দেববন্দা গ্রাম খেকে এসেছি।

শ্রীভট্ট গোস্বামা—তোমার পিতার নাম কি । কেন স্থামার কাছে এসেছ ! কুমার বললে—আপনার সেবা করবার জন্ম পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার নাম পোপীনাথ। তখন শ্রীভট্ট গোস্বামীর পূর্ব্ব কথাসমূহ মনে পড়ল। বালকটিকে সেবক করে রেখে দিলেন। গোপানাথ অতি সাবধানে শ্রীভট্ট গোস্বামীর সেবা করতে লাগলেন।

পরবর্ত্তীকালে ঞ্রীরোপীনাথ পৃদ্ধারী গোস্বামী নামে পরিচিত হন। ব্রহ্মচারীরূপে ইনি আঞ্জীবন ঞ্রীরাধারমণ দেবের সেবা করেছিলেন: এর ছোট ভাই ঞ্রীদামোদর দাস স-পরিবার ঞ্রীরোধারমণ দেবের সেবার নিকট থেকে মন্ত্র দীক্ষা প্রহণ করেন এক ঞ্রীরাধারমণ দেবের সেবার নিষ্কু হন। ঞ্রীদামোদর দাসের তিন পুত্র হরিনাথ, মধুরানাথ ও হরিরাম।

জীপোপাল ভট্ট সোস্বামী জীরাধারমণ দেবের দেবা করতে করতে মহাপ্রভুর কথা স্বরণে বিহুলে হতেন। জীভটের ছ'নয়ন দিয়ে অশ্রুধারা ব্যরত। তখন শ্রীরাধারমণ দেব শ্রীগোরাক্ষম্বরূপে শ্রীভট্টকে দর্শন দিতেন।

> ে গোপালের প্রেমাণীন শ্রীরাবার্মণ । শ্রীপৌরস্থন্দর মূর্ডি হৈলা দেইক্ষণ ॥

> > 🏥 ভক্তিরত্বাক্র ৪র্থ তরঙ্গ )

শ্রীপোপাল ভট গোস্বামী শ্রীনিবাস মাচার্য্যকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমদ্ সন্ত্রন গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট গোস্বামীর নামে শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করেন। শ্রীগোপাল ভট পোস্বামীর বট, সন্দর্ভের কারিকা, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, সং-ক্রিয়াসার দীপিকা প্রভঙ্জি প্রস্কুর রচনা করেন।

জ্ঞীনৌরগণোদ্ধেশ দীপিকায় গ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

> জনঙ্গনপ্ররী সাম্ম সোপাল ভট্টকঃ ভট্ট গোস্বামিনাং কেচিদাহুং **প্রীগু**ণ মঞ্চরী ।

ষিনি পূর্বের ব্রজে অনক্ষ মঞ্চরী ছিলেন, তিনিই বর্তমানে ব্রীগোপাল ভট্ট পোস্বামী। কেহ কেছ বলেন ভট্ট গোস্বামী ব্রীগুণ মঞ্চরী ছিলেন। জন্ম শকান্দ ১৪২৫, বৃষ্টাব্দ ১৫০৩ পৌষ কৃষ্ণ-তৃতীয়া।

শ্রীমদ্ পোপাল ভট্ট পোস্বামী ৭৫ বছর প্রকট ছিলেন। শকান্দ ১৫০০, খুষ্টাব্দ ১৫৭৮ জ্ঞাবন কৃষ্ণ-ষষ্ঠী ভিথিতে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদ অপ্রকট হন। শ্রীগোপাল ভট্টের রচিত শ্লোক—

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডন বর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে ! বুন্দারণ্য পুরন্দর ক্ষুরদমন্দেন্দীবর-স্থামল ! কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ স্থুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় »

( পছাবলী )

"গ্রীগোপাল ভট্ট আশ, বুন্দাবন কুঞ্জে বাস,

শয়ন স্থপন নয়নে হেরি

ভুলল মন আপ হেঁ।

শাঙ্গর চীত

উনতে নাগিও

পলকন নারে আঁখি।

युथ युथ.

ঘনমথ ঝুলত,

গোপাল ভদ্ধ ইথে সাথি ॥
ঐছে হট পুনঃ উলটি বৈঠলি,
কামুক বদন নিতান্ত না হেরলি.
গোপাল ভদ্ধ ভনয়ে,
ভামিনী পীরিতি টুটলো গো॥"

## একিফদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিজ পরিচয় কিছু প্রদান করেছেন—বামটপুর প্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন : বামটপুর বর্দ্ধমান জেলার নৈহাটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী ৷ বস্তমানে তথায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা আছে ৷ পূর্বাশ্রমের আত্মীয় স্বন্ধন কেহু নাই ৷

আনন্দ-রত্বাবলী নামক গ্রন্থে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পূর্ক পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে—"পিতার নাম শ্রীভগীরথ। মাতার নাম—শ্রীস্থানন্দা, ছোট ভাইয়ের নাম শ্রামদাস। ক্ষৈত্র কথে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা চিকিৎসক ছিলেন।"

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী স্বায় গৃহত্যাগের কারণ এ-রপে কর্ণন করেছেন—এক সময় তাঁর গৃহে অহোরাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ডন হচ্ছিল। তাতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর ভূতা শ্রীমীনকেতন রামদাস আগমন করেছিলেন। মহাস্তগণ শ্রীমীনকেতন রামদাসকে দেখে আনন্দ তাঁকে স্বাগত সংকার ও দশুবং করেন এবং কীর্ত্তন-মশুপে নিয়ে বসান। তিনি তথায় আনন্দে উপবেশন করন্দেন। ভাগবতপণ সকলে —সম্ভাবণ করতে লাগলেন। সে সময় তিনি প্রোমাবেশে কাকেও গাচ আলিক্ষন, কারও পৃষ্টে চাপড় মেরে

ক্রোড়ে ধারণ, কারও শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্কাদ প্রভৃতি করড়ে সাসলেন। তাঁর শুভাগমনে সকলের শ্রানিত্যানন্দ শ্বৃতি উদয় হসা। খুব নৃত্য-পীত হতে সাগল। তিনিও প্রেমে মন্ত করীক্রবং শ্রমণ করতে সাগলেন। এ-ভাবে কিছুক্ষণ অতীত হল তিনি ভক্তগণসূহ বিশ্রাম করলেন।

গুণার্পর মিশ্র নামে একজন ব্রাহ্মণ শ্রামৃত্তি সেবা করাছলেন।
তিনি শ্রামীনকেতন রামদাসকে কোন প্রকার সম্ভাষণ করলেন
না। তা দেখে শ্রামানকেতন রামদাস বললেন—

্রই ত দ্বিতীয় স্থৃত রোমহধণ।'

বলদেব দেখি, ষে না কৈল প্রত্যুদ্গম॥

( চৈঃ চঃ আদি ৫)১৭০)

শ্রীমীনকেতন রামদাস একথা বলে পুনঃ নৃত্য-প্রীত করতে সাপ্তলেন। ভাগবতগণ অজ্ঞের অপরাধ গ্রহণ করেন না। এভাবে উৎসব সমাপ্ত হল : শ্রীমীনকেতন রামদাস সকলকে কুপাআশীর্কাদ দিয়ে বিদায় হলেন

একদিবস, প্রাকবিরাজ মহাশরের ছোটভাই শ্রামদাসের সঙ্গে প্রামানকতন প্রারমদাসের বাদ বিতণ্ড। হচ্ছিল। শ্রামদাস প্রামাদাস প্রামাদাস করেন কিন্তু প্রামাদাস প্রভাৱ তে ভক্তি নাই। প্রারমদাস বললেন চু'জন অভিন্ত হল্লন ইশ্বর। ভূমি একজনকে মান, অস্তকে মান না—এতে তোমার সর্ববনাশ হবে। এ বলে ক্রোধভরে বংশী ভেঙ্গে চলে গেলেন। প্রীশ্রামদাসের মহা অপরাধ হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ছোট ভারের প্রতি রুষ্ট হলেন তাঁর সঙ্গ থেকে চির বিদায় নিয়ে তিনি বৃন্দাবন অভিমূখে যাত্রা করলেন। রাত্রে স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দর্শন দিয়ে শ্রীকৃষ্ণদাসকে বলছেন—

> সারে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয় । বনদাবনে যাহ, তাঁহা সর্বব লভ্য হয়॥

> > ( है: हः वािमः १। ३३६ )

শ্রীকৃষ্ণদাস করিরাজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরপমূলে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন তথন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সীয় অভয় শ্রীচরপমূগল তাঁর মস্তকে ধারু করে বললেন—তুই শীঘ্র বুন্দাবনে যা। সেখানে তোর সমস্ত আশা পূর্ণ হবে । স্বপ্নে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কুপাশীববাদ লাভ করে আনন্দে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে চলতে লাগলেন

শ্রীকবিরাক্ত মহাশরের শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সাক্ষাৎ নিভ্যানন্দ প্রভু

দ্বর দ্বর নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
বাহার কুপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম।
ক্বর দ্বর নিত্যানন্দ ক্বর কুপাময়।
বাহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।
বাহা হৈতে পাইনু রূঘুনাথ মহাশয়।
বাহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়।

#### শ্ৰীশ্ৰীগোম-পাৰ্যদ-চন্মিভাবলী

সনাতন কুপায় পাইন্ত ভব্জির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ কুপায় পাইন্থ ভব্তিরুস প্রাম্ভ । জয় জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ ! যাঁহা হৈতে পাইন্থ শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥ জগাই মাধাই হৈতে মুক্তি সে পাপিষ্ঠ : পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ৷ এমন নিয়্ণ্য মোরে কেবা কুপা করে : এক নিত্যানন্দ বিন্তু জগৎ ভিতরে ॥ প্রেমে মন্ত নিত্যানন্দ রূপা অবতার : উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার অতএব নিস্তারিল মো হেন হুরাচার 🛚 মো পাপিষ্ঠে আনি শ্রীবৃন্দাবন। মো হেন অধমে দিল জীরূপ চরণ ৷

( टेडः डः व्यामि वा२००-२)०)

প্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস.
ও শ্রীপোপাল ভট্ট এই ছয়জন গোস্বামীকে তিনি শিক্ষাগুরু
রূপে বরণ করেছেন। তিনি গোস্বামিগণের আজ্ঞায় শ্রীচৈতক্সচরিতামৃত লিখবার জন্ম শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নিকট কুপাশীব প্রার্থনা করতে যান। তথন ভাঁরা ঐ প্রন্থে তাঁদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে নিষেধ করেন। তাই

শ্রীচৈতক্ত চরিতামূতে তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়
না।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলী—শ্রীগোবিন্দ লীলা-মৃত, শ্রীচৈতক্ত চরিতামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের সারক্ষ-রক্ষদা টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। আর অন্তান্ত লিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

তাঁর আবির্ভাব ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ, তিরোভাবের কাল পাওয়া ষায় না। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ধামে অপ্রকট হন।

# শ্রাদারঙ্গ মুরারি ঠাকুর

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর লিখেছেন— রামদাস, কবিদন্ত, শ্রীগোপাল দাস। ভাগবভাচার্য্য, ঠাকুর সারংগ দাস॥ (শ্রীচঃ চঃ আদি ১০।১১৩)

শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুরকে কেহ শ্রীসাঙ্গ ঠাকুর কেছ শ্রীশাঙ্গ পাণি ও কেহ শাঙ্গ ধর বলেন। তিনি নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদক্রম দ্বীপে (মামগাছিতে) অবস্থান করতেন। তথায় মন্তাপি তাঁর সেবিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিল্লমান মন্দির-মাঙ্গিনায় প্রাচীন একটি বকুল বৃক্ষ আছে। কুক্ষটি সেই সময়কার বলে অন্তুমিত হয়।

কথিত আছে শ্রীসারস মুরারি ঠাকুর শিশ্ব করবেন না বলে সংকল্প করেন। কিন্তু মহাপ্রভু শিশ্ব করবার জন্ম বার বার তাঁকে প্রেরণা দান করেন। অবশেষে তিনি শিশ্ব করতে রাজি হলেন এবং বললেন—তাঁর সঙ্গে পরদিন প্রাতে সক্তপ্রথম যার দেখা হবে তাকেই শিশ্ব করে মন্ত্র দিবেন।

পরদিন প্রাতে স্নান করতে গঙ্গায় চললেন ঘটনাক্রমে গঙ্গাঘাটে একটি মৃতদেহে তাঁর পদস্পর্শ হল। তিনি দেহটাকে ছুলে বললেন—তুমি কে ? গাত্রোখান কর। আক্ষয় হে মৃত দেইটি তাঁর আদেশে গাত্রোখান করল এবং তাঁকে নমস্কার করে সম্মুখে বসল। বললে—আমার নাম মুরারি ! আমি আপনার দাস। আমাকে কুপা করুন। শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর তাঁকে মন্ত্র-দাক্ষা দিয়ে শিষ্য করলেন। তখন শ্রীসারঙ্গ ঠাকুরে নাম হল সারঙ্গ মুরারি। মুরারি একান্তভাবে শ্রীগুরুসেব করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর তাঁকে শ্রীরাধানগোপীনাথের সেবাধিকারী করলেন। তিনি শ্রীমুরারি ঠাকুর নামে খ্যাত হলেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—"যিনি পুকে ব্রন্ধলীলার শ্রীনান্দীমুখী ছিলেন তিনি অধুনা শ্রীসারঙ্গ ঠাকুর নামে খ্যাভ ।" তাঁর আবির্ভাব আবাঢ় কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী তিথিতে ও তিরোভাব শ্বাগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-ত্রোদশী তিথিতে

### শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী

কৃষ্ণ-পাদপত্ম গন্ধ যেই জন পায়। ব্ৰহ্মলোক আদি স্থুখ তাঁরে নাহি ভায়।

( ঞ্রীচৈতক্স চরিতামতে )

শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস ইল্রের স্থায় ঐশ্বর্যা ও অক্সরা-সম পত্নীকে ত্যাগ করে এলেন শ্রীপুরীধামে। শ্রীগৌরস্কুন্দরের কোটিচক্র স্থ<sup>না</sup>ড়ল শ্রীচরণ-ছায়ায় তাঁর সংসারতপ্ত হৃদয় শীতল হল

শ্রীরম্বনাথ দাস গোস্বামা হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রীকৃষ্ণপুরে দ্বম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীগোবর্জন দাস। জেঠার নাম—গ্রীহরণা দাস তারা কায়ত কুলোড়ত সম্রান্থ ধনাচ্য ভূমাধিকারী ছিলেন তাদের রাজপ্রদন্ধ উপাধি ছিল 'মজ্মদার' বিশ লক্ষ মুদ্রা তাদের বাংসরিক আয় ছিল।

শ্রীরঘুনাথ দাস শৈশবে পুরোহিত আচার্য্য শ্রীবলরাম দাসের গৃহে অধ্যরন করতেন শ্রীবলরাম দাস শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুপা-পাত্র ছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর মাঝে মাঝে ভার গৃহে শুভাগমন করতেন। এ সময় তিনি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কুপা প্রাপ্তির ও ডম্বোপদেশ প্রভৃতি শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

জ্ঞীরঘুনাথ দাস হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ভার আদর যত্নের সীমা ছিল না। রাজপুত্রের ক্যায় প্রতিপালিত হতেন, সংসঙ্গ-প্রভাবে অল্ল বয়সে সংসারের অনিতাতা উপলব্ধি করতে পারলেন। এ সংসারের ধন, জন, পিতা-মাতা ও স্বন্ধনাদির প্রতি অনাসক্তি ভাবের উদয় হল। ক্রুমে ভক্ত পরস্পরায় জ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ-পূর্বক ভাঁদের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্ম উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপধ্ন তিনি যখন শুনলেন গ্রীগৌরস্থন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করে নদীয়া খেকে চির বিদায় নিয়ে চলেছেন দেশান্তরে তখন তিনি পাগল-প্রায় হয়ে ছুটে এলেন শান্তিপুরে এীঅদৈত আচার্যের গুহে। সেখানে শ্রীগৌরসুন্দবের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করলেন। লুটিয়ে পডলেন জ্রীরঘুনাথ প্রভুর জ্রীচরণ যুগলে। প্রভু দেখে বৃঝতে পেরেছেন এ তাঁর নিত্য প্রিয় জন। আনন্দে জ্রীরবুনাথকে দৃঢ় আলিক্সন করলেন। শ্রীরঘুনাথ কাঁদতে কাঁদতে বললেন--আপনার সঙ্গে আমিও যাব। তথন প্রভু বললেন—

> "স্থির হৈয়া গৃহে যাও না হও বাতৃল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধ্-কুল। মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা। যথা যোগ্য বিষয় তৃঞ্ব অনাসক্ত হঞা।

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাস্থে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ।
বন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তৃমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ।
দে ছল সেকালে কৃষ্ণ ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কুপা যাঁরে, ভাঁরে কে রাখিতে পারে ।
এত কহি মহাপ্রভু ভাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল।

( চৈ: চ: মধ্য: ১৬/২৩:-২৪২ )

প্রভুর—এ আদেশ শুনে শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে গেলেন এক বিষয়ী-প্রায় অবস্থান করে সংসারে কার্য্য করতে লাগলেন। ইহাতে পিজা-মাতা অতিশয় সুখী হলেন। শ্রীরঘুনাথের মন প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে আছে। একরাত পালিয়ে তিনি পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর পিতা দশ জন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ধরে আনলেন। এক্সপে যতবার রঘুনাথ পালায় ততবার তাঁকে ধরে আনা হয়। বংশের একমাত্র সস্তান রঘুনাথ। তাঁকে কড়া পাহারা দিয়ে রাখা হল। পিজা-মাতা চিস্তা করলেন রঘুনাথের যদি বিবাহ দেওয়া যায় তবে আর পালাতে পারবে না। রঘুনাথকে অল্প বয়সে বিবাহ দিলেন এক বড় জমিদারের কল্পার সলে। পত্নী দেখতে অপ্লরার স্থায়। শ্রীরঘুনাথের মন ভাতে কি মোহিত হয় ? তাঁর মন কোটি কন্দর্পের দর্পহারী অর্থ হলে শক্রও হয়। হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের জমিদারীর মোট
আয় বিশ লক্ষ। নবাবকে দিতে হত বার লক্ষ। এ ঐশ্বর্যা
দেখে মুসলমান চৌধুরীর সহা হল না। চৌধুরী নবাবের
সেরেস্তায় গিয়ে মিখ্যা নালিশ করল। ছজুর ঘরের খবর রাখেন
না ং হিরণ্য-গোবদ্ধনের জমিদারীতে বর্তমান আয় বিশ লক্ষ্
কিন্দু আপনাকে দিচ্ছে বার লক্ষ মাত্র। আদায় যদি বেশী হয়
আপনাদের করও তাকে বেশী দিতে হবে। নবাব বললেন—
ভূমি ঠিক বলছ, তলব কর। রাজাকে কম দিয়ে নিজে বেশী
নিচ্ছে এ কেমনতর কথা গ হিরণ্য-গোবদ্ধনকে বন্দী, কর
হিরণ্য-গোবদ্ধন একথা শুনে পালালেন। নবাবের সৈহা বাড়ী
ঘিরল। তাঁদের না পেয়ে জ্রীরঘুনাথ দাসকে বেঁধে নিয়ে গেল।
ভাকে কারাগারে রাখল। উজির ধমক দিয়ে বলে—ভোমার বাপ
কোঠা কোথায় ?

আমি জানি না।

ভূমি জান, কিন্তু মিথা। বলছ।

আমি কি করে জানব তারা কোথায় গেছেন ? উজির ভখন খুব ভর্জন-গজন করতে করতে মারবার ভয় দেখাতে লাগলেন। জ্রীরঘুনাথ দাস কিন্তু নিভীক। উজির রঘুনাথের সৌমামুদ্তি ও প্রসম্ম বদন দেখে ভূলে গেলেন। "মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথ। মন ফিরে যায় তবে না পারে মারিতে॥" (চৈঃ চঃ অন্তঃ: ৬/২২) মুসলমান উজির মনে মনে ভয় পেলেন। কায়ভ্রাতি। তাদের বৃদ্ধি-বিত্যার কাছে সকলে নত হয়।

শ্রীরঘুনাথের মিষ্টবাক্যে ক্রমে উদ্ধিরের মন নরম হল, বলতে লাগলেন—ভোমার বাপ-জ্যেঠা এত টাকা পাচ্ছে, আমাদের বেশী দিক্ষে না। <u>জীরঘুনাথ বললেন</u>—আমার বাপ-জ্যেঠা ভ আপনার ভায়ের মত। ভায়ে ভায়ে বগড়া হয় আবার সহজে মিলনও হয় : আমি যেমন পিতার পুত্র, তেমনি আপনারও পুত্র। আমি আপনার পাল্য, আপনি আমার পালক। পালক হয়ে পাল্যকে তাড়ন করা উচিত নয়: আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, জিন্দাপীরের ক্যায় ব্যক্তি , অধিক আর কি বলব গ এ কথা স্তনে মেচ্ছ অধিকারীর মন আর্দ্র হল। দাড়ি বেয়ে অঞ পড়তে লাগল ৷ বললেন—আজ থেকে তুমি আমার পুত্র ৷ व्यक्षिकाती এ कथा वरल ब्योतघूनाथरक मुक्क करत फिल्मन। শ্রীরঘুনাথ ঘরে ফিরে এলেন একং বাপ-জ্যেঠাকে বলে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। মীমাংসা সহজেই হয়ে গেল। শ্রীরঘুনাথকে সকলে প্রশংসা করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দাসের এক বছর এ-ভাবে কেটে গেল। এরিঘুনাথ দাস আবার সংসার ছেন্ডে পালাবার জন্ম উন্নত হলেন। পিতা জানতে পেরে কড়া পাহারা দিয়ে রাখতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ নিরুপায় হলেন : ভাবতে লাগলেন কেন ঞ্রীগৌরস্থন্দর নিজ পাদপল্পে আমাকে স্থান দিচ্ছেন না ? তাঁর জননী বলভে লাগলেন-পুত্র পাগল হয়েছে, বেঁধে রাখ। পিতা বললেন-বেঁখে রাখলেই বা কি হবে ?

ইব্দসম ঐশ্বর্ধ্য-স্ত্রী অপ্সরা-সম।

এ সব বান্ধিতে নারিলেক বাঁর মন।

দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে ?

জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারন্ধ' খণ্ডাইতে।

কৈত্র্যাচন্দ্রের কুপা হঞাছে ইহারে।

চৈত্র্যা প্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ?

( टेहः हः अञ्चाः ७।०३-८३ )

গোবর্দ্ধন দাস একথা বলে পত্নাকে প্রবোধ দিলেন।
একদিন শ্রীরঘুনাথ পচিন্তা করলেন, করুণাময় শ্রীনিত্যানক
প্রভুর রুপা ছাড়া বোধ হয় শ্রীগোরস্কলরের রুপা পাওয়া ষাকে
না। আগে তাঁর শ্রীচরণ একবার দর্শন করি। শ্রীরঘুনাথ
একদিন বাপ-মাকে বললেন—আমি পানিহাটিতে শ্রীরাঘক
পণ্ডিতের ঘরে কীর্ত্তন-মহোৎসব দর্শন করতে যাব। এবার বাপনা বাধা দিলেন না, যাবার অনুমতি দিলেন। তাঁর নিরাপত্তার
জক্ত সঙ্গে কয়েক জন ভূত্য দিলেন ও অর্থ-কড়ি দিলেন।

পানিহাটি জ্রীনিত্যানন্দ প্রভাবে আনন্দময়। গৃহে-গৃহে
জ্রীহরি সংকীর্জন মহোৎসব। জ্রীরঘুনাথ দাস পানিহাটিছে
এসে পরম মুখা হলেন। ক্রমে তিনি গঙ্গাতটে যেখানে ভক্ত
সঙ্গে জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন সে স্থানে উপস্থিত হলেন।
দূর থেকে জ্রীরঘুনাথ দেখলেন, গঙ্গাতট আলোকিত করে একটা
বক্ষমূলে ভক্তগণ সঙ্গে জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বসে আছেন।
জ্রীরঘুনাথ দেখেই দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে দেশুবং হয়ে পড়্লেন।

শ্রীহিরণা-গোবর্দ্ধন প্রসিদ্ধ জমিদার। সর্বত্র তাঁদের খ্যাতি। 'তাঁরা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সেবা-পরায়ণ। শ্রীমহিভাচার্য ও জ্ঞীব্দগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি নবদ্বীপ শান্তিপুরাদি নিবাসী পণ্ডিভগণের. বহু অর্থ-কাছ্টু দানাদি করে সাহায্য করেন। তাঁদের পুত্র জ্রীরঘুনাথ দাস এসেছেন সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল। জ্রীরঘুনাথ দাসের কথা ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। ঐনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসের নাম গুনেই বললেন —রে রে চোরা। আয়, তোকে আরু দণ্ড দিব। ভক্তগণ শ্রীরঘুনাথ দাসকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিয়ে এলেন। জ্ঞাচরণ মূলে রঘুনাথ দাস লুটিয়ে পড়লেন ৷ করুণাময় নিত্যানন্দ অভয় চরণ তাঁর শিরে ধারণ করলেন, শ্রীরঘুনাথের সেই শ্রীচরণ-স্পর্ল মাত্র যেন সব বন্ধন কেটে গেল। সহাস্থ্য বদনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলতে লাগলেন—ভূমি আমার ভক্তগণকে চিডা-দধি ভোজন করাও। এ তোমার দণ্ড। এ কথা শুনে জ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তথনই দই-চিড়া মহোৎসবের অয়োজন আরম্ভ হল। চারিদিকে লোক প্রেরণ করে দই-চিডা আনতে লাগলেন। উৎসবের নাম শুনে পসারিগণ দই চিডা পাকা কলাদি নিয়ে পসার বসাল। শ্রীরঘুনাথ দাস মূল্য দিয়ে সমস্ত দ্রব্য ধরিদপুর্ববক নিতে লাগলেন: এদিকে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ভক্তগণ সম্জন ব্রাহ্মণগণ আসতে লাগলেন। বড় বড় মুংকৃণ্ডিকার মধ্যে পাঁচ-সাত জন ব্রাহ্মণ চিড়া ভিজাতে লাগলেন। এক জন ভক্ত

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্ম চিড়া ভিজাতে লাগলেন। অন্ধেক চিডা দট কলা দিয়ে, আর অঞ্চেক ঘন ত্বধ, চিনি চাঁপা কলা দিয়ে মাখতে লাগলেন: অনস্তর 🗐 নিত্যানন্দ প্রভু বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপর উপবেশন করলেন। তথন তাঁর সামনে চিড়া-দইপূর্ণ সাত্টী সুংকৃণ্ডিকা রাখা হল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চারি পার্ষে রামদাস, ফুলরানন্দ দাস, গদাধর, শ্রীমুরারি, কমলাকর, শ্রীপুরন্দর, ধনপ্তম, শ্রীজ্বদীশ, শ্রীপরমেশ্বর দাস, মহেশ পশুত, শ্রীগৌরীদাস, হোডকঞ্চ দাস, ও উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তপণ উপবেশন করলেন : নীচে বসলেন অভাগিত পণ্ডিত ভট্টাচার্যাগণ : গঙ্গাডটে স্থান না পেরে কেহ কেহ গঙ্গায় নেমে চিডা-দই নিচ্ছেন স দিন শ্রীরাঘৰ পশ্চিতের ঘরে জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আমন্ত্রণ ছিল 🔻 বিলম্ব দেখে জীরাঘর পণ্ডিত স্বয়ং এলেন ৷ দেখলেন—বিরাট মহোৎসবের ঘটা, ঠিক যেন স্থাপণ সঙ্গে একুঞের বক্ত-ভোজন লীলা। শ্রীনিত্যানন প্রভু বললেন—রাঘব ় তোমার ঘরের প্রসাদ রাত্রে গ্রহণ করব এখন রঘুনাথ দাসের উৎসব হউক। ৰুমিও বস। এ বলে ভাঁকে নিকটে বসালেন এবং দই চিড়া क्ष-िष्णिर्व कृषे। यूरक्षिका अपन मिलन। अकलात किष्णे। দেওয়া লেষ হলে জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ধ্যানে বদলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরস্থন্দর ভার খানে জানতে পেরে তথায় এলেন। "মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিলা। তাঁরে লঞা मतात्र हिड़ा (निविद्ध नाभिना ।" ( हेहः हः असाः ७४ পরিচ্ছে )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ হাস্ত করতে করতে সবাকার হোলনা খেকে এক এক প্রাস নিয়ে মহাপ্রভুর মুখে দিতে লাগলেন। 4- बाप नौनापूर्वक ख्रीनिज्ञानन প্রভু किছুক্ষণ ভ্রমণ করতে শাপলেন। ভারপর নিজ আসনে তিনি বসলেন ও ভক্তপণকে ভোজন করতে আদেশ দিলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনিতে ভক্তমণ দশদিক মুখরিত করতে লাগলেন। দ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ ভোজন করছেন না দেখে কেহই ভোজন করছেন না ৷ ভক্তগণ ষ্প্রে জ্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে ভোজন করবার প্রার্থনা জানালেন, ঞ্জীনিত্যানন্দ প্রভূ ভোজন আরম্ভ করলেন: সমস্ত ভক্তগণ আনন্দভরে ভোজন করতে লাগলেন : সকলের পুলিন ভোজনের কৰা মনে হতে লাগল। ভোজন শেষ হলে জ্রীনিত্যানন প্রভূ अद्रेत्रवाथ पामरक एएरक व्यवस्थि अपान कद्रामन। अवदि <u> এরবুনাথ দাস ঞ্রীনিত্যানন্দ ফুপা-প্রসাদে প্রিগৌরস্থলরের ফুপা</u> भारतन अ-विषय निःमत्मक क्लान। তারপর **श्रीनिकानिक** প্রভূ তার শিরে হাত দিয়ে সাশীর্বাদ করলেন—"মচিরাৎ প্রভূ ভোষাকে কুপা করবেন।"

অতঃপর প্রীরঘুনাথ দাস প্রাভূ-ভক্তসপের সেবার্থে কিছু কিছু
মুজাদি দিয়ে পৃহে যাবার জন্ত বিদায় চাইলেন। ভক্তগণ সকলেই
ফুপা-আশীর্বাদ করলেন। প্রীরঘুনাথ এ রূপে গৃহে ফিরে
প্রেলন। প্রীরঘুনাথকে দেখে পিতা-মাতা সুখী হলেন।
শ্রীরঘুনাথ বাঞ্চ ব্যবহার ঠিক মত করতে লাগলেন। এবার

বাহিরে ছুর্গামশুপে শয়ন করতে লাগলেন। পাহারাদারগণ তাঁকে ঠিক ঠিক পাহারা দিতে লাগল।

একদিন প্রায় চার দণ্ড রাভ থাকতে তাঁদের গুরু ঐয়ত্ত্বনন্দন স্মাচার্য্য রঘুনাথের গৃহে এলেন। তিনি এসে দাড়াতেই শ্রীরঘুনাথ শয্যা থেকে উঠে দণ্ডবং করলেন ও এত রাত্তে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি কললেন—বিপ্রান্থ সেবকটি সেবা ত্যাগ করে গৃহে চলে গেছে ৷ ভূমি ভাকে বুকিয়ে পুনর্বার সেবায় নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা কর। শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—চলুন, আমি তাকে বুঝিয়ে বিপ্রহের সেবায় পুন: নিযুক্ত করে দিব। এ বলে শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীযত্নন্দন আচার্য্যের সঙ্গে চললেন। পাহারাদারগণ ঘুমন্ত অকস্থায় মনে করল রঘুনাথ গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর পুহে যাচ্ছে। জ্রীরঘুনাথ কিছু দুর শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে গিয়ে বললেন—গুরুদেব ! আপনি গৃহে ফিরে যান আমি সেবকটিকে বুঝিয়ে শীঘ্র পাঠিয়ে দিচ্ছি। গ্রীযত্নন্দন আচার্য্য বললেন—আচ্ছা তুমি যাও। গ্রীরঘুনাথ দাস ভাবলেন প্রভু ভাল সময় উপস্থিত করেছেন। কৌশলে তিনি শ্রীগুরুদেবের আদেশ নিয়ে শ্রীপুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন। গ্রামের প্রসিদ্ধ পথ ছেডে বন পথে চলতে লাগলেন। এক দিনে পুনর ক্রোশ রাস্তা হেঁটে সন্ধ্যার সময় এক গোপ পল্লীতে উপস্থিত হলেন এবং গোয়ালাদের থেকে কিছু তুধ মেগে পান করে রাভ কটিালেন: সকাল বেলা আবার চলতে লাগলেন।

এদিকে সকাল বেলা জ্রীরঘুনাথের খোঁজ আরম্ভ হল। গোবদ্ধন দাস তাডাতাডি গুরু শ্রীযত্নদদন আচার্য্যের গ্রে এলেন। রঘুনাথ কোথায় ? যতুনন্দন দাস সব ঘটনা বললেন। এবার গোবদ্ধনি দাস বুঝতে পারলেন, রঘুনাথ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। ভংক্ষণাৎ চারিদিকে অনুসন্ধানের জন্ম লোকজন ছটল। বহু অনুসন্ধান করেও রঘুনাথকে পাওয়া গেল না। গোবদ্ধনি দাস গৌডীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলের দিকে রঘুনাথ যাচ্ছে কিনা সন্ধান নেওয়ায় জক্ম কয়েকজন লোককে পত্র লিখে শ্রীশিবানন্দ সেনের নিকট প্রেরণ করলেন। হিরণা-গোবদ্ধ নের লোক এ শিবানন সেনকে নীলাচলের পথে গিয়ে ধরল একং সব কথা বলল ও পত্র দিল শ্রীশিবানন্দ সেন সব কথা ব্যুতে পারলেন : তিনি জানালেন তাঁদের সঙ্গে রঘুনাথ আমে নাই। হয় ত অন্য পথে নীলাচলে গিয়েছে লোক এসে হিরণা-গোবদ্ধ ন দাসকে এ-সংবাদ জানাল।

শ্রীরঘুনাথ দাস ছত্রভোগের পথে পৃরীর দিকে চললেন।

ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন ।
কুধা নাহি বাধে, চৈতন্ম-চরণ প্রাপ্ত্যে মন ।
কভু চর্বন, কভু রন্ধন, কভু হ্রশ্বপান ।
যবে যেই মিলে ভাহে রাখে নিজ প্রাণ ॥

( চৈ: চঃ অস্ত্যঃ ৬।১৮৬-১৮৭ )

এ ভাবে এক মাসের পথ বার দিনে অভিক্রম করে পুরীতে পৌছলেন। এর মধ্যে ভিন দিন মাত্র ভোজন করেছিলেন। পুরীতে পৌছে লোক-পরম্পরা জেনে মহাপ্রভুর নিকট এলেন।
দ্র থেকে জ্রীরঘুনাথ দাস প্রভুকে বন্দনা করতেই মুকুন্দ
দেখলেন ও কুমতে পারলেন। প্রভুকে বললেন—রঘুনাথ দাস
দশুবৎ করছে ইহা শুনে প্রভু বললেন, রঘুনাথ! রঘুনাথ।
এস, এস। রঘুনাথ মন্ত্রভাবে নিকটে আসলেই প্রভু উঠে তাঁকে
মালিঙ্গন করলেন: প্রভুর স্নেহ-মালিঙ্গনে রঘুনাথের সমস্ভ ডঃখ দ্র হল মানন্দে তাঁর ছ নয়ন দিয়ে প্রেম-অক্রু পড়তে
সাপল। প্রভু বললেন—রঘুনাথ! কৃষ্ণ বড় করুণাময়।
ভোমাকে বিষয়-বিষয়াগত্র থেকে উদ্ধার করেছেন।

জীরঘুনাথ দাস বললেন—প্রভো! আমি কৃষ্ণ-কৃপা জানি
ন:। তোমার কৃপায় উদ্ধার হয়েছি এ মাত্র জানি। তখন
প্রভূ হাস্ত করতে করতে বললেন—তোমার বাপ জ্যোচা বিষয়টাকে
স্থা বলে ননে করে। বাহ্মণের সেবা করে ও পুন্য করে।
স্বাভিমান করে আমি বড় দানী। তারা শুদ্ধ বৈষ্ণব নন,
বৈষ্ণবপ্রায়: বিষয় বাড়ান তাদের যাবতীয় সংকার্য্যের মূলে।
বিষয়-বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কিরূপে তার সন্ধান রাখে
না। বিষয়ের এমন স্থভাব মনুষ্যের মন্দ প্রবৃত্তি এনে দেবেই।
রঘুনাথ! এমন বিষয় থেকে ভূমি মুক্তি লাভ করেছ। তোমার
বাপ-জ্যেচাকে আমার মাতামহ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ভায়ের মন্ড
দেখেন। সে সম্বন্ধে তোমার বাপ জ্যেচা আমার আজা হন।
তাই পরিহাস করে তোমাকে এ সব কথা বললাম।

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীস্থরূপ-দামোদরকে সম্বোধন করে বললেন

রম্বাধকে ভোমায় দিলাম। পুত্র বা ভ্তা জ্ঞানে একে অক্সাকার কর। 'স্বরূপের রম্বু'বলে এর খ্যাতি হবে। তারপর প্রভ্ জাকে দীল্ল সমুদ্র-স্নান ও জগরাথ দর্শন করে এনে প্রসাদ গ্রহণ করতে বললেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস সমুদ্র-মান ও জগরাথ দর্শন করে এলে
শ্রীগোবিন্দ প্রভুর ভোজন-সবশেষ পাত্রটি তাঁকে দিলেন।
শ্রীরঘুনাথ মহানন্দে প্রভুর অবশেষ পেয়ে সমস্ত ক্লেশ থেকে মুক্ত
হলেন। নিজকে বস্তাতিধক্ত মনে করলেন। পাঁচ দিন
শ্রীরঘুনাথ প্রভুর নিকট ভোজন করলেন। অনন্তর সারা দিন
ভক্ষন করতেন। রাত্রে সিংহঘারে দাভিয়ে মেনে খেতেন।
সম্ভর্যামা প্রভু তা জানতে পেরে একদিন সেবক গোবিন্দকে
ভক্ষী করে জিজ্ঞাসা করলেন রঘুনাথ প্রসাদ নিচ্ছে কি দু
পোবিন্দ বললেন—এবানে প্রসাদ নেওয়া বন্ধ করে রাত্রে সিংহশ্বারে মেনে খায়। প্রভু তা শুনে বললেন—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকাজন ।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্যাসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ ষায়, আর হয় রসের বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য-সদা নাম-সংকীর্জন ।
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্বোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।
( চৈঃ চঃ অন্তঃ ৬।২২৩—২২৭)

প্রভু জ্বগংকে শিক্ষা দিবার জন্ম শ্রীরঘুনাথ দাসকে লক্ষ্য করে এ সমস্ত কথা বললেন। শ্রীরঘুনাথ দাস বাস্তবতঃ সর্ববিত্যাগী নিষ্কিকন বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীরঘুনাথ দাস সামনা সামনি প্রভুর কাছে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেন না। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী ঘারা বা অন্ম কারও ছারা জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর ঘারা কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। প্রভু তার উত্তরে বলতে লাগলেন—

প্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যকথা না কহিবে। ভাল না থাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী মানদ হঞা কুষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকুষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।

( চৈ: চঃ অস্ত্য: ৬।২৩৬-২৩৭ )

প্রভূর শ্রীমুখ থেকে শ্রীরঘুনাথ দাস এই অমৃতময় উপদেশ শুনে প্রভূকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। প্রভূ শ্রীরঘুনাথ দাসকে স্থেচে আলিঙ্গন করলেন।

একদিন শিবানন্দ সেন শ্রীরঘুনাথ দাসের কাছে তাঁর পিতার যাবতীয় চেষ্টার কথা বললেন। রথযাত্রা উৎসব শেষ হলে গ্রোড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর অমুক্তা নিয়ে দেশে কিরে এলেন। শ্রীগোবদ্ধনি দাস মজুমদার প্রেরিত লোক শ্রীশিবানন্দ সেনের প্রহে এসে জাঁর নিকট শ্রীরঘুনাথের সম্বন্ধে যাবতীয় কথা শ্রবণ করলেন। অতঃপর শ্রীগোবদ্ধনি দাস শ্রীরঘুনাথের নিকট একজন প্রাহ্মণ ও এক ভ্ত্য এবং চার শত মূদ্রা প্রেরণ করলেন। শ্রীরঘুনাথ সে-অর্থ স্বয়ং গ্রহণ না করে প্রভ্রুর সেবার জন্ম কিছু কিছু গ্রহণ করতে লাগলেন। মাসে ছ দিবস মহাপ্রভ্রুক আমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে লাগলেন। ছ বছর এ ভাবে কেটে গেল। তারপর প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিলেন। একদিন শ্রীস্বন্ধপ-দামোদর গোস্বামী শ্রীরঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভুর ভোজন-আমন্ত্রণ বন্ধ করলে কেন? শ্রীরঘুনাথ দাস বললেন—বিষয়ীর অরে প্রভুর মন প্রসন্ধ হয় না। আমার অন্থুরোধে তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন মাত্র। এ নিমন্ত্রণে মাত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া কিছু নাই। এ কথা শুনে প্রভু স্বৃথী হয়ে বললেন—

বিষয়ীর অন্ধ খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কুঞ্চের স্মরণ ।

( চৈ: চ: অস্ত্য: ৬৷২৭৮ )

আমি রঘুনাথের আগ্রহে কেবল আমন্ত্রণ স্বীকার করতাম।

জ্রীরঘুনাথ দাস কিছুদিন সিংহদারে মেগে খাওয়ার পর
ছত্রে গিয়ে মেগে খেতে লাগলেন। অন্তর্য্যামী প্রভূ তা ব্রুতে
পেরে ছলপূর্বেক সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন এখন রঘুনাথ কি
সিংহদারে মেগে খায় ? সেবক বললেন—রঘুনাথ সিংহদারে

মেগে থাওয়া বন্ধ করে ছত্রে গিয়ে মেগে থায়। তা শুনে প্রত্ বললেন—"প্রভু কহে—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহছার। সিংহছারে ভিক্ষা বৃত্তি—বেশ্যার আচার॥" / চৈঃ চঃ ৬।২৮৪ ) জ্রীরঘুনাথের আচরণে প্রভু পরম স্থা হলেন। অক্স একদিবস জ্রীরঘুনাথকে ডেকে প্রভু গোবদ্ধনি নিলা ও গুঞ্জামালা দিয়ে বললেন—"প্রভু কহে এই নিলা কুফের বিগ্রহ। ই হার সেবা কর ভূমি করিয়া আগ্রহ॥"

এই গোবদ্ধন শিলাটী প্রভু সাক্ষাং কৃষ্ণ জ্ঞানে কৰ্মন ছদয়ে ধারণ, কখন অস আল্লাণ করতেন, কখন বা নেত্র জ্ঞানে স্থান করাতেন। তিন বছর প্রভু এ শিলা সেবার পর প্রিয় শ্রীরঘুনাথ দাসকে অর্পণ করলেন। পূর্বের শ্রীশঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক একজন সন্ধ্যাসী বৃন্দাবন ধাম থেকে এ শিলা ও গুঞ্জামালা নিয়ে প্রভুকে বছ আগ্রহ করে ভেট দিয়েছিলেন। প্রভু স্মরপের সময় গুঞ্জামালাটী কঠে ধারণ করতেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস জল তুলসাঁ দিয়ে সেই গোবর্ছন শিলার
সাত্ত্বিক সেবা করতে লাগলেন। শ্রীস্থরপ-দামোদর প্রভু জন্সের
জন্ম একটি কুঁজা দিলেন। শ্রীরঘুনাথ কিছুদিন এরপ সান্ধিক
সেবা করতে থাকলে, একদিন স্থরপ দামোদর প্রভু বললেন—
রঘুনাথ গিরিধারীকে কম পক্ষে আটটী কড়ির খাজা সন্দেশ
প্রদান কর। সে-দিন থেকে শ্রীরঘুনাথ আট কড়ির খাজা
সন্দেশ গিরিধারীকে ভোগ দিতে লাগলেন। তিনি পুব নিয়মের
সহিত্ত ভজন করতেন। সাড়ে সাত প্রহর ভজন-কীর্তনে অভি-

বাহিত করতেন। চার দণ্ড মাত্র আহারের জন্ম দিতেন। জীর্ণ বন্ত্র পরিধান করতেন। গাত্র-আবরণ ছিল এক ছেডা কাথা।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কিছু দিন ছত্রে মেগে খাওয়ার পর তা বন্ধ করে বাজারে পরিত্যক্ত পচা অন্ধ-প্রসাদ এনে জলে ধয়ে লবণ দিয়ে সে প্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন ! একদিন শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভজন কুটীরে এসে সেই প্রসাদ এক মৃষ্টি মেগে খেলেন। খুব তৃপ্তি পেলেন। তিনি মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং প্রভুর কাছে সে প্রসাদের স্বাদের কথা বললেন। তা গুনে রঘুনাথের সে-প্রসাদের প্রতি প্রভুর মনে বড লোভ হল। একদিন গোপনে প্রভু শ্রীরঘুনাথের ভজন-কৃটীরে এসে সে-অরপ্রসাদ গ্রহণ করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথ দেখে হায় হায় করে ছুটে এলেন এক প্রভুর হাত থেকে সে প্রসাদ কেড়ে নিয়ে বললেন—হে প্রভা! এ সব আপনার খাবার যোগ্য নয়। প্রভু বললেন— "খাসা বস্তু খাও স্বে মোরে না দেহ কেনে ?" (চৈঃ চঃ অন্তঃ ৬/৩২২) প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে শ্রীরঘুনাথ কাদতে লাগলেন: প্রভু বার বার শ্রীরঘুনাথকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্য দেখে প্রভু অন্তরে বড়ই সুখ লাভ করলেন

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর করুণা-ধারায় নিত্য স্থান করতে করতে যেন পরম স্থাথ প্রভুর শ্রীচরণে কালাতিপাত করতে লাগলেন। অনন্তর অকম্মাৎ পৃথিবী অন্ধকার করে। শ্রীগৌরস্থানর অন্ধান হলেন। প্রভুর বিচ্ছেদে ছক্তগণের

হৃদয়ে দারুণ বিরহ-অনল জ্বলে উঠল। জ্রীরঘুনাথ দাস সে বিরহ-অনলে দক্ষ হতে হতে প্রভুর নির্দেশ মাধায় করে এলেন শ্রীব্রজধামে। পূর্বেই শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীগোপাল ভট্ট, এীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীলোকনাথ, শ্রীকাশীশ্বর ও প্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রভুর নির্দ্দেশমত অবস্থান করছিলেন। প্রভুর অন্তর্ধানে সকলে বিরহ-দাবানলে দগ্ধীভূত হতে। লাগলেন। তথাপি বহু কষ্টে ধৈয়্য ধারণ পূর্বেক সকলে সমবেতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সিদ্ধান্ত বাণী প্রচারে ব্রতী হয়ে গ্রন্থাদি লিখতে লাগলেন। এঁরা সকলে মহান পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের গুণ-মহিমাতে আকৃষ্ট হয়ে ওদানীস্তন ভারতের বড় বড় সাহিত্যিক কবি ও ৱাজন্মবর্গ ব্রজ ধামে আগমন করতে লাগলেন। ব্রজ্ঞ ধামে এক মহান স্থবর্ণ যুগের উদয় হল। ঠিক এ সময় পশ্চিম ভারতের একজন মহান আচাধা শ্রীবল্লভাচাধ্য বুন্দাবনে জাগমন করলেন।

ত্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ত্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতেন। তখন জ্রীরাধাকুণ্ড অসংস্কার অবস্থায় ছিল। জ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী কণ্ডটির স্থন্দরভাবে সংস্কারের কথা মাঝে মাঝে চিস্তা করতেন। এক সময় এক বড় শেঠ বহু করে পদব্রজ্ঞে শ্রীবদরিকাশ্রমে পিয়েছিলেন তিনি শ্রীবদরিনারায়ণ দেবকে বহু ভক্তিপুরঃসর পূজাদি করেন এবং বহু অর্থ অপ্র করেন। সেদিন শ্রীবদরিকাশ্রমে গাত্র বাদ করলেন। স্বপ্নে শ্রীবদরি-नात्राय़ (पर्वतक पर्मन पिरत्न वनात्मन—जूष्टे এ मव व्यर्थ निर्म

ব্রদ্ধে আরিট প্রামে যা এক তথার রঘুনাথ দাস নামে একজন আমার পরম ভক্ত আছে তাঁকে দে। যদি সে না নিতে চায় আমার কথা বলিস এবং কৃগুদ্বয়ের সংস্কারের কথা মনে করিয়ে দিস্। স্বপ্ন দেখে শেঠ বড় সুখী হলেন। স্বথে সৃহে ফিরে প্রলেন ও প্রীনারায়ণের আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়ে ব্রজ্ঞধাষে আরিট প্রামে প্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সন্নিকট এলেন। স্বভংপর শেঠ প্রীদাস পোস্বামীকে দণ্ডবতাদি করবার পর সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। কথা শুনে প্রীদাস গোস্বামী একট্ চমৎকৃত হলেন। তিনি প্রীরাধাকৃণ্ড ও শ্রামকৃণ্ড সংস্কারের অক্সমতি প্রদান করলেন। শেঠ পরম আনন্দিত মনে সংস্কার কার্যা আরম্ভ করলেন।

"শুনি মহাজন মহা আনন্দ হইল। সেই ক্ষণে বহুদোক নিষ্কু করিল। শীঘ্রই কুগুদ্ধ খোদাইল যত্ত্বমতে।" ( শ্রীভক্তি রত্বাকর ৫ম তরজে)

প্রীরাধাকৃণ্ড তীরে পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ বৃক্ষরূপে অবস্থান করছেন। তাদের কাটবার কথা হল, সে রাত্রে পাণ্ডবগণ প্রীরঘুনাথ দাস ধ্যোস্বামীকে দর্শন দিয়ে বৃক্ষ কাটতে নিষেধ করলেন। অভাপি বৃক্ষগুলি কৃণ্ডতীরে শোভা পাচ্ছে। গ্রীরাধা কৃণ্ড ও প্রীশ্রামকৃণ্ডের সংস্থার হলে ভক্তগণের আনন্দের সীমা রইল না। কৃণ্ডের আশে পাশে অষ্ট সধীর কৃণ্ডাদি ও অষ্ট সধীর কৃণ্ডাদি নির্মাণ

করা হল। এসব দেখে এীরঘুনাথ দাস গোস্বামী **আনন্দে** আজ্বচারা চলেন।

শ্রীদাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুও তটে অনিকেত বাস করতেন।
মাঝে মাঝে মানস গঙ্গাতটেও এ-রূপে বাস করতেন। তথন
সেখানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল। তাতে হিংস্র ব্যান্ত্রাদি বাস করত।
একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী মানস-গঙ্গাতটে শ্রীগোপাল ভট্ট
গোস্বামার ভঙ্গন কুটিরে এলেন। সেখানে তিনি মধ্যাক্র
ভোজন করবেন। মানস-গঙ্গার পাবন ঘাটে স্নান করতে
গেলেন। কিছুদ্রে দেখলেন একটী ব্যান্ত্র জল পান করে
চলে গেল। তার কিছু দূরে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ভঙ্কন
আবেশে বৃক্ষতলে অবস্থান করছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী
দেখে বিস্মিত হলেন। অনন্তর ভিনি শ্রীদাস গোস্বামীকে
কুটীরের মধ্যে ভঙ্কন করবার অনুরোধ জানালেন। সে দিন
থেকে তিনি কুটীরে ভঙ্কন করবার।

ব্রজ্ঞধানে পারকীয়াভাবে জ্রীরাধা ও চক্রাবলী জ্রীগোবিন্দের সেবা করতেন। এ ছজনার অনস্ত সধী ছিল। জ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজকে জ্রীরাধার সধীগণের দাসী বলে অভিমান করতেন। তিনি কখন চক্রাবলীর কুঞ্জে যেতেন না এবং চক্রাবলীর সধীদের সঙ্গে বাত্তালাপ করতেন না। এরূপে মানস-ভদ্ধনে দিনাতিশাত করতেন। জ্রীদাস ব্রদ্ধবাসী নামক একছক্ত রোজ জ্রীদাস গোস্বামীকে এক দোনা মাঠা দিতেন। তিনি সেটুকু পান করে সারাদিন ভদ্ধন করতেন। একদিন শ্রীদাস ব্রহ্মবাসাঁ চন্দ্রাকলীর স্থান স্থাস্থলীতে গোচারণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে বড় বড় পলাশ পাতা দেখতে পেলেন। তিনি কয়েকটি পলাশ পাতা ভেঙ্গে নিলেন। ত্বরে এসে সে পাতার দোনা তৈরী করে মাঠা নিয়ে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছে এলেন এবং মাঠার দোনাটি দিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী দোনা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীদাসজ্ঞা। এ স্থন্দর পলাশ পাতা কোথায় পেলেন ? শ্রীদাস বললেন গোচারণ করতে স্থাস্থলীতে গিয়ে এ স্থন্দর পলাশ পাতা এনেছি।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সথাস্থলীর নাম শুনেই রোষভারে মাঠাসহ লোনাটি ফেলে দিলেন: বললেন—শ্রীরাধার অনুগত যার। তারা সধীস্থলীর জিনিষ গ্রহণ করেন না। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীরাধা-নিষ্ঠা দেখে শ্রীদাস ব্রজবাসী বিস্মিত হলেন।

শ্রিরঘুনাথ দাস গোস্বামা সর্ব্রদা শ্রীরাধা গোবিন্দের মানস সেবা করতেন। একদিন মানসে পরমান্ন রন্ধন করে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভোগ লাগালেন। তাঁরা সুথে ভোজন করলেন, 'মহ্যাহ্য স্থীগণভ ভোজন করলেন। অতঃপর সেই অবশেষ প্রসাদ স্থায় ভোজন করলেন। প্রেমভরে ভোজন করতে করতে একটু বেশ্ম পরিমাণে ভোজন হল। শ্রীদাস গোস্বামী সকাল হতে প্রায় অপরাহ্ন কাল পর্যান্ত দরজা খুললেন না। ভক্তগণ উদ্বিয় হয়ে পড়লেন। অনেক ভাকাভাকি করার পর দরজা খুললেন। শুক্তগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কুটীর বন্ধ করে শুক্ষে আছেন কেন? প্রীদাস গোস্বামী বললেন—শরীর অস্থস্থ। শুক্তগণ শুনে তুঃধি হলেন। তখনই মধুরায় খ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। সে সময় খ্রীসনাতন গোস্বামী খ্রীবল্পভাচার্যোর গৃহে অবস্থান করছিলেন। খবর পেরে খ্রীবল্পভাচার্যের পুত্র খ্রীবিঠ্ঠল নাথজী তু'জন বৈন্ত রাধাকৃত্তে খ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন।

নাড়ী দেখি চিকিৎসক কহে বার বার। তুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহো ইথে দেহ ভার॥

(ভব্জিরত্বাকর ৫ম তরঙ্গ )

বৈদ্বের কথা শুনে সকলে অবাক হলেন। অতঃপর ভক্তগৎ রহস্ত বৃক্কতে পারলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভক্তন কথা অদ্ভুত তাঁর সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—

দাস শ্রীরঘুনাথস্ত পূর্বাখ্যা রস মঞ্চরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষতে শ্রীমতীং রতিমঞ্চরীষ্
ভান্তমত্যাখ্যয়া কেচিদাহুস্তং নাম ভেদতঃ।

( बीरगीदगरनारम्ब मी शिका )

জ্রীদাস গোস্বামী পূর্বেক কৃষ্ণ-জীলার রস মঞ্চরী ছিলেন; কেছ বলেন রতি মঞ্চরী ছিলেন। আবার কেছ ভাতুমতী ছিলেন বলেন।

ভাঁহার রচিত স্থবাবালী, দানচরিত, মুক্তাচরিত প্রভৃতি শ্রম্থাবলী ও অনেক গীত আছে।

ভাঁহার জন্ম—১৪২৮ শকান্দে, অপ্রকট—১৫০৪ শকান্দ আদিন শুক্লাদাদী তিথিতে: স্থিতি—৭৫ বছর।

#### ब्योवश्मीवम्नानम क्रांकृत

'চৈত্রী পূর্ণিমায়' ঞ্রীকশৌবদনানন্দ ঠাকুর আবিভূতি চন। চৌদ্দশত বোল শকে মধু পূর্ণিমায়। কন্দীর প্রকটোৎসব সর্বলোকে গায়।

( तःनीनिका)

শ্রীকশীবদনানন্দ ঠাকুরের কশীবদন, কশীদাস, কশী ও
শ্রীবদন প্রভৃতি পাঁচটা নাম শ্রুত হয়। কুলিয়ার মধ্যবর্তী—
ভেঘরি, বেঁচিমাড়া, বেদড়াপাড়া ও চিনেডাঙ্গা গ্রাম।
প্রানিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রগণ বিশ্বগ্রাম বা পাটুলী হতে
কুলিয়া বেঁচিমাড়া গ্রামে এসে বসবাস করেন। শ্রীকর
চট্টোপাধ্যায়ের কশেধর শ্রীযুধিন্তির চট্টোপাধ্যায়। তাঁর শ্রীমাধব
দাস চট্টোপাধ্যায় (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
(তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়) ও শ্রীকৃক্ষসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায়

( ত্বই কড়ি চট্টোপাধ্যায় ) নামে তিন পুত্র ছিলেন। শ্রীপুরী ধাষ হতে শ্রীকৃষ্ণতৈতন্ত মহাপ্রভু যখন জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্ত নবদ্বীপে কুলিয়াতে এসেছিলেন তখন শ্রীমাধব দাস চট্টো-পাধ্যায়ের ( তকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ; গৃহে সাতদিন অবস্থান করেছিলেন এবং দেবানন্দ পশুত প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন :

শ্রীমাধব দাসের (ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়) প্রহে বংশীবদন চাকর জন্মগ্রহণ করেন . শ্রীবংশীবদনের মায়ের নাম শ্রীমতী চন্দ্রকলা দেবী। বংশীবদন ঠাকুর জ্রীকৃষ্ণের বংশী অবতার। বংশীবদন ঠাকুর যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সে দিন মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত ছিলেন: তাঁর সঙ্গে ঞ্জীঅদৈত আচার্যাও ছিলেন। ছকডি চট্টোপাধ্যায় প্রভুর পরম অমুরাগী ছিলেন। তাঁর পুত্র বংশীকেও প্রভু অভিশয় স্নেহ করভেন। এটিতক্স-চরিভামতে বংশীবদন ঠাকর সম্বন্ধে কোন কথা নাই ৷ শ্রীমদ কবিকর্ণপুর চৈত্রসচন্দ্রোদয় নাটকে ৯ম আছে ৩৩ শ সংখ্যাযু-"नवही अन्य পারে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাস বাট্যামৃতীর্ণবান। নবদ্বীপলোকামুগ্রহ হেতোঃ সপ্ত দিনানি ভত্ত স্থিতবান।" শান্তিপুরে অদৈত আচার্য্যের গৃহ হতে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হয়ে कृतिया গ্রামে মাধব দাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে নবদ্বীপ-বাসিগণকে কুপা করবার জন্ম সাতদিন অবস্থান করেছিলেন। ঞ্জীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্মাকরে লিখেছেন যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য নবৰীপ মায়াপুরে মহাপ্রভুর গৃহে এসেছিলেন, তখন কংশীবদন

ঠাকুর শ্রীনিবাসকে অমুপ্রহ করেন ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীকরণ দর্শন করান। "শ্রীকশীবদন ধরি করিলেন কোলে। শ্রীনিবাস সিক্ত কৈল নিজ নেত্র-জলে।" (ভ: র: ৪।২৩) মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীকশীবদন ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সেবার নিষ্কু হন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একাস্ত কপা পাত্র বলে কশ্রীবদন ঠাকুর বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের পর শ্রীমৃত্তি সেবা মায়াপুর হতে কুলিয়া পাহাড়পুরে স্থানাস্তরিত করেছিলেন। তাঁর কংশধরগণ যে সময় শ্রীজাহ্নবা মাতার কুপাবলম্বন পূর্বক শ্রীপাট বাঘনাপাড়া আশ্রয় করেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হাডে শ্রীমৃত্তি-সেবা কুলিয়া গ্রামেই ছিল।

ক্লিয়া পাহাড়পুর গ্রামে শ্রীবংশীবদনের পূর্ব পুরুষগণের দেবিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। তথায় প্রাণবল্পত নামে এক বিগ্রহ শ্রীবংশীবদন ঠাকুর নিজে স্থাপিত করেন। উত্তর কালে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর বিন্ধগ্রামে গিয়ে বাস করেন। ঐ বিন্ধগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশরেরা ভাঁর জ্ঞাতি ছিলেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের শ্রীচৈতক্ত দাস ও শ্রীনিভাই দাস নামে হই পুত্র ছিলেন। শ্রীচৈতক্ত দাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীশাচীনন্দন। শক্তি শ্রীজাহ্নবা মাতা এই রামচন্দ্রকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন এবং দীক্ষাদান করে খড়দহ গ্রামে রেখে বৈক্ষব-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।" (গৌড়ীয় ২২।৩০-৩৭ সংখ্যা) শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী ব্রন্মচারী ছিলেন, বাঘনা পাড়ার শ্রীরাম-

কৃষ্ণের সেবা ছোট ভাই গ্রীশচীনন্দনের হাতে সমর্পণ করে ছিলেন। গ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর পুত্রগণ হচ্ছেন বাঘনা পাড়ার গোস্বামিগণ।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্তা ছিলেন। তাঁর গীতি সমূহ অতি সরস ও মধুর। মহাপ্রভু সন্মাস গ্রহণ করলে তাঁর বিরহে শ্রীশচীমাতা যে বিলাপ করেছিলেন তা অবলম্বনে শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর এ গামটী রচনা করেন—

#### তথাহি গীত

আর না হেরিব, প্রসব কপালে, অলকা কাচ।
আর না হেরিব, সোনার কমলে, নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে, প্রীবাস মন্দিরে, ভকত চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে, আমরা দেখিব চাইয়া॥
আর কি হু'ভাই, নিমাই নিতাই, নাচিবে এক ঠাঞী।
নিমাই করিয়া, ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া, মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাক্সমুন্দর, না দেখি কেমনে, রহিব নদীয়া মাজ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার গৌরাক্স রায়।
শাশুড়ী বধুর, রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়॥

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর ঞীকুঞ্চের দান-লীলা, নৌকাবিলাস ভ বনবিহার লীলাদি বহু বর্ণন করেছেন।

# গ্রীপর্মানন্দ পুরী

ত্রিছতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ । নীলাচলে যাঁর সঙ্গে একত্র বিলাস ॥

( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ২।৪৩ )

তিছত দেশে বিপ্রকুলে গ্রীপরমানন্দ পুরী জন্মগ্রহণ করেন।
কর্তমান মজ্যকরপুর, দারভাঙ্গা ও দাপরা প্রভৃতি জিলাগুলি
ভিত্তের অন্তর্গত। গ্রীপরমানন্দ পুরী গ্রীমাধবেল পুরী
গৌস্বামীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

"মাধব পুরীর প্রিয় শিশ্ব মহাশয়। শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রেমরসময়॥"

( हिः छाः अखाः ७।७१५

মহাপ্রভূ যখন দক্ষিণে ঋষভ পর্বতে গমন করেন, সে সময় তথায় তাঁর সঙ্গে সর্ববপ্রথম গ্রীপরমানন্দ পুরীর মিলন হয়।

শ্বষভ পর্বতে চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি স্তুতি করি।
পরমানন্দ পুরী তাহা রহে চতুর্মাস।
ভুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞির পাশ।
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিকন।

তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণ-কথা রক্ষে।
সেই বিপ্রে ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে ।
পুরী গোসাঞি বলে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্তানে ।
প্রেড়ু কহে—তুমি পুনঃ আইস নালাচলে ।
আমি সেতৃবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ।
তোমার নিকটে রহি—হেন বাঞ্চা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয় ।
এত বলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা ।
দক্ষিণে চলিলা প্রভূ হর্ষিত হঞা ।
পরমানন্দ পুরী তবে চলিলা নীলাচলে ।
মহাপ্রভূ চলি তবে আইলা জ্ঞীশৈলে ।
। হৈঃ চঃ মধা ৯০১৬৭-১৭৫ )

শ্রীপৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ১১৮ শ্লোকে—"পুরী শ্রীপরমান বন্ধা য আসীত্বরঃ পুরা।" যিনি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণাবতারে উদ্ধব ছিলেন অধুনা তিনি শ্রীপরমানন্দ পুরী! "পরমানন্দ পুরী আর কেশব ভারতী। ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥" ( চৈঃ চঃ আদিঃ ৯:১৩ ) ভক্তি কল্লতক্তর প্রথম অন্ধ্র শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। পরমানন্দ পুরী ও কেশব ভারতী আদি নয় জ্বন ভক্তি-কল্লতক্তর নয়্টী মূল স্বরূপ।

শ্রীপরমানন্দ পুরী ঝাষভ পর্বেতে মহাপ্রভুর নিকট থেকে নীলাচলে চলে এলেন এবং কয়েক দিন তথায় থাকার পর তিনি পৌড় দেশে পঞ্চা-তীর্ষে স্নানের জন্ম শ্রীনবদ্বীপে আগমন করলেন।

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান।
া চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৯২)

নবদ্বীপে পরমানন্দ পূরী মহাপ্রভুর গৃহে এলেন। ভাঁকে শ্রীশ্বচী মাতা বন্ধ ষত্ত করে ভোক্তন করালেন। শ্রীপরমানন্দ পুরী একদিন তথাষ রইলেন।

পুরী গোস্বামী গৌড়দেশে এসে যথন শুনলেন প্রভু নীলাচলে
মাগম্ন করছেন। তা শুনে পুরী গোস্বামী আর কাল
বিলম্ব না করে পুনঃ নীলাচলের দিকে দিজ কমলাকাশুকে
সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। পুরী নীলাচলে পৌছিলে প্রভুর
সঙ্গে মিলন হল। মহাপ্রভু তাঁর চরণ বন্দনা করলে পুরী
ভাঁকে স্নেহভরে আলিক্ষন করলেন: উভয়ে পরমানন্দিভ
ছলেন। প্রভু পুরীকে নীলাচলে থাকবার জন্ম প্রার্থনা করলেন।
পুরী বললেন—"তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্চা করি। গৌড় হৈতে
চলি আইলাঙ নীলাচল পুরী ॥" (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।৯৮)
তোমার সঙ্গে থাকবার জন্ম শীল্র গৌড় দেশ থেকে এলাম।
অতঃপর পুরী গোস্বামী গৌড়বাসী ভক্তগণের ও শচী মাতার
কৃশল বার্তা বললেন। তিনি আরও বললেন—গৌড় দেশের
ভক্তরণ তোমাকে দেখবার জন্ম শীল্র নীলাচলে আসছেন।

মহাপ্রভূ কাশী মিশ্রের ভবনে একটা নির্জ্জন গৃহে পুরীর।
থাকবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সেবার জন্ম একটা ভৃত্যেরও
ব্যবস্থা করলেন। পুরী গোস্বামী প্রভূকে বাংসল্যভাবে স্নেহ
করতেন। প্রভূপ পুরীর প্রতি পরমপূজ্য গুরুভাব রাখতেন।
তাঁর যেখানে আমন্ত্রণ হত সেখানে পুরী গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে
যেতেন।

পূর্বে পুরী গোস্বামী কাশীমিশ্র ভবনে থাকতেন, পরে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমে একটী মঠে থাকতেন। একদিন গদাধর পশুভিত্কে সঙ্গে করে মহাপ্রভু পুরী গোস্বামীর মঠে এলেন। পুরী এক কুপ খনন করিায়ছিলেন, কিন্তু তার জল ভাল হয় নি। ভজ্জ্বা তিনি বড় হৃঃখি ছিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তা জানতে পেরে ভঙ্গি করে পুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কৃপের জল কেমন হয়েছে ? পুরী বললেন—

"সেই বছ আভাগিয়া কৃপ। জল হৈল যেন ঘোর কর্দমের রূপ ॥"
( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৩।২৩৭)

প্রভূ এ কথা শুনে হঃখি হলেন : উঠে বাছযুগল উর্দ্ধ করে

ক্রিজগল্লাধদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন—

"জগন্নাথ মহাপ্রভু মোরে এ বর। গঙ্গা প্রবেশুক এই কৃপের ভিতর ॥" ( চৈ: ভা: অস্ক্যু: ৩।২৪২ )

এ রূপ প্রার্থনা করে মহাপ্রভু স্বীয় ক্টারে এলেন টি প্রভুর

সে প্রার্থনায় ভোগবতী গঙ্গা অলক্ষ্যে সেই কৃপে প্রবেশ করলেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ দেখলেন কৃপ নির্মল জলে পরিপূর্ণ।

"দেই ক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ব হই প্রবেশিল কুপের ভিতরে ॥"
( চৈঃ ভাঃ অস্তাঃ ৩।২৪৬ )

ভক্তগণ ব্রুতে পারলেন প্রভুর প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী আগমন করেছে। কৃপটীকে ভক্তগণ নমস্কার প্রদক্ষিণ করলেন। এ কথা শুনে প্রভু শীঘ্র তথায় এলেন, কৃপের নির্মল জ্বল দেখে বলতে লাগলেন—"শুনহ সকল ভক্তগণ। এ কৃপের জ্বলে যে করিবে স্থান পান। সভ্য সভ্য হৈব তার গঙ্গা-স্থান ফল। কৃষ্ণ-ভক্তি হৈব তার পরম নির্মল॥" (চৈঃ ভাঃ অস্তাঃ ভা২৫২)

পুরী গোস্বামী যেমন প্রভূপ্রাণ ছিলেন, তেমনি খ্রীগৌরফুল্বরের প্রাণ পুরী গোঁসাই ছিলেন। পুরী গোস্বামী প্রতি দিন
সর্বপ্রথম প্রভূ দর্শনে আসতেন, তবে অন্ত কৃত্যাদি করতেন।
প্রভূপ্ত সর্বক্ষণ পুরী গোঁসাইয়ের তত্বাবধান করতেন। প্রভূ বলতেন—"আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। জানিহ কেবল পুরী গোস্বাঞির প্রীতে। পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্তথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা। সকুং যে দেখে পুরী গোসাঞির মাত্র। সেই হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পাত্র॥" ( তৈঃ
ভা: অন্তঃ: ৩।২৫৫-২৫৬)

## শ্রী অচ্যু তানন্দ

শ্রীঅচ্যুতানন্দ অবৈত আচাযোর প্রথম পুত্র। এর জন্ম আমুমানিক শকান ১৪২০. ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১২।১৩ অনুভাষ্য। ইনি শ্রীগোরস্থানরের পরম প্রিয়জন ছিলেন। শ্রীগোরস্থানর যথন নীলাচল থেকে শান্তিপুরে অবৈত ভবনে আগমনকরেছিলেন, তথন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পাচ বছরের শিশু ছিলেন শিনগম্বর শিশুরপ অবৈত তনয় দ্ব আসিরা পড়িলা গৌরচক্র পদতলে। ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে দ্ব প্রভু বলে অচ্যুত। আচার্য্য মোর পিতা। সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় জুই ল্রাতা।।" ( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ১।২১৬-২১৭) ১৪৩১ শকান্দে শ্রীগোরস্থানর শান্তিপুরে আগমনকরেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীঅচ্যুতান্দকে কার্ত্তিকের অবতার বলেছেন। কেহ বা 'অচ্যুতা' নামা গোপিকা বলেছেন। অবৈত আচার্য্যের ছটা পত্না। প্রথম 'শ্রী'দেবার গর্ভে তিন পুত্র ও দিতীয় সাতা দেবার গর্ভে তিন পুত্র—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র ও গোপাল দাস "অচ্যুতঃ কৃষ্ণমিশ্রশ্র গোপাল দাস এব চ। রত্মত্রয়মিদং প্রোক্তং সাতাগর্ভাবিসম্ভবম্ ॥" (অবৈত চরিত) বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ 'শ্রী'দেবীর গর্ভে ক্রম্ম প্রহণ করেন। ইহারা তিন জনই গৌর-বিমুখ স্মার্ড মারাবাদা

ছিলেন। (চৈঃ চঃ আদিঃ ২২০৬ অনুভাষ্য) শ্রীযন্ত্রনন্দন দাস কুড
"শাখানির্ণয়ামৃত" নামক প্রস্থে বলেছেন—"মহারসামৃত্যনন্দমচ্যুতানন্দ-নামকম্। গদাধর প্রিয়তনং শ্রীমদদ্বৈতনন্দনম্ দ্ব"
ভক্তিরসামৃত আনন্দে বিভার শ্রীঅদ্বৈতনন্দন অচ্যুতানন্দ সদাধর
পণ্ডিত গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ভিলেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুর
প্রকট কাল পর্যন্ত শ্রীনালাচলে অবস্থান করেছিলেন—
"অচ্যুতানন্দ-—অদ্বৈত আচার্যা এনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর
চরণ আশ্রয় দ্ব" (চিঃ চঃ আদিঃ ১০০৫০) শ্রীজগন্নাথ রখাত্রে
নৃত্যাদির সময় শান্তিপুর নিবাসী শ্রীঅদ্বিত আচার্যার কীন্তন
সম্প্রশায়ের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ নৃত্য ও কীন্তন করতেন।
"শান্তিপুর আচার্যার এক সম্প্রদায়। অচ্যুতানন্দ নাচে তাহঃ
আর সব গায় দ্ব"

শৈশবকাল হতে শ্রী মধৈত পুত্র অচ্যুতানন্দ গৌরাক্তে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। কোন সময় অকৈত আচার্যার গৃহে একজন সন্নাসা এসেছিলেন তাকে বিশেষ সম্মান করে আচার্যা বসতে আসন প্রদান করলেন। সন্নাসা বললেন—আমার একটা প্রশ্ন আছে। কেশব ভারতী চৈত্তাের কি হন গ

আচাধ্য বললেন—কেশব ভারতা আঁটেত তোর গুরু হন।
শিশু অচ্যুতানন্দ শুনে পিতার নিকট ছুটে এলেন এবং ক্রোধভরে বলতে লাগলেন—"চৈততোর গুরু আছে বলিলা যঝনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলা কেমনে ? অনস্ত ত্রন্মাণ্ড সেই চৈতন্ত ইচ্ছায়। সব চৈততোর লোম কূপেতে মিশায়॥ যাহা হইতে হয়

বাসি জ্ঞানের প্রচার। তান গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥
বাপ তৃষি, তোমা হৈতে শিখিবাঙ, কোথা। শিক্ষাগুরু হই কেন
বলহ অন্তথা॥" ( চৈঃ ভাঃ অন্তঃ ৪।১৬১-১৬২, ১৭০-১৭১ ) এ
সমস্ত কথার উত্তরে অদ্বৈত আচার্য্য বলতে লাগলেন—"তৃমি সে
ক্লেক বাপ, মুই সে তনয়। শিখাইতে পুত্ররূপে উদয়॥" (তত্তৈব)

শ্রী অচ্যুতানন্দ বিবাহ করেন নাই। সীতা ঠাক রাণীর গর্ছে নন্দিনী নামী একটি কন্থা হয়েছিল। অচ্যুতানন্দের প্রাণ্ডা শ্রীকৃষণিশ্রের ছই পুত্র—রঘুনাথ ও দোল গোবিন্দ। রঘুনাথের ক্ষে শান্তিপুরে মদনগোপাল পাড়ায় এখনও বিভ্যমান। দ্যেদ্র পোবিন্দের তিন পুত্র। এরা মালদহ গিয়ে বাস করতেন। করেক পুরুষ পরে এ-বংশে বীরচন্দ্র গোস্বামী নামে এক পরম্ব সাধক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে কাটোয়ায় মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করেন।

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্যোর উচ্চোগে খেতরি গ্রামে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু গিয়েছিলেন। তিনি গৌরস্কুন্দরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শেষকালে শান্তি-পুরের বাটীতে বাস করেছিলেন।

### শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর

গ্রীমুকুন্দ দাস, গ্রীমাধব দাস ও গ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তিন ভাই এঁরা গ্রীথণ্ডে বাস করতেন। গ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুরের পুত্র গ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। গ্রীমুকুন্দ দাস ঠাকুর রাজবৈষ্ণ ছিলেন। তিনি নিরস্তর কৃষ্ণাবেশে কাজ করতেন।

> বাহ্যে রাজবৈগ্য ইহা করে রাজ সেবা। অন্তরে প্রেম ইহার জানিবেক কেবা॥

> > ( टेहः हः मधाः ১৫।১२० )

একদিন শ্রীমৃক্নদ দাস বাদশাকে চিকিৎসা করবার জক্তা
রাজভবনে গমন করলেন। বাদশা উচ্চ আসনে বসে আছেন।
শ্রীমৃক্নদ দাস পাশে বসে চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করছেন।
সে-সময় এক ভ্তা ময়ুরের পুচ্ছের বৃহৎ পাখা নিয়ে বাদশাকে
হাওয়া করতে লাগল। ময়ুরের পুচ্ছ দেখে শ্রীমৃক্নদ
দাসের কৃষ্ণ-স্মৃতির উদ্দীপনা হল। অমনি বিবশ হয়ে
ভূমিতে পড়লেন। বাদশা শ্রীমৃক্নদ দাসকে অচৈতক্তা
দেখে মনে করলেন—তিনি প্রাণত্যাগ করলেন না কি 
গ্রাড়াতাড়ি নীচে নেমে তাঁকে ধরে উঠালেন। জিজ্ঞাসা
করলেন—কোন ব্যথা পাই নি। বাদশা পড়বার কারণ জিজ্ঞাসা
করলেন—কোন ব্যথা পাই নি। বাদশা পড়বার কারণ জিজ্ঞাসা
করলেন। মৃগী ব্যাধি আছে বলে বাদশার কাছে গোপন

করলেন। মহাসিদ্ধ পুরুষ বলে বাদশা অনুমানে বুঝতে পারলেন। বহু সম্মান সহ তাঁকে গুহুে পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীমুকুন্দ দাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীমরহরি সরকার—এঁরা প্রতি বছর নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন ও রথযাত্রায় নৃত্যকতিনাদি করতেন। শ্রীমুকুন্দ দাসকে প্রভু এক দিবস স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, মুকুন্দ! ভূমি ও রঘুনন্দন ছজনের মধ্যে কে পিতা গ কে পুত্র বল গ্রশ্রীমুকুন্দ বললেন—রঘুনন্দনই আমার পিতা। যার থেকে কৃষ্ণ-ভক্তি পাওয়। যায় তিনিই প্রাকৃত্ব পক্ষে পিতা। প্রভু বললেন—তোমার বিচারই ঠিক।

"ষাঁহা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়।"

( टेव्ह व्ह संश्वाह ३०।১১५ )

প্রভু শ্রীরঘুনন্দনকে বিগ্রহ সেবা করতে আদেশ দিলেন।
"রঘুনন্দনের কার্য্য কৃষ্ণের সেবা।
কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অক্সে নাহি মন॥"

( তৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৫।১৩১ )

শিশু কালে শ্রীরঘুনন্দন শ্রীসৃত্তিকে লাড়, খাওরায়ে ছিলেন। পদকণ্ডা শ্রীউদ্ধব দাস অতি স্থান্দরভাবে এ বিষয় বর্ণন করেছেন। (তথাহি গাঁত)

প্রকট জ্রীখণ্ডবাস

নাম শ্রীমুকুন্দ দাস

ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।

গেলা কোন কার্য্যান্তরে

সেবা করিবার ভরে

ত্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি।

ম্বরে আছে কৃষ্ণ-সেবা যত্ন করে খাওয়াইবা.

এত বলি মুকুন্দ চলিলা।

পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লৈয়া,

গোপীনাথের সম্মধে আইলা॥

শ্রীরঘনন্দন মতি বয়:ক্রম শিশুমতি,

খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।

কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে না রাখিয়া অবশেষে,

সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥

আসিয়া মুকুন্দ দাস, কহে বালকের পাশ.

ে প্রসাদ নৈবেল আন দেখি।

শিশু কাহে ব'প শুন সকলি খাইল পুনঃ

অব্ৰেষ কিছুই না রাখি॥

শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত ফুদুয়ে পুনঃ

আর দিনে বালকে কহিয়া।

সেবা অনুমতি দিয়া, বাজীর বাহির হৈয়া,

পুন: আসি রহে লুকাইয়া।

শ্রীরম্বনন্দন অতি হইয়া হরিষ মতি,

গোপীনাথে লাড দিয়া করে।

খাৰ খাৰ বলে ঘন, অঠেক খাইতে হেন

সময়ে মুকুন্দ দেখি ছারে॥

যে খাইল রহে হেন, আর না খাইলা পুনঃ

দেখিয়া সুকুন্দ শ্রেমে ভোর।

নন্দন করিয়া কোলে, গদ্গদ্ স্বরে বলে—
নয়নে বরিষে ঘন লোর ॥
অ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
শুভিন্ন মদন যেই শ্রীরঘুনন্দন সেই
এ উদ্ধব দাস রস ভনে ॥

শ্রীনরোত্তম ও গ্রীনিবাস আচার্য্য খেতরিগ্রামে যে মহোৎসৰ করেছিলেন সে উৎসবে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর এসেছিলেন এক কীর্ত্তন করেছিলেন।

শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর বড় ডাঙ্গিতে কোন ভক্তগৃহে প্রেমে নৃত্য করেছিলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পায়ের নৃপুর নৃত্যকালে খুলে আকাই হাটে এক পুন্ধরিণীতে গিয়ে পড়ে। ইহার থেকে পুন্ধরিণীর নাম নৃপুর কৃষ্ণ হয়। বর্ত্তমানে আকাই হাটের দক্ষিণে বড়ুই গ্রামের মহাস্ত-বাড়ীতে সে নৃপুর আছে।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ব্রজলীলায় কন্দর্প মঞ্জরী ছিলেন। দারকা লীলাতে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র কন্দর্প।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের পুত্র কানাই ঠাকুর। শ্রীখণ্ডে অভাপি তাঁর বংশধরগণ আছেন। শ্রীখণ্ডবাসী পঞ্চানন কবিরাজ্ব এঁর বংশে জন্মেছিলেন।

<u> बीद्रच् नन्मत्नद्र बना मकाय ১</u>८७२।

### শ্রীলোচনদাস ঠাকুর

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার
স্বস্তুর্গত কোগ্রামে রাঢ়ায় বৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি
স্বস্ত্র বয়সে গৌরভক্তগণের সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য লাভ
করেছিলেন। তাঁর গুরু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন।
ঠাকুর শ্রীনরহরি, দাস প্রাণ অধিকারী,

যাঁর পদ প্রতি আশে আশ। অধমেহ সাধ করে গোরা গুণ গাহিবারে,

এ ভরসা এ লোচন দাস॥

( শ্রীচৈতন্য মঙ্গল সূত্র খণ্ড )

আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস। প্রণতি বিনতি করেঁ। পুর মোর আশ॥

( চৈঃ মঃ স্থতা খণ্ড )

পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ও মনসা ভাসান প্রভৃতি কবিগণ গান করতেন। সেই পাঁচালী অমুকরণে জ্রীলোচনদাস ঠাকুর চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। পাঁচালী হচ্ছে পাঁচ প্রকার গীতিছন্দে রচিত গ্রন্থ।

শ্রীলোচনদাসের পিতার নাম—শ্রীকমলাকর দাস। মায়ের নাম—শ্রীসদানন্দী। লোচন দাস পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে আদরের ফুলাল ছিলেন। তিনি মাতামহ- গৃহে বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করতেন এবং তথায় পড়াশুনা করতেন। অতি অল্ল বয়সে শ্রীলোচনদাসের বিবাহ হয়েছিল।

শিশু কাল থেকে জ্রীলোচন দাস গৌর-অনুরক্ত এবং বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন। যৌবনে অধিক সময় তিনি জ্রীথণ্ডে জ্রীপ্তরু-দেব—নরহরি সরকার ঠাকুরের পাদপদ্মে অবস্থান করতেন। সে স্থানে তাঁর কীর্ত্তন শিক্ষা হয়।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতক্ত মঙ্গলের প্রধান উপাদান প্রস্থ হল, শ্রীমুরারি গুপ্তের বিরচিত— "শ্রীচৈতক্সচরিতামৃত্রম্" কারা। তিনি স্বয়ং একথা লিখেছেন—

> "সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥ শ্লোক বন্ধে কৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত। দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত। শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত। পাঁচালী প্রবন্ধে কঠো গৌরাঙ্গ চরিত॥"

> > ( চৈঃ মঃ স্ত্ৰখণ্ড )

চৈতন্ত মঙ্গল গ্রন্থ লেখার আগে জ্রীলোচনদাস জ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে বন্দনা করেছেন।

> কুন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে। জগত মোহিত ধাঁর ভাগবত গীতে।

> > ( চৈঃ মঃ সূত্ৰ খণ্ড )

শ্রীবৃন্দাবন দাদের চৈতক্স-ভাগবতের নাম পূর্বে 'চৈতক্স মঙ্গল' ছিল! শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীকৃঞ্চদাস কবিরাজ্ গোস্বামী বোধ হয় 'চৈতক্স ভাগবত' নামকরণ করেন : এ স্থলে "ভাগবত গীতে" এ কথাকে স্পৃষ্ট বোধ হচ্চে চৈতক্স ভাগবতের গানে জগৎ মোহিত !

ক্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—
কৃষ্ণ-লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।

চৈতক্ত লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥

এ পরারে চৈতক্ত মক্ষলের নাম "চৈতক্ত ভাগবত" হল এ ইক্সিত পাওয়া যাক্তে।

শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর খ্রীতৈতক্য ভাগবতে অনেক লীলা স্পষ্ট করে বর্ণন করেন নাই, খ্রীলোচন দাস চৈতক্ত মঙ্গলে করেছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেব খ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়ার সঙ্গে ভার যে কথোপকথন হয়েছিল, খ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভা বর্ণন করেন নাই। খ্রীলোচন দাস কিন্তু বিশদভাবে করেছেন।

"প্রভুর বাপ্রতা দেখি. বিষ্ণু প্রিয়া চক্রমুখী,
করে কিছু গদ্গদ্ স্বরে॥
করু করু প্রাণনাথ, মোর শিরে দিয়া হাত,
সন্নাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা, বিদরিতে চাহে হিয়া,
আপ্তনিতে প্রবেশিব আমি॥
তো লাগি জীবনধন, রূপ নব যৌবন,
বেশ বিলাস ভাব-কলা।

তুমি যবে ছাড়ি যাবে, কি কাজ এ ছার জীবে হিয়া পোডে যেন বিষ জ্বালা॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর এরূপ করুণ বিলাপ-বাণী শুনে মহাপ্রভূবলতে লাগলেন।

এ বোল শুনিয়া পহুঁ মুচকি হাসিয়া লছ কছে শুন মোর প্রাণপ্রিয়া।

কিছু না করিহ চিতে, যে কহিয়ে ভোর হিতে, সাবধানে শুন মন দিয়া॥

জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,

**স**ভ্য এক সবে ভগবান্।

সত্য আর বৈষ্ণব, তা বিনে, যতেক সব,

মিছা করি করহ গেয়ান॥

মিছা স্থৃত পতি নারী, পিতা-মাতা আদি করি,

পরিণামে কেবা বা কাহার।

শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ভ কুট্ম্ব নাহি,

যত দেখ সব মায়া তাঁর॥

কি নারী পুরুষ দেখ, আত্মা সে সবার এক,

মিছা মায়াবন্ধে ভাবে তুই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বার পতি আর সব প্রকৃতি,

এ কথা না বুঝয়ে কোই॥

রক্ত রেত সন্মিলনে, জন্ম বিষ্ঠা মৃত্র স্থানে, ভূমে পড়ি হয় জগেয়ান।

বাল যুবা বৃদ্ধ হৈয়া নানা ছঃখ কন্ট পাইয়া দেহে-গেহে করে অভিমান **॥** বন্ধ করি যারে পালি তারা সবে দেই গালি অভিমানে বুদ্ধ কাল বঞ্চে। শ্রবণ নয়ান অন্ধে বিষাদ ভাবিয়া কান্দে তবু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে॥ কৃষ্ণ ভজিবার তরে দেহ ধরি এ সংসারে মায়া বন্ধে পাসরি আপনা। অহকারে মত্ত হৈয়া, নিজ প্রভু পাসরিয়া, শেষে পায় নরক-যন্ত্রণা॥ ভোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা, মিছা শোক না করহ চিতে। এ তোর কহিলুঁ কথা, দূর কর আন চিস্তা,

মন দেহ কুষ্ণের চরিতে॥

ভগবান শ্রীগৌরস্থন্দর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি এ সমস্ত উপদেশ দিয়ে, নিজ স্বরূপ চতুর্ভু জ মূর্ত্তি দেখালেন।

> আপনে ঈশ্বর হৈয়া, দূর করে নিজ মায়া, বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত। দূরে গেল হুঃখ-শোক আনন্দে ভরল বুক, চতুৰ্জু দেখে আচম্বিত॥

জ্ঞীপৌরস্থলর যদিও উপদেশ বলে ও স্বরূপ মূর্ত্তি দর্শন

দিয়ে জ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মোহ দূর করলেন, কিন্তু পতি-বুদ্ধি বিষ্ণুপ্রিয়ার অটুট রইল

ভবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুভুজি দেখিয়া, পতি বৃদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।

পড়িয়া চরণ তলে, কাকুতি মিনতি করে,

এক নিবেদন শুন প্রভু॥

মো অতি অধম ছার জনমিল এ সংসার ভূমি মোর প্রিয় প্রাণ-পতি।

এ হেন সম্পদ মোর দাসী হৈয়াছিলু তোর কি লাগিয়া ভেল অধাগতি॥

ইহা বলি বিঞ্পপ্রিয়া কান্দে উত্রোলী হৈয়া অধিক বাডিল প্রমাদ

প্রিয়জনে আত্তি দেখি চল ছল করে আঁখি, কোলে করি করিলা প্রসাদ॥

শুন দেবি বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা, যখনে যে তুমি মনে কর।

আমি যথা তথা যাই, আছিয়ে তোমার ঠাই এই সভ্য কহিলাম দচ॥

প্রভূ আজ্ঞা বাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুণি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভূ।

নিজ সুথে কর কাজ. কে দিবে তাহাতে বাধ, প্রক্রান্তর না দিলেন তব ॥ বিষ্ণু প্রিয়া হেট মুখী ছল ছল করে জাঁখি দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভুর আচরণ কথা শুনিতে লাগ্যে ব্যথা
শুণ গায় এ লোচন দাসে॥

( চৈঃ মঃ মধ্যঃ ৫৬৯ গীত )

শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের গুণ মহিষা অতি সরল স্থানর ভাষায় গান করেছেন—

> পরম করুণ, পুরু তুই জন, নিভাই গৌরচন্দ্র। সব অবভার সার শিরোমণি, কেবল আনন্দ কন্দ। ভব্ন ভব্ন ভাই. চৈত্ৰ নিতাই, স্থুদ্ঢ বিশ্বাস করি : বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া, মুখে বল 'হরি হরি'॥ দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়াল দাতা। পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে, শুনি যার গুণ-সাঁথা॥ সংসারে মজিয়া, রহিলে পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।

আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,

কহয়ে লোচন দাস॥
নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বক্যা ভাসাইল অবনী॥
প্রেমের বক্যা লৈঞা নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দান-হান ভালে॥
দান হান পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার ছল্লভি প্রেম স্বাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণাসিরু নিতাই কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হল॥

শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলা-বিষয়ক বর্ণনাও শ্রীলোচন দাস ঠাকুর অতি স্থান্দর ভাবে করেছেন—

আরে নিকুঞ্জ বনে, শ্যামের সনে, কিরূপ দেখিলুঁ রাই।
কেমন বিধাতা, গড়ল মুরতি, লথই নাহিক যাই॥
সজল জলদ, কাম্বর বরণ, চম্প বরণী রাই।
মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত, ঐছন রহল ঠাই॥
কিয়ে অপরূপ, রাস মগুল, রমণী মগুল ঘটা।
মনমথ মন, পাইল অচেতন, দেখিয়া ও অক্স ছটা॥
বদনে মধুর, হাস অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে সক্ষ।
কোন রসবতী, রসের আবেশে, কুমুম শয়নে অক্স।

নবীন মেঘের, নিবিড় আভা, তাহে বিজুরি উজোই।
দাস লোচনের, রাই সরবস ও-রস আবেশে সোই।
বিশ্বকোষ মতে শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জন্ম শকাব্দ ১৪৪৫,
ভিরোভাব—শকাব্দ ১৫৩০।

তাঁর শ্রীচৈতন্ম মঙ্গল ছাড়াও 'তুর্ল'ভসার' নামক এক**খানি** গ্রান্থ আছে।

#### শ্রীভবানন্দ রায়

শ্রীভবানন্দ রায়—রামানন্দ রায়ের পিতা। পুরী হন্তে পশ্চিমে ছয় ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলালনাথের নিকট ইহার বাসস্থান। ইনি জাতিতে শৌক্র বর্ণ। তাঁর পাঁচ পুত্র—'রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্থানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ক।

মহাপ্রভূ ভবানন্দ রায়কে বলেছেন—

"এই পঞ্চ পুত্র ভোমার মোর পাত্র।

রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র॥"

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০।১৩৪

মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশ থেকে পুরীতে ফিরে এলেন ভখন পুরীর ভক্তগণ ক্রমে প্রভুর চরণ দর্শনে আসতে লাগলেন—

হেন কালে আইলা তথা ভবানন্দ বায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সাক্রভৌম কহে এই বায় ভবানন্দ।
ইঠার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ॥

( CD: 5: 281: 50:85-Co)

শ্রীভবানন্দ রায় চার পুত্র সংঙ্গ প্রভুর চরণে এলেন।
শ্রীসার্বভৌন পণ্ডিত প্রভুকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রভু
উঠে ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন—

সাক্ষাৎ পাশু তুমি তোমার পত্নী কুন্থী। পঞ্চপাশুব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি॥

( ट्रेंड केंद्र अश्वाः २०१८२ )

প্রভুর কথা শুনে ভবানন্দ রায় বলতে লাগলেন— রায় কহে—আমি শুদ্র বিষয়ী অধম। তবু তুমি স্পর্শ—এই ঈশ্বর লক্ষণ।

( रेक्ट: क्या: २०१४८ )

আন্তঃপর ভবানন্দ রায় আরও বললেন—পঞ্চ পুত্র সক্ষে গৃত ভূত্য-বিত্তাদি সমস্ত কিছুই তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। এই বাণীনাথ রহিবে ডোমার চরণে। মৰে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে। আ'ত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে। যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ :ার৭)

ভবানন্দ বায়ের এ কথা শুনে প্রভু বললেন—সঙ্কোচ করব কেন ? আপনাকে ত আমি পর ভাবি না । জন্মে জন্মে আপনারা আমার সেবক । পাচ দিনের মধ্যে রামানন্দ রায় বোধ হয় আসেবেন । ভার সনে কথা বলে আমি পরম ভূপ্ত হয়েছি । প্রভু এই পর্যান্ত বলে ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে বিদায় করলেন এবং বাণীনাথ প্রভাবককে ক'ছে রাখলেন ।

- St. 7' - 19 - 10

## জ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীগোপানাথ পট্টনায়ক মহাপ্রভুর ঐক্যন্তিক ভক্ত ছিলেন।
পিতাব নাম ভবানক রায়। ভাতার নাম—শ্রীবামানক রায়।
ইনি দক্ষিণ গোদাবরীর রাজ্যপাল ছিলেন।

মহারাজ প্রতাপ রুজ দেব শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ককে মাল-জাঠা। দশুপাট নামক স্থানের অধিকারী করেছিলেন। দশু-পাইপুরের জন্ম গোপীনাথ পট্টনায়ক বছর বছর রাজাকে কর দিছেন। এক বার দ্ব লাখ কাহন কড়ি পট্টনায়কের ৰাকী পড়ে। রাজকুমারগণ পট্টনায়কের নিকট সে কর চাইলে, তিনি কড়ির পরিবর্ত্তে কিছু ঘোড়া দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজকুমারগণ তাতেই রাজি হন।

এক দিন রাজ কুমারগণ ঘোড়ার মূল্য নির্ণয় করতে এলেন, গোপীনাথ পট্টনায়ক ঘোড়া শালে গিয়ে ঘোড়ার দর দাম করতে লাগলেন। এক রাজকুমার ঘোড়ার মূল্য কমাতে চাইলেন, পট্টনায়ক ক্রুদ্ধ হলেন। রাজকুমারের কথা বলবার সময় গ্রীবা ফিরিয়ে উর্দ্ধ দিকে দেখবার একটা স্বভাব ছিল। পট্টনায়ক বললেন—আমার ঘোড়া ভোমার মত গ্রীবা ফিরিয়ে উর্দ্ধ দিকে তাকায় না। রাজকুমার পট্টনায়কের পরিহাসে পূব কল্ট হলেন। গৃহে এসে পট্টনায়কের ছ্ব্যবহারের কথা রাজাকে অতিরঞ্জন করে জানালেন। বিচারে বড়জানা (রাজার বড় পুত্র) গোপীনাথ পট্টনায়ককে চাঙ্গে চড়াবার আদেশ দিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্দী করে নিয়ে এলেন। এ সব কথা শুনে ভক্তগণের বড় চিন্তার বিষয় হল।

ভক্তগণ শীঘ্র এসে প্রভুর চরণে নিবেদন করলেন—বড়জানা গোপীনাথকে চাঙ্গ থেকে খড়েগর উপর ফেলে হত্যা করছে। মহাপ্রভু বললেন—রাজা তাকে শাস্তি-দিচ্ছে কেন <

প্রভূ বললেন—এতে রাজার কি দোষ ? রাজা তাঁর প্রাপ্য অংশ চাচ্ছেন। রাজার ধন গোপীনাথ অযথা খরচ করছে। রাজার ধন রাজাকে দিতে হবে। বিচার যখন সে. করে না তখন তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা বৃদ্ধিমান, তারা আগে রাজার ঋণ শোধ করে, পরে নিজের বায় করে।

এমন সময় আর একজন ভক্ত এসে বললেন—হে প্রভো!
গোপীনাথের সঙ্গে বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বেঁধে নিয়ে গেছে।
প্রভৃ বললেন—রাজা তাঁর প্রাপ্য নেবেন। তাঁকে আমি কি
করব ? আমি ভ সন্ন্যাসী। যদি তাকে রক্ষা করতে চাও
তবে সকলে মিলে শ্রীজ্ঞগন্নাথের শ্রীচরণে নিবেদন কর। তিনি
ঈশ্বর—সর্ব্ব সামর্থ্যবান্। বাণীনাথকে যখন রাজা বেঁধে নিয়ে
যাচ্ছিল তখন সে কি কর্ছিল গ

"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণ-নাম। 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম॥ সংখ্যা লাগি' তুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা। সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা॥" ( চৈঃ চঃ অন্তয়ঃ ১০৫৭)

ভক্ত টির কথা শুনে ভক্তবংসল প্রভ্র চিন্ত দ্রবীভূত হল, বললেন—আমি কি করব ? এই বলে লোকটিকে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করতে পাঠালেন। এমন সময় রাজ পুরোহিত জ্রীকাশীমিশ্র প্রভু স্থানে এলেন। তিনি প্রতিদিন একবার প্রভুর দর্শনে আসতেন। জ্রীকাশীমিশ্র প্রভুর কুশল প্রশ্ব করলেন। প্রভু বললেন—এখানে নানা উপদ্বেব, চিন্তে স্বস্থি পাচ্ছি না। कामीभिश्र वललन—(इ প্রভো! कि छेপছर तनून।

প্রভ্ বললেন—ভবানন্দের পরিবার নানা অসছপায়ে রাজস্ব লুঠে থাচ্ছে। গোপীনাথ রাজার বহু ধন অপব্যয় করেছে, রাজা এখন সে অর্থ চান। গোপীনাথ কিন্তু দিতে চায় না। ভেজ্জন্ম রাজা তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। চারবার লোক এসে ভামাকে এ সংবাদ দিল। এখন আমি কি করতে পারি ? আমি ও সরাাসী! এ সব বিষয় কথা বলে লোকে আমায় ছুঃথ দিচ্ছে, তাই এখান থেকে চলে গিয়ে কোন নিজ্জনি স্থানে বসে ভজন করতে চাই।

কাশীমিশ্র শীঘ্র উঠে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরে বলতে লাগলেন
—হে প্রভো! আমি প্রার্থনা করছি তুমি ক্ষেত্র ছেছে যেয়ো
না। আজ থেকে এরপ বিষয় কথা নিয়ে কাকেও তোমার
কাছে আসতে দেব না। যারা তোমার কাছে বিষয় কথা নিয়ে
আসে তারা অজ্ঞ। শ্রীকাশী মিশ্র প্রভুর শ্রীচরণে অনেক
অনুনয়-বিনয়াদি করে নিজ গৃহে কিরে এলেন। ঠিক এমন
সময় তাঁর কাছে রাজা শ্রীপ্রভাপ রুজদেব এলেন এবং দণ্ডবং করে
গুরু কাশী মিশ্রের পাদ সম্বাহন করতে লাগলেন। যত দিন
রাজা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে থাকেন ততদিন দিবসে একবার করে

ত্ত পর কাশী মিশ্র ভঙ্গীপূর্বক রাজাকে বলতে লাগলেন— দেব! এক অপূর্ব কথা শুরুন। মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছেড়ে আলাল-নাথ চলে যাছেন। এ কথা শুনে রাজা ছঃখি হয়ে বললেন— ক্রেন মহাপ্রভুক্তে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ? তখন কাশী সিঞা বাজার কাছে সমস্ত বিবরণ বললেন—

গোপীনাথ পট্টনায়কে চাব্দে চড়াইলা।
ভার সেবক আসি প্রভুৱে কহিলা॥
ভানিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বছত ভংসন॥
মঞ্জিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজ বিষয়।
নানা অসং পথে করে রাজ ভব্য বায়॥

রাজ কড়ি না দের আমারে ফুকারে।
এই মহাছংখ ইহা কে সহিতে পারে॥
আলাল যাই তাইা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল-মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রবা ছাড়ো যদি প্রভু রহেন এখা॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥
কোন ছার পদার্থ এই তুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করেঁ। প্রভু পদে নির্মাঞ্ছন॥

( চৈ: চ: অস্থ্য: ৯৮৬-৯৬ )

রাজ্ঞার এ সমস্ত কথা শুনে কাশী মিশ্র বললেন তুমি কড়ি

ছেড়ে দিবে প্রভুর এ ইচ্ছা নয়। তিনি তাদের **ছঃখ সইজে** পারেন না।

রাজ্ঞা বললেন—আমি ত গোপানাথকে চাঙ্গে চড়ায়ে খড়ের কাটবার ব্যাপার কিছুই জানি না। সে পুরুষোত্তম জানাকে পরিহাস করেছিল, তাই সে মিখ্যা ভয় দেখিয়েছে। আপনি শীঘ্র প্রভুর কাছে যান এবং প্রভুকে রাখবার যত্ন করুন। আমি গোপীনাথের যাবতীয় বাকী কড়ি ছেড়ে দিলাম। কাশী মিশ্র বললেন—এতে প্রভু সুখী হবেন না। রাজা বললেন—তবে আপনি বলবেন—ভবানন্দ রায় রাজার পূজ্য মান্ত পাত্র, তাঁর প্রতি ও তাঁর পুত্রগণের প্রতি রাজা সহজেই প্রীতি করে থাকেন।

রাজ্ঞা এ সব কথা বলে গৃহে এলেন এবং পুরুষোত্তম জানাকে ডেকে গোপীনাথের কড়ি ছাড়বার কথা বলে দিলেন। পুরুষোত্তম জানা শীঘ্র এসে গোপীনাথ পট্টনায়ককে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। রাজা প্রতাপরুজ গোপীনাথকে ডেকে কললেন—

রাজা কহে "সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজাঠাা-পাট তোমারে ত দিলুঁ॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজ ধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥"
এত বলি, 'নেতধটী' তারে পরাইল।
প্রভূ-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল ॥"
( হৈ: চ: অস্ত্যঃ ১।১০৫-১০৭ )

এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাদ্ধার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥
প্রভু কহে,—কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা 
রাদ্ধ প্রতিগ্রহ তুনি আমা করাইলা 
রাদ্ধ কহে,—'শুন' প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাদ্ধা এই কৈল নিবেদনে।।
( চৈঃ চঃ অস্তাঃ ১।১১৬-১১৮)

রাজার বিনয় ব্যবহার শুনে প্রভু পরিতৃষ্ট হলেন। এ সময় শ্রীভবানন্দ রায় পাঁচ পুত্র সঙ্গে প্রভুর কাছে এলেন এক প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে বলতে লাগলেন—

তোমার কিন্ধর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রাভু, পুনঃ নিলা মূল।
ভক্ত-বাংসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্বের যেন পঞ্চপাশুবে বিপদে তারিলা।
নেত্রুটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িল।
রাজার রূপা বৃত্তান্ত সকল কহিল।
বাকী কৌড়ি বাদ আর দ্বিশুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেত্রুটী পরাইলা।
কাহা নেত্রুটী পুনঃ—এ সব প্রসাদ।
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈলু।
চরণ স্থরণ প্রভাবে এই ফল পাইলু।

লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া ।
প্রশংসে তোমার কুপা মহিমা গাঞা ॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এ মুখ্য কল ।
'কলাভাস' এই,—ষাতে বিষয় চঞ্চল ॥
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলা নির্কিষয় ।
সেই কুপা আমাতে নাহি ষাতে এছে হয় ॥
শুদ্ধ কুপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয় ।
নির্কিন্ন হইনু মোতে বিষয় না হয় ॥

। (हः हः असुः ३।५७०-५७३)

গোপীনাথের কথা শুনে প্রভু বললেন—ভূমি ষদি সন্ত্যাসী
হণ্ড তোমার কুট্মগণের ভরণ-পোষণ কে করবে ? ভূমি মহা
বিষয় ভোগ কর কিংবা বিরক্ত হণ্ড, জন্ম জন্ম তোমরা পঞ্চ
ভাই আমার নিজ দাস। কিন্তু আমার একটি আজ্ঞা পালন
কর, রাজার মূলধন কখনও ব্যয় করো না : রাজার প্রাপ্য
ভাগ দিয়ে যে অর্থ পাবে তা ধর্ম-কর্মাদিতে ব্যয় করবে। প্রভূ
একথা বলে স্বাইকে আলিক্ষন করে বিদায় করলেন।

সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা। হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা।

( চৈ: চ: অন্ত্য: ১।১৪৬ )

## ब्योगाधवी (पवी

উৎকলাবাদী দেউলকরণ শ্রীশিখি মাইতির কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমাধবী দেবী। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

ষাধবীদেবী—শিখিমাইতির ভগিনী । শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে যার নাম গণি॥

( रेहः हः जामि > : > 9 )

প্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখেছেন—জ্রীমাধবী দেবী অতিশয় শুদ্ধ-বৃদ্ধি সম্পন্না ছিলেন। ইহারই গুণে গ্রীশিখি মাইতি ও শ্রীমুরারি শ্রীগোরকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীমাধবী দেবা গৌর-ভক্তগণের মধ্যে কিরূপ পর্ম ভাগ্যবতী ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী ।
বদ্ধা তপস্থিনী—আর পরমা বৈঞ্চবী ॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ ।
দ্বন্ধতের মধ্যে 'পাত্র'— সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ ।
শিখিমাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অদ্ধিকন ॥

( रेहः हः अस्ताः २।३०८-३०७ )

স্থালালনাথের নিকট বেন্টপুর গ্রামে শ্রীভবানন্দ রায়ের গৃহ-সন্ধিধানে শ্রীমাধবী দেবী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট করেছিলেন। অভাপি তথায়—সেই মুর্তি সেবিড হচ্ছেন। ভবানন্দ রায়ের প্রাভূম্পুত্র হলেন শ্রীশিখি মাহিতি। গুনা বায়—শ্রীমাধবী দেবী শ্রীপুরুষোত্তম দেব' নামে একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। কেহ কেহ বলেন—শ্রীমাধবী দেবী মহারাজ প্রতাপ রুদ্দ কর্ত্বক শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পাঞ্জিয়া অর্থাৎ মাদক্ষা পাঞ্জীর লেখিকা নিযুক্তা হয়েছিলেন।

শ্রীছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবার জন্স শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে সরু চাল চেয়ে এনেছিলেন

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় আছে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় মাধবী দেবী 'কলাকেলা' নামী শ্রীরাধার কিষ্করী ছিলেন।

### কুষ্ঠী বাস্তদেব বিপ্ৰ

দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে মহাপ্রভূ কূর্মক্ষেত্রে এলেন। তথায় ঞ্রীকূর্ম-বিষ্ণু দর্শন করলেন এবং বহু নৃত্য-শীত করলেন। সেখানে কূর্মনামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। মহাপ্রভূবে দর্শন করে তিনি জাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং হাব-ভাবে অতিমন্ত বলে জানলেন। তিনি নম্বভাবে প্রভূবে

আমন্ত্রণ করে স্বগৃহে নিয়ে এলেন। পাদ ধৌত করিয়ে সেই জল শিরে ধারণ করলেন। বিপ্র সগোষ্ঠী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করলেন। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে মহাপ্রভু তুই দিবস ভবায় অবস্থান করলেন।

মহাপ্রভুর প্রভাবে সেথানকার বহু লোক বৈষ্ণব হলেন।
কুর্ম বিপ্রের একজন মিত্র ছিলেন। নাম শ্রীবাস্থদেব। তাঁর
আঙ্কে গঙ্গিত কুষ্ঠ রোগ কিন্তু তাঁর ভক্তির কথা অত্যন্তুত। সর্ববদা
শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ-কার্তনে দিন যাপন করতে। শরীরের কোন ভান
নাই, অভ্যাসে কাজ করছেন।

অঙ্গ হতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়। উঠাঞা সেই চীড়া রাখে সেই ঠাঞা॥

( रेहः हः यथाः १।७७१ )

জীবের হৃঃখ করুণ হৃদয়, শরীর থেকে কীড়ী পড়ে গেলে ভাকে তৃলে সেখানে রাখেন। মহাভাগবত বিপ্র যখন শুনতে পেলেন কুর্মবিপ্র গৃহে একজন মহান্ত এসেছেন, তিনি বড় কুপানয়, সকলকে কুপা করছেন, তখন বামুদেব বিপ্র মহাপ্রভুৱ জ্রীচরণ দর্শন করবার জন্ম পরম উৎকণ্ঠা ভরে ছুটে এলেন। ঠিক সেই সময় মহাপ্রভুগু কুর্ম বিপ্র থেকে বিদায় নিয়ে চলতে উত্তত হয়েছেন। এমন সময় বামুদেব এসে মহাপ্রভুর জ্রীচরণ-মূলে লুটিয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলেন। বামুদেব বললেন—হে প্রভো। আমি মহাপাপী, ভত্বপরি কুণ্ঠ রোগে পীড়িত, আমাকে স্পর্শ করবেন না।

সহাপ্রাভূ—যে নিরম্ভর শ্রীকৃষ্ণ নাম স্মরণ কীর্ত্তন আদি করে সে পরম পবিত্র। সে আমার প্রাণ-ভূকা:

বাস্থাদেব—হে দেব ! আপনি পরম পরিত্র। আছি অপবিত্র, সকলের ঘূণার পাত্র।

নহাপ্রভূ— তুমি অপবিত্র নহ। তোম স্পর্দে অপবিত্র পবিত্র হয়। এই বলে মহাপ্রভূ তাঁকে আলিক্ষন কর্জে উন্প্রভ হ'লেন: বিপ্র একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলালন দেব। ভূমি আমাকে ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা। এই বলে দণ্ডবং হায় পড়ালন। মহাপ্রভূ ভোর করে তুলে তাঁকে আলিক্ষন কর্লেন

প্রভুস্পর্শে তঃখ সঙ্গে কুণ্ঠ দুরে গেল :

আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল॥ ( চৈ: চ: মধ্য: ৭১৪২ )

শ্রীবাস্থাদের বিপ্রের কুষ্ঠ রোগ প্রভুর স্পর্শমাত্রই দূর হল। স্থবর্ণের প্রতিমার স্থায় দেহটি স্থন্দর হল। মহাপ্রভুর এ রূপা, এরূপ প্রভাব দেখে লোক চমংকৃত হলেন। তথন বাস্থাদের বিপ্র ভাগবতের একটা শ্লোক গদ্গদ্ কান্ত পাঠ করে স্থাব করতে লাগলেন।

কাহং দরিজ্ঞ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ। ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভাগং পরিরস্কিতঃ।

( 평: ১이৮> 5년 )

হে লীনবন্ধো! আমি পাপী অপরাষী ব্রাহ্মনাধম, ভূমি পবিত্রের পবিত্রস্বরূপ সৌন্দর্যোর ধাম শ্রীলক্ষ্মীপতি, আমাকে বাছর দ্বার আলিঙ্গন করলে। হে প্রভা! স্থামার রোগ দূর করলেন কেন !

মহাপ্রভূ—তুমি আমার একান্ত শরণাগত ভক্ত. ভোষার কোন ক্লেশ আমি সইতে পারি না।

বাস্থদেব—হে ঠাকুর! তুমি আমাকে কুপা করলে না, ৰঞ্চনাই করলে।

মহাপ্রভু—এর চেয়ে বেশী কুপা আর কি চাও ?

বাস্থদেব—প্রভো! এ সব কুপা না, বঞ্চনা এখন শরীরের অহঙ্কার হবে। কন্তে ষেরূপ ভোমার স্মরণ হয় সুখ-সময়ে সেরূপ হয় না।

মহাপ্রভূ—তোমার কখনও অভিমান হবে না নির্প্তর ভূমি কৃষ্ণ-নাম কর:

> কৃষ্ণ উপদেশী কর জীবের নিস্তার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে অঙ্গীকার।

( टेहः हः स्थाः १७४४ )

মহাপ্রভু বাস্থদেব বিপ্রকে এই সমস্ত উপদেশ করে তাদের সাস্থনা দিয়ে চললেন রামেশ্বের দিকে।

## **ब्रो**ष्यग्रहो

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভাগিনী দময়ন্তা দেবা। তিনি মহাপ্রভুর কার মাসের ভোগাসামগ্রী তৈরি করে দিতেন। শ্রীমণ্ কৃঞ্চদাস কবিরাজ গোস্বামী শাখা-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

রাঘব পণ্ডিত প্রভূর খাগ্য-অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ্বর ॥
তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভূর প্রিয় দাসী।
প্রভূর ভোগ সামগ্রী করে বারমাসি॥
সে-সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বার মাস তাহা প্রভূ করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥

( চৈ: চ: আদি ১০/২৪-২৭ )

শ্রীরাঘব পণ্ডিত পানিহাটি গ্রামে বাস করতেন। অন্তাপি
পানিহাটিতে তাঁর সেবিত শ্রীবিগ্রহ আছেন। কবিকর্ণপূর
পোষামী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকাতে লিখেছেন যিনি পূর্বের
ক্রমবামে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ-সামগ্রী তৈরি করতেন এক ধনিষ্ঠা
নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিই গৌর অবতারে শ্রীরাঘব পণ্ডিত
নামে খ্যাত। যিনি কৃষ্ণ অবতারে "গুণমালা" নামে গোপী

ছিলেন তিনি অধুন। গৌর অবতারে দময়স্তী রূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

গৌড়দেশের ভক্তগণ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম পুরীধামে যেতেন প্রভুর সেবার জন্ম প্রত্যেক কিছু না কিছু তৈরী করে নিতেন পানিহাটি থেকে জ্রীরাঘ্য পাত্ত মহাপ্রভুর বার মাসের খাবার তৈরি করে নিতেন

মানুথ স্বভাবতঃ প্রিয় পাত্রকে সুথ দেবার চেষ্টা করে থাকে।
মহাপ্রভূ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ রাঘব পাশুত ও দময়ন্তী জানতেন।
তথাপি তাঁর প্রতি তাঁদের প্রীতি এত প্রবল ছিল যে, কোন্
সময় কোন্ জিনিসটি থেলে শরীর ভাল থাকে, বিচার করে
কময়ন্তা দেবা সারা বংসর বসে বসে জিনিস পত্র তৈরি করতেন,
তা সব ঝালি সাজায়ে পুরীধামে নিয়ে যেতেন এবং মহাপ্রভূর
নিকট অর্পণ করতেন।

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ এ-সব যত্ন করে রেখে দিতেন এবং তাঁর ভোজনের সময় প্রতিদিন কিছু কিছু দিতেন : দময়ন্তী কি কি জিনিস তৈরি করে দিতেন তার একটা তালিকা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্ম চরিতামৃতে দিয়েছেন। এখানে তা উদ্ধৃত হল।

আমকাশন্দি, আদা ঝাল কাশন্দি নাম।
নেম্বু আদা আমকালি বিবিধ সন্ধান।
আম্সি আমধণ্ড তৈলাম আমসতা।
যত্ন করি গুণু করি পুরাণ সুধ্তা।

সুখ্তা বলি অবজ্ঞা না করিছ চিত্তে। সুখ্তায় যে সুখ হয় নহে পঞ্চামতে॥ ভাবপ্রাহী মহাপ্রভু স্বেহ মাত্র লয়। সুখ্তা পাতা কাশন্দিতে মহাস্ত্রখ হয়॥ মনুষ্ণ বৃদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়। গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা বায়॥ সুখতা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ। সেই স্লেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস **॥** ধনিষা মৌহরীর তত্ত্ব গুণ্ডা করিয়া। নাড় বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥ ভটাখণ্ড নাড় আর আম পিতহর পথক পৃথক কান্ধি বন্ধের কুথলী ভিতর॥ কোলি শুষ্টি, কোলি চূর্ণ, কোলি খণ্ড আর কত নাম লইব আর শত প্রকার আচার ॥ নারিকেল খণ্ড আর নাড় গঙ্গান্ধলি। চিরস্থায়ী থণ্ড বিকার করলা সকলি। চিরস্থায়ী ক্ষীর সার মণ্ডাদি বিকার। অমৃত কপূরি আদি অনেক প্রকার। শালিকা চটি ধান্তের আতপ চিঁডা করি। নূতন ৰক্ষের বড় কুথলী সব ভরি ॥ কভেৰ চিডা হুডুম করি মতেতে ভাজিয়া। চিনি পাকে নাড়ু কৈলা কপূরাদি দিয়ান

শালিধান্তের তণ্ডল ভাজা চূর্ণ করিয়া। ঘুত্সিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি পাক দিয়া॥ কপুর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস। চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস। শালি ধাক্তের থই পুনঃ যুতেতে ভাজিয়া। চিনি পাক উথড়া কৈলা কপুরাদি দিয়া। ফুট কলাই চুর্ণ করি ঘতে ভাজাইলা। চিনি পাকে কপুর দিয়া নাড়ু কৈলা। কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার। ঐতে নানা ভক্ষা দ্রবা সহস্র প্রকার॥ রাঘবের আজ্ঞা আর করেন দমযুক্তী। হঁ হার প্রভুতে স্নেহ পরম ভকতি॥ গঙ্গামৃত্তিক। অর্থনি বস্ত্রেতে ছানিয়া। পাচ কৃতি ৰু বিয়া দিলা গন্ধ জব্য দিয়া॥ পাতল মুৎপাত্রে চন্দ্রনাদি ভবি। আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী।

( জ্রাচেঃ ১ঃ অন্তঃ ১০।১৪:৩৬ )

শ্রীরাম্ব পশুতের আদেশে দময়ন্তা এত সব জিনিষ প্রভ্র জক্ম তৈরি করতেন। ছোট ছোট ঝুলিতে এ সব রাখা হত; পরে একটা বড় থালিতে ভরে সাবধানে থালির মুখটি শেলাই করে দেওয়া হত। এত বড় থালি বহন করে নেবার জন্ম তিন জন মুটিয়া নিষ্ক্র করা হত। থালি সাবধানে পুরী পর্যান্ত পৌছাবার ভার থাকত মকরধ্বজ করের উপর। এরূপে রাঘব পশুত শুদ্দময়ন্তী দেবী মহাপ্রভূর সেবা করতেন। তাঁদের শুদ্ধ-বাৎসল্য প্রীতিতে তুই হয়ে ভগবান সব জব্য হর্ষত মনে অঙ্গীকার করতেন। এ সব হচ্ছে ভক্তবৎসল ভগবানের লীলা। এ পর্ম মধ্র আখ্যান প্রবণ করলে জীবের অজ্ঞান-বন্ধন টুটে যায় এবং কৃষ্ণ পদে রতি হয়। জয় শ্রীরাঘব পশুত কী জয় শ্রীদময়ন্ত্রী কী জয়।

#### ছেটে হরিদাস ঠাকুর

শ্রীগৌরস্থন্দর ভগবান্ আচাথ্যের ঘরে ভোজন করে গন্তীরাতে ফিরে এলেন এবং বললেন—-আজ থেকে ছোট হরিদাস যেন আমার এখানে না আসে। এ কথা শুনে ছঃথে হরিদাস তিন দিন অনশনে রইলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর আদি ভক্তগণ তাঁর জ্ব্যু মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অনেক অন্থনয়-বিনয় আদি করতে লাগলেন।

মহাপ্রভু বললেন-

বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন ॥ ত্ববার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ ক্ষুদ্র জাব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সন্তাধিয়া॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ২।১২০ )

এ সব কথা বলে প্রভু মৌন হলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ আর কিছুই না বলে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

একদিন শ্রভিগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভোজন করাতে ইচ্ছা করলেন। তাই হরিদাসকে বললেন—আমার নাম করে মহা-প্রভুর সেবার জন্ম ভাল শালীধান্মের চাল শ্রীমাধবী দেবীর কাছ থেকে চেয়ে আন! শ্রীহরিদাস তাই মাধবা দেবীর কাছ থেকে চাল এনেছেন। মহাপ্রভু সে চালের অন্ন ভোজন করেছেন। ভাঁর গভাঁর আশয় বুঝবার সাধ্য কার আছে ? তিনি ঈশ্বর অচিন্ত্য অগম্য তত্ত্ব স্বরূপ। শ্রীমাধবা দেবী শ্রীরাধিকার অংশ কুপা। তিনি বুদ্ধা নিরস্তর ভজনশীলা।

লোক-শিক্ষক প্রভুর এই এক লীলা। তিনি ঠাকুর বড় শ্রীহরিদাসের দ্বারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও শ্রীনামের মহিমা প্রচার করেছেন। ছোট হরিদাস ঠাকুরের দ্বারা জগতে শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী সাধু ও অসাধুর স্বরূপ প্রচার করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে ছোট হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। ছিনি পরম শুদ্ধ-স্বরূপ ছিলেন। মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া-দিগের মধ্যে অক্ষতম ছিলেন। আর একদিন শ্রীস্বরূপ দামেশদর আদি ভক্তগণ মহাপ্রভুব শ্রীচরণে এসে হরিদাসের জন্ম অন্তুনয় ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন: ত্রুত্বে মহাপ্রভু বলুলেন—

"মোর বশ নহে মোর মন।

প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করি দর্শন ॥"

আমার মন আমার বশ নয অতএব আমি কি করব ?
মন প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর দশন করতে চায় না, তোমরা
নিজ নিজ কাথো গমন কর। যদি পুনঃ কিছু বল অক্সত্র চলে
নাব। প্রভুর কথা শুনে ভক্তগণ নীরব হলেন এবং নিজ নিজ
কার্যে চলে গেলেন।

ভোঁট হরিদাসের অপরাধ কিছু ভক্তগণ বুঝতে পারলেন না।

ইহা প্রভুর একটী অগন্য লীলা। ভক্তকে লক্ষা করে জগৎকে
শিক্ষা দেন। এ লীলা দেখে বৈরাগীগণ ত সাবধান হ'লেন,
গ্রহম্বগণও সাবধান হলেন।

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেহ ছাড়িল সব স্ত্রী-সম্ভাষণে॥

( চৈ: চ: অস্থ্যঃ ২।১৪৪ )

হরিদাসের জন্ম কিছু বলতে একদিন স্বরূপাদি ভক্তগণ শ্রীপাদকে মহাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করলেন। পুরীপাদ মহাপ্রভুর কাছে এলেন। মহাপ্রভু বহু সমাদর করে পুরীকে বসালেন। পুরী গোস্বামী বলতে লাগলেন-নিজ পুত্র প্রভি কি ক্ষমা করতে হয় না গু সেইরূপ হরিদাসকে ক্ষমা কর। পুরী পোস্বামীর এই কথা শুনে মহাপ্রভূ যেন রোষভরে কলকোন—শ্রীপাদ! ঠিক কথা। হরিদাসকে নিয়ে আপনি এখানে থাকুন। আমি আলালনাথে চলে যাচ্ছি। এ কথা বলে গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে তথনই চলে যেতে উন্নত হলেন। অমনি ভাড়াভাড়ি পুরী গোস্বামী সামনে এসে হাতে ধরে অন্ধুনর-বিনয় করে উাকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন। পুরী গোস্বামী বললেন—ভোমার যা ইচ্ছা তা কর, ভোমাকে আর কেউ কিছু বলবে না।

পুরী গোস্থানী হরিদাসের কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন—সকলে তোমার হিত কামনা করছেন। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কুপা নিশ্চয় করবেন, তুমি বাড়াবাড়ি করলে তিনিও জিল্ করবেন। তুমি উঠে স্নান ভোজন কর। এ ভাবে ভাকে ভক্তগণ অনেক বুঝিয়ে স্নান ভোজনাদি করালেন। মহাপ্রভু ষখন জগন্ধাথে যান তখন দূর হতে হরিদাস ভাকে সাম্ভাঙ্গে দশুবং প্রণামাদি করেন। এ ভাবে বছর কেটে গেল কিন্তু মহাপ্রভু হরিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না।

হরিদাস বড়ই ছুঃখিত হলেন, একদিন রাত্র শেষে মহাপ্রভুর উদ্ধেক্তে দশুবং প্রণাম করে প্রয়াগ ধামের দিকে যাত্রা করলেন। হরিদাস প্রয়াগ ধামে পৌছিয়ে কয়েকদিন থাকার পর, একদিন মহাপ্রভুর প্রীচরণ চিষ্টা করতে করতে জলে সমাধি প্রহণ করলেন। তিনি তংক্ষণাং দিব্য-দেহ প্রাপ্ত হলেন। সে দেহে মহাপ্রভুর প্রীচরণে এলেন। এবার প্রভুর কুপা হল। "প্রভূ কৃপা লঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা। গন্ধর্ব্ব দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে। রাত্রে প্রভূরে শুনায় অন্য নাহি জানে।"

( চৈ: চ: অস্তা: ২।১৪৯ )

বৈকুঠন্ত গন্ধর্বদেহ প্রাপ্ত হয়ে হরিদাস খ্রীমহাপ্রভুর সন্ধি ধানে অবস্থান পূর্বক রাত্রকালে কার্ত্তন শুনাতে লাগলেন। লালাময় প্রভুর লালা কে ব্যবে ? একদিন হঠাৎ ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করলেন—হরিদাস কোথায় ? তাঁকে এখানে নিয়ে এস। ভক্তগণ বললেন—হে প্রভো! তোমার কুপার আশায় এক বছর কাল থাকার পর হঠাৎ কোথায় গেছে তা আমরা কেউ জানি না। এ কথা শুনে মহাপ্রভু মূছ হাস্ত করলেন। মহাপ্রভুর হাস্ত দেখে ভক্তগণের মনে সন্দেহ হল।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রস্থান করছেন। এমন সময় সমুদ্রের মাঝখান থেকে হরিদাসের কণ্ঠের মধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। সকলে অবাক কোকেও দেখা যায় না, কিন্তু হরিদাসের মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন ধ্বনি শুনা যায়। গোবিন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বললেন এতো হরিদাসের কঠম্বর। হরিদাস আত্মঘাতী হয়ে ব্রহ্মরাক্ষস রূপে গান করছে।

স্বরূপ দামোদর প্রভু বললেন এ সব অনুমান ঠিক নয়। যে আজীবন কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবা ও ক্ষেত্রে বাস করক। সে ক্ষনও ব্রহ্মরাক্ষস হতে পারে না । বৈকুঠে অবস্থান পূর্বক

শশ্বর্ষ দেহে সে মহাপ্রভূকে কীর্ত্তন শুনাচ্ছে। সব কিছুই পরে জানতে পারবে।

এমন সময় প্রয়াগ হতে একজন বৈষ্ণব এলেন। তার মুখে সকলে ছোট হরিদাসের সমস্ত কথা শুনতে পেলেন।

পর বছর যথন গৌড় ভক্তগণ রথযাত্রার সময় পুরীতে একেন, শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন মহাপ্রভূকে জিজ্ঞাসা করলেন—
ছরিদাস কোথায় ? মহাপ্রভূ বললেন—"স্বকর্ম ফলভূক্
পুমান্।"

এ লীলার পৃঢ় তাৎপর্য্য গ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ্ব গোস্বামী ক্ষেক্তেন—

আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষণ।

শব্দক্তর গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাং।

এক লীলায় করেন প্রভূ কার্য্য পাঁচ সাত॥

( চৈ: চ: অস্ক্যঃ: ২।১৬১)

## শ্রীরঙ্গ পুরী

শ্রীরক্ষ পুরী বললেন—না, এমন সুন্দর সন্ন্যাসী ত কখনও দেখিনি! ওঁর অঙ্গে অষ্টসাধিক ভাবসমূহ দেখছি! এই বলে শ্রীরক্ষ পুরী ধরে মহাপ্রভূকে ভূমি থেকে উঠালেন। মহাপ্রভূ পুরীর পদ ধুলি নিলেন।

গ্রীরঙ্গ পুরী—কে তুমি ? তোমার মধ্যে দিব্য কৃষ্ণ-প্রেম দিব্য ক্ষান্ত ক্ষান্ত

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে মহাপ্রভু মহীশুরে উড়ুপীতে এলেন।
সেধান থেকে এলেন মহারাষ্ট্র দেশে ভীমা নদীর তীরে পান্চরপুরে
এসে উপস্থিত হলেন। তথায় প্রীবিঠ্ঠল দেবকে দর্শন করে
প্রেমাবিষ্ট হলেন। বহু নৃত্য-গীত করলেন। বিঠ্ঠল দেবকে
দর্শন করার পর মধ্যাহ্ন কালে কোন এক পূজারী আক্ষণের
ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। তার মুখে প্রীমাধ্যবন্দ্র পুরীর শিষ্য প্রীরঙ্গ পুরীর কথা মহাপ্রভু শুনতে পেলেন। অনস্তর প্রীমহাপ্রভু রঙ্গ পুরীকে দেখতে চললেন। গিয়ে দেখলেন—প্রীরঙ্গ পুরী
ঘরের মধ্যে বসে "নাম" করছেন। পুরীকে দর্শন করেই স্বীর
শুরু প্রীস্বার পুরী পাদের কথা মনে পড়ল। মহাপ্রভু জ্ঞলন
থেকেই প্রীরঙ্গ পুরীকে সাষ্টাঙ্গ দশুবং প্রণাম ও বন্দনা করলেন।
প্রীরঙ্গ পুরী ভাড়াভাড়ি এসে প্রভুকে ধরে তুল্লেন। শ্রীরঙ্গ পুরী--শ্রীপাদ, তোমার পরিচয় কি 🤊

নহাপ্রভ্—মামি শ্রীপ্রীক্ষরপুরী পাদের অধম ভ্তা।
ক্রীপ্রপুরীর নাম শুনে রঙ্গ পুরীর হ'নয়ন দিয়ে জল ধারা পড়তে
লাগল। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদার পর হুহাত দিয়ে প্রভুর গলা
জড়িয়ে ধরে বললেন—আহা, শ্রীক্ষর পুরী ত আমাদের ছে:ড়
নিত্য লীলায় প্রবেশ করেছেন বাবা! তোমায় দেখে বড়
শান্তি পেলাম। মহাপ্রভু—( সজল নয়নে বললেন) হে
গোঁসাই, কত ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলাম।

শ্রীরঙ্গ পুরী—শ্রীপাদ। তোমার পূর্বব আশ্রমের পরিচয় শুনতে চাই মহাপ্রভূ—বঙ্গদেশে গঙ্গাতটস্থিত নবদ্বীপ নগ্নীতে আমার জ্বন্সন্থান। পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্রা। বর্ত্তমানে তিনি বৈকুপ্ঠবাসী মাতার নাম শচীদেবী। আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁর নাম ছিল বিশ্বরূপ আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তিনি দেশান্তরী হয়েছিলেন এখন আমিও সন্ধাসী হয়ে তাঁর অন্ধুসন্ধান করছি।

রক্ষ পুরী—বাবা বহুদিনের কথা মনে পড়ল। আমি একবার শ্রীশুরু দেরের সংগে) নরদ্বীপ গিয়েছিলাম। তোমার। পিতা ক্ষণন্নাথ মিশ্র বহু সমাদর করে শ্রীশুরু দেবকে গৃহে নিয়ে পূজা করেছিলেন এবং ভোজন করিয়েছিলেন। তোমার মাতৃ-দেবীর রান্নার স্বাদ এখনও ভুলতে পারি নি। তিনি যে শাক রান্না করেছিলেন—তা অপূর্ব্ব। আহা, তুমি সেই জ্বপন্নাধ-দুলীর, পুত্র। এই বলে রক্ষ পুরী মহাপ্রভুকে আবার জড়িয়ে

ধরলেন। তারপর বললেন—বাবা, একটা কথা। বলতে প্রাণ ফেটে যায়।

মহাপ্রভূ—গোসাঞি, কি কথা বলুন ৷ আমি কি স্তনবার বোগা নই গ

রক্ষপুরী—দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে অনেক কষ্ট হয়! আবার দেখাও যায় অনেক কিছু।

মহাপ্রভু—কষ্ট কি ? দেখা যায় কি ?

রক্ষ পুরী—তোমার জ্বাষ্ঠ আতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাম গ্রহণ করে **এশিক্ষ**রারণ্য নাম ধারণ করেছিল। এই পাগুরপুরেই থাকতো। ভারপর আর কি বলব! (মৃচ্ছ1)

মহাপ্রভু ত্বঃখভরে পুরীকে ধরে বসালেন এবং বললেন— গোসাঞি, তারপর বলুন : আহা, কি মধুর কথা শুনছি ! বিশ্বরূপের জ্বন্থ সন্ন্যাসী হয়ে আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করছি। জননীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি---বিশ্বরূপের সন্ধান যে কোন রকমে সংগ্রহ করব।

রক্ষপুরী—(কাঁদতে কাঁদতে) ৬-কথা মুখে আনতে প্রাণ ফেটে বায়। আহা, ক'মাস হল-----( নীরব)।

মহাপ্রভূ—গোসাঞি, আপনি কাঁদছেন কেন ? ভারপর कि इन वनून।

রঙ্গ পুরী—বাবা, আমি কেন বেঁচে আছি জ্বানি না। এই ক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

বিশ্বরূপের অপ্রকট-বার্ছা শ্রবণ মাত্রই ভূতলে মহাপ্রভূ মৃচ্ছিত

হরে পড়ে গেলেন। শোকাশ্রুতে ভূতল সিক্ত হতে লাগল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করে মহাপ্রভু প্রায় সারাদিন অচৈতক্ত অবস্থায় রইলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী প্রভুর কণ্ঠ ধরে কড কাদলেন।

তিন-চার দিন রঙ্গ পুরীর আশ্রমে থেকে মহাপ্রভু বিবিধ কথা প্রসঙ্গে সময় কাটালেন। পুনঃ তীর্থভ্রমণে যাত্রা করলেন। শ্রীরঙ্গ পুরীও দারকা অভিমুখে চলে গেলেন।

মহাপ্রভু যখন ক্ষেত্রধামে ফিরে এলেন, প্রীরক্ষ পুরীও তথায় এলেন। শেষ পর্যান্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে প্রীপ্তরুর ন্যায় ভক্তি করতেন। প্রীরক্ষ পুরীও তাঁকে প্রাধের প্রাণ মনে করতেন।

## ঞ্জী প্রহায় মিশ্র

বে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইল।।
ভাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ।
মিলিলা প্রছাম মিশ্র—প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ-ছুই মহাধীর।

( চৈ: ভা: অন্তা: ৩/১৮৩ )

নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥ প্রত্যাম মিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর। আত্মপদ যারে দিলা শ্রীগৌরস্থন্দর॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫.২১ ৽-২১১ ).

শ্রীপ্রত্যুদ্ধ মিশ্র উৎকলবাসী ভক্ত ব্রাহ্মণ। প্রভুর অতি কৃপা পার। তিনি একদিন প্রভুর কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন। প্রভু বললেন—আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ রায় জানেন। আমি তাঁর মুখে শুনি। আপনি তাঁর কাছে যান। আপনার কৃষ্ণ কথা শ্রবণে যে কৃচি হয়েছে তা বছ ভাগা।

মিশ্র কৃষ্ণ-কথা শুনতে রামানন্দের স্থানে এলেন। সেবক তাঁকে যন্ত্র করে বসালেন। মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন—রায় কোথায় সেবক বললেন—এখন তাঁর দর্শন পাবেন না। তিনি তু'জন দেবদাসীকে স্ব-রচিত নাটক অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। মিশ্র অপেক্ষা করতে লাগলেন। দেবদাসীদের কিছুক্ষণ শিক্ষা দেবার পর তাদের গৃহে বিদায় দিয়ে রামানন্দ রায় বাইরে এলেন। দেখলেন প্রত্যুম্ন মিশ্র বঙ্গে আছেন রায় নমস্কার করতেই মিশ্র উঠে নমস্কার করলেন। রায় বললেন—এসেছেন বোধ হয় অনেকক্ষণ হল। কেউ ত আমায় বলে নি।, আপনার চরণে অপরাধ হল। আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হয়েছে। কি সেবা করব বলুন ? মিশ্র বললেন—আক্র অনেক বেলা হয়েছে, আপনার কাছে কৃষ্ণ- কথা শুনতে এদেছিলাম। শ্রীরামানন্দ রায় বললেন—কুপা।
পূর্বাক কাল আসুন। দিতীয় দিবদ সময়মত মিশ্রজী এলেন।
রামানন্দ রায় উঠে মিশ্রাকে নমস্কার পূর্ববিক গৃহের মধ্যে নিলেন
এবং উভয়ে উপবেশন করলেন।

রামানন্দ রায় বললেন—কাল ত কিছু কথা হয় নি ৷ বলুন. কি আদেশ: মিশ্র বললেন—আপনার কাছে কৃষ্ণ-কথা শুনজে এমেছি : রায় বললেন—আমি কৃষ্ণ-কথা জানি, কে বললেন প মিশ্র—স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন। রামারায় বললেন—স্থাপনি তাঁর: মুখে কুষ্ণ-কথা শুনতে চাইলেন না কেন ? মিশ্র—আমি জার কাছে শুনতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন আমি কৃষ্ণ-কথা জানি না। রামানন্দ জানে। তাঁর কাছ থেকে আমি শুনি। আপনি ভার কাছে যান। রায় বললেন—প্রভু আপনাকে বঞ্চনা করেছেন: আমি অধম কৃষ্ণ কথার কি জানি? আছো: বলুন কি কথা শুনতে চান। মিশ্র—বিজ্ঞানগরে প্রভুকে যে সমস্ত রূপা শুনিয়েছিলেন, সে সব কথা কিছু বলুন 👉 শ্রীরামানন্দ্র, রায় কৃষ্ণ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কৃষ্ণ-কথায় প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হল ৷ সেবক এসে রায় রামানন্দকে অপরাহ্ন কালের সূচনার কথা জানালেন। তথন রায় কথা বন্ধ করলেন। মিশ্র বললেন—রায় ! আমাকে কৃতার্থ করেছেন ৷ এমন মধুর कुष्ठ-कथा छुत्न आभात कीवन धना दल। तार वलालन-आधि কিছুই বলিনি : মহাপ্রভু যেমন বলালেন তেমনি বললাম। তিনি সূত্রধর: যেমন নাচান, তেমনি নাচি! মিশ্রজী বিদায়

নিয়ে গৃহে এলেন এবং সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভুর কাছে এলেন। প্রভু জ্বিজ্ঞাসা করলে সব কথা বললেন।

আতঃপর প্রাভূ বলতে লাগলেন—রামরায় নিতা সিদ্ধ। রাগান্থগ মার্গে গোপীভাবের অনুসরণে কৃষ্ণ-ভজন করেন। তাঁর মনের ভাব তিনি মাত্র জানেন। দেবদাসী স্পর্শেও মন কাষ্ঠ-পাষাণের মত বিকার শৃন্ত। দেবদাসীগণকে রাধার স্থী মনে করেন এবং নিজেকে তাঁদের সেবিকা মনে করে। সেব্য বৃদ্ধিতে ভাঁদের সেবা করেন।

সেব্য বৃদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন স্থাভাবিক দাসী ভাব করেন আরোপন।
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১।২০ )

শ্রীগৌরস্থন্দর রামানন্দ রায় সম্বন্ধে এ-সমস্থ কথা বলে শ্রীপ্রতায় মিশ্রকে বিদায় দিলেন।

ভগবান্ ঞ্রীগৌরস্থন্দর গ্রীহরিদাস ঠাকুরের দার। খ্রীহরি নামের মহিমা ও গ্রীরামানন্দের দারা প্রেমভক্তি মহিমা জ্ব্যতে

## শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় মিথিলার ত্রিহুত্বাসী পশুত বাহ্ম। তিনি প্রয়াগের আড়াইল গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্য্য ভবনে মহাপ্রভুত্ত দর্শন লাভ করেন। তিনি একজন মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন।

রঘুপতি মহাপ্রভুকে বন্দনা করলেন। প্রভু বললেন— তোমার মুখে কৃষ্ণের বর্ণনা শুনক্তে চাই। রঘুপতি বলছে লাগলেন—

শ্রুতিমপরে শ্বুতিমিতরে ভারতমন্তে ভঙ্গান্ত ভবভীতাঃ। অহমিহনন্দং বন্দে যস্তালিন্দে পরং ব্রহ্ম।

( হৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯:১৬ প্রভাবলীম্বত )

ভবযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কেই শ্রুভির কেই শ্বুভির কেই বা মহাভারতের উপাসনা করে। আমি কিন্তু অক্স কারও উপাসনা করি না। যার গৃহ বারান্দায় দোলনা মধ্যে শ্রীবালকৃষ্ণ আনন্দে তুলছেন, একমাত্র সে শ্রীনন্দ মহারাজকে বন্দনা করি, ভজনা করি। প্রভু বললেন—আরও বল।

রঘুপতি বললেন—

কম্প্রতি কথয়িত্রমাশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু। গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম।

( टिंड ठः यथाः ५३।३৮ )

#### **এ**ত্রীলোর-পার্যদ-চরিভাবলী

Q S D

কাকেই বা বলতে পারি, এখন কেই বা তা বিশ্বাস করবে যে স্থ্যতন্য়া কুঞা গোপবধূদিগের লম্পট পরমব্রন্ধ লীলা করে। প্রভু বলতে লাগলেন—মারও বল, মারও বল। রঘুপতি প্রভুর প্রেম দেখে চমংকৃত হলেন—"মন্ধুন্ত নহে ইহো,—কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার॥"

প্রভূ বললেন—শ্রেষ্ঠ উপাসনা কি ?
বঘুপতি—শ্যামরপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা ।
প্রভূ—তার বাসস্থান কোথায় ?
রঘুপতি—মথুরা ও দারকা ।
প্রভূ—রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস কোনটা ?
বঘুপতি— আগ্ররস মধুর রসই শ্রেষ্ঠ ।
প্রভূ রঘুপতির মুখে এ সব কথা শুনে উঠে তাঁকে আলিঙ্গন

প্রেমাবেশে প্রভু তারে কৈলা আলিঙ্কন: প্রেমে মন্ত হঞা জেঁহো করেন নত্তন॥ ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯১১০৭)

# শ্ৰীমদ্ বলভাচাৰ্য্য বা বলভ ভট্ট

শ্রীবল্লভাচাষ্য ১৪৭৯ খুষ্টাব্দে বৈশাখা কৃষণ একাদনী তিথিতে চন্দারণ নামক বনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীকল্পণ ভট্ট। মাতার নাম—শ্রীকল্পমাগারু। ভরচার গোত্রীয় আন্তর্মান শ্রীলক্ষ্মণ ভট্ট কাশীতে বসবাস করতেন। সেখানে বল্লভাচাষ্য অধায়ন করেন। অল্লকালে সমস্ত শাস্ত্রে পারক্ষত হন এবং দিক্তিয় করেন। বিবাহের পর তিনি প্রহাতে আড়াইল গ্রাম স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

শ্রীহৃদ্দাবন ধামে যাবার পথে মহাপ্রভু প্রয়াগ ধামে উপস্থিত হলেন প্রয়াগ ধামে তিনি অপূর্বর প্রেম বিকার প্রকাশ করলেন তার সে দিব্য ভাব দশনে সমস্থ লোক প্রেমময় হলেন করলেন প্রমাণ ধামকে প্রাবিত করতে পারেনি, কিন্তু শ্রীগোরস্থানর প্রমজলে সকলকে প্রাবিত করলেন মহাপ্রভুর সে প্রভাবের কথা শুনে একদিন শ্রীবল্লভাচার্যা তাঁকে দেখতে তেলেন বল্লভাচার্যা দূর থেকে প্রভুর অলৌকিক দিব্য মৃতি দেখে বুঝতে পারলেন, তিনি এক মহাপুরুষ হবেন নিকটে এসে প্রণাম করলে, প্রভু তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতে হাসতে তাঁকে দৃচ আলিঙ্গন করলেন। প্রভু বুঝতে পারলেন ইনি মহাভাগ্রত অনন্তর উভয়ে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন উভয়ের মিনে প্রেম উথলে উঠল। বাৎসল্য-ভাবের উপাসক বল্লভাচার্য্য।

প্রভু ভা বুবাভে পেরে প্রেম সঙ্কোচ করলেন। মহাপ্রভুর অন্তুভ প্রেম বিকার দেখে বল্লভাচার্য্য চমৎকৃত হলেন। ঠিক এ সময় শ্রীরূপ ও অনুপম প্রভুর শ্রীচরণে এলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন ৷ বল্লভাচাধ্যের নিকট মহাপ্রভু তু'ভায়ের পরিচয় করে দিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম বল্লভাচার্য্যকে বন্দনা করলেন। ভাঁদের বৈষ্ণবভাব দেখে বল্লভাচার্য্য উঠে তাদের আলিঙ্গন করছে উন্নত হলেন ৷ ত্ব'ভাই দৈন্ত ভৱে বললেন—"অস্পৃষ্ট পামর মুঞি না ছুহঁহ মোরে ॥" ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯৮৭ ) আমরা অস্পৃষ্ঠ পামর: আমাদের ছোবেন না: তাদের এরূপ দৈতা দেখে আচার্য্য অবাক হলেন ৷ বললেন তোমরা সর্ব্বোত্তম, তোমাদের স্থার কৃষ্ণ-নাম নুত্য করছে। তথন আচার্য্যকে পরীক্ষা করবার জন্ম প্রভু ভঙ্গী করে বলতে লাগলেন—আপনি বৈদিক যাজিক ও কুলীন: এঁরাহীন জাতি। এঁদের স্পর্শ করবেন না। আচাৰ্যা বললেন-

> তুঁ হার মুথে কৃষ্ণনাম করিছে নতান। এই ছুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোতম।

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯/১ - )

অহে। বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সমুবার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গুণস্তি যে তে॥

( ভাঃ ভাতভাব )

মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যের মুখে এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে পরম সুখী ছলেন। স-পর্যেদ মহাপ্রভুকে নিজগৃহে নিবার জন্ম বল্লভাচার্য্য নিমন্ত্রণ করলেন। প্রভু থাচার্য্যের নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন ও মপার্যদ ভাঁর গৃহে চললেন।

দগণে প্রভূবে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লঞা।
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্রামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভূ হইলা বিহ্বল'।
ছস্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
প্রভূ দেখি সবের মনে হৈল ভয় কাঁপ।
আস্তে ব্যস্তে সবে ধরি প্রভূবে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভূ নাচিতে লাগিল।
মহাপ্রভূব ভবে নৌকা করে টলমল।
ভূবিতে লাগিলা নৌকা, ঝলকে ভবে জল।
ঘ্রুপি ভট্টের আগে প্রভূব ধৈর্য্য হৈল মন।
ভূব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ।
দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভূ ধৈর্য্য হৈল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি উত্রিল।

( टिहः हः स्थाः ३३।११-४७)

ভারপর বল্পভাচার্য্য সাবধানে প্রভুকে যমুনা স্নানাদি করিছে। নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন। সাপনে করিলা প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন। সকলে সেই জল মন্তকে ধরিল। নৃতন কৌপীন বহিৰ্কাস পরাইল। গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপে মহাপূজা কৈল। ভটাচার্য্যে মাক্স করি পাক করাইল। ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সম্বেহ যতনে। রূপ গোসাঞি তুই ভাইয়ে করাইল ভোজনে। ভট্টাচার্য্য ঐক্তপে দেওয়াইল অবশেষ। তবে সেই প্রসাদ কুঞ্চদাস পাইল শেষ। সুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন। আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন॥ প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজন। ভোজন করি আইলা তোঁহো প্রভুর চরণ।

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৯ ৮৫-৯১ )

ত্রীবল্লভ ভট্ট শীল্ল ভোজন করে পুনঃ প্রভুর চরণে এলেন।
এমন সময় রঘুপতি উপাধ্যায় এলেন। প্রভু তাঁর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে চাইলেন। রঘুপতি উপাধ্যায় ত্রিহুত পণ্ডিত, মহাভাগ্রত। তিনি প্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে লাগলেন। তাঁর মুখে
কৃষ্ণ-নাম শুনে প্রভুর প্রেম উথলে উঠল। প্রভু প্রেমারেশে
ভাকে আলিঙ্কন করলেন।

#### এবলভাচার্য্য

দেখি বন্ধত ভট্ট মনে চমংকার হৈল।

স্কুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।

প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।

প্রভুর দরশনে সব লোক রুষ্ণ-ছক্ত হইল।

প্রাহ্মন সকল, করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।

ক্রেমেন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য যমুনাতে।

প্রায়ণে চালাইব ইইা না দিব রহিতে।

থার ইচ্ছা প্রায়ণে বাঞা করিবে নিমন্ত্রণ।

এক বাল প্রভু লৈঞা করিলে গমন।

( दिः कः मधाः ३२।३०४-१३३ ।

-खेब्रु मशिक्त खेगारा अलन।

এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা। হেনকালে বল্লছ ভট্ট মিলিল আসিয়া॥

( (b: b: 98): 918 )

পুর্বর পূর্বর বছরের স্থায় রথবাত্রার পূর্বের গৌড়দেশের ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে সব নীলাচলে এলেন । এমন সময় শ্রীবল্লভ ছটুও নীলাচলে এলেন । মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিভ হলেন । বল্লভাচায়্য ক্রমা করলে প্রভু ভাগবন্ড বৃদ্ধিতে ভাঁকে আলিঙ্গন করলেন । প্রভু মাক্ত করে ভাঁকে নিকটে বসালেন, ভখন বল্লভ ভট্ট বিনয় করে বলতে লাগলেন— বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্ধাথ পূর্ণ কৈলা দেখিলুঁ তোমারে।
তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাং ভগবান॥
তোমারে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে,—ইথে কি বিচিত্র।
যেষাং সংস্মরণাং পুংসাং সতঃ শুদ্ধান্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্ধর্শনস্পর্শপাদশোচাসনাদিভিঃ।

( ot: 3133100 )

কলিকালের ধন—কুঞ্চনাম সংকীর্ত্তন।
কুষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্তাইলা তুমি,—এই ত প্রমাশ 
কুষ্ণ-শক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন।
জগতে করিলা তুমি কুঞ্চনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কুফপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম-পরকাশ নহে কুষ্ণ শক্তি বিনে।
কুষ্ণ—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র প্রমাণে॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যুণ ৭।৭-১৪ )

বল্লভ ভট্ট সমস্ত বলে মহাপ্রভুকে প্রশংসা করলে প্রভু বললেন—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী! কৃষ্ণ-ভক্তি কি জানিনা। এ শ্রীঅভৈত আচার্য্য। ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর! এঁর সঙ্গ-শ্রভাবে আমার মন নির্মল হয়েছে। এঁর কুপায় মেচ্ছগণও কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করেছে। তারপর প্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়ে বললেন
—ইনি শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃত। সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবোশ্মাদে সর্বদা
কৃষ্ণ-প্রেম সাগরে ডুবে থাকেন। ইনি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ষড়
দর্শনের অধ্যাপক জগদ্পুরু ও ভাগবভোত্তম। ইনি আমাকে
ভাজিযোগ কি ভা দেখিয়েছেন। ইনি রামানন্দ রায়। কৃষ্ণ-ভক্তি
রস্ত্রের নিধান। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তা তিনি আমাকে
জানিয়েছেন। ভঙ্গা করে প্রভু বল্লভ ভট্টের নিকট এ ভাবে নিজ
পার্যদগরের পরিচয় দিতে লাগলেন।

উট্টের ফাদয় পৃঁচ অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥
আমি সে বৈষ্ণব,—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্বব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্বব॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্চা হৈল সবারে দেখিবার॥
( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৭।৫ ১-৫৪)

ক্রম্ভ ভট্ট ব্রিজ্ঞাসা করলেন এ-সমস্ত বৈষ্ণব কোথায় থাকেন ? প্রাভূ বন্দলেন—কেহ গৌড়দেশে, কেহ উৎকলে, কেহ বা ক্রেনে। বর্ত্তমানে সকলেই রথযাত্রা দর্শনের জন্ম আগমন করেছেন। আপনি এখানে স্বার দর্শন পাবেন। অতঃপর বল্লভ ভট্ট বহু সমুনয় করে প্রভুকে নিজ গ্লেছ ভৌজনের জ্বন্থ আমন্ত্রণ করলেন:

অক্ত দিবস মহাপ্রভূ যখন অদৈও আচাধ্য, শ্রীনিজ্যানন্দ, শ্রীরংনানন্দ রায়, শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিত ও শ্রীষ্ণরূপ দামোদর প্রভৃতি পার্যদবৃদ্দসহ উপবিষ্ট ছিলেন, ঠিক সে সময় শ্রীবঞ্জভ স্থাচার্য্য তথায় উপস্থিত হলেন এবং তিনি বৈক্ষবগণকে দেখে চমংকৃত হলেন।

> ভবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল। গণ সহ মহাপ্রভূৱে ভোজন করাইল। ( চৈ: চঃ অস্তা: ৭৮৬১)

রথযাত্রা দিবসে সাত সম্প্রদায় চৌদ্দমাদল বাস্ক, তার মধ্যে প্রভুৱ অন্তুত নৃত্য-কীন্তন দেখে বল্লভ ভট্টের আনন্দের সীমা রইল না! তিনি পরম বিস্ময়ান্তি হলেন। রথযাত্রা হয়ে গেল। গৌড়ের ভক্তগণও বিদায় হলেন বল্লভ ভট্ট পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। একদিন তিনি প্রভু স্থানে ভাগবত শাজের স্ব-কৃত টীকা শুনাতে ইচ্ছা করলেন। প্রভু বললেন—আমার ভাগবত অর্থ শুনবার অবিকার নাই বলে, আমি বঙ্গে কৃষ্ণনাম মাত্র জ্বপ করি। রাত্র-দিনে সংখ্যা পূর্ব হয় না। ক্ষন ভাগবত আদি শাস্ত্র শুনব গ

বল্লভ ভট্ট বললেন—আমি কৃষ্ণ নামের বহু অর্ধ করেছি। প্রভূবললেন—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি: 'শ্রামস্কুদর' 'যশোদানন্দন'—এই মাত্র জানি।" বল্লভ ভটের প্রয়াস বার্ষ হল। তিনি বিমর্ষ হলেন সে

দিবস প্রহে এলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন, অস্থান্ত ভক্তদিগকে

ইহা শুনাবেন। তারপর তিনি ভক্তদের কাছে এ কথা প্রস্তাব

করলে প্রভুর উপেক্ষা হেতু কেহ শুনতে রাজি হলেন না ভট্ট

বডই লজ্জিভ হলেন। পরিশোষে হঃখিত চিন্তে শ্রীগদাধর পণ্ডিভের

করছে এলেন এবং বহু অনুনয়-বিনয় করে কৃষ্ণনামের ব্যাখা।
শুনাতে লাগলেন। অতিশয় সরল শ্রীগদাধর পণ্ডিভ ষেন সঙ্কটে
পজ্লেন। বল্লভাচার্য্য একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাইরে ভাঁকে

কিছু বলতে পারছেন না। অথচ প্রভু উপেক্ষা করেছেন শুনে
নিজের শুনবার ইচ্ছাও নাই। মনে মনে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ শ্বরণ

করতে লাগলেন। প্রভুকে ভ ভয় করি না। ভাঁর ষে ভক্তগণ

আছেন ভাঁরা বিষম। ভাঁদের ভয় করি।

প্রভাহ বল্লভ ভট্ট প্রভু স্থানে আদেন এবং বিবিধ তর্ক উশাপন করেন। অবৈত আচার্য্য প্রভৃতি তা থণ্ডন করেন। কোন সিদ্ধান্ত প্রভূর ভক্তগণের আগে বল্লভ ভট্ট স্থাপন করতে পারেন না। তজ্জ্বা বড় বিষণ্ণ হলেন।

একদিন বল্লভ ভট্ট অবৈত আচার্য্যকে প্রশ্ন করলেন—জীব প্রকৃতি, কৃষ্ণ পতি। পতিব্রতা স্বামীর নাম উচ্চ করে বলে না। কিন্তু আপনারা বলেন কেন গ

অবৈতাচার্য্য বললেন—আমাদের সামনে সাক্ষাৎ ধর্ম-স্বরূপ প্রভু বসে আছেন। ভাঁকে জিজ্ঞাসা করুন। প্রভু কহেন—তুমি না জ্বানহ গর্মাধর্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে—এই পতিব্রতাধর্ম॥
পতির আজ্ঞা—নিরস্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা—পতিব্রতা না পারে লঙ্কিতে॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজ্ঞয়॥
( হৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৭।১০২-১০৪ ঃ)

এ সমস্ত সিদ্ধান্ত শুনে বল্লভ ভট্ট নির্ববাক হলেন। ঘরে একে চিয়া করতে লাগলেন:

"নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত। একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত। তবে স্থুখ হয়, আর সব লব্জা যায়। স্থ-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥ ( তব্রৈব ৭।১০৬-১০৮)

আর একদিন বস্তুত ভট্ট বৈষ্ণব সভায় এলেন ও প্রাভুকে
নমস্কার করে আসনে বসলেন। অনস্থর গর্ববভরে কিছু বঙ্গতে
লাগলেন—

"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি স্পণ্ডন। লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন॥ প্রভু হাসি কহে,—স্বামী না মানে যেই জ্বন। বেশ্যার ভিতরে তারে করয়ে গণন॥ এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা। শুনিয়া সবার মনে সম্ভোষ হইলা॥

জগতের হিত লাগি গৌর-অবভার অন্তরের অভিমান জানেন তাহার॥ নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান। ক্ষ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান। অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে। গৰ্ব্ব চুৰ্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ঘরে আসি, রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল। পূর্বে প্রয়াগে মোরে মহাকুপা কৈল। স্বগণ সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন। আমি জিভি—এই গর্বব শেল মোর চিতে। ঈশ্বর স্বভাব করেন স্বাকার হিতে।। আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান। সে গর্বব খণ্ডাতে মোর করে অপমান॥ সামার হিত করেন—ইহো আমি মানি ত্রুখ। কুষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্থ। এত চিন্তি, প্রাতে আসি প্রভুর চরণে। দৈতা করি স্তুতি করি লইল শরণে॥ আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম কৈলু। ভোমার আগে মূর্য আমি পাণ্ডিতা প্রকাশিলু। ভূমি ঈশ্বর নিজোচিত কুপা কৈলা। অপমান করি সর্বব গর্বব খণ্ডাইলা॥

প্রভু করে—ভূমি পণ্ডিত মহাভাগবত : তইজাণ যাঁহ", ভাঁহা নাহি গৰ্বৰ পৰ্বৰ্ত ॥ প্রাধর স্বামা নিন্দি নিজ টীকা কর ! জ্ঞীধর স্বামী নাতি মান.-- এত গবৰ ধর শ্রীধর স্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি। জগদগুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥ শ্রীধর উপরে গরের যে কিছ লিখিবে . অথ বাস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে। জ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন : দব লোক মান্তা করি' করিবে গ্রহণ ॥ শ্রীধরামুগ্র কর ভাগবত ব্যাখ্যান : মভিমান ছাডি ভক্ত কৃষ্ণ ভগবান॥ অপরাধ ছাডি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন অচিরাৎ পাবে তবে ক্ষের চরণ। ভট কহে—যদি মোরে হইলা প্রসন্ন একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ :

স্কর্মন্ হিতার্থে অবতীর্ণ শ্রীগোরস্থলর তাঁকে দণ্ড দিয়ে শোধন করলেন ও সমস্ত জগদ্ধে তাঁকে লক্ষা করে শিক্ষা দিলেন। যোগ্য প্রিয়জনের মাধ্যমে ছাড়া জগতকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অতপের মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টের আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এক সপার্ষদ তাঁর গৃহে ভোজন করলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টের মন পরম আনন্দিত হল। শ্রীমদ বল্লভ ভট্ট বাল গোপালের উপাসনা করতেন। গ্রীগদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে ভার কিছে।র গোপান্সের উপাসনা করবার ইচ্ছা হল: অনস্তর ডিনি প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে । গ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট থেকে কিশোর কৃষ্ণ উপাসনা মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভূর মাজা লৈল:
পণ্ডিত ঠাত্রি পূর্বব প্রাথিত সব সিদ্ধি হৈল ।
( হৈ: চঃ অক্সাঃ ৭:১৬৭ )

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে মাষাটা শুক্র পক্ষে শ্রীবল্লভাচার্যা অপ্রকট কনঃ

## পাঠানবৈষ্ণৰ—বিজলি খান

বিজ্ঞলি খাঁ নয়জন পাঠান সৈশ্যসহ ঘোড়ায় চড়ে ঝেড়ে ঝেডেন, গাছের ললায় এক সন্ন্যাসী মূচ্চ প্রপ্ত হয়ে পড়ের রয়েছেন। তাঁর আশে-পাশে চারজন লোক বসে আছে। বিজ্ঞলি খাঁন অশ্ব থামিয়ে বিচার করলেন—সন্ন্যাসীর সঙ্গে সোনার মোহর প্রভৃতি ছিল, এ চার ঠগ্ তাঁকে ধুতুরা থাওয়ায়ে তাঁর কাছ থেকে: সমস্ত অর্থ-কড়ি লুঠ করেছে চারজনকে বন্দী করতে বিজ্ঞালি খাঁন আদেশ করলেন ৷ পাঠান সৈশ্যগণ তাঁদের বন্দী করল ৷

কৃষণদাস রাজপুত বললেন—তোমাদের বাদশার দোহাই। এ-সন্ন্যাসী আমাদের গুরু: এব মৃদ্র্যা রোগ আছে। মাঝে মাঝে এ অবস্থা হয়। আমরা সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষা করি। এখনি চৈত্ত লাভ করবেন, তোমরা বস—দেখতে পাবে।

. শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করে যমুনা পার হয়ে মহাবনের পাদ

দিয়ে মহাপ্রভূ প্রয়াপের দিকে চলেছেন। পথে এক বৃক্ষ মূলে।
বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রাখাল বালকদের কাশীধানি শুনে বৃক্ষমূলে মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন এবং মুখ দিয়ে ফেন।
বের হতে লাগল। এমন সময়ে পাঠান সৈত্যগণ তথায় এল।

অত্তপের কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভূ 'হরি' 'হরি' বলে ছঙ্কার করে। উঠলেন।

> "**হস্কার** করি উঠে বলে 'হরি' 'হরি'। প্রেমাবেশে নৃত্য করে উদ্ধি বাছ করি ॥"

> > ( टिहः हः सथाः ५५।५११)

সেই মধ্র 'হরি' 'হরি' ধ্বনি শুনে শ্লেচ্ছগণ চমৎকৃত হল।
ভীত হয়ে ভক্তগণকে সংর মুক্ত করে দিল। তারপর বিজ্ঞলি
খীন প্রভুকে নমস্কার করে বললেন—যতিবর! এ চার ঠগং
আপনাকে ধুভুরা বাওয়ায়ে সব হরণ করে নিয়েছে। প্রভু
কলনে—আমি সন্ধ্যাসী, আমার কোন অর্থ-কড়ি নাই। মুক্তী
ব্যাধিতে কোন কোন সময় অচৈত্য হলে এর। আমায় রক্ষা
করেন।

বিজ্ঞালি খাঁনের সঙ্গে একজন মৌলবাঁ ছিলেন। তিনি হিন্দু ও ইসলাম শাস্ত্রে পারক্ষত ছিলেন। তিনি বললেন—আপনাকে পেরে আমরা বড় প্রীত হয়েছি। আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই। প্রভূ বললেন—শ্বচ্ছনে জিজ্ঞাসা করুন। মৌলবী বললেন—নির্বিশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ কি? আমাদের শাস্ত্রেও অদৈতবাদের কথা আছে। তৃই বাদের তাৎপ্র্যা ভাল-ভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

মহাপ্রভূ বললেন—আপনাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে নিবিশেষ বলেছেন। আবার সবিশেষও বলেছেন। আপনাদের শাস্ত্রে স্বীধর এক—িনি সবৈবিশ্বহাময়, পূর্ণ। তাঁর অঙ্গকান্তি শ্রামবর্ণ। "সবৈবিশ্বহাপূর্ণ তেইো শ্রাম কলেবর॥"

( टेव्हः व्हः सथाः ५७।५०० )

সেই ভগবানের সেবার দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়: তাঁর চরণ সেবাই বা প্রীতিই পরম পুক্ষার্থ।

মহাপ্রভুর মুখে এরপে তত্ত্বকথা শুনে মৌলবী এবং বিজ্ঞানি পর্ম সুখী হলেন। মৌলবী প্রভুর চরণ বন্দনা করে বলতে লাগলেন—

সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মারে কুপা কর মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিরু মুঞি ফ্রেচ্ছ শাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নারি নির্দ্ধারিতে।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণ-নাম।
আমি বড় জ্ঞানী এই গেল অভিমান॥
কুপা করি বল মোরে সাধ্য-সাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥

প্রভূ করে—উঠ কৃষ্ণ নাম তুমি লইলা।
কোটী জন্মের পাপ গেল, পবিত্র হৈলা॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ কৈলা উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ করে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥

( हैं हैं सभाः ३४।२०३-२०७ )

পরিশেষে মহাপ্রভূ মৌলবা সাহেবের নাম দিলেন রামদাস।

এ সমস্ত তথ সিদ্ধান্ত শুনে রাজকুমার বিজ্ঞালি খান কৃষ্ণ কৃষ্ণ
বলে প্রভূর চরণে পড়লেন। প্রভূ ভাঁকে অনেক উপদেশ
করলেন। প্রভূর কুপায় পাঠানগণ বৈষ্ণব হলেন।

"শেইত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল ভাঁর খ্যাতি।
সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।
সেই বিজ্ঞালি খান হইল মহাভাগবড়।
সক্তভাঁথে হৈল ভার প্রম মহত্ত।
। চৈঃ চঃ মধাঃ ১৮ পরিচ্ছেদ)

# শ্রীদনোড়িয়া ব্রাহ্মণ

শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্ক ছিলেন।
শ্রীগোরস্থার মাদি কেশব দর্শন করে শ্রীকৃন্দের জন্ম
স্থানে প্রেম-ভরে নৃত্য-কীর্ত্তন করতে লাগলেন সেই কালে
শ্রীসনোড়িয়া ব্রাহ্মণও তথায় এসে মহাপ্রভার চরণে নমস্বার করে
নৃত্য-কীর্ত্তন করতে লাগলেন।

নথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রাম তীথে সান।
জন্ম-স্থানে 'কেশব' দেখি করিল' প্রণাম।
প্রমাবেশে নাচে গায় সঘনে তক্ষার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমংকার।
ক্র বিপ্র পড়ে প্রভুর চন্দ্রণ ধরিয়া
প্রভু সঙ্গে নতা করে প্রেমাবিষ্ঠ হঞা।
ত্বাহে প্রেমে নতা করি করে কোলাকুলি।
তাহে প্রেমে নতা করি করে কোলাকুলি।
তাহে প্রিমে নতা করি করে কোলাকুলি।

1 (56 b) 346 5 HORE- 500)

এরপে কিছুক্ষণ নৃত্যাদি করবার পর প্রভু বিশ্রাম করলেন।
তারপর নিভৃতে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—"আ্যা সরল ভূমি
বুদ্ধ ব্রাহ্মণঃ কাঁহা হৈতে পাইলে ভূমি এই প্রোহ্মণ।" এরপ
অন্তুত্ প্রেম আপনি কোথা হতে পেলেন ় ব্রাহ্মণ বললেন—

भुर्त्व श्रीभाषरवत्य भूतो स्मन कत्रा कत्र भ्राचनगरत अस्म-ছিলেন। তিনি কুপ। পূর্ববিক আমার গৃহে শুভাগমন করেন একং আমায় মন্ত্র-দীক্ষা দিয়ে আমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। "কুপা করি তেহোঁ মোর নিলয়ে আইলা। নোরে শিষ্য করি মোর ছাতে ভিক্ষা কৈলা।" ( চৈঃ চঃ মধাঃ ১৭,১৬৭ ) প্রভু একথা . খেনে পাত্রোখান পূর্ববিক গুরুজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করলেন। ভদ্ব পেয়ে ব্রাহ্মণ ভাড়াভাড়ি উঠে প্রভুর চরণে পড়লেন । বলালেন— 'প্রভু কহে—ভূমি গুরু! আমি শিষ্য প্রায়! গুরু হত্তা শিয়ে নমধার না যুয়ায়॥" নিত্য গুরু-সাধু-বিপ্র-মর্য্যাদা দাতা শ্রীমহাপ্রভুর এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ বিশ্বিত ও ভাত হয়ে বললেন—আপনি সন্নাসী । আমি অধম গৃহস্থ ৷ আমার প্রতি এ সমস্ত কথা বলা কখনও উচিত হয় না। তবে আপনার প্রেম দেখে অনুমানে আপনাকে জ্রীমাধবেক্ত পুরী গোস্বামীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে ৷ যেখানে কৃষ্ণ-প্রেম সেখানে ভার সম্বন্ধ। তা ছাড়া এরপ অন্তত্ত তুল্লভি । অন্ত স্থানে এ প্রেমের গন্ধও নাই।

অতঃপর বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ( মহাপ্রভুর সঙ্গী সেবক ব্রাহ্মণ )
মহাপ্রভুর গুরু-পরিচয় প্রদান করলেন। শুনে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ
নাচতে লাগলেন। অনন্তর প্রভুকে নিয়ে ব্রাহ্মণ আপনার সৃছে
এলেন এবং প্রভুর বিবিধ পরিচর্য্যা করতে লাগলেন। রন্ধনের
যোগাড় করে দিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতে
লাগলেন।

ভাগবত-ধর্ম মধ্যাদা-রক্ষক প্রভু হাস্ত করতে করতে বিপ্রের প্রাত বললেন—"পুরী গোসাঞি ভোমার ঘরে কর্যাছেন ভিক্ষা। মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ —এই মোর শিক্ষা।"

( टेंक्: कः मध्यः ५१।५५० )

সনোড়িরা ব্রাহ্মণ—শ্বর্ণ-বাণক জাতির যাজক ব্রাহ্মণ, এরা নীচ ব্রাহ্মণ। এঁদের ঘরে সন্মাসীগণ ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তথাপি মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব সদাচার দেখে তাঁর গৃহে ভোজন করেছিলেন। ভাগবভ সাধুগণ বাহ্য জাতির অপেক্ষা রাখেন না। তাঁদের বিচার—ষে ক্ষ্ণ-ভজন করে সে বড়।

মহাপ্রভু যখন সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে প্রসাদ পেতে চাইলেন তখন ব্রাহ্মণ অতিশয় দৈন্য ভরে বলতে লাগলেন—
"তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার । ভূমি ঈশ্বর নাছি তোমার বিধি ব্যবহার॥ মূর্থ লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সন্থিতে না পারিমু সেই হুষ্টের বচন॥"

সনোড়িয়া বাহ্মণের এ কথা শুনে প্রভু বললেন— শ্রুতি স্থাতি ও মুনিগণ কেহ এক মত নহে। সাধুগণের ব্যবহার ধর্ম সংস্থাপন হেতু। শ্রীপুরী গোস্বামী-যে আচরণ করেছেন, সেই আচরণই ধর্মসার স্বরূপ। অতঃপর সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রভুকে বন্ধ যত্ত্ব করে ভোজন করালেন। মহাপ্রভু জ্বগতে শ্রীগুরুষ্ক মধ্যাত্ব-ধর্ম স্থাপন করলেন—ভাঁর হাতে ভোজন করে!

অতঃপর মহাপ্রভু ব্রাক্ষণকৈ সঙ্গে নিয়ে মখুরার চর্কিশ ঘাট দর্শনাদি করলেন . যাবংকাল প্রভু কুদাবনাদ্ধিতে ভ্রমণ করেছিলেন, তাবংকাল এ ব্রাহ্মণটী তাঁর সঙ্গে ছিলেন

CID-

#### দিখিজয়ী পণ্ডিত কেশব ভা

্য সময় শ্রীনিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অগ্যাপক শিরোমণি বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, সে সময় এক দিখিজ্যী পণ্ডিত চারিদিক জ্য করে তথায় এলেন। সাধন করে দিনি সরস্বতী দেবীর সাক্ষাকোর করেছেন। দেবীই তাঁকে বব দিয়েছেন। সমস্ত শাস্ত্র যেন তাঁর জিহ্বাপ্তো। তথন নবদ্বীপে বছ সাড়া পড়ে গেল। পণ্ডিতদের বিদ্যা প্রতিভা যেন স্থিমিক হয়ে পড়ল। সকলে মহাচিন্তায় পড়লেন। উপায় কি ১ এ কথা ছাত্র শারুপারায় শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কানে গেল। তিনি বলালেন—

শুন ভাই সব কহি তত্ত্ব কথা।
আহম্কার না সহেন ঈশ্বর সবথা।
যে যে গুণে মন্ত হই করে আহম্কার।
আবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।

#### ফলবস্ত বৃক্ষ আর গুণবস্ত জন। এমভা সে ভাঁহার স্বভাব অনুক্ষণ॥

( চৈ: ভা: আদি: ১৩।৪৬ )

প্রাচীন কালে হৈহয়, নক্ক, বেণ ও রাবণ প্রভৃতি মহাবীর ছিল—ছিবিজ্ঞা ছিল। কিন্তু ঈশ্বর কি তাদের অহংকার সম্মেছেন গ তাদের দমন করেছেন। সেরপ এ দিখিজয়ীও পরাভৃত হবে দেখতে পাথে।

শ্রীনিনাই পশ্ছিত চিন্তা করতে লাগলেন—এ ব্রাহ্মণের মহা
অহংকার হয়েছে একে যদি সভাতে পরাস্ত করি সকলে
একে অসমান করবে। এর সমস্ত ধন সম্পতি লুঠ করে নেবে।
শ্রাহ্মণের বড় কর্ম হবে। তাকে এমন জারগার পরাস্ত করব,
অতে না জানতে পারে।

অপরাহে প্রভু ছাত্রগণকে নিয়ে গঙ্গাতটে বসে বিবিধ
শাস্ত্রালাপ করছেন সন্ধা। সমাগমে পূর্ণিমার পূর্ণ চল্লোদয়
হল! স্থিত্ব জ্যোৎসারাশি গঙ্গার জলে পড়ে মুক্তাদামের স্থায়
ঝল্মল করছে। বসন্তের মলয় পবনে প্রাণ শীতল হচ্ছে।
গঙ্গাব লহরী কলকল তানে বেলা ভূমি স্পর্শ করছে। চতুদ্দিক
নির্ম টিক এমন সময় দিখিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গা দর্শন করতে
আসছেন, সার মনে মনে নিমাই পণ্ডিতের কখন দেখা হবে
ভাবছেন। ব্রাহ্মণ ক্রেমে গঙ্গাঘাটে এলেন। দেখলেন—ঘাটের
এক পাথে এক বৃক্ষতলে তারাগণ বেষ্টিত চল্রের স্থায় ছাত্রগণ
ক্রেষ্টিত এক পুক্ষর বসে আছেন। দূর থেকে দিখিজয়ী অনুমানে

বুঝালেন ইনিই শ্রীনিমাই পণ্ডিত : অনন্তর তিনি গঙ্গা দর্শনস্পর্শন করে প্রভুর সন্নিকটে এলেন . প্রভু তাঁকে দেখা মাত্রই
গাত্রোত্থান করে স্থাগত করলেন এবং মৃত্ হাস্থা করতে
করতে খুব স্নেহভরে সভা মধ্যে বসালেন কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রভুর
ঐশবিক প্রভাব দেখে সম্ভ্রমযুক্ত হলেন।

প্রভু বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ মহাপণ্ডিত আপনার দর্শনে আমরা ধন্ম, পবিত্র হলাম তখন দিয়িজয়ী প্রভুর পরিচয় শুনতে চাইলেন। ছাত্রগণ পরিচয় দিলেন। প্রভু হাস্ম করতে করতে বললেন—আমি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াই মাত্র। লোকে পরিহাস করে পণ্ডিত বলে। প্রভুর মধুর আলাপে ব্রাহ্মণের প্রাণ শীতল হল। তিনি খুব সুখী হলেন। বললেন—বেশ আপনার আলাপে সুখী হলাম আপনি শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণের পণ্ডিত।

প্রভু বললেন—এ পবিত্র সময়ে আপনি আমাদিগকে গঙ্গার স্থাত্র কিছু প্রবণ করান। আমরা শুনে পবিত্র হই। বাহ্মণ গঙ্গার স্থাত্র রচনা করে অনর্গল পাঠ করতে লাগলেন। সরস্বতী দেবী তাঁর কণ্ঠদেশে বিরাজমান। শুনে প্রভু ও ছাত্রগণ ধন্য ধন্য বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন—জয়দেব ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতি আপনার কবিছ প্রতিভায় হার মানেন। আপনার প্লোকের যে গৃঢ় অভিপ্রায় আপনিই জ্বানেন। তাই আপনি যদি ছু' একটী প্লোকের অর্থ শুনান তবে আমরা কিছু ক্রাতে পারি।

দিখিজায়ী বললেন—আমি ত বহু শ্লোক বলেছি, তার মধ্যে কোন্ প্লোকের অর্থ শুনতে চান ? মহাপ্রভু দিখিজায়ীর রচিত একটা প্লোক পড়লেন। দিখিজায়ী শুনে অবাক।—বললেন—আপনি কি করে কণ্ঠস্থ করলেন ?

মহন্ধ গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং বদেষা শ্রীবিক্ষোশ্চরণকমলোৎপত্তিস্থভগা : দ্বিতীয় শ্রীসক্ষীরিব স্থরনরৈরর্চ্চ্যচরণ। ভবানাভর্ত্যা শিরসি বিভবতাম্ভূতগুণা॥

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৬।৪১ )

মহাপ্রভূ বললেন—"প্রভূ কহে দেবের বরে তুমি কবিবর।

থ্রছে দেবের বরে কেহ—ক্রাভিধর ॥" ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৬।৪৪ )
তারপর দিখিজয়াঁ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করলেন। প্রভূ বললেন—
এতে কিছু দোষ গুণ নাই ত ? ব্রাহ্মণ বললেন দোবের লেশ
নাই। অধিকন্ত উপমালক্ষারাদি গুণ ও অনুপ্রাস প্রভৃতিতে
সর্ব্বাক্ষস্থলর হয়েছে।

প্রাকু বললেন—আমি অলম্কার পড়ি নাই। তথাপি এ শ্লোকে যে সব দোষ দেখছি আপনি যদি অসম্ভষ্ট না হন তবে কলতে পারি।

ব্রাহ্মণ বললেন—কেন অসম্ভই হব। আপনি নিশ্চয় বন্ধুন।
তথন প্রভূ বলতে লাগলেন শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কারে পঞ্চ দোষ
আছে। ছ'টা অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ, তিনটা বিরুদ্ধমতি,
শুনক্ষক্তি ও ভগ্নক্রম দোষ আছে।

শুনিয়া প্রভার বাকা দি**গি**জয়ী বিশ্বিত ' মখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা ক্তম্ভিত ॥ े ट्रेड: इ: जाफि: १७१५१).

প্রভুর কথা শুনে দিধিজয়ী একেবারেই বিশ্বিত হলেন-किছ भूनः वलए हारेलन किछ छिरवाए वाका मत्रम ना ।

> কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উপর ভবে বিচার্যে মনে হুইয়া ফাঁফব । পড়ুয়া বালক কৈল মোর বৃদ্ধি লোপ: জানি-সরস্থাতী মোরে করিয়াছেন কোপ।

। कि हा आफि: 36/66-63)

জ্ঞানিমাই পণ্ডিত যে ব্যাখ্যা করলেন এরপ সুন্দ্র ব্যাখ্যা মফুয়া করতে পারে না: নিমাই পণ্ডিতের মুখে দরস্বতী দেবী এ বাখাে করেছেন :

দিখিজয়ী বললেন-পণ্ডিত, আপনাব ব্যাখ্যা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। অলম্ভার শাস্ত্র পড়েন নাই। তথাপি এ রূপ-ব্যাখ্যা বড়ই আশ্চর্যোর কথা

মহাপ্রভু বললেন—শান্তের বিচার ভাল-মন্দ জানি না। সরস্বতী যা বলালেন তা বললাম

শিখ্যগণ হাস্ত করতে লাগলে প্রভু নিষেধ করলেন : ব্রাক্ষণের প্রতি বলতে লাগলেন—আপনি মহা পণ্ডিত শিরোমণি, আপনার কবিষ গঙ্গা-ধারার ক্যায়। এত বড কবি কোখাও দেখি না। ভবভূতি কালিদাসাদিরও কবিছে দোষ গুণ আছে। দোষ শুনের বিচার ত বড় কথা নয়, কবিষ শক্তি বিশেষ কথা।
শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার
শিল্পের সমান মুঞি না হও ভোমার ॥
আজি বাসা যাহ কালি মিলন আবার।
শুনিব ভোমার মুখে শান্তের বিচার॥
( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৬৪১০৩-১০৪)

মহাপ্রভু অতিশর বিনয় বাকে। ব্রাহ্মণকে নিজ বাসায় প্রেরণ করলেন। ব্রাহ্মণ রাত্রে সরস্বতী মন্ত্র জ্বপ করভে সাগালেন। সরস্বতী দর্শন দিয়ে বলতে সাগলেন—

> গার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়। মনস্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সেই স্থানিশ্চয়। আমি বার পাদপদ্মে নিরস্তর দাসী। দশ্ম্ব হইতে আপনারে লক্ষা বাসি।

> > ( চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৩।১২৯-১৩ • )

ছে কিপ্র! শীঘ্র নিমাই পণ্ডিতের চরণে শরণ গ্রহণ কর।

এ সব কথা যেন স্বপ্ন বলে মনে কর ন। ব্রাহ্মণের নিজাভক
হল, শীঘ্র একাকী সঙ্গা স্থান করতে চললেন। গঙ্গা স্থান করে
ব্যাহ্মণ শ্রীনিমাই পণ্ডিতের গৃহে এলেন এবং তার শ্রীচরণে
দশ্বকং হয়ে পড়লেন।

 কৃপায় এবার আপনাকে জানতে পেরেছি, আপনাকে ভক্তনা করলে সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়। আপনিই বৈকুণ্ঠপতি জ্বীনারারপ। ভা আজ প্রত্যক্ষ ভাবে জ্বীসরস্বতী দেবী বলেছেন।

ত্ৰন মহাপ্ৰভু বলতে লাগলেন—

শুন দ্বিজ্বর তুমি মহাভাগ্যবান সরস্বতী যাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥ দিপ্লিজ্য কবিবা বিভাৱ কার্যা নতে। ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিগ্রা সতা কছে।। মন দিয়া বঝ দেহ ছাডিয়া চলিলে। ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥ এতেকে মহান্ত সব সর্বব পরিহরি। করে ঈশ্বর সেবা দচ চিত্ত করি॥ এতেকে ছাডিয়া বিপ্র সকল জঞ্চাল : 🗐 কৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল। যাবৎ মরণ নাতি উপসন্ন ত্য। ভাবং সেবই কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥ সেই সে বিভাব ফল জানিত নিশ্চয । ক্ষ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত রয় ॥ মহা উপদেশ এই কহিলু তোমারে । সবে বিষ্ণু-ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে । এত বলি মহাপ্রভু সম্ভোষিত হৈয়া। আলিজন করিলেন দিজেরে ধরিয়া॥

পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন । বিপ্রের হইল সর্বব বন্ধ বিমোচন ॥

( চৈ: ভাঃ আদি ১৩/১৭২-১৮১ )

এ সমস্ত উপদেশ শ্রবণ করে দিগ্নিজয়ী ব্রাহ্মণ সেই দিবস সব সঙ্গরহিত হয়ে কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হলেন।

এ দিখিজয়ী সম্বন্ধে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ বলেন—"ইনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভূক্ত বড়দর্শন বেতা শ্রীকেশব ভট্ট।" ইনি—"ক্রমদীপিকা" নামক শ্বতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণন আছে।

## শ্রীপুরুষোত্তম ( দাস ) ঠাকুর

শ্রীপুরুষোত্তন ঠাকুর শিশুকাল থেকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ ধ্যান পরায়ণ ছিলেন।

শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয় ;
শ্রীপুরুবোত্তম দাস—তাঁহার তনয় ।
শাক্ষম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে ।
নিরস্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে ॥
(শ্রীচঃ চঃ আদি: ১১।৩৮.৩৯)

সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। যার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস নাম। বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে । নিজ্যানন্দ চক্র যার হৃদয়ে বিহরে॥

। চৈঃ ভাঃ অন্তাঃ ৫,৭৪১-৭৪২ ।

শ্রীপুরুষোত্তম চাকুরের প্রধান চারজন শিষ্য ছিলেন।
শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীযাদবাচায্য, দেবকীনন্দন দাস প্রভৃতি । এরা
কুলীন ব্রাহ্মান বংলীর ছিলেন শ্রীমাধবাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুব
কক্ষা গঙ্গাদেবীর স্বামী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা
গ্রন্থের লেখক। শ্রীপুরুষোত্তম চাকুরের শ্রীবিগ্রহণণ পূর্বের
তার শ্রীপাট চাকদহ ও শিমুরালি ষ্টেশন হতে কিছু দূরে সুখসাগরে ছিলেন শ্রুখসাগর গ্রাম ধ্বংসের পর শ্রীবিগ্রহণণ
চান্দুড়িয়ায় আনীত হন বত্তমানে জিরাটেব গঙ্গা-বংশগণের
তথাবধানে অস্থান্ত বিগ্রহণণসহ শ্রীপুরুষোত্তম চাকুরের
শ্রীবিগ্রহণণ সেবিত হচ্ছেন পুরুষোত্তম চাকুরের শ্রীপাট
শবস্থ জাহ্নবার" পাট নামে অভিহিত। তথাকার বর্ত্তমান বৃদ্ধ
সেবায়েতের নাম—শ্রীদীতানাথ দাস, ( চৈ: চঃ আদিঃ ১১৩৮-৩১
অন্তভান্য দ্বন্থবা)।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পুত্র শ্রীকান্তু ঠাকুর । তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকান্তু ঠাকুর । যাঁর দেহে বহে কৃষ্ণ প্রেমামৃত পুর ॥ ( চৈঃ চঃ আদি ১১।৪০)

শ্রীসদাশিন কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর পুত্র শ্রীকান্ত ঠাকুর: শ্রীকান্ত ঠাকুরের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে— 💐 পুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নীর নাম জাহ্নবা ছিল। ঠাকুর কানাইর আবিভাবের পরেই জাহ্নবা অপ্রকট হন। জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এ কথা জানতে পেরে ভার গৃহে শুভাগমন করেন এবং শিশু কান্তকে নিয়ে খডদহ গ্রামে আদেন: গ্রীকামু ঠাকুরের ভন্ম শকাব্দ ১৪৫৭, বালে: ১৪২ মাল আষাঢ়ী শুক্লা ছিতীয়া রথযাত্রা বাসরে। শ্রীকারু বা কানাই ঠাকুরের কৃষ্ণভক্তি পরায়ণতা দেখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তার এক নাম দিয়েছিলেন—শ<del>িশু কুফ</del>দাস।

শ্রীকানাই ঠাকুর পাঁচ বছর বয়সে শ্রীঈশ্বরী জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে জ্রীবুন্দাবন ধামে গমন করেন। জ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ আচার্যাগণ তার নাম রাখেন 'ঠাকুর কানাই'। জনব্রুতি আছে. ষে, বুন্দাবনে চাকুর কানাই কার্ত্তনানন্দে বিহ্বল হয়ে, ধরন নৃত্য করছিলেন তখন তাঁর দক্ষিণ পদের একটা নৃপুর পদ হতে অন্তহিত হয়ে যায় : সাকুর কানাই তথন বলেন—যে স্থানে এ নুপুর পড়েছে, আমি দে স্থানে বাস করব। যশোহর জেলায় ধানা নামক গ্রামে ঐ নূপুর পতিত হয় : তদবধি ঠাকুর শ্রীকানাই বোধখানা এসে বাস করতে থাকেন:

প্রেমবিলাস গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে শ্রীকানাই ঠাকুর খেতরির উৎসবে খ্রীজাফুরা মাতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন : শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের যেমন বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিশ্ব ছিলেন, তেমনি দ্রীকানাই ঠাকুরের বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শিষ্ম ছিলেন

বর্গীর হাঙ্গামার সময় প্রীকানাই ঠাকুরের বংশধরপণ প্রীবিপ্রাহসহ বোধখানা ত্যাগ পূর্ববিক নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজন ঘাট' নামক প্রামে এদে বসবাস করেন। অতঃপর বর্গীর হাঙ্গামা মিটবার পর কানাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর হরিক্ষামা মিটবার পর কানাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর হরিক্ষামা মিটবার পর কানাই ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধর হরিক্ষামা পুনঃ বোধখানাতে এসে বাস করেম এবং প্রাণবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান বরাহনগরে বোধখানা গোম্বামীর বংশধর প্রীহরিপদ গোম্বামী এম, এ কাব্য সাংখ্য বাসকরছেন। সামবেদীয় কামুদী শাখার রাটাপ্রেণীর শ্রীরাম নামক একজন ব্রাহ্মণ শ্রীকানাই ঠাকুরের প্রস্কিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী নদার তীরে গড়বেতা নামক গ্রামে শ্রীকানাই ঠাকুরেব শিষ্যাগণ বাসকরতেন।

## শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন

শ্রীক্রশেশর দেব বা চক্রশেশর আচার্য্যরম্ম ছিলেন শ্রীপৌর-শ্রশ্বরের মেসোমশায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা মতে তিনি ছিলেন নব নিধির অক্সতম। তাঁর পূর্বর বাস ছিল শ্রীহট্টে। শ্রীবাস পশ্তিত, শ্রীমুরারি গুপু প্রভৃতি সকলে শ্রীহট্ট বাসী। এই ভক্তগণ পৃথিবী কৃষ্ণ-ভক্তিণৃন্ম দেখে ছুংখে শ্রীকৃষ্ণের কাছে জীব উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করবার জন্ম প্রার্থনা করেন তাঁদের প্রার্থনা শুনে শ্রীহরি করুণা করে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে মবতীর্ণ হন। শ্রীচন্দ্রশেশর, শ্রীবাস আদি ভক্তগণ তা বৃষ্ধতে পারলেন। মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহোদয়ের গৃহের সন্নিকটে তাঁরা বসবাস করতে লাগলেন

১৪০৭ শকে কাল্পন পূলিমার সন্ধ্যাকালে আজগন্নাথ মিশ্র ভবনে ভগবান অবতীৰ্ণ হন সন্ধ্যার সময় চক্রপ্রহণ ; হরিধ্বনি করতে করতে সকলে আনকে গঙ্গা-মান করছেন। গ্রীপ্রভু যেন নামের সহিত অকতীর্ণ হলেন চন্দ্রপ্রহণের সময় এক অপুর্ব্ব ্মানন্দম্য সংকীতন ধ্বনি শুনে ভক্তগণ ব্রাতে পার্লেন ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। চন্দ্রগ্রহণ 🖹 প্রতি বংসর হয়। কিল্প এত আনন্দ হয় কি গ এমন হরি-সংকীর্ত্তন ধ্বনি শুলা যায় কি গ মাচার্যারত্ব শ্রীজগরাথ মিশ্রকে সত্র্ক করে দিলেন . ইঙ্গিতে বললেন—ভোমার গৃহে ভগবান অবতার্ণ হয়েছেন . তৎক্ষণাৎ আচার্যারত্বের গৃতিশী শচীগৃতে এলেন । পুত্ররত্ব দেখে আনন্দে বিহবল হলেন । বললেন — দিদি এ কি । এ যে সোনার পুতুল। প্রতিবেশিনীগণও পুত্র এবং প্রস্থৃতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তারপর চন্দ্রশেখরের গৃহিণী অস্থান্স কার্য সকল করতে লাগলেন।

আচার্য্যরত্ব ও তাঁর পত্নী সর্বাদা মিশ্রগৃহে আসতেন ও শিশুর তত্ত্বাবধান করতেন। শ্রীগৌরস্থলর যখন একটু চলতে শিখলেন তথন মাদামার সংস্করণ কোন দিন তাঁর গৃহে আসতেন। আচার্য্যরম্বের কোন পুত্র-কন্সা না থাকায় এঁকেই পুত্র-সম আদর করতেন।

অতপের শ্রীজগরাধ মিশ্র যখন বৈকৃষ্ঠ গমন করলেন, তাঁর সংসারের সমস্ত ভার চন্দ্রশেখরের উপর পডল। আচার্য্যরন্ত্রকে জিজ্ঞাসা না করে জীশচীমাতা কিছুই করতেন না। জন্ম অধ্যয়ন ৪ অধ্যাপনায় औগোরস্থলর নবদ্বাপে বিচিত্র লীলা করতে লাগলেন। সারা বঙ্গ দেশে শ্রীনিমাই পশ্তিতের (শ্রীগৌর-স্থান্দরের ) খ্যাতি হল ৷ তিনি বিভাবলে দিথিজয়ী পণ্ডিভপ্নকে প্রবাস্ত করে মহান প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন মনন্তর অক্তার কায়ে। মন দিলেন। গ্রাধামে গিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। সরবলা শ্রীহরিনামে মন্ত থাকতেন। তথন পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধতা একেবারে চলে গেল . কি এক অভিনব বৈষ্ণবোচিত গুণে তিনি যেন দীক্ষিত হলেন। কত দৈন্ত ভারে বৈষ্ণবগণকে তথন সেব। করতে লাগলেন: ক্রমে তিনি সংকীতন আরম্ভ করলেন: সংকীর্ত্তন পীঠ হল জ্রীবাস অঙ্গন ও জ্রীচন্দ্রশেখর ভবন। মহাপ্রভু একদিন লীলাভিনয় করতে ইচ্ছা করলেন। অভিনয় কৌপায় হবে গ তিনি বললেন—চল্রশেখর ভবনে। তখন বছ বছ চক্রাতপ অঙ্গনে টাঙ্গান হল, অভিনয়ের যাবভীয় জব্য-নতুন শাঁড়ি, ধৃতি, শাখা ও পরচুলা প্রভৃতি শ্রীচন্দ্রশেষর আচার্য্য সংপ্রহ করলেন :

সন্ধার পূর্বে ভক্তগণ আচার্যারত্নের গৃহে সমবেত হলেন।

অপূর্ব্ব আনন্দ, এমন অভিনয় উৎসব কেই কখনও দেখেনি।
অধ্যুত্ত আচার্য্য, জ্রীবাস পণ্ডিত, জ্রীহরিদাস ঠাকুর ও প্রীচন্দ্রশেশর
আচার্য্যরত্ব মসে মঞ্চে এক এক বেশ নিয়ে অভিনয়াপ
অবতীর্ণ হলেন। এ অভিনয় বৈক্ষব গৃহিণীগণ দেখতে এলেন।
শচীমাতাও বর্থ বিক্রুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গোলেন। অভিনয়
আরম্ভ হল। জ্রীগৌরস্কান্দর মহালক্ষ্মীর বেশে প্রবেশ করলেন।
খেন ক্ষয় মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ নগরী থেকে অবতরণ করেছেন। দেখে
সকলে মুশ্ব হলেন। জ্রীশচীমাতাও আচার্যারত্বের গৃহিণীকে
জিজ্ঞাসা করলেন এ কি সাক্ষাও লক্ষ্মীদেবী লিলেন। আমার নিমাই
বেশ কবে এসেছে আমি ত বুঝতে পারছি না, শচীমাতা বললেন।
মহাপ্রাভু ভক্তগণকে নিয়ে কয়েকদিন অভিনয় উৎসব করলেন,
সকলের খুব আনন্দ হল।

এ দিকে পাষ্টিগণ দিনের পর দিন হরিকার্তনে বাধা দিতে লাগল। তথ্ন মহাপ্রভূ আত্ম এশ্বয় প্রকট করে নগরে নগরে মহা-হরিসংকাতন করতে ইচ্ছা করলেন। একদিন ভক্তগণকে আহ্বান করে বললেন, আজ সন্ধাাকালে নগরে নগরে মহা-সংকীর্ত্তন করব, দেখি যবন পাক্তিগণ কি করতে পারে। ভাদেরও নাম-বস্থায় ভাসাব।

শ্রীগোরস্থলর ভক্তগণকে নিয়ে নগরে-নগরে নাচবেন গাইবেন শুনে ভক্তগণের কি আনন্দ! শ্রীমাদৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত চল্রশেখর আচার্যারত্ন, পুগুরীক বিচ্চানিধি, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসু ঘোষ, ত্রামুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত, শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারী প্রীধর আদি ভক্তগণ সন্ধ্যার সময় প্রভুর বাড়ীতে সমবেত হলেন। সমস্ত নগরে মহা সাড়া পড়ে গেল। সকলের ঘারে-দ্বারে কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ ঘট, বন্দনা মালা, আমশাখা, প্রদাপ ও স্বস্তিকাদি শোভা পেতে লাগল। প্রভু স্বহস্তে প্রীঅহৈত আদি ভক্তগণকে চন্দন নালা পরিয়ে দিলেন। ভক্তগণের আনন্দের সামা নাই। "হরি ও রাম রাম" এই নাম পদকীর্ত্তনের সঙ্গে বাজতে লাগল। সহস্র সহস্র খোল-করতাল ধ্বনিতে ভূলোক ও গোলোক পূর্ণ হল। সংকীর্ত্তন-বন্সায় নবদ্বীপ নগরী যেন ভূবে গেল। প্রভু এই ভাবে গোকুলের গৃঢ় সম্পদ নাম-সংকীর্ত্তন বিশ্বের সকরে বিতরণ করবার বিপুল আয়োজন করলেন।

মহাভারতে শ্রীব্যাসদেব সহস্র নাম স্তোত্রে লিখেছিলেন—
"সন্ন্যাসকৃৎশনঃ নিষ্ঠা পান্তি পরায়ণঃ" প্রভু এবার সেই বাক্য
সত্য করতে উচ্চত হলেন বললেন—আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব।
অমৃতের সাগরে যেন হলাহল ঢেলে দেওয়া হল ভাবী বিরহ
বেদনা ভক্তগণের হৃদয়কে উদ্বেলিত করতে লাগল। শুনে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যারত্ব জ্ঞানশৃত্য হয়ে ধরাওলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন।
তার নয়নজলে মেদিনী সিক্ত হতে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
আচার্যারত্বকে প্রবোধ দিয়ে বললেন—যদি প্রভুর আরও অনেক
দিব্যলীলা দেখতে চান, তবে ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনাদের
প্রেমে প্রভু আপনাদের কাছে বাঁধা থাকবেন।

সন্ধ্যাকালে আচার্য্যরত্ম প্রভূ-গৃহে এলেন। নিদারুণ ভারী

বিরহ বেদনা চেপে রাখতে পারলেন না। প্রভুর অমল বদনকমলের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলেন। শ্রীগোরস্থন্দর সব ব্রুতে
পেরে অমনি উঠে আচার্য্যরত্বকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। আচার্য্যরত্ন কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি নদীয়া পুরী অন্ধকার করে
চলে যাবে ?

প্রভূ হাসতে হাসতে বললেন—আচার্য্যরত্ব, ধৈব্য ধারণ
করুন। আমি ত আপনাদের প্রেম ডোরে চিরকাল বাঁধা আছি।
কত যত্ব করে আমাকে লালন-পালন করেছেন আপনাদের
এ প্রেমসেবা ঝণ কি আমি কোন জন্মেও শোধ করতে পারব ?
কলতে বলতে মহাপ্রভূ নয়নের জলে ভাসতে লাগলেন। আচার্য্যরত্ব হই বাহু দিয়ে প্রভূকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। উভয়ে নীরবে কছুক্ষণ ক্রন্দন করলেন। পরে প্রভূ বললেন—আমার এই
লালা সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্ম। যদিও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ
করব, তথাপি আপনাদের প্রেম ডোরে আপনাদের হৃদয়-মন্দিরে
চেরদিন বাঁধা থাকব। আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন আমার
সন্ম্যাসের যাবতীয় কার্য্য আপনাকেই করতে হবে। প্রভূর কথায়
আচার্য্যরত্ব কতকটা আশ্বস্ত হলেন।

যে দিন প্রভূ সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন সে দিন সন্ধ্যাকালে পর পর অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপু, শ্রীধর আদি ভক্তগণ আসতে লাগলেন। প্রভূকে কেহ ফুলের মালা, কেহ ফলাদি দিচ্ছেন, প্রভূ নিজ কণ্ঠমালা খুলে খুলে ভক্তগণের গলায় পরাচ্ছেন। আজ কত আনন্দ, প্রভূব শ্রীকদনে কি অপূর্ব্ব মধুর হাসি। দেখে ভক্তগণের মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠছে। এইরূপ আনন্দরসে কিছু রাত্র কাটিয়ে, প্রভু বললেন—আমার প্রতি ভক্তি বিশ্বাস যদি কারও থাকে, সে যেন কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু না বলে। কৃষ্ণ নামে সবার বদন পরিপূর্ণ হউক। তারপর প্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে শয়ন করতে গেলেন।

মাঘের রজনী। শীতের প্রকোপে অবকৃদ্ধ গৃহে সকলে নিজাক্রোড়ে অভিভূত। জেগে আছেন শুধু শচী ঠাকুরাণী। তিনি
বুঝানে পেরেছিলেন নিমাই সেদিন নদে ছেন্ডে চলে যাবে।
নয়নের জলে তাঁর বক্ষ সিক্ত হচ্ছে। তিনি যে দারুণ কষ্টে বেঁচে
আছেন শুধু ভগবানের ইচ্ছায়। শেষ নিশায় প্রস্কু সন্নাসে

যাবার উপক্রেম করে প্রথমে শ্রীশচীমাতার চরণ বন্দনা করতে
এলেন পচীর ঘরে একটী ক্ষুদ্র দীপ জলতে। জননীর শ্রীচরণ
স্পশ করতে তিনি নেত্র খুলে দেখলেন নিমাই। অমনি কেঁদে
উঠে কোলে তুলে নিলেন। নয়নের জলে তাঁকে স্কান করাতে
লাগলেন।

বললেন ব'পধন— নিমাই : তুমি কি সত্য সভাই চলে নাচ্ছ ? এই অভাগিনী কার মুখ দেখে দিনপাত করবে ? পরাণের পরাণ তুমিই ত আমার সর্বস্থ। আমি কেমনে বেঁচে থাকব ?

জননী ! অস্থির হয়ো না। শুন। শুধু এই অবভারে তুমি আমার জননী নও। প্রতি অবতারে তুমি আমার জননী ছিলে।

বামন অবভারে ভুমি ছিলে অদিতি! রাম অবভারে ছিলে কৌশলা ৬ বৃষ্ণ অবতারে দেবকী। এবার আমি নাম প্রেম বিতরণ করতে অবতার্ণ হয়েছি। জননী, তুমি স্বয়ং বেদরপা। তুমি সত্য, তুমি দয়া, তুমি ক্ষমা, তুমি পৃথিবী, তুমি বিশ্বজ্ঞননী। ্চিরকাল তোমার প্রেমডোরে আমি বাঁধা। তমি আমার সব লীলা জান। তোমাকে আর কি বলব ? যদিও লোকলোচনে মনে হচ্ছে আমি চলে যাচ্ছি, ভোমার প্রেমে ভোমার গতে চির-দিনের জন্ম রইলাম। এই বলে বিশ্বমোহনকারী হবি আনেক অনেক দিবা দিবা রূপ দেখালেন। তা দেখে ও শুনে শচীমাতা শুধু বললেন—ভূমি ঈশ্বর তা আমি জানি। অতএব ভোমার যা কৈছা, তা কর: তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি আমার কি সাধা । বলতে বলতে শচীমাতা ধাানাবিষ্ট হলেন। জননীকে চারবার প্রদক্ষিণ করে ভার চরণধূলি নিয়ে মহাপ্রভু সর্বাদে চললেন। নিশার শেষ, চারিদিক নিস্তর। বক্ষপত্র থেকে শিশির বিন্দুপাতের শব্দ শুনা যাচ্ছে মাত্র। মনে হচ্ছে প্রভার চির বিচ্ছেদ বাথায় ব্যথিত হয়ে বৃক্ষরাজি অঞ বর্ষণ করছে। সাঁতরিয়ে গঙ্গাপার হলেন। মা গঙ্গা যেন কোলে করে তাঁকে পার করে দিলেন : যে ঘাটে প্রভু পার হলেন, তার নাম হল নিদ্যার ঘাট ৷ কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর আশ্রমে এলেন, তথন প্রভাত হয়েছে। ইতিপূর্বে কেশব ভারতীকে তাঁর তথায় গমনের আভাস দিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সকলের বড় ছঃখ হবে, তাই কেশব ভারতী কিছু আপত্তি জানালেন: এ সব চিন্তা করতে নিষেধ করে প্রভু কেশব ভারতীকে সময়োচিত কার্য্য করতে বললেন।

রজনী প্রভাত হল । তুঃখর্মপী মহা অজগর এসে যেন নবদীপ পুরীকে গ্রাস করল । প্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাঁদতে কাঁদতে প্রীশচীমাতার গৃহদ্বারে এসে মৃ্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । শচীমাতার ধ্যান ভাঙল ৷ নিমাই কোথায় বলে তিনিও কেঁদে উঠলেন ৷ ছুটে এলেন প্রীবাস পণ্ডিত । নিমাইকে না দেখে তিনিও মূ্চ্ছিত হয়ে পড়লেন । এলেন অদৈত আচাধ্য । তিনি গৌর অদর্শনে হা গৌর, হা গৌর বলে মৃ্চ্ছিত হলেন । কি দারুল প্রভাত কাল । ক্ষণকালের মধ্যে নবদ্বাপ পুরী যেন গৌরবিরহ অনলে জলে উঠল । প্রীকৃষ্ণ বুন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেলে গোপ-গোপিগণের যে রকম বিরহ অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই হল ।

প্রভুর নির্দেশ মত শ্রী মাচাধ্যরত্ব শীঘ্র কাটোয়ায় ভারতীর আশ্রমে এলেন। তাঁর অভিভাবক রূপে সন্ন্যাসের কার্য্যাদি করতে লাগলেন। যগুপি মাচাধ্যরত্বের কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল ভথাপি প্রভুর আজ্ঞা মনে করে কার্য্য করলেন।

ক্ষোর কর্ম্মের সময় চতুদ্দিকে রোদনের ধ্বনি উঠল । মধু নাপিত ক্ষোর কর্ম করল।

> নিত্যানন্দ আদি করি ষত ভক্তগণ। ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥

> > ( চৈ: ভা: মধ্য: ২৮/১৪২ )

অভঃপর অরুণ বস্ত্র, দণ্ড ও মন্ত্র গ্রহণ করে প্রাভু সংকীর্তন

আরম্ভ করলেন। পরে আচার্য্যরত্বকে সবকিছু ব্রিয়ে নবদ্বীপে। পাঠিয়ে দিলেন।

তবে নবদীপে চক্রশেখর আইলা।

গ্রীচন্দ্রশেধর মুখে শুনি ভক্তগণ। আর্দ্রনাদ করি সবে করেন ক্রন্দন॥

িচঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১৷৩৩-৩৪ )

আচাষ্যরত্ব সকলকে প্রবোধ দিলেন। ভবিষ্যতে প্রভু কি কি লীলা করবেন তাও বললেন।

প্রভূ তিন দিন রাচ দেশ ভ্রমণ করে শাস্তিপুরে অদৈত আচায্য গৃহে এলেন । এবার সীতা ঠাকুরাণীর ও অদৈত আচার্য্যের প্রাণ কিরে এল । সমস্ত নদীয়াপুরে সাড়া পড়ে গেল । যাঁর অদর্শনে সকলে মৃত প্রায় হয়ে অবস্থান করছিল, শাস্তিপুরে তাঁর শুভ বিজয়ে সকলে যেন প্রাণ ফিরে পেল ।

্নায়াপুর থেকে পালকি করে শ্রীশচীমাতাকে নিয়ে শ্রীচন্দ্র-শেষর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, মুরারি গুপ্তাদি ভক্তগণ সপরিবার শাস্তিপুরে এলেন।

দূর থেকে শচীমাতাকে ও বৈষ্ণবগণকে দেখে প্রভু ভূতলে
দশুবং হয়ে পড়লেন। পালকি থেকে নেমে শ্রীশচীমাতা বৈষ্ণব
গৃহিণীদের সঙ্গে শ্রীনিমাইকে ভূমি থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন।
প্রভূব শিরে স্থন্দর চাঁচর চিকুর না দেখে শচীমাতা ও বৈষ্ণব
গৃহিণিগণ কাঁদতে লাগলেন।

প্রভ্র সঙ্গে পুনঃ সকলের মিলন হল ভক্তগণ সঙ্গে প্রভূ সংকীজন আরম্ভ করলেন। করেকদিন তিনি ভক্তগণকে খুব আনন্দ প্রদান করলেন। শেরে জননী ও বৈশুবগণের খেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন: সঙ্গে শ্রীনিজ্যানন্দ, শ্রীগদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি করেকজন ভক্ত ছিলেন। ক্রমে শ্রীজ্পন্নাথ থামে পৌছলেন। গৌড়ীয় ভক্ত অভিকন্তে কয়েকমাস কাটালেন বর্ষাকাল এল, প্রভুর দর্শনের জন্ম সকলে পুরীধামে চললেন।

> চলিলা আচার্যারত্ব শ্রীচন্দ্রশেখর। দেবীভাবে যার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর।

> > ( देह: जा: मः ५.५ )

শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীঅদৈত আচার্যা, শ্রীমুরারি শুন্ত, শ্রীধর, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, শ্রীবাস্থদের ঘোষ আদি ভক্তগণ স্ব-স্থ পরিবারসহ ক্রমে চলতে চলতে শ্রীপুরীধামের সন্ধিকটবর্তী হলেন আঠার নালা থেকে ভক্তগণ পুরীতে প্রভুর নিকট লোক প্রেরণ করলেন। শুনে প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁদের আনবার জন্ম গমন করলেন। নরেন্দ্রন্দর তারেবরের তীরে ভক্তগণের সঙ্গে প্রথম মিলন হল গৌরস্থন্দর ভক্তগণকে দেখেই সাম্বাক্ষ দত্তবং হয়ে পড়লেন। অদৈত আচার্য্য আদি ভক্তগণও দত্তবং হয়ে পড়লেন। প্রভু প্রথমে শ্রীগজন্মখনদেবের প্রসাদী মালা শ্রীঅদৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রন মাদি ভক্তগণকে প্রদান করলেন। তথন সকলে পরস্পরকে আলিক্ষন করলেন ও প্রেমে ক্রন্দ্রন করতে লাগলেন।

বৈষ্ণব গৃহিণী ষত পতিব্ৰতাগন। দূরে থাকি প্রভু দেখি করেন ক্রন্দন॥

( চ্যু ভাঃ আঃ ৮ ১৬ )

কত দিন পরে প্রভূকে পেয়ে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে-ভাস: ৩ नाभरन्म। देवस्थवभरावद्र शोकवाद वावस्था श्रेष्ठ करत्र फिल्म। বৈষ্ণৰ সৃহিণিগণ স্ব-স্ব গৃহে প্ৰভুকে নিমন্ত্ৰণ করে ভোজন করাছে লাগলেন। প্রথমে এল সীতা ঠাকুরাণীর পালা তারপর মালিনী দেবীর, শেষে এল আচায্যরত্বের গৃহিণীর পালা মহাপ্রভ ভাকে শচীমাতা থেকে অভিন্ন মনে করতেন: তিনি কভ প্রকারের রন্ধন করলেন। আর শচীমাতা যে সমস্ক জিনিষ পাঠিয়ে ছিলেন তা সব প্রভুকে আদর করে ভোজন করালেন। ভোজনকালে জননীর কথা স্মরণ করে প্রভু অঞ্পাত করতে লাগলেন। বললেন—মাদীমাং আমি ভোমাদের প্রেমে তোমাদের কাছে বাঁধা আছি। আইকে আমার দশুবং জানিয়ে বল প্রতিদিন আমি ভার কাছে যাই, তিনি আমাকে দেখে স্বপ্ন হলে মনে করেন।

ভক্তগণ বর্ষার চার মাস পুরীতে অবস্থান করে প্রতিদিন প্রভুর সেবা করলেন : প্রভু তাঁদের খুব আনন্দ দিসেন। অনন্তর ভক্তগণ বিদায় নিয়ে গৌড দেশে ফিরে এলেন।

# শ্রীঈশান ঠাকুর

শ্রীঈশান ঠাকুর ছিলেন গ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ ভূত্য। মনে হয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র-কন্যাদি জন্মাবার পূর্ব্ব থেকে ঈশান তাঁর গৃহে আছেন ক্রমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আট কন্যা ও ফ্রই পুত্র হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীবিশ্বস্তর। আট কন্যা পর পর পরলোক গমন করেন। বোল বর্ষ বয়সে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। অনস্তর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রেও নিত্যধামে বিজয় করেন।

এই সময় শ্রীঈশান ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সংসার রক্ষণানেক্ষণ করভেন। তিনি শ্রীশচীদেবীকে মায়ের স্থায় দেখতেন,
শ্রীশচীদেবীও তাঁকে পুত্র-প্রায় স্নেহ করতেন। গঙ্গা থেকে জল
এনে গৃহ বাগিচায় তরিতরকারী উৎপাদন, যজমান গৃহ থেকে
বার্ষিক ধান-চাল আদায়, বাজার করা ও অতিথি অভ্যাগত এলে
ভাঁদের পাদধৌত করে দেওয়া প্রভৃতি শচীমাতার গৃহের যাবতীয়
কাজ ঈশান ঠাকুর করতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ শচীমাতা গৃহে এলে শ্রীঈশান তাঁর শ্রীচরণ ধৌত করে দিতেন। "ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।" ( চৈ: ভা: মধ্য: ৮।৫১) "ঈশান করিল সব গৃহ উপস্কার॥" ( চৈ: ভা: মধ্য: ৮।৭৩) ভোজনের পর গৃহ সংস্কার ঈশান ঠাকুর করতেন। শ্রীগৌরস্থনর বাল্যকালে অতি চঞ্চল ছিলেন। যা পাবার জ্ঞ্য জ্বিদ্ করতেন, তা ঈশান ঠাকুর এনে দিতেন।

> বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়। যে আখুটী করে তা ঈশান সমাধায়।

> > ( ভক্তিরত্বাকর ১২ ৯৭ )

শ্রীশ্বচীনন্দন গৌরহরি যদি কখনও কোথাও যেতেন, সঙ্গে থাকতেন ঈশান ঠাকুর।

> ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই। ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাই॥

> > ( ভঃ রঃ ১২।১৬ )

্ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীটেতন্স-ভাগব**ে শ্রীঈশান ঠাকুরের** মহিমা এইভাবে বর্ণন করেছেন—

সর্ব্বকাল সেবিলেন আইরে ঈশান।
চতুর্দশে লোকমধ্যে মহা ভাগাবান্ ॥
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাৎ দেখিল॥
( চৈত্তস্য ভাগবত )

আদৈবকীন-দন দাস বৈষ্ণব-বন্দনায় বলেছেন— বন্দিব ঈশান দাস কর্যোড় করি। শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্লেহ কৈল বড়ি।

শ্রীমহাপ্রভুর সন্মাসে যাবার পর তাঁর গৃহ, মা ও পদ্মীকে দেখান্তনার ভার পড়েছিল শ্রীঈশান ঠাকুরের উপর।

পরবতীকালে মহাপ্রভূ পুরা থেকে জ্রাদামোদর পণ্ডিভকে নবন্ধীপে মায়াপুরে জননার তত্ত্বাবধানের জ্বন্ত প্রেরণ করেন:

> প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া: মাতার সমীপে ভূমি রহ তাঁহা যাঞা।

> > ( (6: 5: 직장: 최왕)

শ্রীদামোদর পণ্ডিত নদীয়াবাসী ছিলেন তিনি প্রভুব আদেশে শটীমাতার কাছে থেকে তাঁকে বহু প্রকারে সান্ধনা দিতেন এব মহাপ্রভুর বিবিধ চরিত কথা শুনাতেন তিনি মাঝে মাঝে পুরীধামে যেতেন এবং প্রভুর সংবাদ নিয়ে, শীঘ্র নদীয়ায় শ্রীশচীমাতার কাছে আসতেন।

ভক্তি রত্মাকর গ্রন্থে জ্রানরহরি চক্রবন্তী সাকুর লিখেছেন— মহাপ্রভূব ও শ্রীশ্র্চামাতার অন্তধানের পর শ্রীবিঞ্প্রিয়া সাকুরাণীকে ও ঈশান সাকুরকে শ্রীবংশীবদনানন্দ সেবং করতেন।

ষ্থন জ্রীনিবাস আচাষ্য নবদ্বীপ মায়াপুরে আগমন করেন,
তথন জ্রীবংশীবদনানন্দ জ্রীনিবাস আচাষ্যকে জ্রীঈশান ঠাকুরের
ও জ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কাছে নিয়েছিলেন।

ক্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে। ক্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ নেত্র জলে।

( ७: द: ४।२२ )

মহাপ্রভূর গৃহে এ নিবাস আচার্য্যের সহিত প্রথমেই প্রীবংশী-বদনের সঙ্গে দাক্ষাৎকার হয়। তারপর প্রীবংশীবদন সাকুর জীনিবাস আচার্যাকে নিয়ে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজীর শ্রীচরণ দর্শন করাস্তেন।

হেনকালে বংশীবদন জানাইলা।
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা।
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে॥

( ভঃ রঃ ৪।৩৯-৪ • )

পুন: কয়েক বছর পরে যখন ঞ্রীনিবাস আচার্যা, জ্রীনরোশ্বম ও জ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ এসেছিলেন তখন ঞ্রীবিফ্প্রিয়াদেবী অপ্রকট হয়েছিলেন। তাঁর দর্শন তাঁদের হয় নাই। অতি রজ্ব উশান সাক্রের দর্শন হয়।

> দেখেন ঈশানে স্থ্যসম তেজ তাঁর॥ বসিয়া আছেন একা পরম নির্জ্ননে। কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে॥

> > ( ভ: র: ১১.১১৩ )

শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ্ব তিনজন শ্রীঈশান ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করার পর আত্ম পরিচয় প্রদান করলেন শ্রীঈশান ঠাকুর তাঁহাদিগকে মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত জেনে অতি স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। এই সময় শ্রীকশীবদন ঠাকুরের কথা ভক্তি-রত্বাকরে উল্লেখ নাই। অতঃপর তিন জন শ্রীঈশান ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর লীলাস্থান নবদ্বীপ সক্তল পরিক্রমা করলেন। নবদ্বীপ ধাম পরিক্রেমা অত্তে ঈশান

ঠাকুরের থেকে তিন জন বিদায় নিচ্ছেন, তার বর্ণনা ভক্তি-রম্বাকরে এরূপ আছে।

> **শ্রীঈশান ঠাকু**রের চরণ বন্দিয়। । হইতে বিদায় বিদারিয়া যায় হিয়া॥

> > ্ভঃ রঃ ১৩/১ )

তিন জন শ্রীঈশান ঠাকুরের থেকে বিদায় হয়ে শ্রীথগুভিমুখে
যাত্রা করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, তিন জনের শীঘ্রই আগমন
স্ববে অনুমানে ব্রুতে পেরে, তাঁদের দর্শন উৎকণ্ঠায় বসেছিলেন;
ঠিক এই সময় তিনজন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের ভবনে প্রবেশ
করলেন এবং ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করলেন: শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর
আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে তিনজনকে আলিঙ্গন করতে
লাগলেন। সকলে বসলেন, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নবদ্বীপ মায়াপুরের কথা, ভক্ত শ্রীঈশান ঠাকুরের কুশল প্রশ্নাদি করতে
লাগলেন। ঠিক এই সময় নবদ্বীপ মায়াপুর হতে সংবাদ এল
শ্রীঈশান ঠাকুর অপ্রকট হয়েছেন।

"**ত্রীঈশা**ন ঠাকুর হইল সংগোপন ॥"

( ভ: র: ১৩।২১ )

জয় জ্রীজগরাথ মিশ্রের প্রির ভ্তা জ্রীঈশান ঠাকুর কি জয়।

### পণ্ডিত ঐজগদানন্দ

জ্বয় জগদানন্দ শ্রীগর্ভ জীবন। জব্ম পুগুরীক বিজানিধি প্রাণধন॥

—ইন্র চৈতক্ষ ভাগবভ

শ্রীজ্বগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রভুর সহচর। অতি প্রিয়জন।

> পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুৱ প্রাণরূপ। লোকে খ্যাত যেগে সত্যভামার স্বরূপ।

> > ( टेठः ठः व्यापिः ১०२५५)

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মাছে যথা—"সভ্যভামা প্রকাশোহপি জগদানন্দ পণ্ডিতঃ॥" শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সভাভামার প্রকাশ-স্বরূপ। নবদীপে কাজী-দলন, জগাই-মাধাই উদ্ধার ও নগর সংকার্ত্তন প্রভৃতি লীলায় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভৃত্ব সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে প্রভৃ যথন পুরীধামে চলেন তথনও শ্রীজগদানন্দ সঙ্গে ছিলেন।

> নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ। দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ।

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৩৷২০৯ )

এই চারজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রভূ শান্তিপুর থেকে পুরীর

দিকে চলতে লাগলেন। উড়িয়ার প্রবেশ করে একদিন প্রভু শ্রীক্রগদানন্দের কাছে দণ্ডটি রেখে ভিক্ষা করতে গেলেন। শ্রীক্রগদানন্দ দণ্ডখানি পুনঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হাভে দিয়ে কাষ্যাস্থরে গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রেমাবিষ্ট হয়ে দণ্ডখানি ভেলে তিন খণ্ড করে ফেলে রাখলেন। তা দেখে প্রভু ক্লংখিত হলেন। সেই স্থান থেকে তিনি কোন ভক্ত সলে না নিয়ে একা পুরী প্রবেশ করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীক্রগদানন্দ, দামোদর ম্যাদি ভক্তগণ শ্রীসার্কভৌম গৃহে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন।

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হল। সঙ্গে কাকে নেবেন সে বিষয়ে বিচার হতে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে নেবার কথা ভক্তগণ বললেন। প্রভু স্বীকার করলেন না। জ্ঞাদানন্দ পণ্ডিতের কথা বলা হল। ততুত্তরে প্রভু বললেন— জ্ঞাদানন্দ আমার সন্নাস বৈরাগ্য পচ্ছন্দ করে না। সে যা বলে তা আমাকে করতে হয়। যদি না করি সে তিনদিন উপোস করে। প্রভু পরিশেষে সঙ্গে নিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণকে। প্রভু দক্ষিণ দেশ অভিমুখে যথন যাত্রা করলেন বিরহে জগদানন্দ পণ্ডিত অচৈতক্সবং ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কয়েক মাস প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করলেন। শ্রীজ্ঞাদানন্দ আদি ভক্তগণ তাঁর পুনঃ দর্শন প্রতীক্ষায় পুরীতে অবস্থান করতে লাগলেন। প্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে আলালনাথে ফিরে এলেন। ভক্তগণকে এ সংবাদ দেবার জক্ত আলালনাথ থেকে কৃষ্ণদাস পুরীতে এলেন।

### জ্ঞগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ। নাচিয়া চলিলা দোঁহে না ধরে আনন্দ।

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৯।৩৪০ )

প্রাণের প্রাণ ফিরে এসেছেন, তাই জগদানন সাদি ভক্তগণ আনন্দে আলালনাথের দিকে ছুটলেন। তারপর প্রভুর সঙ্গে মিলন হল ভক্তগণ পরম মুখী হলেন, ভক্তগণ সঙ্গে প্রভ পুরীতে ফিরে এলেন। ভক্তগণের কাছে প্রভু তীর্থ প্রসঙ্গ বলতে লাপলেন। দক্ষিণ দেশে ভট্টথারিদিগের কথা বললেন। তারা এক প্রকার বাদিয়া জাতি। বিদেশী লোক দেখলে তারা প্রালোক দেখিয়ে ভুলাবার চেষ্টা করে। সরল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিগণ নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের ষরে গেয়ে প্রভু কুঞ্চাসকে তাঁর কেশে ধরে টেনে বের করে আংনেন। ভট্টখারিগণ অন্ত-শস্ত্র নিয়ে প্রভাকে মারতে উঠেছিল , পুরীতে এসে ভক্তগণের শাছে এসব কথ বলে প্রভু ডাকে বিদায় করতে চাইলেন। কুঞ্চনাস প্রভুৱ চরণতলে পচ্চে কাদ্যে লাগলেন . অবশেষে ভক্তগণ মন্ত্রণা করে তাঁকে গৌড-দেশের ভক্তগণের কাছে প্রভুর আগমন সংবাদ জানানোর জন্ম পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মার্জন উৎসবের দিন মার্জ্জন লীল: সমাপ্ত করে প্রভূ ভক্তগণ সহ জগন্নাথবল্লভ উচ্চানে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এই সময় শ্রীকাশী মিশ্র তুলসী প্রভিচ্চা ও বাণীনাথ প্রচুর প্রসাদ নিয়ে এলেন। প্রভূ ভক্তগণ সহ মণ্ডলী করে বঙ্গে মহানন্দে প্রসাদ দেবা করতে লাগলেন।

শ্রীজ্ঞগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞপ-দামাদর প্রস্তু ও শ্রীগোবিন্দ
পরিবেশন করতে লাগলেন। ভক্তগণকে পিঠা মিষ্টান্ন প্রভৃতি
দিতে আদেশ দিয়ে মহাপ্রভু স্বরং লাফরা ব্যঞ্জন মেগে খেতে
লাগলেন। শ্রীজ্ঞগদানন্দ পাণ্ডত পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ
প্রভুর পাতে ভাল মিষ্টান্ন প্রসাদ দিয়ে যান। প্রভু ভাল জিনিষ
খেতেন না পাতে জগদানন্দ প্রদত্ত মিষ্টান্নের দিকে তাকাতে
লাগলেন। যাদ না খান জগদানন্দ রাগ করে উপোস করবেন,
ভাই ভয়ে ভয়ে খেতে লাগলেন।

ভাল ভাল দ্রব্য এনে স্মরূপ-দামোদর মহাপ্রভুকে বলতে থাকেন এটার স্বাদ কেমন জগন্নাথদেব দেখেছেন, তুমিও একটু একটু আস্বাদন করে দেখ। প্রভু তা শুনে একটু একটু নিয়ে মুখে দিতে লাগলেন

তুই জন ভক্তের এই স্নেহ ব্যবহার পরম বিচিত্র। সার্বভেম পশুত বসেছিলেন প্রভুর বামে। তিনি এ সব দেখে হাস্ত করতে লাগলেন।

গ্রীসনাতন গোস্বামী পুরী ধামে এলেন। তিনি প্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে রইলেন। সেথানে গিয়ে মহাপ্রভূ ও ভক্তগণ মিলিত হতেন। গ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতও প্রায় তাঁদের দর্শনে যেতেন।

একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী খেদ করে শ্রীক্ষপদানন্দ পণ্ডিতের কাছে বলতে লাগলেন—আমি হিতের জন্ম এসে অনেক অপরাধ করে গেলাম। প্রাভু আমায় ধরে বার বার আলিক্ষন করেন, আমার অঙ্গের ক্লেদ তাঁর অঙ্গে লাগে: তাতে কত যে অপরাধ হচ্ছে তা কে বলবে ? পণ্ডিত। আপনি কিছ সং পরামর্শ দিন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বললেন—প্রভু ত আপনাকে বুন্দাবন ধামে স্থান দিয়েছেন। রথ যাত্রা দর্শন করে সেখানে চলে যান। জগদানন্দ পণ্ডিত এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে নিজ স্থানে চলে গেলেন। কিছু ক্ষণের মধ্যে মহাপ্রভ ভথায় এলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে দেখে দণ্ডবং হয়ে পডলেন। প্রভু তাড়াতাড়ি গিয়ে শ্রীদনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন, শ্রীসনাতন গোস্বামী পেছনে সরলেন। এখাপি প্রভু গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তখন শ্রীসনাতন গোস্বামী নির্বিন্ন ভাবে বললেন—আমি হিতের জ্বন্স এসেছিলাম কিন্তু বিপরীত হল। আমি জাতিতে নীচ, অধম। ভতুপরি আঙ্গে কণ্ডুরসা। ভথাপি জোর করে আপনি আমায় আলিঙ্গন করেন। এই অপরাধে আমার সর্বনাশ হবে। অভএব পুরী ধামে আর থাকবার ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনি আজ্ঞা কক্ষন রথবাত্রা দর্শন করে বুন্দাবনে চলে যাই। জ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে জ্বিজ্ঞাসা করতে তিনিও আমাকে শ্রীবৃন্দাবন ধামে ষেত্ৰে উপদেশ দিয়েছেন—

জ্ঞীল সনাতন গোস্বামীর কথা স্থানে মহাপ্রাঞ্ ক্রুছ হয়ে বলতে লাগলেন।

কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল। তোমা সবারেই উপদেশ করিতে লাগিল॥

( চৈ: চঃ আঃ ৪।১৫৮ )

জগদানন্দ কালকার ছেলে। সে কি জানে ? আপনার প্রতি উপদেশ করতে যায় ? ব্যবহারে পরমার্থে আপনি তার গুরুত্বা। আপনাকে উপদেশ দেয় নিজের ওজন বুৰো না। আপনি আমারও উপদেশ।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী উঠে প্রভুর শ্রীচরণ যুগল ধরে বলতে লাগলেন—শ্রীজগদানন্দের যে কত সোভাগ্য তা আজ প্রভ্যক্ষ করলাম। আমি যে কত ভাগ্যহীন তাও বুঝতে পারলাম।

প্রাক্তগদানন্দকে আপনি আত্মীয় স্থারস পান করাচ্ছেন, আর আমাকে স্তৃতিচ্ছলে নিম্ব নিশিন্দার রস পান করাচ্ছেন। এখন পর্যান্ত আমার প্রতি আত্মীয়তা ভাব প্রকাশ করছেন না। এ আমার ছর্ভাগা। এই বলে শ্রীসনাতন গোস্বামী শির নত করে ছংখে কাঁদতে লাগলেন। প্রভু বড লচ্ছিত হলেন। বলতে লাগলেন—আপনি ছংখ করবেন না। আমি কখনও আপনাকে বহিরক্ত মনে করি না। আপনার গুণে আকৃষ্ট হয়ে এ সব কথা বলেছি। জগদানন্দ কেবল আমার প্রিয় আপন এইরূপ মনে করবেন না। আপনিও আমার পরম প্রিয়। আপনি প্রামাণিক শাস্তুক্ত ব্যক্তি, আমাকে বৃদ্ধি দিতে পারেন। আপনাকে উপদেশ দেয় এইরূপ মর্য্যাদা হানিকর ব্যাপার আমি সইতে পারি না। মুমতাম্পদ বহু ব্যক্তি থাকলেও পাত্র বিশেষে প্রীতির তারতম্য

হয়। আপমাকে কখনও বহিরক্ত জ্ঞান করি না। এইভাবে শ্রীসনাতন গোস্থামীকে অনেক বৃঝিয়ে প্রভু গন্তীরায় ফিরে এলেন।

জননীকে দেখবার জক্ষ মহাপ্রভু একবার খ্রীজগদানন্দ পশুভকে নবদ্বীপে যাবার আদেশ করলেন। জননীর জক্ষ শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী বস্তু ও মহাপ্রসাদ জগদানন্দের হাতে দিলেন। মায়ের খ্রীচরণে শত শত দণ্ডবং জানালেন।

জগদানন্দ পশুত নবদ্বীপে এলেন এবং প্রভুর দেওয়া সব জিনিস খ্রীশচীমাতার হাতে অর্পণ করলেন। খ্রীশচীমাতা সে সব দেখে আনন্দে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। জিনিসগুলো সাক্ষাৎ গৌরস্থলর জ্ঞান করে জননী স্বহস্তে ধরে কত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ মস্তকে ঠেকিয়ে সতর্কতার সহিত উত্তম স্থানে রাখলেন। তারপর যাবভীয় সংবাদ শুনতে লাগলেন। কয়েকদিন জগদানন্দ পণ্ডিত গ্রীমটা-মাতার কাছে থেকে সর্বক্ষণ প্রভুর কথা শুনায়ে তাঁকে সুখী করলেন। অনস্তর শান্তিপুরে ঐতিহিত আচার্যাের গ্রহে এলেন। প্রভর দেওয়া মহাপ্রসাদ আদি আচার্য্যকে দিলেন। আচার্যের আনন্দের সীমা রইল না। তিনি জগদানন্দকে খুব যত্ন করে কয়েকদিন রাখলেন এবং নিয়ত প্রভুর প্রসঙ্গ শুনতে লাগলেন। ক্রেমে শ্রীজ্বপদানন্দ অস্থাস্থ ভক্তদিগের সহিত মিলিত হলেন। এইরূপে কয়েক মাস গৌডদেশে অবস্থান করবার পর তিনি পুরীতে ফিরে যাবার উচ্চোগ করলেন। ভক্তগণের থেকে বিদায় নিয়ে পাণিহাটীতে শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের গৃতে এলেন।
মহাপ্রভুৱ জন্ম স্থান্ধি চন্দন হৈল সংগ্রহ করে সেখান থেকে পুরী
অভিমুখে যাত্রা করলেন। তেলের কলসী মাথায় করে শ্রীজ্ঞগদানন্দ পুরীধামে এলেন: তারপর মহাপ্রভুৱ সহিত ও অক্যান্ম
ভক্তগণের সহিত মিলিত হলেন। ক্রমে গৌড়বাসী ভক্তগণের
কথা সব প্রভুকে বললেন। জগদানন্দ পণ্ডিতকে প্রভু মেহে
আলিঙ্গন করলেন।

একদিন ভেলের কলসীটি জগদানন্দ পণ্ডিত গোবিন্দের হাতে
দিয়ে বললেন—এই তেল প্রভু শিরে লাগান যেন। প্রভুর সেবক
গোবিন্দ তেলের কলসী যত্ন করে রাখলেন। সময়ান্তরে প্রভুকে
গোবিন্দ বলতে লাগলেন—আপনার জন্ম পণ্ডিত গৌড়দেশ থেকে
মাথায় করে চন্দন তৈল এনেছেন। এ তৈল ব্যবহার করলে পিত
বায়ু প্রভৃতি ঠাণ্ডা থাকে। তৈল গ্রহণ না করলে পণ্ডিত ছঃধিত
স্থাবেন।

প্রভূ বললেন—তা বেশ কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করবার বিধি নাই। শ্রীজগদীশের প্রদীপের জন্ম এ সুগন্ধ তৈল দিয়ে দাও। জগদানন্দের পরিশ্রম সার্থক হবে:

আর একদিন এজগদানন্দ পণ্ডিত এসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভূ তৈল ব্যবহার করছেন ত ? প্রভূ যা বলেছিলেন গোবিন্দ তা বললেন। শুনে পণ্ডিত ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তৈলের কলসী নিয়ে অঙ্গনে ভেঙ্গে নিজ্ল স্থানে চলে এলেন। কুটিরের দরজা বন্ধ করে অনাহারে তিন দিন শুয়ে রইলেন।

চতুর্ব দিন প্রাতে এই সংবাদ পেয়ে প্রভু তাড়াতাড়ি পণ্ডিতের কুটির দ্বারে এলেন একং ধীরে ধীরে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে শ্রীজগদানন্দ সম্বর উঠে দরজা খুলে প্রভুকে দশুবৎ করলেন । অতি স্নেহভরে প্রভু বললেন—আজ তোমার হাতে প্রসাদ পেতে চাই। এ কথা বলে প্রভু সমুদ্র স্নান করতে চলে এলেন স্বৰ্গদারে। প্রভু প্রসাদ পেতে চান। পণ্ডিত তাড়া-ভাডি স্থান করে অনেক প্রকারের শাক ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করলেন। প্রভূ মধ্যাক্ষকালে এদে ভোজন করতে বসলেন। পণ্ডিত স্থুগন্ধি আৰু ব্যঞ্জনাদি থালিতে সাজিয়ে প্ৰভুব সামনে এনে দিলেন। প্রভাগের প্রশংসা করতে করতে শ্রাজগদানন পণ্ডিতকে ভৌজন করতে ডাকলেন: পণ্ডিত বললেন আমার কিছু কুতা আছে, তুমি খেয়ে নাও ৷ আমি পরে খাব ৷ খেতে খেতে প্রভূ বলতে লাগলেন, ক্রোধ নিয়ে রন্ধন। কি স্থন্দর হয়েছে। এমন স্বাদিষ্ট তরকারী কোন দিন খাইনি। কৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এইরপ অনেক প্রশংসা করতে করতে প্রভু ভোজন সমাপ্ত করলেন: তারপর বললেন—জগদানন। তোমার ভোজন দেখে বাসায় ক্রিরে যাব। পণ্ডিত বললেন—তুমি বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করলে করগে। আমি ভোজন করছি। প্রভূ যাবার সময় গোবিন্দকে রেখে গেলেন। জ্রীজগদানন্দ ও গোবিন্দ একত্রে ভোজন করলেন। পশুতের ভোজন সংবাদ পেয়ে প্রভু বিশ্রাম করলেন। জ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেম বিবর্ত্ত অত্যন্তত।

মহাপ্রভু কলার শরলাতে শয়ন করতেন, তা দেখে ভক্তগণের

বড় তুঃখ হত। জগদানন্দ পণ্ডিত এ তুঃখ আর সইতে পারলেন না। শিমূল তুলা দিয়ে এক বালিশ তৈরি করে গোবিন্দের হাতে দিয়ে বললেন—আমার নাম করে প্রভূকে বলরে, তিনি যেন এই বালিশ মাথায় দিয়ে শয়ন করেন।

শয়নের সময় বালিশ দেখে প্রভু রেগে জিজ্ঞাসা করক্ষেন কে বালিশ করে দিল ? গোবিন্দ বললেন—জগদানন্দ পণ্ডিত। প্রভু একটু নরম হলেন। বললেন বালিশ নিয়ে যাও: প্রভু এই বলে বালিশ সরিয়ে কলার শরলাতে শয়ন করলেন। তা দেখে শ্রীস্বরূপ দামোদর বললেন—বালিশ ব্যবহার না করলে পণ্ডিত বড় তুঃখিত হবেন।

প্রভু বললেন এক খানা খাট নিয়ে আম্পুন। আমায় জগদানন্দ বিষয় ভোগ করাতে চায়। আমি সন্ন্যাসী। ভূমিতে শয়ন আমার ধর্ম। খাট বালিশ আর মুণ্ডিত মস্তক এ সব দেখলে লোকে পরিহাস করবে।

পরিশেষে নথ দারা শুষ্ক কলা পাতা চিরে জ্রীস্বরূপদামোদর প্রভূ এক বন্দ্র মধ্যে পুরে শযা তৈরি করে দিলেন। অনেক অফুনয়-বিনয় করার পর প্রভূ তা ব্যবহার করতে লাগলেন। মহাপ্রভূর বৈরাগ্য দেখে জগদানন্দ পশুত বড় ছঃখিত হলেন।

অনেক দিন থেকে এজিগদানন্দ পশুতের বৃন্দাবন ধামে যাবার ইচ্ছা। মহাপ্রভু অনুমতি দেন না বলে যেতে পারেন না। পুন: অনুমতি চাইলেন। এবার প্রভু বাধা দিলেন না। বললেন আমার উপর রাগ করে মধুরা যাচ্ছ না কি ? আমাকে দোৰী করে তুমি ভিখারী সাজবে ?

ভোমাকে দোষী করব কেন ? জ্রীজ্বগদানন্দ বললেন। আনেক দিনের বাসন। মথুরা ধাম দর্শন করব । ভোমার আজ্ঞা পাই না বলে যেতে পারি নাই।

প্রভূ বললেন তোমার যখন একাস্ত ইচ্ছা তুমি যাও। মথুরা যাবার সময় পথে বড় সাবধানে যেয়ো। বারানসী পর্যান্ত পথে কোন ভয় নাই, তারপর যাত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে যেয়ো। রাস্তায়,গৌড় দেশের যাত্রী দেখলে বাটপাড়েরা বড় উৎপাত করে। সঙ্গে বহু লোক থাকলে কিছু করতে পারে না।

শ্রীমথুরা ধামে পে ছিয়ে শ্রীসনাতনের সঙ্গে থাকবে। মথুরাবাসী স্বামীদের চরণ বন্দনা করবে। তাঁদের আচরণ দেখবে না। তাঁদের ব্যবহার হয়ত তোমার পছন্দ হবে না। সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে বন প্রমণ করবে। সনাতনের সঙ্গ ছাড়বেনা। সেখানে বেশী দিন থেক না। গোবর্দ্ধনে উঠে গোপাল দর্শন করবে না। গোপাল ও গোবর্দ্ধন অভিন্ন। আমিও শীঘ্র আসছি সনাতন ও বাপকে বলবে। এই সব বলে মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে আলিঙ্গন করলেন। পণ্ডিত প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। ভক্তগণের নিকট বিদায় নিলেন। অনস্তর শ্রীমথুরার দিকে যাত্রা করলেন। ক্রমে বারাণসী এলেন। চন্দ্রশেষর, ভপন মিশ্র ও অস্তান্থ ভক্তের সঙ্গে মিলিত হলেন। পণ্ডিত

সকলের নিকট প্রভুর সমাচার প্রদান করলেন। ভক্তগণ পণ্ডিতের মুখে প্রভুর সমাচার পেয়ে অতি হর্ষিত হলেন : কয়েক দিন পণ্ডিত বারাননীতে থাকার পর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং মথুরার দিকে চলতে লাগলেন। ক্রমে জ্ঞীমপুরা ধামে এলেন স্বপুরায় জ্ঞীবিশ্রাম ঘাটে লোক মুখে গ্রীসনাতন গোস্বামীর বাস স্থানের ঠিকানা জানতে পারলেন এক শীঘ্র তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। এীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতকে দেখে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন ৷ ডংক্ষণাৎ উভয় উভয়কে দশুবৎ প্রণাম এবং দ্য আলিঙ্গন করলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর মহাপ্রভুর কথা শুনতে বসলেন ; তথায় ক্রমে অক্সাম্ম বৈঞ্চবগণ সমবেত হলেন। সকলে জ্রাজগদানন পণ্ডিতকে দেখে অভি স্থা হলেন , পণ্ডিত প্রভুর নির্দ্ধেশ মত শ্রাসনাতন গোস্বামীর নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। একিপ গোস্বামা এলোক-নাথ গোস্বামী, ঐভুগৰ্ভ গোস্বামী প্ৰভৃতি ভক্তগণ সকলে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে মিলিত হলেন ৷ প্রভুর প্রিয়তম জনকে পেয়ে তাঁরা যেন স্থুখ সাগরে ভাসতে লাগলেন। পণ্ডিত সকলের নিকট প্রভুর শুভ সমাচার বার্তা বলতে লাগলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে নিয়ে ঘাদশ বন শ্রমণ করলেন। গোকুলে এসে কিছু দিন সুথে ছজন অবস্থান করতে লাগলেন। ছজনে কৃষ্ণ-কথা বলতে বলতে এত তথ্যয় হতেন যে তাঁদের দিন-রাত্রি জ্ঞান থাকত না। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত স্ব-হণ্ডে রশ্ধন করে খেতেন: শ্রীসন্তিন গোস্বামী দেবালয়ে প্রসাদ নিতেন:

এক দিন জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রাসনাতন গোস্বামীকে ভোজনের জক্ত আমন্ত্রণ করলেন। পণ্ডিত গ্রানন্দের সহিত রক্তন করতে লাগলেন। এমন সময় শ্রীসনাতন গোস্বামী পণ্ডিতের স্থানে এলেন। এক খানা গেরুয়া বস্ত্র শ্রীসনাতন গোস্বামীর মস্তব্ধে বাধা ছিল। বস্ত্রখানি মহাপ্রভুর মনে করে জগদানন্দ পণ্ডিতের মনে পুর আনন্দ হল। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে সমাদর করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই রাতুল বস্ত্রখানি কোথায় পেলেন ?

শ্রীসনাতন গোস্বামী বললেন—মুকুন্দ সরস্বতী নামে এক সন্মাসী এই বস্ত্রখানি আমাকে দিয়েছেন। এই বস্ত্রখানি প্রভুৱ নয়। যখন শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত এ কথা শুনলেন তখন ক্রোধে অন্নের হাঁড়ি নিয়ে তাঁকে মারতে এলেন। "ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা।" শ্রীসনাতন গোস্বামী লচ্ছিত হলেন। পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ নিষ্ঠা দেখে চমৎকৃত হলেন। ভখন উঠে অতি বিনীতভাবে পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—

সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়। তোমা সম চৈতন্তের প্রিয় কেহ নয়।

( टिइ इह सथाह अधावन )

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ। সেই অপূর্বে প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ॥ ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৩.৬০ ) যা দেখতে চেয়েছিলাম তা দেখলাম। মহাশয় আপনি বদি এবস্থিধ জ্রীচৈতন্ত-নিষ্ঠা না দেখান আমরা শিখব কেমনে ? এই বস্ত্রখানি কোন প্রবাসাকে দিয়ে দিব। রক্ত-বস্ত্র বৈষ্ণবের পরতে নাই।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শেবে লচ্ছিত হলেন। রান্না শেষ করে মহাপ্রভুকে ভোগ দিলেন। তারপর তুজন কৃষ্ণ-কথা বলতে ভোজন করতে লাগলেন। তুজন মহাপ্রেমিক: কৃষ্ণ-কথায় তুজনার প্রেম উথলে উঠতে লাগল।

ত্থ মাদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবনে বাদ করলেন।
তারপর গোস্বামিবৃন্দের থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিত পুরীর দিকে
চলতে উন্তত হলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর ও ভক্তগনের
জন্ম কিছু রাসস্থলীর ধূলি ও প্রসাদ তথা বৃন্দাবনীয় পাঁলু
কলাদি ভেট দিলেন। খুব যত্ন-সহকারে পণ্ডিত তা নিয়ে যাত্রা
করলেন। যে পথে বারানসী হয়ে মথুরায় গিয়েছিলেন, তিনি
সেই পথে পুরীধামে ফিরে এলেন।

অতঃপর মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দন। করলেন এবং গোস্থামি-গণের দেওয়া ভেট প্রদান করলেন।

মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে দৃঢ় আলিক্সন করলেন।
পণ্ডিত বৃন্দাবনীয় ভক্তগণের দণ্ডবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণে জানালেন।
শ্রীরাসস্থলীর ধূলি প্রভু স্বয়ং রেথে প্রসাদ ও পীলু ফল ভক্তগণকে
বেটে দিলেন। পীলু ফল গাঁরা চিবিয়ে খেলেন তাঁদের মুখে ঝাল
লাগল। দেখে প্রভু হাসতে লাগলেন। বললেন—"বৃন্দাবনের
শীলু খাবার এই এক মজা।"

প্রভূ ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবনের গোস্বামিদের যাবভীয় বার্তা
ভবতে লাগলেন

প্রভূর পরম প্রিয় প্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের মধুর চরিত কথা আমরা এখানে সমাপ্ত করলাম। প্রভূর যেমন অনস্ত দীলা বিলাস তেমন তাঁর ভক্তগণেরও অনস্ত চরিত।



## শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর

প্রীনয়নানন্দ ঠাকুর প্রীণদাধর পণ্ডিত গোস্থামীর ত্রাতুম্পুর এবং প্রিয় শিষ্ম : জ্রীণদাধর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ত্রাতা বাণীনাৰ মিক্স : প্রীনয়নানন্দ ঠাকুর মহাশয় প্রীবাণীনাথ মিশ্রের পুর । ইনি দার পরিগ্রহ করেছিলেন : তাঁর বংশধরগণ অভ্যাপি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্ত্তী প্রীপাট ভরতপুর প্রামে বাস করছেন . এই ভরতপুর গ্রামে শ্রীণদাধর পণ্ডিত গোম্বামী-স্থাপিত জ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ আছেন : জ্রীণদাধর পণ্ডিত নীলাচলে যাবার সময় শ্রীনয়নানন্দকে এই জ্রীবিগ্রহসেবাদ্ধ নিষ্কুক করে যান

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের অপর নাম শ্রীঞ্বানন্দ। শ্রীভৈড্ড চরিতামতে ইনি 'মিশ্রনয়ন' নামে উল্লিখিত। শ্রীনয়নানন্দ নামের কারণ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে নবন্ধীপ ধামে শ্রীগোর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভাব ভরে যখন যে কীর্ত্তন করভেন শ্রীক্ষবানন্দ শ্রাবণ মাত্র তা লিখে ফেলভেন। তাডে শ্রীগোর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নয়নানন্দ নাম প্রদান করেন।

#### পদসমুদ্র গ্রন্থে—

"পণ্ডিতের স্নেহপাত এ। নয়ন মিশ্র । বাল্যকালে প্রভূ যারে করিলেন শিষ্য । ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভূ হরষিত হৈলা নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাং থুইলা । নীলাচলে যাইতে প্রভূ যবে ইচ্ছা কৈলা। শ্রীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োজিলা।"

শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের তত্ত্বাবধানে খেতব্লিছে
যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর উপস্থিত
ছিলেন। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।
ভার পদকার্ত্তন গ্রন্থ তেমন দেখা যায় না, পদকল্পতক প্রত্থে
শাত্র কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়।

#### জ্ঞীগোরাঞ্চ বিষয়ক গীত-

e C

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরস্কর॥
পোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনাম সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি॥

### শ্রীনয়ানন্দ ঠাকুর

গোরা মোর হিমাজিশেখর।
ভাহা হৈতে প্রেম বহে নিরস্তর ।
গোরা মোর প্রেমকল্পতক ।
ধার পদছায়ে জীব সুখে বাস করু ।
গোরা মোর নবজলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারা নর ।
গোরা মোর স্মানন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি ॥

কিনা সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরক্ক উথলিয়া পড়ে ধারে।
নাচত পত্ত বিশ্বস্তরে।
প্রেমভরে পদধরে ধরণী না ধরে।
বয়ান কন্যাচাঁদ ছাদে।
কলে সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে।
রাজহংস প্রিয় সহচর।
কহু ভেল স্থুকর কেছু বা চকোর।
নব নব নটন লহুরী।
প্রেম লছিমা নাচে নদীয়া নাগরী।
নবনব ভক্তি রতনে।
অযতনে পাইল সব দীন-হীন জনে।

নয়নানন্দ কহে স্থপারে। সেই বন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে #

আওত পিরীতি, মুরতিময় সাগর,

অপরপ পত্ত দ্বিজরাজ।

নৰ নৰ ভকত,

নব রুস ষাবভ,

নক্তমু বুতন সমাজ।।

ভালি ভালি নদীয়াবিহার ৷

अकटन टेवकूर्थ, इन्हादन मुम्लाहा (

সকল সুখের সুখসার ॥ জ ॥

ধনি ধনি অতিধনি, অবভেল স্থরধুনী,

আনন্দে বহুয়ে রসধার॥

স্থান পান অবগাহ, আলিঙ্গন সঙ্গম,

কত কত বার ॥

🖎 ভি পুর মন্দির, 💮 প্রতি ভরুকুল ভল

क्ल विशिन विलाम।

কহে নয়নানন্দ প্রেমে বিশ্বস্তর,

সবাকার পুরাইল আশ।

কলি খোর তিমির, গরাসল জগজন,

ধরম করম রহু দূর।

অসাধনে চিস্তামণি, বিধি মিলাওল,

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥

ভাইবে ভাই গোৱা গুণ কহনে না যায়।

কত শত আনন.

কত চতুরানন'

বরণিয়া ওর নাহি পায়॥

চারি বেদ ষড়, দরশন পড়িয়া যে,

সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।

কিবা তার অধ্যয়ন, লোচনবিহীন যেন,

দরপণে অন্ধে কিবা কাজে।

বেদ বিভা হুই, কিছুই না জানত

সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।

নয়নানন্দ ভনে, সেইত সকলি জানে,

সর্ববিদিদ্ধি করতলে তার॥

কো কহু আজক আনন্দ ওর। ফুল বনে দোলত গৌর-কিশোর॥ নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে। শান্তিপুর নাথ গাওই রঙ্গে॥ সহচর ফাগু পেলই গোরা গায়। ধার্ই শুনি সব লোক নদীযায়॥

খোল করতাল ধ্বনি হরি হরি বোল।
নয়নানন্দে আনন্দে বিভার ॥
আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈত্রু
পতিত পাতকা তুঃখি করিলেন ধ্রু ॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অবৈত্র জীবন ॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চম্বরে।
নিতাই চৈত্রু নাচে অবৈত্র মন্দিরে ॥
আচার্য্য গোসাঞি নাচে দিয়া করতালি।
চিরদিনে মোর ঘরে গৌর বনমালী ॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর পাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে ॥

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কোন পদের উল্লেখ বিশেষভাবে পদকল্পতক্তে দেখা যায় না

## পণ্ডিত শ্রীদাম্মেদর ব্রহ্মচারী

শ্রীদামোদর পণ্ডিত ছিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ জন শ্রীমদ্কৃষণদাস কবিরাজ শ্রীটেতক্ত চরিতামূতে শাখা নির্বয় প্রসঙ্গে

ক্ষিবছেন—

দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড প্রভুর উপরে থেঁহো কৈল বাক্য দণ্ড॥ ( চৈঃ চঃ আদি ১০.৩১)

ইনি ব্রজ্ঞলীলায় "শৈব্যা বা চণ্ডী" নাম্মী গোপী ছিলেন।
শ্রীদামোদর পণ্ডিতের ছোট ভাই শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত ব্রজ্ঞলীলায়
"ভজ্রা" নামী গোপী ছিলেন। সন্মাস গ্রহণ করে প্রভু পুরীধামে
চলে এলে, দামোদর ও শঙ্কর প্রভুর সঙ্গে পুরীতে অবস্থান
করতেন।

শ্রীরপ-সনাতনকে কৃপা করবার জন্ম মহাপ্রভু যেবার পুরীর থেকে রামকেলিতে ছল করে আগমন করেন, সেবার শাস্তিপুরে ব্রীঅদৈত আচার্য্যের ভবনে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং নবদ্বীপ মায়াপুর থেকে শচীমাতাকে শাস্তিপুরে নিয়ে যান। কয়েকদিন জননীর হাতের রন্ধন খেয়ে তাঁকে স্থী করে পুনঃ দীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন শ্রীকেভক্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদামাদর পশ্তিত প্রভুর সঙ্গে পুরীতে এলেন।

বলভন্ত ভট্টাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর। ছইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥

( कि: क: मधाः अ२७७ )

শ্রীদামোদর পণ্ডিত নিরপেক্ষ ভক্ত ছিলেন। কেই কিছু
মাত্র ক্রটি করলে তিনি সইতে পারতেন না মহাপ্রভুর উপরেও
সকলা শিক্ষা দণ্ড ধরে থাকতেন। মহাপ্রভু যথন দক্ষিণ দেশে
যাত্রা করবার প্রস্তাবনা করলেন, সঙ্গে সেবক কে যাবেন?
ভক্তগণ শ্রীদামোদর পণ্ডিতের নাম করলেন। তা শুনে মহাপ্রভু

আমি ত সন্ধাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে অংমার উপর শিক্ষা দশুধরী ॥
ই হার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ই হারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণকূপা হৈতে।
আমি কভু লোকাপেক্ষা না প্রণরি ছাড়িতে॥
( হৈঃ চঃ মধ্যঃ ৭।২৫-২৭)

দানোদর ব্রহ্মচারী। সামি সন্যাসী। কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁর লোকাপেক্ষা নাই। সামি ত লোকাপেক্ষা ছাড়তে পারি না। স্বশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু সরল বৃদ্ধি সম্পান্ন কালা জ্রীকৃষ্ণদাসকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বহির্গত হলেন

মহাপ্রভু কয়েক মাস ধরে দক্ষিণ দেশের তীর্থ সকল ভ্রমণ্ করে পুনঃ ফিরে এলেন আলালনাথে। তথন তাঁকে স্বাগত কানাবার জন্ম পুরী থেকে জীজগদানন্দ, গ্রীমৃকুন্দ ও গ্রীদামোদর পণ্ডিত আনন্দভরে চললেন আলালনাথ। অক্সান্ত ভক্তও সমবেত হলেন ৷ সকলের পুনমিলন হল, তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না । ভক্তগণসহ প্রভু পুরীতে এলেন। তাঁর পুনরাগমন সংবাদ গৌডীয় দেশে প্রেরণ করবার জন্ম জীনিত্যানন্দ, জীজগদানন্দ ও গ্রীদামোদর পণ্ডিত মন্ত্রণা করে কালা কৃষ্ণদাসকে তথায় পাঠিয়ে मिल्निन ।

রথযাক্রার সময় গৌড়ীয় ভক্তগণ এলেন। প্রভুর সঙ্গে ভাঁদের মিলন হল। সকলে আনন্দ সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। ব্ধার চার মাস থাকার পর গৌড়ীয় ভক্তগণ বিদায় হয়ে চলেছেন। এই সময় প্রভু অক্যান্ত ভক্তের সঙ্গে দামোদর পণ্ডিতকে প্রশংসাপূর্বক বললেন।

> "সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে॥ শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে।"

> > ( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১১/১৪৬ )

দামোদর প্রতি আমার সগৌরব প্রীতি। দামোদরের ছোট ভাই শস্করের প্রতি শুদ্ধ কেবলা প্রীতি। প্রভুর কথা শুনে দামোদর পণ্ডিত বললেন—তোমার কুপায় শঙ্কর এখন আমার বড ভাই হল।

শঙ্কর পণ্ডিত শেষ-লীলাতে মহাপ্রভুর কাছে থাকতেন। তিনি রাত্রে মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করতেন। কোন কোন দিন প্রভু খ্রীশ হর পণ্ডিতের অঙ্গোপরি খ্রীচরণ দেখে নিজিত হতেন।

উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন : যেই করে যেই বোলে.—উন্মাদ লক্ষণ ॥ স্বরূপ গোসাঞি ভবে চিন্তা পাইলা মনে: ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে । সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল : শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল। প্রভু পাদতলে শঙ্কর করে শয়ন প্রভূ তাঁর উপর করেন পাদ প্রসারণ॥ প্রভূ 'পাদোপাধান' বলি তার নাম হইল পূর্বেব বিছরে যেন এতিক বর্ণিল। শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥ উঘডি অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিজা যায় প্রভু উঠি আপন কাথা হাহারে জড়ায় ॥ নির্ভর ঘুমায় শঙ্কর শীভ্র চেত্র বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥ তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে : তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্তো মুখাব্র ঘষিতে॥

( চৈঃ চঃ অস্তা ১৯৷৬৫-৭৪ )

পুরীতে এক স্থন্দর ব্রাহ্মণ কুমার রোজ প্রভুর কাছে আসত।
সে পিতৃহীন। প্রভু তাকে প্রীতি করতেন। জ্রীদামোদর পশুক্ত
বালকটির নিত্য প্রভুস্থানে আসা পছন্দ করতেন না। তাকে বার
বার নিবেধ করতেন। তবুও বালকটি আসত :

শ্রীদামোদর একদিন প্রভুকে বলতে লাগলেন—পণ্ডিত হয়ে মনে মনে বিচার কর না কেন ? বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রকে এত প্রীতি করছ লোকে কি বলবে ? সে বিধবা ব্রাহ্মণাটি পরমা হ্রুম্বরী। তুমিও পরম হ্রুম্বর, লোকের কানা-কানিকে প্রশ্রেষ্ঠ কেন ? এই বলে দামোদর পণ্ডিত নীরব হলেন। তাঁর স্পাষ্ট কথা শুনে প্রভু পরম স্রখী হ'লেন। বললেন—ইহাকে বলে বাস্তব শুদ্ধপ্রেম দামোদরের স্থায় আমার অন্তরঙ্গ মিত্র ত আর কাকেও দেখছি না: এ সব চিন্তা করে প্রভু মধ্যাক্ত ভোজন করতে চললেন।

একদিন দামোদর পণ্ডিভকে প্রভু নিকটে ডাকলেন এক আনেক কথা বললেন। তারপর প্রভু চিন্তা করলেন, একান্ত নিরপেক্ষ কোন বাজিকে গোড়দেশে জননীর নিকট পাঠাতে চাই। কিন্তু দামোদরের ক্যায় ত কাকেও দেখছি না। সেও নদীয়াবাসী; আমার জননীর প্রতিবেশী। তাঁর প্রীতির পাত্র। আত্এব তাঁকে যদি জননীর কাছে রাখতে পারি আমার কোন চিন্তা থাকে না। তাঁর কাছে কারও যথেচ্ছ ব্যবহার চলে না। প্রভু প্রীতি সহকারে দামোদরকে বলতে লাগলেন—

প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর-গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥

( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৩।২১-২৩ )

ভূমি নবদ্বীপে জননীর কাছে গিয়ে থাক। তোমার সামনে কেহ স্বভন্ত আচরণ করতে পারবে ন।। মাঝে মাঝে আমাকে দেখবার জন্ম এস।

প্রভুর আদেশ পেয়ে জ্রীদামোদর পণ্ডিত সুখী হলেন একং গৌডদেশে যাবার উড়োগ করতে লাগলেন সকলের থেকে বিদায় নিয়ে প্রভুর নিকট এলেন। প্রভু বসতে লাগলেন— "জননীকে কোটি দণ্ডবৎ জানিয়ো, আমার সুখ সংবাদ তাঁকে দিও সর্বক্ষণ আমার কথা শুনিয়ো:" জননীকে বলবে আমি বার বার তাঁর ভবনে গিয়ে মিষ্টান্ন বাঞ্জনাদি ভোজন করি তিনি সব কিছু দেখতে পান। তথাপি স্বপ্ন বলে মনে করেন। এক ঘটনা তাঁকে বলবে এই মাঘ-সংক্রান্তিতে তিনি নানা পিঠাপায়স ব্যঞ্জন ক্ষীর তৈরি করে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগিয়েছিলেন। অতঃপর আমাষ স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন: আমি গিয়ে তাঁর সামনে বসে সব খেলাম। দেখে তিনি সুখী হলেন আমি চলে এলাম. ভার বাহাদশা হল। শৃষ্ঠা পাত্র দেখে বলতে লাগলেন—আমি কি স্বপ্ন দেখলাম নিমাই খেয়ে গেল ় না ভোগ দিতে ভূল করলাম ? এই ভেবে জননী ঠাকুরকে পুনঃ ভোগ লাগালেন। জননীকে এ সব কথা বলবে আরও বলবে আমি যে নীলা-চলে আছি শুধু তাঁর আজ্ঞা পালনের জক্ত : তাঁর প্রেমে আমি সর্ব্বদা বাঁধা। এ সব কথা বলে প্রভু জ্রীজনন্নাথ দেবের প্রসাদ আনিয়ে জননীর ও বৈষ্ণবগণের জন্ম জ্রীদামোদর পণ্ডিতের হাতে দিলেন: এ ভাবে পণ্ডিতকে বিদায় করলেন: পণ্ডিতও প্রভূকে দশুবং করে গৌড দেশের দিকে যাত্রা করলেন।

শ্রীদামোদর পণ্ডিত গৌড়দেশে এলেন এবং শ্রীশটী মাতার গৃহে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। প্রভূর দেওয়া প্রসাদ প্রভৃতি শচী মাতার হাতে দিলেন। শচী মাতা প্রসাদ পেয়ে গৌরস্থন্দরকে স্মরণ করে নেত্র-নীরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীদামোদর ব্রহ্মচারী নিয়ত জননীর কাছে অবস্থান করে তাঁকে প্রভূর কথা শুনাতে লাগলেন।



## ভক্ত চাঁদ কাছা

শ্রীপৌর সুন্দরের সাদেশে ভক্তগণ গৃহে-গৃহে হরি সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন। পায়ন্তিগণের তা সম্ভ হল না। বিধন্মী কাজীকে তারা জানাল। কাজী শুনে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। সন্ধ্যার সময় নগরে-নগরে তিনি লোকজন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় নারাপুরে এক গৃহস্থের বাড়ীতে কীর্ত্তন শুনতে পেলেন। সেই বাড়ীতে ঢুকে তাঁদের মৃদক্ষ প্রভৃতি ভেক্ষে দিলেন এবং বললেন—আবার যদি কীর্ত্তনের আওয়াজ শুনতে পাই তোমাদের প্রাণ নাশ করব।

যবনের অত্যাচারে ভক্তগণ বিমর্য হয়ে পড়লেন। পরদিন তারা এই ব্যাপারটি মহাপ্রভুকে জানালেন। ভক্তদের হুংথের কথায় প্রস্তু হলেন। বললেন—আমার কার্ত্তনে বাধা দেয় কাজার এত বড় স্পর্কা! প্রভু ভক্তগণকে জানালেন, আজ সন্ধ্যায় নগরে-নগরে মহাসংকীর্ত্তন হবে। সন্ধ্যা হতে না হতে ভক্তগণ মহাপ্রভুর বাড়ীতে সমবেত হতে লাগলেন। শ্রীত্রাইত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত. শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবক্তেশ্বর শ্রীবাসদেব ঘোষ প্রভৃতির এক একটি দল হল। শ্রীমামহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেক দলের সংগে নৃত্য-কীন্তন করে শ্রমণ করতে লাগলেন। শ্রীঅইন্তে আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রথমে চন্দন পুষ্পমালা প্রদান করলেন। অনন্তর অক্তান্স ভক্তগণকে ও চন্দন মালায় ভূষিত করলেন। মহাপ্রভুর শ্বহস্তের চন্দন-মালা প্রেয় ভক্তগণ মহানন্দে মন্ত হয়ে উঠলেন। প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে আজ এক অভ্তপূর্ব তেজ ও প্রভাব অন্নভব করতে লাগলেন। তারপর শত শত মৃদঙ্গ ও করতাল বাতের তালের সহিত উঠল মধ্র শ্রীনাম-ধর্নি—

"হরি ও রাম—হরি ও রাম—হরি ও রাম।"

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নম।।

চরণে লাগহুঁরে সারঙ্গধর" ইত্যাদি সংকীর্ত্তন রোল—

"হেন মহারঙ্গে প্রতি নগরে-নগরে।

কীর্ত্তন করেন সর্বলোকের ঈশ্বরে॥

অবিচ্ছিন্ন হরিম্বনি সর্বলোক করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুঠেরে॥"

( চৈঃ ভাঃ ২০৷২৯৪-২৯৫ )

এই মহা-সংকতিনের সংগে সহস্র সহস্র ভক্তসহ মহাপ্রভ্ নগরের পথে পথে চলেছেন। অচিন্তা শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ গ্রীগৌর স্থান্দরের প্রভাবে নবদ্বীপ নগর যেন হৈকুই পুরীর শোভা ধারণ করল। নগরবাসীর দ্বারে-দ্বারে কদলীবৃক্ষ, পূর্বঘট, আদ্রসার ও দীপাবলী শোভা পেতে লাগল।

"লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুদিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুদিকে হরি বলে॥
চন্দ্রের আলোকে অভি অপূর্ক দেখিতে .
দিবা নিশি একো কেহ নারে নিশ্চয়িতে॥"
( চৈঃ ভাঃ ২৩।৩০১-৩০২ )
অস্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ দেবগণ ।

চম্পক মল্লিক। পুষ্প করে বরিষণ।।

( চৈঃ ভাঃ ১৩:২০৪ )

এইমত কীৰ্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা।
( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৭/১৩৯ )

এইভাবে নগরে কীর্ত্তন করতে করতে মহাপ্রভু এলেন কাজী ছারে। লক্ষ-লক্ষ লোক নিয়ে শ্রীনিমাই পণ্ডিত মহা-সংকীর্ত্তনের সংগে আসছেন দেখে কাজা ভয়ে গৃহমধ্যে লুকিয়ে রইলেন। ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু কাজীর দরজায় বসে পড়লেন। কাজী কোথায় ? কাজী অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছেন। একজন বিশিষ্ট লোককে মহাপ্রভু কাজীকে ভাকতে পাঠালেন।

কাজী সাহেব অবনত মস্তকে বাইরে এলেন।

মহাপ্রভু বললেন—আমি আপনার অভ্যাগত ৷ আপনি আমায় দেখে প্লোলেন ৷ এ কি ধর্ম গ

কাজী বলালন—পণ্ডিত! আপনি ক্রোধের ভাব নিয়ে এসেছেন। তাই ভাবলাম কিছুক্ষণ পরে দেখা করব। যাক আমার সৌভাগ্য যে আপনার মত অতিথি পেয়েছি। পণ্ডিত-জি! আপনার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার চাচা। সে সম্বন্ধে আপনি আমার ভাগিনা। দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ লোকে বড় বলে। আমার ভাগিনা হয়ে, আমার উপর রাগ করে এসেছেন। আমায় অবশ্য সইতে হবে। আর এক কথা বলছি। আমি হলাম আপনার মামা। মামার অপরাধ ভাগিনা কখনও গ্রহণ করে না। এ ভাবে কাজী মহাপ্রভুর সক্ষে আকারে-ইঙ্গিতে নর্ম আলাপ করতে লাগলেন। ভিতরের নিমৃত্ত অর্থ কেহ ব্যুতে পারলেন না।

প্রভূ—মামা : একটা প্রশ্ন করতে এলাম : কান্ধী—পণ্ডিভন্তি ! কি প্রশ্ন বলুন !

প্রভূ—গো-তৃত্ব থান তাই গাভী হল মাতা : ব্যদারা ক্ষেত চাষ করে অন্ন উংপাদন করেন তাই ব্য হল পিতা : পিতা-মাতাকে মেরে থান : এ আপনাদের কোন্ধর্ম ? কিসের ভরসায় আপনারা এত বড় পাপ কাজ করেন ?

কাজী—পশুতজি! আপনাদের যেমন বেদপুরাণ, আমাদের তেমন কেতাব কোরাণ! উভয় শাস্ত্রেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের কথা আছে। নিবৃত্তি মার্গমতে প্রাণীমাত্র বধ নিষেধ। প্রবৃত্তি মার্গমতে বধ করা চলে। শাস্ত্র আজ্ঞা বলে করলে পাপ হয় না। আপনার বেদেও গোবধের কথা আছে। পুরা কালে হিন্দুদের কোন কোন মুনি গো-বধ করতেন।

প্রভূ—:বদে গো-বধ নিষেধ। তাই কোন হিন্দু গো-বধ করে না। পুনরায় জীবন দিতে পারলে জীব হত্যা করা চলে। পুরাকালে জরদগবকে ( বৃদ্ধ বৃষকে ) যজ্জন্থলে বধ করে বেদ মন্ত্রের দারা পুনর্কার তাকে জীবন দান করা হত। তাতে তার উপকার হত, পুণ্য হত। কলিকালে ব্রাহ্মণদের এ প্রকার শক্তি নাই। এখন কেহ গো-বধ করে না। মামা! আপনারা বাঁচাতে পারেন না, কেবল বধ করতে পারেন। এ পাপের কলে, নরক থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না।

কলিকালে গো বধ, বৈদিক সন্ন্যাস, মাংস দারা পিতৃশ্রাদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও দেবের দারা পুত্র উৎপাদন—এ পাঁচটী কার্য্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ( চৈঃ চঃ আদিঃ ১৭/১৬৪ )

গো-অক্সে যত লোম আছে গো হত্যাকারীর তত বংসর
মহা-রৌরব নরকে বাস করতে হয়। আপনাদের শাস্ত্রকর্ত্তা ভ্রান্তবৃদ্ধি নিয়ে শাস্ত্রমর্থ না জেনে ঐ সব মত প্রকাশ করেছেন

মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শুনে কাজী সাহেব স্থব্ধ হলেন। বললেন—
প্রিভে! আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক সিদ্ধান্ত। আমাদের শাস্ত্র আধুনিক। তার বিচার সঙ্গতি নাই। সব কিছুই কল্পিত। আমি তা বুঝি। তথাপি কর্তুবোরে অনুরোধে সব কিছু করছি। কাজী সাহেবের কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন।

মহাপ্রভু—মামা। আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই।
এখন নগরে নগরে যে হরিনাম সংকীর্ত্তন হচ্ছে তাতে আপনি
বাধা দিচ্ছেন না কেন গ্ আপনি কার্জা, হিন্দুধর্ম বিরোধ করাটা
মুসলমানদের বিশেষ নিয়ম।

কাজী—সকলে আপনাকে গৌরহরি বলে তাই আমিও গৌরহরি বলে সম্বোধন করছি: গৌরহরি ! এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনাকে সব কিছু বলব যদি আপনি নিভৃতে শুনেন।

প্রভূ—নামা! আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। এঁরা আমার অন্তরঙ্গ জন। কোন ভয় নাই: আপনি বলুন।

কাজী—যে দিন খোল ভেঙে কীতন বন্ধ করি, দে রাতে এক ভয়ন্কর স্বপ্ন দেখি। এক ভয়ন্কর নরসিংহ মূর্ত্তি বক্ষের উপর চড়ে আমাকে বধ করতে এলেন। আমি ভয়ে অদ্ধমৃত হই। দক্ত কড়মড় করতে করতে সেই মূর্ত্তি আমাকে বললেন—মৃদক্ষের বদলে তোর বক্ষস্থল বিদার্গ করব। আমার কীর্ত্তনে বাধা দিয়েছিস্। তোকে সংহার করব। চক্ষ্ বুজে কাপতে লাগলাম, মনে মনে তাঁর চরণে শরণ নিলাম। আমাকে ভীত দেখে দ্যাদ্র্র্থি তিনি বললেন—"আজ তোকে ক্ষমা করলাম। আবার যদি কীর্ত্তনে বাধা দিস্, ভোকে সকলো বিনাশ করব।" এই কথা বলে নুসিংহ অন্তর্ধনি হলেন। দেখুন আমার বক্ষে তাঁর নথচিক্ত এখনও

রয়েছে " এ বলে কাপড় সরিয়ে কাজী মহাপ্রভূকে বক্ষঃস্থল দেখালেন :

তারপর কাজী সাহেব বললেন—"হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ: সেই ভূমি হও—হেন লয় মোর মন॥" (চৈঃ চঃ আদিঃ ১৭।২১৫) আমার মনে হয় আপনি সেই ঈশ্বর।

আমি সেই দিন থেকে কীতনে বাধা দিতে নিষেধ করেছি।
কাজীর কথা শুনে মহাপ্রভু বললেন—আপনার মুখে 'হরি'
'রুষ্ণ' 'রাম' 'নারায়ণ' নাম! ইহা বড় বিচিত্র: আপনি সমস্ত পাপ মুক্ত হলেন আপনি বড় ভাগ্যবান

নহাপ্রভুর কথা শুনে কাজী সাহেবের হৃদয় বিগলিত হল। তুই নয়ন দিয়ে জল পড়তে লাগল। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভু কাজী সাহেবকে আলিঙ্গন করলেন। কাজী তথন মহাপ্রভুর জ্রীচরণে পড়ে বললেন-

> তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি এই কুপা কর যেন তোমাতে রহুঁ মতি॥

> > ( किः हः व्यामि अ२२०)

তারপর প্রাভূ বললেন—মামা! **আপনার কাছে আমার**। একটি ভিক্ষা।

কাজী—আমি দীন-হীন কি ভিক্ষা দিব ? প্রভু— নবদ্বীপে যেন কেহ কীর্ত্তনে বাধা না দেয়। কাজী—আমি শপথ করে বলে যাব আমার বংশধরগণ কেছ কীওনে বাধা দেবে না।

কাজী সাহেবের কথা শুনে ভক্তগণ মহা হরি হরি ধ্বনি করে। জিমলেন।

তারপর ভক্তগণ সহ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করতে করতে
চললেন। ভক্ত কাজা সাহেবও প্রভুর পশ্চাং পশ্চাং চলতে
লাগলেন। প্রভু তাঁকে অনেক বুঝিয়ে গৃহে পাঠিয়ে ছিলেন।
নৌলনা সিরাজুদ্দিন সেদিন থেকে ভক্ত চাঁদকাজী নামে
খ্যাত হলেন। অন্তাপি নক্ষীপে বামন পুকুরে তাঁর পবিত্র সমাধি
ভানতি রয়েছে।

# बोजगारे ७ माधारे

শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পূব্বাক্তে কিভাবে হরিনাম প্রচার করেছেন তা অপরাফ্কালে শ্রীমহাপ্রভুর কাছে বলতে লাগলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বললেন মাজ নগরে এক অপরপ দৃশ্র দেখলাম।

প্রভু-কি অপরূপ দৃশ্য দেখ্লে ?

নিত্যানন্দ—ভয়ন্ধর তুই মাতাল, তারা নাকি জাতিতে ভ্রাহ্মণ ?

প্রভু—তারপর ?

নিত্যানন্দ—ভাদের কাছে বললাম 'হরে কৃষ্ণ রাম' বল। প্রভু—ভারশর ?

নিত্যানন্দ—তারপর আর কি ? ধেয়ে অংসল মারবার জন্স, ভাগ্যক্রমে বেঁচে এলাম।

প্রভু – দে হুই বেটা কে ?—

গঙ্গাদাস — প্রভা ! তারা হজন বাহ্মণের ছেলে, তাদের পিতা-মাতা অতি শুদ্ধাচারী ছিলেন। এরা হজন আগে নদীয়ায় কোতোয়ালের কাজ করতো। আগে ভাল ছিল। অধুনা এমন পাপ নাই যা তারা করে না। মত্য-পান ও চুরি হল তাদের বড় কাজ। সে হজনের নাম জগাই আর মাধাই।

মহাপ্রভু—চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি। সে ছু বেটা যদি এখানে আঙ্গে, থগু খণ্ড করব।

নিত্যানন্দ—তাদের খণ্ড খণ্ড কর আর না কর, সে তুজন খাকতে আমি কোথাও যাব না। তাদের গোবিন্দ নাম বলাও দেখি। তবে ত তোমার মহিমা বুঝব। ভাল লোককে হরিনাম বলান সহজ্ব। এদের যদি হরি বলাতে পার, তবে ত বাহাছরি।

প্রভূ হাস্ত করে বললেন—তারা উদ্ধার পেয়ে গেল।
নিত্যানন্দ—তারা উদ্ধার পেল! কি করে পেল গ্
প্রভূ—তোমার দর্শন যথন পেয়েছে, তাদের উদ্ধার না হয়ে

কি পারে ? ভূমি যথন তাদের কল্যাণ চিন্তা করছ তাদের উদ্ধার অবশ্যস্তাবী: প্রভুৱ কথা শুনে বৈষ্ণবর্গণ আনন্দে হরি হরি ধ্বনি, করলেন ৷ সকলে বুঝলেন জগাই মাধাইর উদ্ধার লাভ হবে

শ্রীহরিদাস অবৈত আচার্যাের কাছে বলতে লাগলেন- হে আচার্যা ? প্রজু আমাকে এক মহা চকলের সহিতে পাঠান। তিনি থাকেন কোথার ? আর আনি থাকি কোথার ? গঙ্গাষ বাঁপে দিয়ে সাঁতাের কোটে চলেছেন, আমি ত ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে যাই বয়াকালে গঙ্গায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়। আমার ত ভয় করে। বয় দেখলে "আমি মহেশ" বলে তার উপরে, চড়েন। গাভী দেখলে দোহন করে ছয় বেতে থাকেন: আমি যদিনিষেধ করি তথন বলেন "তাের ঠাকুর আমাকে কি করতে পারে ?"

এইটি শ্রানিওগানন্দের অবধূর ভাবের বর্ণনা তিনি কৃষ্ণ-প্রোমে পাগল।

হরিদাস— আজ ত ভাগ্য গুণে বেঁচে এসেছি . আচার্যা—কেন গ কি হয়েছিল গ

হরিদাস—ছই বড় মাতাল রাস্তায় পড়ে আছে। তাদের কাছে গিয়ে বললাম—হরিনাম বল। এ উপদেশ শুনে ছ মাতাল কুদে এল মারতে। অবধৃত পালিয়ে গেলেন। আমি বৃদ্ধ; দৌড়াতে পারি না। পেছন থেকে দাঁড়া দাঁড়া বলতে বলতে মদের নেশায় ছজন রাস্তায় পড়ে গেল। আপনার কুপায় আজ্বার্টে এলাম।

আচার্য্য—হরিদাস: তুমি যা বলছ সব ঠিক। জ্বগাইমাধাই তুই মাতাল, অবধৃত আর এক মাতাল: তিন মাতাল
এক জায়গায় থাকা ঠিক হয়। হরিদাস! শুন এই অবধৃত
তৃ-তিন দিনের মধ্যে ঐ তু মাতালকে এখানে নিয়ে আসবে।
দেখবে তাদেব সঙ্গে নাচবে: চল তুমি ও আমি জ্বাত-পাত নিয়ে
পালাই।

শ্রীমধৈত আচায্য ও শ্রীহরিদাস ব্যঙ্গ উক্তিচ্ছলে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করছেন শুনে ভক্তগণ আনন্দ-সাগরে ভাসতে লাগলেন।

জগাই-মাধাই মদ খেয়ে রাত্রে মহাপ্রভুর বাড়ীর কাছে পড়ে খাকে। কোন সময়ে কীর্ত্তনের তালে তালে নাচে। সকাল বেলা প্রভুকে দেখে বলে—বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। বেশ কীর্ত্তন হয়েছে। গায়কদের একটু দেখতে চাই. তাদের ভাল ভাল জিনিস এনে দিব।

একদিন সন্ধার সময় প্রেমরসে মত্ত হয়ে শ্রীনিত্যানন্দ সেখানে গেলেন। জগাই মাধাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

জ্বনাই মাধাই বলল—কে জড়িয়ে ধরল ? জ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন—আমি অবধৃত । অবধৃত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া। মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া।

( চৈ: ভা: মধ্য: ১৩।১৭৮ )

অবধৃত নাম শুনে মাধাই মুটকী (ভাঙ্গা কলসীর কানা)
তুলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে মারল। শির কেটে দর দর
ধারে রক্ত পড়তে লাগল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমরসে উন্মন্ত, কেবল
"হরি বোল" "হরি বোল" বলছিলেন।

মাধাই আবার মারতে উল্লভ হল। জগাই অমনি মাধাইর হাত চেপে ধরল। বলল দেশাস্তরী সন্ন্যাসী মেরে লাভ কি ?

ভক্তগণ তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুর কাছে সংবাদ দিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এলেন। দেখলেন প্রেমরসে বাহাদশাশৃষ্ঠ নিত্যানন্দের ললাট থেকে দর দর করে রক্ত পাড়ছে। প্রীনিত্যানন্দের উপর এই অত্যাচার মহাপ্রভু সইতে পার্লেন না। ক্রোধে কেঁপে উঠলেন। স্থদশন! স্থদশন। বলে নিজ চক্রকে ডাকতে লাগলেন। অমনি ভয়ম্বর চক্র তথায় উপস্থিত হল। জগাই-মাধাই সেই ভয়ম্বর চক্র দেখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়ল। চক্রের কি তেজ। কোটি ব্রহ্মণ্ড ক্ষণকাল মধ্যে ভ্রম্পাৎ করতে পারে।

ভাগবতগণ বড় ভীত হয়ে পড়লেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও চ'ইলেন না, জগাই মাধাইকে এ ভাবে বধ করা হউক। তিনি করজোড়ে বলতে লাগলেন—ঠাকুর! ক্রেম্থ সংবরণ কর। এ অবতারে ত অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা দৈত্য বধ করা হবে না। এই ছুই প্রাণীর প্রাণ ভিক্ষা আমি চাই।

এনের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কুপা দেখে মহাপ্রভু স্পৃষ্টিত হলেন। ভক্তগণ বিশ্বিত হলেন। এত দয়া এত করুণা! এত প্রহার থেয়েও শ্রীনিত্যানন্দের বিন্দুমাত্র দ্বেষ নাই।

এদিকে জগাই-মাধাই স্থদর্শন চক্র দেখে ভীত হয়ে অমনি মহাপ্রভুর খ্রীচরণতলে লৃটিয়ে পড়ল। মাধাই নিত্যানন্দকে মারতে জগাই ধরেছিল বলে, মহাপ্রভু জগাইকে বললেন—"কৃষ্ণ তোকে কৃপা করবেন। তোর প্রেমভক্তি হউক।" জগাইকে আশার্কাদ করা মাত্র সে প্রেমে মৃচ্ছা প্রাপ্ত হল। তখন মহাপ্রভু বললেন—"জগাই! প্রঠ! আমার দিব্যরূপ দর্শন কর। আমি সভ্য সভ্যই তোকে প্রেম ভক্তি দিলাম।"

জগাই উঠে নেত্র খুলে দেখল মহাপ্রভু চতুর্জু মূর্ত্তি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

> চতুর্জ শহা, চক্র, গদাপদ্মধর। জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বস্তর॥

> > ( চৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ১০।১৯৬ )

জগাই পুনব্বার মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মূলে লুটিয়ে পড়ল।
মহাপ্রভু তাকে শ্রীচরণ দিলেন। জগাই তা স্বীয় বক্ষোপরি
স্থাপন করল।

মহাপ্রভু জগাইকে কুতার্থ করেছেন দেখে মাধাইও প্রভুর •চরণে দণ্ডবং করে রূপা-ভিক্ষা করতে লাগল।

প্রভু—তোকে কুপা করব না।

মাধাই—প্রভো! ছই ভাই একই প্রকার পাপ করেছি। একজনকে কুপা করলেন, আর একজনকে করবেন না কেন ? প্রভূ—তুই নিত্যানন্দের শ্রীঅক্সে রক্তপাত করেছিস।
নিত্যানন্দের স্থায় প্রিয় আমার কেহ নাই আমার দেহ থেকেও
নিত্যানন্দকে অধিক মনে করি। নিত্যানন্দ যদি তোকে কুপা
করে, আমার কুপা পাবি। মাধাই অমান শ্রীনিত্যানন্দের
শ্রীচরণ মূলে লুটিয়ে পড়ল বলল—প্রভো! আমি তোমার
রক্তপাত করেছি। তুমি যদি ক্ষমা না কর আমার নিস্তার
নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন— মাধাই ! তোর সমস্ত অপরাধ দূর হল, প্রভুর দিব্যরূপ দর্শন কর। তোদের সমস্ত ভার আমি নিলাম আর কোন পাপ করিস্না।

মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর কুপা প্রাপ্ত রুহরে জগাই-মাধাই তাদের জ্রীচরণে পড়ে ক্রন্দন করতে সাগলেন জ্রীগৌর ও জ্রানিত্যানন্দ হুই জনকে তুলে মালিঙ্গন করে বললেন—তোদের সমস্ত পাপ দূর হল। আজ থেকে তোরা পরম পবিত্র হলি ও আমাদের ভক্ত হলি। তোদের যারা ভোজন করাবে, তারা আমাকেই ভোজন করাবে।

তো দোহার মূথে মূঞি করিব আহার। তোর দেহে হইবেক মোর অবতার।

( চৈ: ভা: মধ্য: ১৩/২২৮ )

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মধ্র লীলা দর্শন করে ভক্তগণ প্রেম-ভরে হরি হরি ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই দিন থেকে জ্বগাই-মাধাই প্রভক্তগণের অক্সতম হল। গঙ্গার ঘাটে বসেণ্নিরস্তর: হরিনাম করতে লাগল এবং সকলের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল:

শ্রীগোর-নিত্যানন্দ হুই ভাই যে করুণার অবতার তা সকলে বৃথতে পারলেন। জগাই-মাধাই পূর্বেব বৈকুঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপে অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে হিরণাকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, তেতা যুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে শিশুপাল ও দম্ভবক্র: কলিযুগে জগাই ও মাধাই।

# জ্ঞীশিবানন্দ সেন

শ্রীমদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতস্থ চরিতামতে মহাপ্রভুর শাখা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

শিবানন্দ সেন প্রভুর ভৃত্য অস্তরঙ্গ। প্রভু স্থানে যাইতে সবে লয়েন যার সঙ্গ। প্রতিবর্ষে প্রভুগণে সঙ্গেতে লইয়া। নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া॥

( रेडः डः व्यापिः : । १८८-६८ )

ঐশ্বর্য্য বিত্ত প্রভৃতির সদ্ব্যবহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার দ্বারা হয়। শ্রীশিবানন্দ সেন মহোদয়ের ভূ-সম্পতির ব্যবহার এইভাবে হয়েছিল। তিনি যথাসর্বস্থ শ্রীগোরাঙ্গ ও তাঁর ভক্ত-গণের সেবার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর যাবতীয় পরিকর, পুত্র ও ভৃত্য সকলে শ্রীচৈতন্তের ভক্ত ছিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্র (১) শ্রীচৈতন্ম দাস, (১) শ্রীরাম দাস ও (৩) কর্ণপুর, মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভাগিনেয় শ্রীবল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেনও বড ভক্ত ছিলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন বাস করতেন কুমারহটে ব: হালি সহরে। তাঁর সেবিত গৌর-গোপাল বিগ্রহ বর্ত্তমান হালি সহর থেকে দেড় মাইল দূরে কাঁচড়া পাড়ায় সেবিত হচ্ছেন।

শ্রীকর্ণপুর গৌরগণোদেশ দীপিকাতে লিখেছেন—যিনি দাপর যুগে বৃন্দাবনে 'বীরা' নামে শ্রীরাধার দূতী গোপী ছিলেন, তিনিই অধুনা শ্রীশিবানন্দ সেন: প্রতি বছর শ্রীশিবানন্দ সেন গৌড়ীয় ভক্তগণকে নিজ তত্বাবধানে পুরীধামে নিয়ে যেতেন

যাত্রার এক মাস আগে ভক্তগণের পুরীযাত্রা আরম্ভ হত। এক মাস পায়ে চলে সকলে পুরী পৌছতেন।

একবার শুভদিন দেখে ভক্তগণ যাত্র আরম্ভ করলেন।
সর্বপ্রথমে সকলে শান্তিপুরে ব্রীঅবৈত আচার্য্যের ঘরে এলেন।
সেখানে একদিন উৎসব করে, শ্রীঅবৈত আচার্য্য তাঁর পত্নী ও
পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তগণ এলেন নবদ্ধীপ মায়াপুরে—প্রভুর
জননী শ্রীশচীদেবীকে দর্শন করতে। প্রভুর বিরহে শচীমাতা বড়
বাধিত চিত্তে দিন যাপন করছেন। ভক্তগণকে শচীমাতা নমস্কার
করলেন। শ্রীঅবৈত আচার্য্য ও সীতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ বনদ:

করে শ্রীগৌরস্থলরের স্মরণ পূর্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও দীতা ঠাকুরাণী শ্রচীমাতাকে অনেক কথা বুঝিয়ে ভক্তগণের দক্ষে যাত্রা করলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মহাপ্রভু গৌড়দেশে থেকে নাম-প্রেম প্রচার করতে নির্দ্ধেশ দিয়েছিলেন। তথাপি তিনিও ভক্তগণ সংক্রমহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম যাত্রা করলেন

ভক্তদের মধ্যে ছিলেন—গ্রীআচার্য্যরন্থ, পুগুরীক বিচ্চানিধি, জ্রীবাস পণ্ডিত, তাঁর ল্রাভ্বর্গ ও পত্নী, বাস্থদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত ওঝা, গ্রীরাঘব পণ্ডিত ও গ্রীখণ্ড-বাসী, নরহরি, গুণরাজ খাঁন প্রভৃতি। জ্রীশিবানন্দ সেনের সঙ্গে ছিলেন পত্নী ও তিন পুত্র। ভক্তগণ মধ্যে অনেকে সপত্নীক চলেছেন। ঠাকুরাণীগণ মহাপ্রভুব রুচি অমুযায়ী নানা প্রকার দ্ব্যে তৈরি করে নিচ্ছেন। ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা এবং ঘাটের পয়সা কড়ি চুকাবার ব্যবস্থা জ্রীশিবানন্দ সেন নিজ্পেকরছেন। যে জায়গায় ভক্তগণ রাত্রে অবস্থান করতেন তথায় সংকীর্ত্তন নৃত্য প্রভৃতি হত।

শ্রীশিবানন্দ সেন উড়িয়ার গ্রাম্য পথের সন্ধান জানতেন।
একদিন তিনি এক বাটির পয়সা কড়ির হিসাব নিকাশ করবার
জন্ম ঘাটে রয়ে গেলেন। ভক্তগণ এগুকে লাগলেন। কিছু দূর
গিয়ে এক গাছের তলায় সকলে বসলেন। শিবানন্দ সেন না
এলে ভোজনের ব্যবস্থা হয় না। পথ শ্রমে ভক্তগণ বড় ক্ষ্মার্থ।
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে অস্থির হয়ে শিবানন্দকে গালি ভ

অভিশাপ দিতে লাগলেন—কোথায় শিবা ? কুধার জালায় প্রাণ যায়; এখনও সে এল না, ভোজনের ব্যবস্থা করল না গ মরুক শিবার পুত্রগণ। ঠিক এমন সময় জ্রীশিবানন্দ এলেন। তাঁর পত্নী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—তুমি এখন পর্যান্ত ভক্তগণের ভোজনের ব্যবস্থা কর নাই। তাই গোসাঞি রেগে অস্থির, ভোমার পুত্রগণ মরুক বলে অভিশাপ দিয়েছেন। শ্রীশিবানন্দ বললেন -- পাগলামি কর না; বুথা ক্রন্দন কব না, শান্ত হও। পত্নীকে এই সব বলে তিনি শ্রীনিন্যানন্দ প্রভুর স্থানে এলেন এক দশুবৎ বরলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ক্রোধে তাঁকে পাদ দার: প্রহার করলেন। শিবানন্দ সেন প্রভুর পাদ প্রহার পেয়ে আনন্দিত মনে শীঘ্রই এক গৌড়ীয়ার ঘরে গিয়ে ভক্তগণের ভোজনের ও বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন ও শীঘ্রই নিভ্যানন্দ প্রভুকে তথায় নিলেন ৷ জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও ভক্তগণের ভোজনাদি হল।

অনস্থর শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীনিতানন্দ প্রভুর শ্রাচরণে নমস্কার করে বলতে লাগলেন—

আজি মোরে ভৃত্য করি মঙ্গীকার কৈলা।
থেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা।
শাস্তি ছলে কুপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা।
ত্রহ্মার ত্বর্লভি তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তন্তু॥

আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুলধম .
আজি পাইত্ব কৃষ্ণ ভক্তি অর্থ কাম ধম ॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈলা প্রেম আলিক্ষন॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১২,৩১ )

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেন তার প্রথম পুত্র চৈতক্সদাসকে
নিয়ে পুরীতে এসেছিলেন। একদিন মহাপ্রভু শিশুনীকে জিজ্ঞাসা
করলেন—তোর নাম কি । শিশুনী বললে—চৈতক্সদাস।
মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বললেন—এ কি রকম নাম রেখেছ ।
শিবানন্দ সেন বললেন স্থান্যে যেমন প্রেরণা প্রেয়েছি তেমনি
রেখেছি।

একদিন শিবানন্দ সেন পুত্রকে শিথিয়ে দিলেন. মহাপ্রভুকে
নিমন্ত্রণ কর। চৈতন্তাদাস প্রভুকে স্বীয় বাসগৃহে ভোজনের
আমন্ত্রণ করলেন, শিশুর আদরের আমন্ত্রণ মহাপ্রভু স্বীকার
করলেন। স-পত্নীক শিবানন্দ সেন অতি হবিত চিত্তে অনেক
কিছু বন্ধন করলেন। যথা সময় মহাপ্রভু শিবানন্দের বাসগৃহে
এলেন। শিবানন্দ দণ্ডবর্গাত পূর্বক প্রভুকে নিয়ে পাদ ধৌতাদি
করিয়ে ভোজনে বসালেন। প্রভু বললেন আজকার আমন্ত্রণ
চৈতন্ত্রদাসের। চৈতন্তাদাস প্রভু সামনে দই, লেবু, আদা, ফুলবড়া, লবণ প্রভৃতি পাত্রে পাত্রে এনে স্থন্দরভাবে রাখতে লাগল।
মহাপ্রভু তা দেখে প্রসন্ধ হয়ে বললেন—

# \* \* এ বালক আমার মত জানে । সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥

( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১০।১৫০ )

এই বলে মহাপ্রভূ আনন্দে ভোজন করতে লাগলেন। ভোজন অন্তে অবশেষ পাত্রী চৈত্ত্তাদাদকে ডেকে প্রভূদিলেন।

চার মাদ কাল প্রভু স্থানে গৌড়ীয় ভক্তগণ থাকার পর বিদায় নিচ্ছেন: প্রভু শিবানন্দ দেনকে ডেকে বললেন—এবার তোমার যে পুত্র হবে তার নাম হবে পুরীদাস। শিবানন্দ দেন প্রভুর আশীর্কাদ পেয়ে আনন্দে গৌড় দেশে ফিরে এলেন। কয়েকমাদ পরে এক পুত্র হল। জ্যোতিষী বিচার করে নামকরণ করলেন—পরমানন্দদাস বলে।

অক্সান্ত বছরের ক্যায় পর বছরও শ্রীশিবানন্দ ভক্তগণসহ পুরী ধামে এলেন মহাপ্রভূসকলের যথাযথ বাসা ঘরের ব্যবস্থা করলেন। প্রভূর শ্রীচরণ দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-সীমা রইল না। শ্রীজ্ঞগন্ধাথদেবের রথাত্রে প্রভূ ভক্তগণ সঙ্গে বহু নৃত্য-স্মীতাদি করলেন এবং ভক্তগণকেও নৃত্যাদি করালেন।

একদিন সপত্নীক শিবানন্দ মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং বালকটীকে নিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ করিয়ে শ্রীচরণ অগ্রে ছেড়ে ছিলেন : বালকটী মহাপ্রভুর অরুণ বর্ণ চরণের দিকে তাকিয়ে রইল ৷ প্রভু হাস্থা করতে করতে শ্রীচরণ অঙ্গুষ্ঠ বালকের সামনে ধরলেন ৷ বালক তা আনন্দ ভরে ছ হাত দিয়ে ধরে চুষতে লাগলেন, ভক্তগণ তা দেখে আনন্দে 'হরি হরি' ধ্বনি করতে লাগল। এই বালকই উত্তরকালে হয়েছিলেন কবি কর্ণপুর গোস্বামী।

এক বছর শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনা শ্রীকান্ত রথযাত্রার পূর্বে পুরীধামে গিয়েছিলেন। তৃইমাদ মহাপ্রভুর কাছে ছিলেন। গৌড়দেশে ফিরে যাবার সময় মহাপ্রভু শ্রীকান্তকে বললেন—এ বছর আমি গৌড়দেশে গিয়ে শ্রীঅদৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হব অতএব এবছর পুরীতে আমার সঙ্গে মিলবার জন্ম যেন কেহ না আদে। তুমি শিবানন্দকে বলবে—আমি এই পৌষমানে ভাঁর গহে আগমন করব ও ভাঁর সহিত মিলিত হব।

মহাপ্রভুর আদেশ নিয়ে গ্রীকান্ত গৌড়দেশে ফিরে এলেন।
তিনি দর্বত্র প্রচার করলেন এ বছর মহাপ্রভু স্বয়ং গৌড়দেশে
আদবেন। গ্রীঅদৈত আচার্য্যাদি ভক্তগণ পুরী যাবার জক্ত
প্রস্তুত হচ্ছিলেন গ্রীকান্তের কথা শুনে যাত্রা স্থাণিত রাখনেন।

শ্রীশিবানন্দ সেন. শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পথ চেরে রইলেন পৌষমাস এল। আনন্দে বহু জিনিষ সংগ্রহ করে আজ আসবেন ক'ল আসবেন ভেবে ভেবে সারা পৌষ মাস কেটে গেল। তিনি এলেন না। অকস্মাৎ তথায় শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রদ্ধারী এলেন শ্রীশিবানন্দের ও জগদানন্দের তঃথ দেখে তিনি বললেন—অ'মি ধ্যানে বসে মহাপ্রভুকে নিয়ে আসব। এই ব্রদ্ধারী পূর্বব নাম শ্রীপ্রত্যায় ব্রদ্ধারী; মহাপ্রভু নাম দিয়ে-ছিলেন শ্রীনৃসিংহানন্দ।

छूटेफिन धान कत्रवाद अत्र उमाठात्री विवानन स्मनत्क

বললেন — প্রভুকে পানিহাটি গ্রাম পর্য্যস্ত এনেছি। কাল মধ্যাহ্দে এখানে সাসবেন। রানা করবার সমস্ত সামগ্রী আমায় এনে দেন —রানা করে তাঁকে খাওয়াব।

শ্রীশিবানন্দ সেন তৎক্ষণাৎ যাবতীয় রন্ধন-সামগ্রী যোগাড় করতে লাগলেন। শ্রীনুসিংহানন্দ প্রদাহার প্রাত্তঃকাল থেকে রান্ধা আরম্ভ করলেন। বহু প্রকার বাজন, মিষ্টান্ন ও পিষ্টক-তৈয়ার করলেন। শ্রীজগন্ধাথদেবের জন্ম, ইষ্টদেব শ্রীনুসিংহদেবের ক্ষন্থ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করে পাত্রে প্রাত্তর সাজালেন। সমস্ত জিনিব সমান ভিন্ন ভাগ করে পাত্রে পাত্রে রাখলেন, বসবার ভিন্থানা আসন পেতে দিলেন। ভিন্ন পাত্রে কাণ্ড সামনে সাজায়ে রাখলেন। ভারপর নিবেদন করে মন্দিরের বাইরে ধ্যান করতে লাগলেন। দেখলেন মহাপ্রভু এসে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং সানন্দে আসনে বসে ভিনজনের ক্রিনিষ খেতে আরম্ভ করলেন। তথন ব্রন্ধচারী হা হা করে উঠলেন। শ্রীজগন্ধাথদেব ও আমার ইষ্ট-শ্রীনুসিংহদেব কি খাবেন — ভাঁদের উপবাস গ্

"তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাই॥"

( किः कः व्यक्षाः २।७२ )

শ্রীশিবানন্দ সেন বললেন—আপনি হাহাকার করছেন কেন ?

ব্রহ্মচারী—এই দেখুন মহাপ্রভুর কি ব্যবহার।
শিবানন্দ—মহাপ্রভু কি করছেন গ্

ব্রহ্মচারী—শিবাননা ! কি বলব মহাপ্রভু তিনজনের নৈবেন্ত একা খেয়ে হাসতে হাসতে পানিহাটি চলে গেলেন: এখন জগন্ধাথ ও নুসিংহদেব উপবাসী রইলেন। প্রস্কারীর কথা শুনে শিবানন্দ সেন ও জগদানন্দ পণ্ডিত মন্দিরের মধ্যে দেখলেন নৈবেছের কিছু মাত্র নাই। সকলে অবাক এবং হধান্তিত হলেন। শিবানন সেন বললেন—আপনি খেদ করবেন না ৷ আমি এখনি পুনঃ সামগ্রা এনে দিচ্ছি, রামা করে তুই ঠাকুরকে ভোগ লাগান। ব্রহ্মচারী পুনঃ রানা করে ছই ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। এ শিবানন সেন সুখা হলেন বটে কিন্তু সাক্ষাৎভাবে প্রভুকে দেখলেন না বলে মনে মনে খেদ করতে লাগলেন: অভঃপর পর বছর সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত নিয়ে শিবানন্দ সেন পুরী ধামে এলেন। রথযাতাদি দর্শন করলেন মহাপ্রভুর জন্ম জ্রীসীতা ঠাকুরাণী, গ্রীমালিনী দেবী ও জ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যোর পত্নী প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ নিয়েছিলেন তা সকলে এক এক দিন আমন্ত্রণ করে তাঁকে ভোজন করালেন: সর্বাত্ত্যামী প্রভু একদিন শিবানন্দ সেনকে হঠাৎ বললেন—োমার মনে আছে আমি পৌৰ মাসে তোমার গৃহে ভোজন করেছিলাম : এই কথা শুনে শিবানন্দ **मिन वान्य विश्वन श्लान । প্রভু আরও বল্লেন নৃদিং शानक** ব্রহ্মচারী হুই বার রন্ধন করেছিল। তুমি আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাও নাই বলে খেদ করেছিলে ৷ এবার শিবানন্দ সেনের ও জগদানন্দ পণ্ডিতের সমস্ত কথা মনে शक्य।

শ্রীশিবানন্দ সেন-প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত শেষ হল—জয় শ্রীশিবানন্দ সেন কি জয় !

> শ্রীশিবানন্দ সেন রচিত গীত— দ্যাম্য গৌরহরি, নদে-লীলা সাঙ্গ করি, হায় হায় কি কপাল মন্দ। গুলা নাথ নীলাচলে, এ-দাসেরে একা ফেলে না ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥ আ'দেশ করিল যাহা, নিশ্চয় পালিব তাহা. কিন্ত একা কিরূপে রহিব। পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত. তোমা বিনা কেমতে গোঙাব। গৌভীয় বাত্রিক সনে, বংসরাস্তে দরশনে, কহিলা যাইতে নীলাচলে। কিরূপে সহিয়া রব, সম্বংসর কাটাইব, যুগশত জ্ঞান করি তিলে॥ হও প্রভু কুপাবান, কর অনুমতি দান, নিতিনিতি হেরি পদদ্ব। যদি না আদেশ কর, ওহে প্রভু বিশ্বস্তর, মতসম হবে শিবানন। সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া। প্রেম জলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥ পরিসর বুক বহি পড়ে প্রেমধারা। নাতি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥

গোবিন্দের অঙ্গে প্রভূ অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবন গুণ গুনে মগন হইয়া॥ রাধা রাধা বলি পাহ পড়ে মূরছিয়া। শিবানন্দ কান্দে পাহ র ভাব না ব্ঝায়া॥ (পদকল্পত্ক ১১২৭ গীত)

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি।

যার কুপা বলে সে চৈতক্স-গুণ গাই॥

হেন সে গৌরাঙ্গ চক্রে যাহার পীরিতি।
গদাধর প্রাণনাথ যাহে নাম খ্যাতি॥
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বৃঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণ সেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম-জানকী যেন এক কলেবর॥

যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর-গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥

কহে শিবানন্দ পত্ন যাঁর অন্ধরাগে।
শ্রাম তক্র গৌর হইয়া প্রেম মাগে॥

(পদ কল্পতক ২৩৫৫)

পদকর্ত্তা শিবানন্দ ও শিবাই দাস সম্বন্ধে—পদকল্পতরু ভূমিকায় শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ, মহোদয় বলেছেন— "কলা বাছল্য যে ইহা শ্রীমহাপ্রভূর বর্ণিত প্রেমাত্তির সাক্ষাৎ দ্রষ্ঠা শিবানন্দ সেনের রচনা ছাড়া অক্স কোন শিবানন্দের রচনা হইতে পারে না মহাপ্রভুর সমসাময়িক মন্তান্ত ভক্ত কুলান গ্রামবাসী প্রাহিদ্ধ নিবানন্দ সেন ব্যতাত আর কোন শিবানন্দ বৈষ্ণব সাহিতে টুল্লি। বত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। স্কুলাং তাহাকেই শ্বানন্দ ও শিবাই দ্যে ভানতার পদাবলীর রচ্মিতা বলিয়া জানা যাইতেছে।" (পদকল্পতক ভূমিকা পুষ্ঠা ২১০)।

শ্বনে তৃন্দুভি বাজে নাতে দেবগণ
হার হার হার ধ্বনি ভরিল ভুবন।
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র
গাকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ।
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইঞা।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া।
দিধি তৃগ্ধ হত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ-দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল।

( পদকল্পভক গীত ১১৩৩-)-

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী দেখিয়া যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি ।
সভে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এ হেন বালক মিলে ভোহে ।

বৰু আশীৰ্বাদ কৈলা হুবুষিত হৈয়া : রূপ নির্থয়ে স্থথে একদিঠে চাইয়া॥ এ দাস শিবা বলে অপরূপ তেবি : দেখিয়া বালক সাম বাঙ বলিহারি ॥

(পদকল্পত্রক গীত ১১৩৫)

শিবানন সেন ছাডাও শিবানন আচার্য্য চক্রবর্ত্তী নামে আর একজন পদকর্তা আছেন। শিবানন্দ আচার্য্য চক্রবর্তী গদাধর পণ্ডিত পোস্বামীর শিষ্য ছিলেন, তিনি পদে গ্রীগদাধর পণ্ডিতের বন্দনা করেছেন। শিবানন্দ সেনের আর কয়েকটি পদ নিম্নে निश्चित इ'न।

অধিল ভবন ভরি,

হরি রুস বাদর.

ববিখয়ে চৈত্র মেঘে!

ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত,

অমুক্ষণ প্রেমজন মাগে॥

ফাল্কন পুৰিমা ভিথি, মেঘের জনম ভিধি,

সেই মেঘে করল বাদর

উচা নিচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল

গোরা বড দয়ার সাগর।

জীবের করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র

হাতে হাতে প্রেমের অঞ্চলি।

অধম ছু:খিত যত তারা হৈল ভাগবত.

বাঢিল গৌরাজ ঠাকুরালি।

### এ এ গোর-পার্যদ চরিভাবলী

650

জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল, হেন জীবে বিলাওল দয়া। দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈলু মায়া ভোলে প্রভু মোরে দেহ পদছায়া॥

সোনার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদায়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধার।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাভোয়ার,॥
গোবিন্দের অঙ্গে পত্ত অঙ্গ হেলাইয়া।
রাধা রাধা বলি পত্ত পড়ে মুরছিয়া॥
শিবানন্দ কান্দে পত্র ভাব না বুঝিয়া।

শিবানন্দ সেনের শ্রীকৃষ্ণের গ্যেষ্ঠ যাত্রার একটি স্থন্দর গীও
নন্দরাণি গো মনে নং ভাবিহ কিছু ভয়।
বৈলি অবসান কালে গোপাল আনিয়া দিব
ভোর আগে ক হিন্তু নিশ্চয়॥
সোপি দেহ মোর হাতে আনি লৈয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়ে গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকালে আনিব ধেলু বাজাইয়া শিক্ষা বেণু,
গোচারণ শিখাইব ভাইয়েরে।

গোপকুলে উতপতি গোধন চারণ বৃত্তি,
বিস থাকিতে নাই ঘরে ॥
ভূমিয়া বলাই'র কথা মরমে পাইয়া ব্যথা,
ধারা বহে অরুণ নয়ানে ।
এ দাস শিবাই বোলে রাণী ভাসে প্রেমজলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে ॥

## দ্রীশিখি মাহিতি

**শ্রীশ্রীগোরস্থন্দরের** নিত্য পরিকর শ্রীশিথি মাহিতি। গৌর-

"রাগলেখা কলাকলো) রাধাদাসৌ পুরা, স্থিতে।
তে জেয়ে শিখি মাহিতা তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ॥"
ভিনি ও তাঁর ভগিনী উভয়ে প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত।
শ্রীচৈত্র চরিতামূতে আদি ১০।১৩৭ শ্লোকে—

"
শ্রীশিথ মাহিতি আর মুরারি মাহিতি।
মাধবী দেবী শিথি মাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি।"

শ্রীভগবান আচার্য্যের আদেশে শ্রীছোট হরিদাস শ্রীমাধবী দেবার নিকট থেকে মহাপ্রভুর সেবার জন্ম ভাল চাল চেয়ে প্রনেছিলেন।

শ্রীমুরারি মাহিতি ও শ্রীমাধবা দেবা উভয়ে শ্রীগোরস্থলরের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে অন্তরক্ত ছিলেন। কিন্তু শিথি মাহিতি শ্রীজগন্নাথের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করতেন, তদ্ধেপ শ্রীগোরস্থলরের প্রতি করতেন না। মুরারি ও মাধবী তাঁকে অনেক ব্যাতেন। কিন্তু তিনি রাজি হতেন না। একদিন অমুজগণের কথা চিন্তা করতে করতে শিথি মাহিত্বি নিজিত হলেন, রাত্র শেষে এক অভূত স্বপ্ন দেখতে লাগলেন—কথনও মহাপ্রভু জগন্নাথে প্রবেশ করে এক হচ্ছেন, আবার দুই মূর্ত্তি প্রকট করছেন। কথনও দেখতেন মহাপ্রভু হাত তুলে তাঁকে ডাকছেন, আবার দেখছেন—তাঁকে স্নেহে শ্রালিঙ্কন করছেন।

এমন মধুর স্বপ্ন দেখে শিখি মাহিতির শরীরে পুলক ও নয়ন
দিয়ে প্রেম-অঞ্চ প্রবাহিত হতে লাগল। প্রভাতে নিজা ভাঙল,
কিন্তু প্রেমাবেশ ভাঙল না! ঠিক এমন সময় মুরারি ও মাধবী
ভথায় এলেন। শিখি মাহিতি তু'জনকে প্রেমে আলিঙ্গন
করলেন। তারপর বলতে লাগলেন—আজ আমি এক মধুর
স্বপ্ন দেখেছি। তার বিবরণ তোমরা প্রাবণ কর। শ্রীগৌরস্থানরের মহিমা অভুত। অভই আমার তা বিশ্বাস হল। দেখলাম
শ্রীগৌরস্থার নীলাচল চল্রাকে দর্শন করে, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মধ্যে
প্রবেশ করছেন ও বহির্গত হচ্ছেন। আমি জগ্রাথের সমীপাগভ

হলে, পৌরস্থন্দর তাঁর দীর্ঘ বাহু উন্নত করে আমায় ডাকছেন ও আলিঙ্গন করছেন। সে আলিঙ্গনে আমি যেন প্রেম-সমূদ্রে ডুবে যাচ্ছি। হায়! সে অসীম কুপাসিন্ধু শ্রীগৌরস্থন্দরে আমার আজও রতি-মতি হল না—এই বলে শিখি মাহিতি মুরারিকে জড়িয়ে ধরে এবং ভগিনী মাধবীর হাতে ধরে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এইরূপে জোষ্ঠ শিথি মাহিতি গৌরস্থলরের কুপা প্রাপ্ত হয়েছেন জানতে পেরে মুরারি মাহিতি ও মাধবী প্রেমাঞ্চপাত করতে লাগলেন। তারপর সকলে মিলে জগন্নাথ দর্শন করতে চললেন। তিন জনে মন্দিরে প্রবেশ করে জগমোহনে মহাপ্রভুকে দর্শন পেলেন। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন শিখি মাহিতি দেখতে লাগলেন। ত্রীগৌরস্থন্দর কখনও জগন্নাথে লীন হচ্ছেন আবার বাহির হচ্ছেন। একেবারেই স্তম্ভিত পুলকিত ও বিস্মিত শিথি মাহিতি দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শ্রীগৌরস্থন্দর শিখি মাহিতির নিকটবর্তী হয়ে ভুজ যুগল তাঁর স্কন্ধে ধারণ করে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি মুরারির অগ্রজ শিখি মাহিতি? জ্রীগৌরস্থলরের সেই স্নেহময় উক্তি **ভা**বণ করে এবং **তাঁ**র ভূজ-স্পর্ন পেয়ে শিখি মাহিতি আনন্দভরে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে বললেন—"এ সে অধম"। প্রভু তাঁকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—"তুমি আমার প্রিয়তম জন।" সে দিন থেকে শিখি মাহিতি প্রভূ-পরিকরগণের অক্সতম বলে প্রাসিদ্ধ হলেন।

# শ্রীযত্ত্বাথ দাস কবিচন্দ্র

শ্রীষত্নাথের পিতা শ্রীরত্বগর্ভ আচার্যা; তিনি ছিলেন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক ও সহচর শ্রীহ ট জেলার একই গ্রামে উভয়ের জন্ম হয়েছিল। এ'দের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত ভাগবড়ে এইরূপ বর্ণনা আছে—

রত্বগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম এক স্থান।
তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ মকরন্দ
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যত্ত্নাথ কবিচন্দ্র।
ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর।
সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহলল অস্তর।
ভিজিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে।
(চৈঃ ভা মধ্যঃ ১০১৬-৩০০)

শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও শ্রীযত্নাথ তিন ভাই : শ্রীযত্নাথ শ্রীনিত্যানন্দের পার্যদ ছিলেন !

যত্নাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার সহায়॥
( চৈতক্স ভাগবত )।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর প্রতি সম্মান করে শ্রীকৈতক্য চরিতামতে বলেছেন—

> মহাভাগবত যতুনাথ কবিচন্দ্র। ধাহার হৃদয়ে নতা করে নিতানিক ॥

শ্রীজ্ঞীবন্ড নিত্যানন্দ শাখাভূক্ত ছিলেন। শ্রীবছনাথের কবি-চন্দ্র উপাধি দ্বারা তিনি যে বহু গীতাদি রচনা করেন ইহাতে প্রতীত হয়। কালস্রোতে সব লুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গীত, গীতি-সাহিত্য মাত্র প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা বড় স্থমধুর, সরল, ফুদয়াক্ষী ছিল।

भशावनी लोब विषयक

গৌর বরণ ভন্ম,

স্থুন্দর সুধাময়,

मन्य ऋन्य त्रमानाय ।

कुन्म कत्रवीत्र.

গাঁখন থর থর,

দোলনি বনি বন **মাল**যে ॥

গৌর বামে বর.

প্রিয় গদাধর,

নিগৃত বদ পরকাশয়ে ৷

জনমণ্ডল ঐছে,

ভাসল প্রেমে,

গদ গদ ভাসয়ে॥

নদীয়া নগরে.

চাঁদ কত কত,

দূরে গেও আধ্যারে।

কভিহুঁ উম্বল,

मील नित्रभन.

ইবেহুঁ নামই না পাররে॥

গৌর-গদাধর,

প্রেম-সরোবর,

উথলি মহীতল পুরুরে ॥

দাস যত্নাথ, বিধি বিভৃত্বিত,

পরশ না পাইয়া ঝুররে॥

পদাধর নরহরি, করে ধরি গৌরহরি, প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।

কহিলে না হয় তাহু, ফুকরি ফুকরি পর্হু বুন্দা বিপিন গুণ গায় ॥

নিজ লীলা নিধুবন, সোঙরিয়া উচাটন,

কান্দে পত্ন যমুনা বলিয়া।

নয়ানে বহিছে কত, সুরধুনী ধারা মত,

দর দর 🗐 বুক বহিয়া।

স্থবলের শুদ্ধ সথ্য, বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্য,

ननिख्द ननिख् सून्ह ।

বিশাখার প্রেম কথা, সোঙরি মরম ব্যথা,

কহি কহি না ধরুয়ে দেহ।

কাহা মোর প্রাণেশ্বরী, কাহা গোবদ্ধন গিরি,

কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।

প্রেমসিন্ধু উথলিল, জগত ভরিয়া গেল,

না বুঝিল যতুনাথ দাস॥

অপক্রপ চাদ উদয

নদায়া পুরে

তিমির নাহিরে ত্রিভুবনে ৷

অবনিতে অখিল, জীবের শোক নাশল,

নিগম নিগৃঢ় প্রেমদানে॥

আরে মোর গৌরাঙ্গ স্থন্দর রায়।

ভকত সদয়.

কুমুদ পরকাশল,

অকিঞ্চন জীবের উপায় #

শেষ শছর.

নারদ চত্রানন,

নিব্রবিধি যাঁর গুণ গায়।

সো পহু নিরুপম, নিজ গুণ শুনইতে,

আনন্দে ধরণী লোটায়॥

অরুণ নয়নে.

বৰুণ আলয়.

বহুয়ে প্রেমসুধা জল।

যহুনাথ দাস বলে, যেন সোণার কমলে.

প্রসবিছে মুকুতার ফল।।

শ্রীধার রূপ বর্ণন ক্ষিত কন্যা কমল কিরে। থীর বিজুরি নিছনি দিয়ে॥ কিরে সে সোন চম্পক ফুল! রাই বরণে জলদ তুল।।

### জ্ঞীজীগৌর-পার্য দ চরিভাবলী

ভাহি কিরণ ঝলকে ছটা। বদনে শর্দ বিধুর ঘটা॥ চাঁচর চিকুর সিথাঁয় মণি। দশন কুন্দ কলিকা জিনি : অরুণ অধর বচন মধু অমিয়া উগারে বিমল বিধু॥ চিবকে শোভয়ে কস্তবি বিক্ত কনক কমলে বেড্ল ভৃষ্ণু॥ গলায়ে মুকুভা দোস্থতি ঝুরি 🔻 স্থরধুনী বেডি কনক গিরি॥ শছা ঝলমলি তুবাহু দোলা কিরে সরু সরু শশীর কলা। কর কোকনদ নথর মণি। অঙ্গলে মুদরি মুকুর জিনি॥ খিন মাঝখানি ভাঙ্গিয়া পড়ে ব্যক্তল কিন্ধিণি নিভম্বভরে॥ বাম রস্তা ভরু চরণ শোভা। কি হয়ে অরুণ কিরণ আভা॥ নখর মুকুর অঙ্গলা বলি ! জন্ম সারি সারি চম্পক কলি।। নীল ওচনি ঢাকিল তরু। সববিধ বাহু ঝাপিল জন্ম।

#### এয়ত্তনাথ দাস কবিচন্দ্ৰ

অলপে অলপে তেয়াগে তার যত্নাথ চিতে ঐছল ভায়॥

বিব্রু শিশিরক শীত সবহু দুরে পেল। বিরহ অনলে জন্ম নিদাঘ সম ভেল : **৮২ই কলেবর শীতল পবনে** । কো পাতিয়ায়ব ইহ সব বচনে ॥ জ্বর জর অন্তর বিরহক ধুমে জাগরে জাগি দূরে রহু ঘুমে। বচন কছই যব জন্ম পরলাপ। কহই না পারিয়ে যতহু সন্তাপ॥ কোই কহই ভোহে রসময় কান। তুহু সম কঠিন জগতে নাহি আন॥ ভোষারি বচনে আর নাহি পরতীত। কুলবতী করু জনি তোহে পিরীত। যতক বিরহ ছঃখ কি কহব হাম। দাস যতুনাথ ভোহে পর্ণাম॥

আমার গৌরাক্ত জানে প্রেমের মরম। ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ॥

### শুৰ জী জীগোর-পার্যদ-চরিতাবলী

রা বোল বলিতে পূণিত কলেবর ।
ধা বোল বলিতে বহে নয়নের জল ॥
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায় ।
পুলকে পূরিত তন্তু জপে নাম তায় ॥
মন নিমগন গোরী ভাবের প্রকাশ ।
একমুখে কি কহিব যতুনাথ দাস ॥

### শ্রীরাঘব পণ্ডিত

মহাপ্রভু কুমারহটে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে থেকে পানিহাটীতে শ্রীরাম্বর পণ্ডিতের গৃহে এলেন।

কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি রাঘব মন্দিরে॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত॥
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
দশুবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।

( চৈ: ভা: অস্ত্য: ৫।৭৫-৭৭ )

শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করছেন, মার ভাবছেন শ্রীগৌরস্থলর কখন শুভাগমন করবেন। ঠিক এমন সময় শ্রীগৌর স্থলর "হরেকৃষ্ণ" "হরেকৃষ্ণ" বলতে বলতে রাঘব ভবনে প্রবেশ করলেন। কঠম্বর শুনে শ্রীরাঘব পণ্ডিত বুঝতে পারলেন প্রভ্-এসেছেন, তৎক্ষণাৎ সেবা ছেড়ে গৃহের বাইরে এলেন: দেখলেন শ্রীমহাপ্রভু পরিকরসহ বিগ্রমান: তখনই মানন্দে মাত্মহারা হয়ে শ্রীরাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর শ্রীচরণ হলে লুটিয়ে পড়লেন: শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে মহাপ্রভু প্রেমার্জ চিত্তে ভূনি থেকে উঠিয়ে মালিক্ষন করলেন: উভয়ের নয়ন জলে উভয়ে সিক্ত হতে লাগলেন:

শ্রীমহাপ্রভু বললেন—রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসার পর সমস্ত শ্রম দূর হল। গঙ্গায় মজ্জনে যে ফল হয়, রাঘবের ঘরে এসে ভা পেলাম।

মহাপ্রভু বললেন—আজ রাঘব পণ্ডিতের ঘরে উৎসব হবে।
রাঘব পণ্ডিত তাড়াতাড়ি রানা চাপিয়ে দিলেন রাঘবের গৃহে
সাক্ষাৎ রাধা ঠাকুরাণী রন্ধন করেন। অল্লফণের মধ্যে জ্রীরাঘব
পণ্ডিত বহু প্রকার জিনিষ তৈরী করলেন। শীঘ্র জ্রীক্ষেরে ভোগ
লাগালেন। অনস্তর অস্তঃপুরে মহাপ্রভুর ভোজনের ব্যবস্থা
করলেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুও বসলেন। তুই ভাই আনন্দে
ভোজন করতে করতে বলতে লাগলেন—

\* রাঘবের কি স্থন্দর পাক।
 এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক॥

শাকেতে প্রভুর প্রীতি রাঘব জানিয়া। রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া॥

( চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৫৮৯-৯০ )

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর সঙ্গে শ্রীরাঘবের রন্ধনের প্রশংসা করতে করতে মহাপ্রভূ ভোজন সমাপ্ত করলেন। শ্রীমুখ প্রশালন করে বাইরে বসলেন, এ সময় শ্রীগদাধর দাস এলেন। প্রভূকে প্রণাম করতেই প্রভূ তাঁকে বহু কুপা করলেন। সেক্ষণে পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরও এলেন। ক্ষণকাল মধ্যে এলেন শ্রীরঘুনাথ বৈছা। তিনি পরম বৈষ্ণব। মহাপ্রভূ হাসতে হাসতে তাঁদের সঙ্গে বিবিধ বাত্তালাপ করতে লাগলেন।

পানিহাটি গ্রামে ভক্তগণ একে একে আগমন করতে লাগলেন। রাঘব পণ্ডিতের ভবনে মহোৎসব চলতে লাগল। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ভগিনা শ্রীদময়ন্তা দেবা তিনি মহাপ্রভুর একান্ত সেবা পরায়ণা।

মহাপ্রভু এক দিন রাঘব পণ্ডিতকে বলতে লাগলেন—রাঘব আমর দিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ আমায় যা করায় আমি তাই করি। আমার যা কিছু নিগৃচ লীলা সব নিত্যানন্দের দারা করে থাকি। এ-সব রহস্ত পরে তুমি জানতে পারবে। যে বস্তু মহা-যোগেশ্বরদেরও তুর্লভ, শ্রীনিত্যানন্দের কুপায় ভা' ভোমরা অনায়াসে পাবে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতকে এ সব কথা বলে মহাপ্রভু বরাহ নগরে শ্রীভাগবত আচার্য্যের ঘরে এলেন।

পানিহাটি ত্যাগ করবার আগে মহাপ্রভূ ভক্ত মকরধ্বজ

করকে বললেন—তুমি রাঘব পণ্ডিতের সেবা করবে, তার প্রীতি করা হবে ।

কিছু দিন পরে সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীরাঘব পণ্ডিতের ঘরে এলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখে শ্রীরাঘব পণ্ডিতের আনন্দের সীনা রইল না। শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি রাঘব পণ্ডিতের স্বাভাবিক প্রেন। পানিহাটিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রীমকরঞ্জক কর সপরিবারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিদ্দেশ মত কার্ত্তন বিলাসের জন্ম ভক্তগণ পানিহাটিতে মিলিত হতে লাগলেন। মহাগায়ক শ্রীনাধব ঘোষ এলেন। আর এলেন বাম্ব ঘোষ ও গোবিল ঘোষ। তিন ভাই সঙ্গীত স্মাট।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহানৃত্য ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন।
শ্রীনিত্যানন্দর কুপার রাঘব ভবন আনন্দমর হয়ে উঠল। সংকীর্ত্তন করতে করতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খট্টার উপর বসে আদেশ করলেন—আমার অভিষেক কর। তখন শ্রীরাঘব পণ্ডিত ভক্তগণসহ মহানন্দে অভিষেক কায় আরম্ভ করলেন। গন্ধ চন্দন পুষ্প দীপ নৈবেছ ও সহস্র কল্স জলেব ব্যবস্থা করা হল। অভিষেক আরম্ভ হল। কল্সে কল্সে জল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিরে ভক্তগণ সংকীর্তান করতে করতে ঢালতে লাগলেন। তারপর নব বস্ত্রাদি পরিয়ে তাঁর শ্রীমঙ্গে গন্ধ চন্দন লেপন করা হল। গল্দেশে দিব্য বন্মালা প্রদান করা হল। শ্রীরাঘ্য পণ্ডিত শিরে ছত্র ধারণ করলেন, ভক্তগণ ছই পার্ষে চামর ব্যক্তন করতে

লাগলেন। ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলে চারিদিক্ পূর্ণ হল।
শ্রীনিত্যানন্দের প্রোম-দৃষ্টিপাতে দিগ্নিদিক প্রেমময় হয়ে উঠল।
শ্রমন সময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূরাঘব পণ্ডিতকে বললেন—কদম্বের
মালা পরব, কদম্ব পুষ্প আমার বড় প্রিয়

শ্রীরাঘব পণ্ডিত বললেন প্রভো! কদম্ব পুষ্প ত এ সময় পাওয়া যায় না

বাগিচায় গিয়ে দেখ, পাবে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ বললেন।
রাঘব পণ্ডিত বাগিচায় এলেন, দেখলেন আশ্চর্যা ব্যাপার।
জ্বির রক্ষে অপূর্ব কদম্ব ফুল ফুটে আছে। পণ্ডিত আনন্দে
বাহ্যদশা শূণ্য হলেন। তৎক্ষণাৎ ফুল তুলে মালা গাঁথলেন।
মালা নিয়ে এলেন শ্রীনিত্যানন্দ স্থানে এবং হরিধ্বনি করতে
করতে সে মালা পরালেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গলদেশে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা দর্শন করে ভক্তগণ পরম বিশ্বয়ান্থিত হলেন। সে দিন থার এক লালা করলেন নিত্যানন্দ প্রভু। ভক্তগণ চতুদ্দিকে বসে আছেন অকস্মাৎ সকলেই দমনক পুষ্পের গন্ধ পেতে লাগলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বললেন— আপনারা কিসের গন্ধ পাচ্ছেন।

অপূর্ব্ব দমনক ফুলের গন্ধ পাচ্ছি, ভক্তগণ বললেন। নিত্যা-নন্দ প্রভু হাসতে হাসতে বললেন, আজিকার একটা রহস্তের কথা আপনারা শুরুন।

> চৈতন্ম গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন। নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন।

দর্ব্বাঞ্চে পরিষা দিব্য দমনক মালা

এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলা ॥

দেই শ্রীঅক্ষের দিব্য দমনক গল্পে।

চতুদ্দিক পূর্ণ হই আছ্যে আনন্দে।

তোমা স্বাকার নৃত্য-কার্ত্তন দেখিতে

আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে।

। চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ৫.২৯৪-২৯৭ )

ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন প্রভ্র কথা শ্রবণ করে পরম চমৎকৃত হলেন ।

পানিহাটিতে শ্রীরাঘব ভবনে কত অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিহার করেছিলেন

> কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥

> > ( চৈঃ ভাঃ অস্ত্যঃ ১০৩৬ )

অবধৃত শ্রীনিত্যানন্দ রায় এইভাবে পানিহাটি রাঘব ভবনে আনন্দভরে কত দিব্য-লীলা প্রকট করে ভক্তগণকে স্থুখী করলেন

# শ্ৰীপ্ৰকাশানন্দ সরস্বতী

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশী বাসা একদণ্ডী শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করাতেন। প্রথমতঃ মহাপ্রভুকে গৌর দেশবাসী ভাবুক সন্ন্যাসী বলে বহু অবজ্ঞা করতেন।

শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী শিষ্ম লোক প্রভারক।
চৈতক্স নাম তার ভাবুকগণ লঞা।
দেশে দেশে প্রামে প্রামে বুলে নাচাঞা।
যেই উরে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিজা যে দেখে সে মোহে।
সাক্রভৌম, ভট্টাচার্যা—পণ্ডিভ প্রবল।
শুনি চৈতক্যের সঙ্গে হইল পাগল।
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইক্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তাঁর-ভাবকালি।
(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭১১৬-১২০)

অতংপর শ্রীপ্রকাশ নন্দ সরস্বতী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ গৃহে যথন মহাপ্রভূকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁরে অমিত অদ্ভূত ঐশ্বর্য্য বলে তৎক্ষণাৎ মুশ্ধ হয়ে, তাঁর চরণে অবনত হয়ে প্রভূম। বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্যা প্রকাশ।
মহাতেক্ষোময় বপু কোটি সূর্য্য ভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥

( চেঃ চঃ আদিঃ ৭.৬০-৬১ )

সেই মহানিন্দুক প্রকাশানন সরস্বতী মহাপ্রভুর অদ্ভূত
অঙ্গতেজ্ব দশন করে শিষ্মগণ সহ আসন ছেড়ে উঠে দাড়ালেন।
অনস্তর প্রকাশানন্দ শিষ্মগণ সহ প্রভুর সঙ্গে বেদান্ত সম্বন্ধে
নানা বাদ বিতপ্তা আরম্ভ করলেন। প্রভু বাস্তব সিদ্ধান্ত বাণে
স্বকিছু খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেন। গ্রীমন্তাগবত অবলম্বনে
সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বাত্মক ভাবে বেদান্ত স্থত্তের অপুক্র
ব্যাখ্যা করলেন।

এই মত সর্ব্ব সৃত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মৃত্তি তুমি—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্বেবে যে কৈলুঁ নিন্দন॥

( देहः हः व्यानिः १। ३८१-३८৮ )

প্রকাশানন্দ সরস্বতী শিষ্মগণ সহ প্রভুর চরণে শরণ নিলেন।
প্রভু সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন। প্রভুর সে করুণা দর্শন
করে সন্ন্যাসিগণ কৃষ্ণ নামে পাগল হলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদ।
করয়ে গ্রহণ।" কাশীতে মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণ নিয়ে মহা হরিসংকীর্ডন আরম্ভ করলেন।

বাহু তুলি প্রাভূ বলে—বলহরি হরি! হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মত্তা ভরি॥

( टेठः ठः ञानिः १।১৫३

প্রকাশানক সরস্বতীকে প্রভু এইভাবে কুপা করেছিলেন।

### শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্স মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন— বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি অধিকারী। মথুরাগমনে প্রভুর যেঁহ ব্রহ্মচারী॥

( চৈঃ চঃ আদিঃ ১০/১৪৬ )

মহাপ্রভু যখন মথুরা বৃন্দাবন গমন করেছিলেন তথন তিনি ব্রহ্মচারীরূপে প্রভুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রদ্ধ-লীলায় ছিলেন মধুরেক্ষণা নামী গোপী। তিনি রন্ধন বিদ্যায় স্থানিপুণা ছিলেন।

দ্বিতীয় বার শান্তিপুরে এসে কানাই নাটশালাদি দর্শন করে এবং অদ্বৈত ভবনে জননীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাপ্রভু যখন পুরী যাত্রা করেন তখন সঙ্গে ছিলেন—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং দামোদক্ষ

পণ্ডিত। পুরীধামে এসে মহাপ্রভু কয়েকদিন ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন নৃত্যাদি উৎসব করলেন। একদিন রাত্রিকালে কোন ভক্তকে না জানিয়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্যা ও এক ভৃত্য ব্রাহ্মণ। বলভদ্র ভট্টাচার্যা ও এক ভৃত্য ব্রাহ্মণ। বলভদ্র ভট্টাচার্যা অতি সরল প্রকৃতির লেক ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ।

মহাপ্রভু ছিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রা করবার সময় বললেন—
দক্ষে কাকেও নেব না—একাকী যাব। শুনে ভক্তগণ বড়ই
চিন্তিত হলেন, এ তুর্গন পথ দিয়ে প্রভু একা কি করে যাবেন ?
স্বরূপ দামোদর বললেন—তুমি যদি অন্ত কাকেও সঙ্গে না নাও,
নিওনা, কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলভদকে ত নাও। আমাদের
এই অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার উপর কর্তৃত্ব
করবার সাধ্য কার ? বলভদ্র কোমার রন্ধনাদি করে দিবে, তাঁর
সঙ্গে যে একজন ভূত্য ব্রাহ্মণ আছে তাকেও নাও। তোমার
জলপাত্র ও বন্ধাদি নিয়ে চলবে এবং তোমার সেবা করবে।

শ্রীস্বরূপ দামোদর ও ভক্তগণের অমুরোধ প্রভু রক্ষা করলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্যা ও সেবক ব্রাহ্মণটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। প্রাত্কোলে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে না দেখে হাহাকার করতে লাগলেন। সকলে থোঁজ করতে উন্নত হলে শ্রীস্বরূপ দামোদর ভাঁদের নিষেধ করলেন।

মহাপ্রভু রাজপথ ছেড়ে বনপথ দিয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে ঝারিখণ্ড (ছোটনাগপুর) এলেন। বনপথে দেখলেন—দলে দলে হক্তী, ব্যাঘ্ন, গণ্ডার, সিংহ ও শুকর প্রভৃতি ঘোরা-ফেরা করছে। মহাপ্রভু কীর্ত্তন করতে করতে চলছেন। তারাও পথ ছেড়ে দিয়ে প্রভুর পাশে পাশে চলছে । মধুর কীর্ত্তনধ্বনি আবৰ করে এবং সাক্ষাৎ আনন্দ-মূর্ত্তি প্রভুকে দর্শন করে তারা হিংস্র স্বভাব ভূলে গেল। এই সব দেখে জীবলভদ্র ও ভূত্য ব্রাহ্মণ অবাক। প্রভুর একি অচিম্না লীলা! চলতে চলতে হঠাৎ প্রভুর জ্রীচরণ স্পর্ণে সিংহ ও ব্যাঘ্র যেন প্রেমে স্তব্তিত হয়ে পড়ল। তং-কালে প্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে' নাচতে বললে, তারা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে আরম্ভ করল ৷ প্রভু এক ব্যাহ্রকে বললেন—'কৃষ্ণ' বলে নাচ, অমনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে ব্যাঘ্ৰ নাচতে লাগল •

> প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল . কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি বাছে নাচিতে লাগিল।

> > ( চৈঃ চঃ মধাঃ ১৭:২৯ )

এই অত্যাশ্চর্যা ব্যাপার দেখে জ্ঞীবলভদ্র ও ভৃত্য ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন: মহাপ্রভুর কি অচিস্তা লীলা

বনে এক নদীতে মহাপ্রভু স্নান করছেন, তথন একদল মত্ত হস্তীও সেখানে স্নান করতে আসে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মহাপ্রভূ ভাঁদের অঙ্গে জল ছিটাতে লাগলেন।

> मिट जल विन्तु कना नार्ग यात्र यात्र সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে প্রেমে নাচে গায়॥

( চৈঃ চঃ মধ্যঃ ১৭.৩২ )

মহাপ্রভুর শ্রীহন্তের নিক্ষিপ্ত জলবিন্দু-স্পর্শ পেয়ে হস্তী সকল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে নাচতে লাগল 🐖 কোন কোনটা নদীতটে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে গড়াগড়ি দিতে লাগল। প্রভুর এইদব লীলা দেখে। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য একেবারেই চমৎকৃত হয়ে গেলেন

মহাপ্রভু চলেছেন মধুর কীর্ত্তন করতে করতে, দেই মধুর কতিন ধ্বনি শুনে আকৃষ্ট চিত্তে মুগ-মুগীগণও প্রভুর গ্রীমঙ্গ-ছাণ নিতে নিতে সংগে চলতে লাগল। তাদের দেখে প্রভ্, ভাবাবিষ্ট হয়ে তাদের অঙ্গে হাত বুলাতে লাগলেন ৷ কৃষ্ণ বিরূহে গোপীগণ যে গান গেয়েছিলেন মৃগ-মগীগণকে দেখে তাদের কণ্ঠ জড়িয়ে প্রভু সেই সব গান গাইতে লাগলেন ৷ প্রভুর মধুর কণ্ঠধনি শুনে মধ্র-ময়ুরী মেঘপ্রনি ভ্রমে প্রভুকে ঘিরে নতা করতে সাগল। প্রভুর মধুর কণ্ঠধানিতে বৃক্ষশাথে কোকিল প্রভৃতি পক্ষীগণ চিত্রবং অবস্থান করতে লাগল। স্থাবর বৃক্ষ লতাও তাঁর মধ্রকণ্ঠ ধ্বনিতে যেন পুলকিত হয়ে উঠল। বুক্ষসকল অশ্রুধারাবং মধ্ধারা वर्षभ कर्रा नागन । नर्गमकन भानन हिल्लानक्ष्मी रुख উদ্धिन ह করে প্রভুব শ্রীচরণ স্পর্শ করতে চাইল। মহাপ্রভুর অচিস্কা শক্তিতে ঝারিখণ্ডের রক্ষ-লতা পশু-পক্ষী সকলেই যেন প্রেমভাব ধারণ করল।

সেই ঝারিখণ্ডের বনে কোন স্থানে পাষণ্ডী প্রভৃতি মসভ্য সোকদেরও মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম দিয়ে শুদ্ধ করলেন। মহাপ্রভু যে গ্রামের উপর দিয়ে যেতেন এবং যে গ্রামে মবস্থান করতেন সে ক্ষর গ্রামের লোকদের প্রেমভক্তি লাভ হত। কেহ যদি প্রভূর শ্রীমূখে একবার কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করত সে নাম তার অস্তরে গভীর রেখাপাত করত। তাকে দেখে অন্ত ব্যক্তিও কৃষ্ণনামে পাগল হত।

ঝারি-খণ্ডের বন-প্রদেশে শাক-মূলাদি সংগ্রহ করে বলভজ ভট্টাচার্য্য রন্ধন করতেন, মহাপ্রভু কত আনন্দভরে তাই ভোজন করতেন । মহাপ্রভুর সেবায় উপযোগী যেখানে যে জিনিষ বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পেতেন তা যত্ন করে নিয়ে নিভেন। চলতে চলতে পথে গ্রাম পাওয়া গেলে কোন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ গৃহে তাঁরা মধ্যাক্তে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং রাতিবাস করতেন। যে গ্রামে বিপ্র মিলত না, সেই প্রামে শুদ্র মহাজনের বাড়াতে বলভদ্র ভট্টাচার্যা রন্ধন করতেন: বলভজ ভট্টাচার্যা প্রভুর প্রিয় স্থিত্ত সেবক ছিলেন। ত্ব-চার দিনের আনদাজ চাল ডাল সর্ববদ্য তিনি সঙ্গে রাখতেন। বকু প্রদেশে, যেখানে লোকের' বসতি নাই, বৃক্ষমূলে রানা করতেন ভৃত্য ব্রাহ্মণটি জলপাত্র, প্রভুর যাবতীয় সেবার দ্রব্য মাথায় করে চলতেন। শীতকালে পার্বত্য দেশে যেতে যেতে নিঝ'রের উম্ফোদকে প্রভু দিনে তিনবার স্কান করতেন। স্কাল সন্ধার অগ্নি জালায়ে তার তাপে ঐতিজ উষ্ণ করতেন।

শ্রীবলভদের সেবা দেখে সুখে প্রভু একদিন বলতে লাগলেন
—ভট্টাচার্য্য, তোমার প্রসাদে আমার এত সুখ হল। কত দেশ
শ্রমণ করেছি, কিন্তু কোথাও কোন হংখ অনুভব করি নাই। কৃষ্ণ বড় রূপালু, আমাকে বহু কুপা করলেন। বন পথে আমাকে এনে বড় সুখ দিলেন।

ভট্টাচার্য্য বললেন-প্রভো! তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দয়াময়,

আমি অধম জাঁব, আমার প্রতি সদয় হয়ে আমাকে যে সেবার অধিকার দিয়েছ এই তোমার অহৈতৃকী দয়া।

মহাপ্রভ চলতে চলতে ক্রমে কাশীর মাণকণিকা ছাটে পৌছালেন , তথন জ্রীতপন মিজ সেই ঘাটে স্থান করছিলেন। ভপন মিশ্র পুর্ববঙ্গে পদাবতা নদার ওটে বাস করতেন। মহা-প্রভ অধ্যাপক বেশে যথন পুরুবক্তে পদ্মাবতী ভটে গমন করেন, তথন জ্পন মিশ্র প্রভুর কুপা-উপদেশ পেয়ে চলেন ও তাঁর নিদেশ মূত কাশীবাসা হয়েছিলেন :

ত্রপন নিজ্ঞ ইতি পূর্বের জানতে পেরেছিলেন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন: অক্সাৎ প্রভুকে দেখে বিশ্বয়ানিত হলেন, অবাক ভাবে তাকায়ে রইলেন, ভাবলেন—ইনি ক্র্রু অধ্যাপক শিরে-মনি শ্রীনিমাই পণ্ডিত হবেন। ভাডাভাডি জল থেকে উঠে মিশ্র মহাপ্রভুকে দণ্ডবং করলেন, মহাপ্রভু মিশ্র বলে দৃঢ় আলিংগন করলেন। মিশ্র আনন্দে প্রভুর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। মিশ্রকে প্রভূরববিধ কুশল-বার্তাদি জিজ্ঞাস। করলেন। উভয়ে উভয়ের মিলনে বছই আমন্দিত হলেম: তারপর তপন মিশ্র প্রভুকে বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করালেন ৷ শ্রাগৌরস্থন্দর প্রেম পুলকিত অংগে নৃত্য-গীতাদি করলেন। অনন্তর তপন মিশ্রের গ্রহ শুভাগমন করলেন। মিশ্র সংগাষ্টি মহাপ্রভার জ্ঞীচরণতলে দশুবৎ করে পাদ ধৌতাদি করিয়ে সেই জল শিরে ধারণ ও পান করলেন। বলভদ্র ভট্টাচাধ্যকে তপ্ন মিশ্র বহু সন্মান প্রদর্শন করলেন।

কয়েকদিন কাশীতে অবস্থান করবার পর প্রভু বিদায় নিলেন। প্রভুর বিরহে তপন মিশ্র আদি ভক্তগণ কাতর হয়ে পড়লেন প্রভু তাঁদের সান্ত্রনা দিয়ে গৃহে পাঠিয়ে প্রয়াগের দিকে চলতে লাগলেন: প্রয়াগে এলেন, ত্রিবেণীতে স্নান করে জ্রীবেণীমাধব বিগ্রহ দর্শন করলেন। তথায় বহু নৃত্য-গীতাদি করলেন। যমুনার নীল জল দর্শন করে প্রভার ত্রীকৃষণ স্মৃতি হল, প্রেমোন্মত্ত হয়ে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন। বলভদ ভট্টাচার্য। ও ভৃত্য ব্রাহ্মণটী ভাড়াভাড়ি ভাকে ধরে তুললেন। কয়েকদিন প্রয়াগ ধামে থাকার পর, মথুরায় জন্মস্থানে এলেন। সেখানে যে অন্তত নৃত্য-গীতাদি করলেন তা দেখে মথুরাবাসিগণ পরম চমংকুত হলেন। আদিকেশ্ব দর্শন করলেন, সেবক প্রসাদী মালা প্রভার কণ্ঠে দিলেন মথুৱা নগৱে শ্রীমাধবেক্ত পুরীর শিষ্য দনোড়িয়া ব্রাহ্মণ গৃহে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। মথুরার চব্বিশ ঘাট দর্শন করলেন : তারপর প্রবেশ করলেন গোপেন্দ্র নন্দনের লীলা-ভূমি দাদশ বন যুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে : গাভীগণ প্রভুকে বেড়ে আনন্দে ভ্স্কার দিতে লাগলেন - বাংসল্য-প্রীতিতে প্রভু তাদের গলা জ্বভিয়ে ধরলেন : তার: অঙ্গ লেহন করতে লাগল ৷ বলভড্র ভট্ট দেখে অবাক! মৃগ-মৃগিগণ তাঁর অঙ্গের আণ নিতে লাগল ও ময়ুর-ময়ুরীগণ আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। শুক-শারী মধুর স্বরে শ্লোক পাঠ করতে লাগল। প্রভুর করস্পর্শে তরু-লতাগণ যেন পুলকরূপ নব প্রোদ্গম ও হাসিরূপ ফুলভারে তাঁর চরং স্পর্শ করতে লাগল প্রভুও প্রতিটি তরুলতাকে প্রেমভরে আলিক্সন করতে লাগলেন। আবার সেই প্রাণবন্ধু যেন ফিরে এসেছেন। বন্ধু দেখে যেমন বন্ধুর আনন্দ হয়, সেরূপ গৌর-কৃষ্ণকে দর্শন করে বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলে আনন্দে বিহবল হল। কৃষ্ণ যেন আবার বৃন্দাবনে উদয় হয়েছেন। তাই চতুদ্দিকে কেবল আনন্দ কোলাহল ৷ বন্য মৃগ-মৃগীগণের কণ্ঠ ধরে প্রভু প্রেমে রোদন করতে লাগলেন: তারাও প্রভুর করুণ রোদন দেখে রোদন করতে লাগল । প্রভু শুক-শারীকে বললেন-কৃষ্ণ-গুল বর্ণন কর । আনকে শুক-শারী কৃষ্ণ-গুণ বর্ণন করতে লাগল। তারপর ময়ূর-ময়ূরীগণ এদে প্রভুকে ঘিরে নাচতে লাগল, ময়ুরের কণ্ঠ নিরীক্ষণ করে প্রভুর কৃষ্ণশ্বতি হল, তিনি মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন বলভদ্র সাবধানে প্রভুকে কোলে ধারণ করলেন। ভূত্য বাহ্মণ যমুনা থেকে জল এনে প্রভুর মুখে ছিটা দিতে লাগলেন কর্ণে উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম করলে তাঁর চৈত্ত্ব আস্তে আন্তে ফিরে এল : শ্রীবৃন্দাবন এসে প্রভুর প্রেমাবেশ চতুগুর্ণ বেড়ে উঠল বুন্দাবনের কোন স্থানে রোদন, কোথাও আনন্দে নত্য, কোথাও কৃষ্ণবিরহে বিরহিণী রাধার স্থায় মৃচ্ছ: প্রাপ্ত হতে **লাগলেন** বলভদ্র ভট্ট সাবধানে প্রভুব্ন সেবা করতে লাগলেন। আরিট গ্রামে এলেন সেখানকার লোকদের কাছে রাধা-কুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কিছু বলতে পারল না। সর্ববজ্ঞ মহাপ্রভু এক ধান্তক্ষেত্রে অল্পজলে স্নান করলেন, বললেন— এই সেই রাধাকুণ্ড তারপর সেই কুণ্ডের স্তব পাঠ করতে লাগলেন! "গোপীদের মধ্যে জ্রীরাধা ঠাকুরাণী যেমন ভ্রেষ্ঠা তেমনি তাঁর কুণ্ডও পরমা আরাধ্যা।" কুণ্ডের মৃত্তিকা দিয়ে প্রভু তিলক করলেন। তাঁর মাদেশে বলভদ্র ভট্টাচার্যা কিছু মৃত্তিকা নিয়ে নিলেন ৷ ক্রমে কুমুম সরোবর, গোবদ্ধন প্রভৃতি দর্শন করলেন। গিরিরাজকে "হরিদাসবর্যা" বলে প্রেম আলিঙ্গন করলেন: সে দিন ব্রহ্মকুণ্ডে এসে বলভদ্র রার্য কবলেন, রাত্রে জ্রীহরিদেবের মন্দিরে প্রভু বহু নৃত্য-গীতাদি করলেম। মহাপ্রভুর একান্ত ইক্তা হল জীমাধ্যেক্ত পুরাপাদের গোপাল দর্শন করবার, কিন্তু গোপাল রয়েছেন গোবর্দ্ধন গিরিরাজের উপর তিনি গিরিরাজ চডবেন না। দর্শন কিরাপে হবে সই রাত্রে গোবদ্ধনধারী হরি এক ছল করে গাঠলি গ্রামে এলেন সেখানে মহাপ্রভু গোবদ্ধনধারীকে মহানন্দে দর্শন করলেন। তিনি তিন দিন গোপাল দেবের সামনে নৃত্য-গীত করলেন। অভঃপর প্রভ বিদায় হলেন। গাঠুলি গ্রাম হতে গোপাল দেবও নিজস্থানে গেলেন ।

নহাপ্রভু পুনঃ বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। সেখানে যমুনার পরপার থেকে কৃষ্ণদাস রাজপুত এলেন, প্রভুর দশনে। প্রভূ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি কে ্ কৃষ্ণদাস রাজপুত বললেন
— মামি মধম গৃহস্থ জাতিতে রাজপুত।

মহাপ্রভু—তুমি কি চাও ং

কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব কিন্ধর হতে চাই।

মহাপ্রভু—তুমি কেমনে জানলে যে আমি এখানে এসেছি ?

কুঞ্চনাস—শেষ বাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আপনি বৃন্দাবনে আছেন, তাই প্রাতে ছুটে এলাম।

মহাপ্রভূ—কৃষণাস ় কৃষ্ণ ভোমাকে এনেছেন : এই বলে প্রভূতিক অংলিজন করলেন। প্রভূর সঙ্গে কৃষণাস অক্রুর তীর্থে এলেন সেখানে মহাপ্রভূ মধ্যাক্ত ভোজন করলেন। কৃষণাস রাজপুতাক অবশিষ্ট পাত্র দিলেন। পত্নী-পুত্র ও গৃহত্যাপ করে কৃষণাস প্রভূব সঙ্গে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

বুন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হয়েছেন বলে সর্বত্র গুজব রটে গেল একদিন অক্রুর তীর্থ থেকে লোক এল বুন্দাবনে : প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন কোথা থেকে ভোমরা এসেছ ! ভারা বলল কালিয়দহ তীথ থেকে। কালিয়দহে কৃষ্ণ পুনঃ প্রকট হয়ে কালিয়নাবের শিয়ে রুতা করছেন ! ভিন রাত্রি ধরে সকলে দর্শন করেছে এ কথা শুনে মহাপ্রভু হাসতে লাগলেন । এই ভ্রাম্ভ বাক্যে সরলমতি বলভদ্র ভট্টাচার্যারও মতিভ্রম হল। তিনি সন্ধ্যাকালে প্রভুর কাচে বললেন—আমি কৃষ্ণ দর্শন করতে যাব।

মহাপ্রভূ—কোথায় কৃষ্ণ দর্শন করতে যাবে দ ভট্টাচার্য্য—কালিয়দহে।

মহাপ্রভূ—মূর্থের বাক্যে মূর্থ হলে ? তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি।
তুমি কোন বিবেচনা করতে পারলে না ? কলিকালে কৃষ্ণ দর্শন
হয় না। মূর্খ লোক নিজের ভ্রমে মিথ্যা কোলাহল করছে। বনে
খাক, সব কিছু পরে জানতে পারবে।

প্রাতঃকালে প্রভুর কাছে কালিয়দহ হতে কোন লোক এল, প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণ দেখলে গ

লোকটী বললে—কোথায় কৃষ্ণ ? কৈবৰ্ত্ত্যগণ নৌকা নিয়ে দেউটী জ্বালিয়ে দহের জলে মাছ ধরে, দূর থেকে লোকের ভ্রম হয়। নৌকাকে কালিয়নাগ, জেলেটিকে কৃষ্ণ ও দীপটিকে মণি মনে করে।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-উদয় ঠিক, কৃষ্ণকে লোকে দেখছে—তাও ঠিক। কিন্তু ভ্রমবশতঃ কৃষ্ণকে কৃষ্ণ না বলে মানুষকে কৃষ্ণ কল্পনা করছে। এবার বলভদ্র ভট্টাচাথ্যের ভ্রম দূর হল। তিনি খুব লাজ্জিত হলেন, প্রভুর শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে, লাগলেন।

মহাপ্রভুপুনঃ একদিন অক্রুর ঘাটে এলেন এবং স্নান করলেন। এথানে গোপ-গোপীগণ ব্রহ্মলোক দশন করেছিলেন। মহাপ্রভুকে দশন করবার জন্ম সেথানে দিনরাত লোকের খুব ভিড় হতে লাগল এবং খুব আমন্ত্রণও আসতে লাগল। এ সব দেখে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণদাস রাজপুত ঠিক করলেন প্রভুকে অন্মত্র নিয়ে যাবেন। প্রভুর বৃন্দাবনে অবস্থানের অনেক অস্ক্রবিধাও দেখা দিল। তিনি যমুনার জল দেখলে প্রেমোন্মত্ত হয়ে তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, প্রেমে মৃচ্ছিত হয়ে পড়েন। ভক্তগণ একদিন মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করলেন — এখানে বহু লোক আপনাকে আমন্ত্রণ করতে আসে ও দর্শন করতে অশ্রে। আপনাকে না দেখলে আমাদের বড জ্বালাতন করে। আমরা অভিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তাই মনে করি এখান থেকে প্রয়াগ অভিমূখে যাত্রা করলে ভাল হয়, মাঘ মাসও নিকট-বর্তা হয়েছে।

বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে মহাপ্রভুর ইচ্ছা হচ্ছিল না, তথাপি ভক্তগণের ইচ্ছায় বৃন্দাবন থেকে বিদায় নিলেন। ক্রমে চললেন প্রয়াগের দিকে। যেতে যেতে পথে এক বৃক্ষওলে প্রভু বসলেন বিশ্রামের জন্ম। সেকালে রাখাল বালকগণের বংশীধ্বনি শুনে প্রভুর কৃষ্ণস্মতি হল। তিনি মূচ্ছিত হয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে কেনা বের হতে লাগলে, ভক্তগণ সাবধানে তাকে কেই হাওয়া করতে লাগলেন, কেই জল দিতে লাগলেন ও কেই কোলে করে বইলেন। দশজন পাঠান সৈন্ম সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিল, প্রভুর মূচ্ছা দশা দেখে তারা অশ্ব থেকে নেমে, চারজন ভক্তকে চোর জ্ঞানে বন্দী করল।

ভট্টাচাষ্ট্য ও ভূত্য ব্রাহ্মণটি ত' ভয়ে কাপতে লাগল।
সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুত তারা সে-দেশেরই
অধিবাসী, তারা ভয় করে না। কৃষ্ণদাস রাজপুত বলতে লাগলেন
— আমি যদি তাক মারিতো তিনশত তুড়কধারা এখনি আসবে।
পাঠান সৈক্তগণ বলল ভোমরা চোর। এই সন্নাসীর কাছে
অনেক ধনরত্ন ছিল, তোমরা বিষ খাওয়ায়ে সব হরণ করেছ।
কৃষ্ণদাস বললেন আমরা চোর নহি, তোমরা চোর। ইনি
আমাদের গুরু, এর মৃগীরোগ আছে, মাঝে মাঝে এইরূপ মৃচ্ছা
হয়। তথন আমরা এঁকে রক্ষা ও সেবা করি। তোমরা একট্

অপেক্ষা কর, এখনি ইনি উঠবেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভূ 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করে উঠে নৃত্য করতে লাগলেন ্যাদেখে পাঠান দৈল্পদের মনে ভয় হল, তাড়াভাড়ি ভক্তদের বন্ধন মোচন করে দিল। সকলে বিশ্বয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ পরে প্রভূর বাহ্যদশা হল, শাস্তভাবে বসলেন। পাঠান সৈক্তদের অধ্যক্ষ ছিলেন রাজকুমার বিজলি খান, তিনি শাস্তভ্য পিউত। তিনি মহাপ্রভূর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং উপদেশ চাইলেন। মহাপ্রভূ তাদের প্রভি অনেক উপদেশ করলেন প্রভূর ককণায় সমস্ত পাঠানগণ শুদ্ধমতি হলেন, সকলেই প্রভূর শ্রীচরণে পড়ে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করলেন, প্রভূত তাদের অহৈতুকা কুপা করলেন। তারা "পাঠান-বৈষ্ণব্ নামে খ্যাত হলেন।

মতঃপর মহাপ্রভু প্রয়াগে এলেন ; কৃষ্ণদাস রাজপুত ও
সন্নাড়িয়া বিপ্রকে মহাপ্রভু নিজ গৃহে যেতে আদেশ করলেন।
ভারা প্রভুর বিচ্ছেদ ভাবনায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। মহাপ্রভু
উপদেশ ও আলিঙ্গন দিয়ে তাঁদের বিদায় করলেন করিছে দিন
প্রভু প্রয়াগ ধানে থেকে ত্রিবেণী স্নানাদি করলেন এবং পরে
নীলাচল অভিমুথে যাত্রা করলেন। প্রভুর দর্শন-উৎকণ্ঠায় নীলাচলবাসী ভক্তগণ অতি তুঃথে দিন যাপন করছিলেন, এমন সময়
শ্রীমহাপ্রভুর শুভবিজয় দর্শনে আনন্দসাগরে ভাসতে লাগলেন।
আবার ভক্তগণের ও প্রভুর মিলন হল। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচায়্য
মহাপ্রভুর অত্যক্তুত লীলাবলী সকল ভক্তদের কাছে বলতে
লাগলেন। ভক্তগণ শুনে শুনে সুখসাগরে ভাসতে লাগলেন।

#### শ্রীভগবান আচার্য্য

শ্রীভগবান আচার্য্য হালি সহরে বাস করতেন : তাঁর পিতার নাম শতানন্দ খা। ভগবান্ আচার্য্যের পুত্রের নাম শ্রীরঘুনাখ। ইনি খঞ্জ ছিলেন। ভগবান্ আচার্য্য ছিলেন 'গোপ অবতার'। ষ্ষতি সরল মহাপ্রভুর শ্রীচরণে অমুরক্ত ় তিনি হালিসহর ছেড়ে পুরীতে প্রভুর নিকট বাস করতেন। কোন কোন দিন ভিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতেন। ইনি একবার ছোট হরিদাসের দারা শ্রীমাধবী দেবীর নিকট থেকে মহাপ্রভার ভিক্ষার জন্ম চাল আনিয়েছিলেন। ইনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। এঁর দ্বদয় সর্ববদা সখ্য রসাবিষ্ট হয়ে থাকত : গ্রীম্বরূপ দামোদর পোস্বামীর সঙ্গে স্থাভাবে অনেক নর্মালাপ করতেন। এই সরল বিপ্রের ছোট ভাইয়ের নাম গোপাল। কাশীতে আচার্য্য শঙ্করের বেদান্ত ভাষ্য পড়ে গোপাল পুরীতে ভগবান আচার্য্যের নিকট সকলকে গোপালের মুখে বেদান্ত ভাষ্য প্রবণ করাবার জ্ঞ ভগবান আচার্য্য উদ্গ্রীব হলেন। একদিন তিনি শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকে বললেন। এস, গোপালের মুখে বেদান্ত শুনি। **জ্রীস্বরূপ গোস্বামী বললেন—বৈষ্ণবের শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্য শুনতে** নাই। আপনার বৃদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে, তাই গোপালের মুখে মায়াবাছ ভাষ্ম শুনতে উৎস্থুক হয়েছেন। বৈষ্ণব হয়ে ধাঁরা মায়াবাদ ভাষ্ম

শুনেন তাঁদের বৃদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেব্য-দেবক জ্ঞান থাকে না ৬ নিজকে ঈশ্বর বলে অভিমান করেন। সেব্য-দেবক ভাবশৃত্য কথা শুনলে মহাভাগবভগণের মনে ত্রুখ হয়।

ভগবান্ আচার্য্য বললেন—আমাদের চিত ক্ঞের প্রতি দৃচ্ নিষ্ঠাযুক্ত আছে। আমাদের মন ফিরবে না

স্বরূপ-গোস্থামী বললেন—তথাপি মায়াবাদ প্রবণে মহালাষ। মায়াবাদ সিদ্ধান্তে—জীবকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের স্বরূপ
অস্থীকার করা হয় ও ভাষ্য শুনলে ছুঃখে ভক্তেব হৃদয় ফেটে
যায়। আপনার অসং মায়াবাদ প্রবণে এন মতি হল কেন প্র্রীস্বরূপ গোস্থামার কথা শুনে ভগবান আচাহ্য লজ্জায় ও ভয়ে
নীরব রইলেন। বাসায় ফিরে এলেন। ব্রগতে পারলেন
গোপালের প্রতি স্নেহবশতঃ এই অসং মায়াবাদ শুনতে তার
কৃচি হয়েছিল। গোপালকে আচাষ্য শীঘ্রই দেশে পাঠায়ে
দিলেন।

্রকবার বঙ্গদেশ থেকে একজন ব্রাহ্মণ পুরীতে ভগবান্ আচার্য্যের কাছে এলেন এক তার স্থানে কালেন। তিনি আচার্য্যের পরিচিত। ব্রাহ্মণটি পণ্ডিত, তিনি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করেছেন। একদিন নাটক খানি ভগবান্ আচার্যাকে ও কতিপয় বৈশ্বকে শুনালেন তারা নাটকের প্রশংসা করলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের ইচ্ছা হল নাটক মহা-প্রভুকে শুনাবেন। একদিন তিনি ভগবান্ আচার্য্যের কাছে ইহা প্রস্তাব করলেন। কিন্তু নিয়ম ছিল যে গ্র্ছা-প্রভ-নাটক প্রভৃতি যে কোন সাহিত্য মহাপ্রভুকে শুনাবার পূর্ব্বে শ্রীষ্ণরপ গোস্বামীকে শুনাতে হবে। তিনি যদি পছন্দ করেন তবে মহাপ্রভু শুনেন। কারণ কোন অপসিদ্ধান্ত কিম্বা রসাভাস দোষ মহাপ্রভু সইতে পারেন না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে প্রাথবরপ গোস্বামীর নিকট ভগবান্ আচাগ্য বলতে লাগলেন—বঙ্গদেশ থেকে একজন কবি এসেছেন, তিনি আমার পরিচিত। তিনি মহাপ্রভু সম্বন্ধে এক নাটক রচনা করে এনেছেন, আমরা সকলে শুনেছি, বড় স্থুন্দর হয়েছে। তুনি যদি একবার শুন ও অনুমোদন কর তবে মহাপ্রভুকে শুনাতে পারি।

> স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার। যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজয়ে তোমার॥ ( চৈঃ চঃ অন্তঃঃ ৫।১০১ )

স্বরূপ গোস্বামী বললেন—আপনি পরম উদার, যে কোন কথা ও শাস্ত্র শুনতে ইচ্ছা করেন। যাদের সাধুসঙ্গ হয়নি, রসতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ব জ্ঞান নাই, তাদের বর্ণনা কদাপি স্থুসিদ্ধান্ত-যুক্ত হয় নাঃ ভাতে রসাভাস প্রভৃতি দোব থাকবেই।

গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় ছংখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় স্থুখ।
কপ থৈছে ছই নাটক করিয়াছে আরস্তে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে।
( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫।১০৭-১০৮)

সংসক্ষে ভক্তিরস অন্থূশীলন করে নাই, ভক্তিশান্ত্র পড়ে নাই বা ভক্তিরস বিচার শুনে নাই তারা হল গ্রাম্য কবি। তাদের বাক্য ভক্তি রসিকের হৃদয়ে সুখোৎপাদন করতে পারে না

ভগবান্ আচার্য্য বললেন—তুমি একবার শুনে দেখ, যদি ভাল মনে না কর ত শুনাব না। ভাল মনে কর ত শুনাব। এবার স্বরূপ দামোদর প্রভু স্বীকৃত হলেন। কবিকে ডেকে ভগবান্ আচার্য্য তাঁর কাব্য শুনাতে বললেন। কবি স্বরূপ দামোদর ও অক্সাক্য ভক্তগণের সামনে নান্দী শ্লোক পড়তে লাগলেন।

জগন্নাথ স্থন্দর শরীর

শ্রীচৈতন্ম গোসাঞি শরীর মহাধীর॥
সহজে জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবিভূতি ॥

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৫/১১ )

শ্লোকের অভিপ্রায়—শ্রীজগন্নাথ হলেন শরীর, মহপ্রভু প্রাণ।
জড় জগতকে চৈতন্ম করাবার জন্ম নীলাচলে বর্ত্তমানে উদিত
হয়েছেন। শ্লোক শুনে শ্রীস্থরূপ দামোদর গোস্বামী বললেন মূর্থ
অতব্বজ্ঞ এইরূপ বর্ণন করে। শ্রীজগন্নাথকে স্থূলরূপে দর্শন ও
মহাপ্রভুকে প্রাণরূপে দর্শন অপরাধজনক কথা। তুই পূর্ণ ব্রহ্ম,
দেহ-দেহী অভেদ। ভগবদ্ বিগ্রহকে স্থূল জড় কঠিন পাথর মনে
করা মহাপরাধ। স্বাধরের দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত শুনে সকলে স্তম্ভিত হলেন।

বললেন শ্রীস্থরূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত সভ্য সিদ্ধান্ত, কবির বাক্যে বন্ধ দোষ রয়েছে:

কবি শুনে স্তম্ভিত ও লচ্ছিত হয়ে অবনত শিরে বসে রইলেন, তখন শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বলতে লাগলেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্মের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ।
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কুষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্মল॥

( চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ৫।১৩১-১৩৩ )

শ্রীষরপ দামোদর গোস্বামীর করুণা ব্যঞ্জক বাক্য শুনে বঙ্গ দেশের কবি সুখী হলেন। অনস্তর তিনি সব ত্যাগ করে মহা-প্রাভুর শ্রীচরণতলে পুরীতে রইলেন।

> সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি রহিলা নীলাচলে। গৌর ভক্তগণের কুপা কে কহিতে পারে॥

> > ( है: हः जन्ताः वाऽवन )

বাস্তবতঃ কবি অতিশয় সরল, হিংসা-মাংস্থ্যাদি দোষশৃষ্ঠ ছিলেন। নিজের ভূল বুঝতে পেরে ভক্তগণের চরণে শরণ নিলেন। কবি ভগবান আচার্যকে অনুনয় করে বললেন আপনি আমার মহং উপকার করেছেন। যদি এই সমস্ত ভক্তের সঙ্গ আমার না হত, চিরকাল আমার জীবনে এইরূপ মহং ভূল অপরাধ থেকে যেত।

#### ভক্ত কালিদাস

কালিদাস শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি থুড়া, তাঁর ব্রত ছিল বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভোজন করা। গৌড় দেশে হত বৈষ্ণব ছিলেন প্রায় সকলের প্রসাদ তিনি পেয়েছেন।

তিনি বৈষ্ণবের গৃহে উত্তম ভেট প্রদান করে তবে অবশেষ গ্রহণ করতেন। কোন বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট দিতে রাজী না হলে তিনি লুকিয়ে উহা গ্রহণ করতেন।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া :

( চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৬৮ )

এইভাবে কালিদাস সমস্ত জীবন বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেছেন।

জ্ঞীঝড়ু ঠাকুর নামে একজন বৈঞ্চব বাস করতেন। তিনি জাতিতে ছিলেন ভূঁঞামালী। বৈঞ্চব যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, সর্ববপূজ্য। একদিন কালিদাস তাঁর গৃহে এসে তাঁকে কিছু পাকা আম ভেট দিলেন। ঝড়ু ঠাকুর তাঁকে খুব আদর করে বসালেন। উভয়ে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্টি করলেন। ঝড়ু ঠাকুর বললেন—আমি নীচ জাতি, আপনার সংকার কি করে করব ? যদি আজ্ঞা করেন কোন ব্রাহ্মণের ঘরে আপনার ভোজনের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কালিদাস বললেন—ঠাকুর! তুমি

আমার জন্ম কিছুই করনা, ভোমার দর্শনে আমি কৃতার্থ হয়েছি । মনে এক বাসনা আছে যদি আজ্ঞা কর, তা বলি :

ঝড়ু ঠাকুর বললেন—আপনি স্বচ্ছনেদ বলুন।
কালিদাস — ভোমার পদরজঃ শিরে ধারণ করতে চাই।

ঝড়ু ঠাকুর—হায়। হায়। এইরূপ কথা বলে আমাকে নরকগামী করবেন না। আমি নীচ জাতি, আপনি কুলীন।

কালিদাস—শুন ঠাকুর ! শাস্ত্রে বলছেন—চতুর্বেদ অধ্যয়ন-শীল ব্রাহ্মণ যদি ভক্ত না হয় ত সে চণ্ডালের অধ্য । আর চণ্ডাল যদি হরিভক্তি পরায়ণ হন ত ব্রাহ্মণের গুরু । শাস্ত্রে ভগবান আরও বলেছেন—চার বেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত না হলে, তার হাতে আমি খাই না শ্বপচ যদি ভক্ত হয় তার হাতে খাই, সে আমার ভায়ে পূজ্য : সে যে বস্তু দেয় তা আমি প্রীতিভরে গ্রহণ করি।

ঝড় ঠাকুর বললেন—শাস্ত্র ঠিক বলেছেন। যার ক্ষণ-ভক্তি আছে তিনি কখন নীচ নন। তিনি দর্কোন্তম। আমি নীচ জাতি, তাতে কৃষ্ণ-ভক্তি শৃষ্ঠ। আমি কি করে পদরঙ্গং আপনাকে দিব ? ইহা ত মহাপরাধের কাজ: তুই জন এইরপে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি করলেন। পরিশেষে কালিদাস তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে গৃহাভিমুখে চললেন। ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসের কিছুদূর অফুগমন করলেন। তারপর কালিদাস চললেন, ঝড়ু ঠাকুর ঘরে ফিরে এলেন। কালিদাস পুনঃ কিরে এসে যেখানে যেখানে ঝড়ু ঠাকুরের পদ-চিহ্ন পড়ে ছিল সেখানকার রক্ষঃ মাথায় নিতে লাগ-লেন। ঝড়ু ঠাকুরের গৃহের পার্শ্বে জঙ্গলের আড়ালে বসে রইলেন।

এদিকে ঝড়ু ঠাকুর কালিদাস প্রদত্ত আম ভগবান্কে ভোগ লাগালেন। অনস্তর সেই প্রসাদি আম পতি-পত্নী হুই জন চুষেচুষে থেয়ে উচ্ছিষ্ট খোসা ও আটি বাইরে ফেলে দিলেন। কালিদাস সেই আটি কুড়িয়ে ভক্তি ভরে চুষতে লাগলেন। কালিদাস এই ভাবে বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে বড়া হয়েছেন।

একবার কালিদাস মহাপ্রভুর দর্শনের জন্ম পুরীধামে এলেন।
মহাপ্রভু তাঁকে দেখে সুখী হলেন, তাঁর থাকবার ব্যবস্থাদিও করে
দিলেন। কালিদাস প্রতিদিন প্রভুর সঙ্গে জগরাথ দর্শনে যেতেন
মন্দিরে প্রবেশ করবার আগে মহাপ্রভু বাইরে সিঁ ড়িতে পাদধৌত
করতেন, কিন্তু পাদধৌত জল কাকেও নিতে দিতেন না। কালিদাস একদিন সেই জল নিবার জন্ম প্রভুর পিছনে পিছনে
চললেন। মহাপ্রভু পাদ প্রক্ষালন করে যখন মন্দিরের দরজার
দিকে যাচ্ছিলেন, কালিদাস গিয়ে সেই জলের ছই অঞ্জলি পান
করলেন। তৃতীয় অঞ্জলি গ্রহণের সময়প্রভু তাঁকে নিষেধ
করলেন, বললেন—

অতঃপর আর না করিহ পুনর্বার। এতাবৎ বাঞ্চা পূরণ করিলু তোমার॥

( চৈ: চ: অন্ত্যঃ ১৬।৪৭ )

জগন্নাথ দর্শন করে প্রভু গম্ভীরায় ফিরে এলেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজনে বসলেন। প্রভুর অবশেষ পাবার প্রভীক্ষায় কালিদাস বহিঃদ্বারে বসে রইলেন। প্রভুর ভোজন শেষ হল। অন্তর্য্যামী প্রভূ জানতে পেরে ভাঁকে অবশেষ পাত্রটি দিবার জন্ম গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন। বাইরে এসে গোবিন্দ কালিদাসকে ডেকে বললেন—নাও, প্রভূ তোমাকে অবশেষ দিয়েছেন। মহাপ্রভূর এবস্থিধ কুপা দেখে কালিদাসের ছ্-নয়ন দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। শত শত বন্দনা করে কালিদাস প্রসাদ ভক্ষণ করলেন, ভাঁর সর্ববাভীষ্ট পূর্ণ হল।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা । ( চৈঃ চঃ অন্তঃঃ ১৬.৫৭ )

ভক্তপদ ধূলি আর ভক্ত পদ জল।
ভক্তভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিনটীই কৃষ্ণ প্রেম লাভের পরম উপায়।

## শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমং প্রবোধানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীরামান্থজ্ব সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ছিলেন এবং শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁর থেকে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীহরিভক্তি বিলাদের ভূমিকায় স্বয়ং গোপাল ভট্ট গোস্বামীদ পাদ লিখেছেন—

"ভক্তেবিলাসাংশ্চিন্ততে প্রবোধানন্দক্ত শিয়ো ভগবং প্রিয়স্ত 1 গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন রূপসনাতনো ত

১৪৩৩ শকানে মহাপ্রভু যথন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিজয় করেন তথম শ্রীপ্রব্যেধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর দর্শন ও কুপা লাভ করেন।

ত্রিমল্ল ভট্ট, ব্যেশ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রেবোধানন্দ এঁরা তিন ভাই।
তের রঃ ১।১২৮) তিন ভাই শ্রীরোমান্ত্রন্ধ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন।
মহাপ্রভু চারমাদ তাঁদের গৃহে অবস্থান করে নিয়ত কৃষ্ণ-কথা
কীর্ত্রন করেন শ্রীগোপাল ভট্ট তখন শিশু ছিলেন। তাঁকে
প্রভু বড মাদর করতেন। শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুর শ্রীচরশ
মন্দিন করতেন এবং তাঁকে জল এনে দিতেন।

শ্রীপ্রবাধানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবন শতক, শ্রীনবদ্ধীপ শতক ও শ্রীরাধারস সুধানিধি নামক অপূর্ব্ব ভক্তি রসময় গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঐশ্বর্যামার্গে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন। পরবত্তী কালে শ্রীগোরস্কুন্দরের কুপায় শ্রীরাধাগোবিন্দ-উপাসনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং মধুর রসের মহাকাব্য গ্রন্থসকলও প্রণয়ন করেন। তাঁর বিশুদ্ধ ভক্তিময় হৃদয়ে শ্রীশ্রীগোরকুষ্ণের দিব্যস্বরূপ এবং তাঁর ধাম ও পরিকর-

গণের স্বরূপ যুগপং স্বতঃফুরিত হয়েছিল। ইহা তার লেখায় / প্রকাশ পেয়েছে।

ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বভাপনে ভক্তি সমাধি-ভাবময় নেত্রে শ্রীশ্রীগৌরকুষ্ণের স্বরূপ এবং তার ধামের স্বরূপ যেভাবে দর্শন করেছিলেন তা নবদ্বীপশতক গ্রন্থে প্রথমে বন্দনামুখে বর্ণন করেছেন—

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরুটরুচিরং ভাববলিতং

মৃদঙ্গাদ্যৈথাক্তিঃ স্বজনসহিতং কীন্তনপ্রম্। সদোপাস্যাং সর্কো কলিমঙ্গলহরং ভক্তস্থ্যদং

ভজামস্তং নিত্যং প্রবণমননাগুর্চন বিধৌ 🖟

ভাবানুবাল— শ্রীকৃষ্ণ এই নবদীপধানে কিরুপ মৃত্তি প্রকট করে বিরাজ করছেন—"নবদীপে কৃষ্ণং পুরুটক্রচিরং!" নবদীপে শ্রীকৃষ্ণ স্ববর্ণের ক্যায় মনোহর কান্তি ধারণ করে বিরাজ করছেন। তারপর তাঁর বিলাদের কথা বলছেন—"ভাববলিতং মূলাঙ্গাদ্যৈ যক্ত্রৈং স্বজনসহিতং কার্ত্তন পরম্" অষ্ট্রসাত্তিকালি বিবিধ প্রেম বিকার (শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর ক্ষণে ক্ষণে যে প্রেম বিকার) দারা মণ্ডিত এবং স্বজনসহ মূলঙ্গ করতাল আদি বাছ্যযন্ত্র যোগে স্ব-নাম সংকাওনে নৃত্যপরায়ণ। অতঃপর শ্রীগোরকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে বলছেন—"সলোপাস্থং সর্কৈঃ" তিনি ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদির নিত্য উপাস্থ্য তত্ত্ব "কলিমল হরং" এই কলিকালে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিবিধ কৃতর্ক মায়াবাদ প্রভৃতি অজ্ঞানকল্পিত মতবাদের বিষধংসকারী এবং "ভক্ত সুখদং" শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্র আঞ্রিভ

ভক্তগণের স্থুখ প্রদানকারী আমি (প্রবোধানন্দ সরস্বতী) নিত্য শ্রুবণ-মনন-মর্চ্চনাদির দারা তাঁকে উপাসনা করি।

অতঃপর নবদ্বীপ ধামের স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন—

শ্রতিশ্ছনেদাগ্যাখ্যা বদতি পরমত্রক্ষ পুরকং
স্মৃতিবৈর্বকুষ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিফুসদনম্।
শ্বেতদ্বীপং চান্ডে বিরল রাসকো যং ব্রজ্বনং
নবদ্বীপং বন্দে পর্ম স্থুখদং তং চিছুদিত্র ॥

ছান্দোগ্যাদি শ্রুতি যাঁকে পরম ব্রহ্মপুরী, স্মৃতিগণ যাঁকে বৈকুঠ লোক বা বিঞ্চদন ও ভক্তি-রিদিকগণ যাঁকে শ্বেতদ্বীপ , কা ব্রজ্ঞাবন বলেন সেই পরম স্থেদ চিদ্ধাম অধুনা নবদ্বীপ নামে ধরাতলে উদিত; আমি ঐ ধামকে বারবার বন্দনা করি।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর মহিমা বর্ণন করেছেন—

> যস্তাঃ কদাপি রসনাঞ্চল খেলনোখ-ধক্তাতি ধক্তঃ পবনেন কৃতার্থমানী। যোগীক্ততুর্গম-গতিমধুস্কুদনোহপি ভস্তা নমোহস্ত রুষভান্মভূবো দিশেহপি॥
> ( গ্রীরাধারস স্কুধানিধি )

কোন সময় যে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণীর বস্তাঞ্চল সঞ্চালন ফলে পবনদেব ধক্যাতিধক্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি তুর্লভি সেই শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত আপনাকে কৃত- কৃতার্থ মনে করেছিলেন সেই শ্রীমতী বার্যভানবীদেবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোকুলে কামবনে বাস করতেন। তিনি মহাপ্রভুর অপ্রকটে খেদ পূর্বক বলেছিলেন—

> অভিব্যক্তো যত্র ক্রত কনক গৌর হরিরভূ শহিম তস্তৈব প্রণয়রসমগ্নং জগদভূব। অভহচৈক্রকৈস্তমুলহরিসংকীর্ত্তন বিধি স কাল কিং ভূবোহপ্যহ২পরিবর্ত্তেত মধুরঃ। ( শ্রীচৈতক্য চন্দ্রামৃত ১৩১ শ্লোক)

যে কালে গলিত কনক-কান্তি শ্রীগৌরহরি প্রপঞ্চের গোচরীভূত হয়েছিলেন, তৎকালে তাঁর প্রভাবে পৃথিবী প্রাণয় রসে ময় এবং উচ্চৈঃস্বরে তুমুল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন প্রণালীও প্রবর্তিছ হয়েছিল। হায়! সেই মধুর কাল আর কি ফিরে আসবে ?

### মহারাফ্রীয় ব্রাহ্মণ

শ্রীকৃষণটৈত স মহাপ্রভু যথন কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করতেছিলেন সেই সময় এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভূব জ্ঞীচরণ দর্শন করতে এলেন। তিনি মহাপ্রভূব রূপ ও প্রেমাদি দেখে চমৎকৃত হলেন। তিনিও তাঁর বড় ভক্ত হলেন। শ্রীসনাতন

নিশাস্থানী গৃহত্যাগ করে কাশীতে এলে নহাপ্রভূ তাঁকে রুপা করলেন এবং নহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দিলেন। বিপ্রাঞ্জীসনাত্তন গোস্থানীকে স্বীয় গৃহে প্রসাদ গ্রহণের জন্ম আমন্ত্রণ করলেন এবং বললেন—আপনি যতদিন কাশীতে থাকবেন এথানে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। সনাতন গোস্থানী বললেন—আমি প্রতিদিন এক ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করব নান গৃহহ-গৃহে মাধুকরী করব।

কাশীতে বেখানে সেখানে মহাপ্রভুর নিন্দা হয় দেখে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বড় ব্যথিত হলেন। একদিন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন — ফারা মহাপ্রভুর সম্মুখীন হয়, তারা তাঁর স্বরূপ মন্তভব করে, তাঁকে ঈশ্ব বলে মানে।

কোন প্রকারে পারেঁ। যদি একত্র করিছে। ইহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইহার ভক্তে।

( हैं हैं निधा के बार के

কোন বক্ষে একবার যদি এ সন্ন্যাসাদের সঙ্গে প্রভুর মিলন ঘটাতে পারি ভাহলে তাঁকে দর্শন করে তাঁর। নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন এবং ভক্ত হবেন। আমি সব সময় কাশীতে বাস করি। মহাপ্রভু সম্বন্ধে যদি তাঁদের মত বদলাতে না পারি, তাদের মুখে অনবরত তাঁর নিন্দা আমাকে শুনতে হবে, এ সব চিন্তা করে আহ্মণ এক মতবল ফাঁদলেন। আমার গৃহে সন্ন্যাসীদের এক ভোজের আয়োজন করব। তাতে প্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও অন্তান্ত সন্মাসীদের আমন্ত্রণ করব, মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়ে

তাঁকেও যে কোন ভাবে আনব। এ সব চিন্তা করে ব্রাহ্মণ একদিন ভোজের আয়োজন করলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বভীকে আমন্ত্রণ করলেন। পরিশেষে মহাপ্রভুর শ্রীচরণে এলেন। তাঁর চরণ ধরে অনেক অন্তুনয় বিনয় করে বলতে লাগলেন—আপনার শ্রীচরণে এক অন্তুরোধ।

মহাপ্রভু বললেন—কি অনুরোধ?

নহারাণ্ট্র ব্রাহ্মণ—আমি সন্ম্যাসী ভোজনের আয়োজন করেছি, কুশ্য পূর্বক ভাতে আপনাকেও যোগ দিতে হবে।

মহাপ্রভু—আমি কোথাও আমন্ত্রণে—ভোজন করিনা।

ব্রাক্সণ—আমি তা' জানি। আপনি দীন দয়াল, দীনের প্রতি দয়া করে আমার অন্তরোধ রক্ষা করবেন আশা করি।

মহাপ্রভু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলেন—আচ্ছা বেশ ! তোমার ভোজন-উৎসংক যোগদান করব। এ কথায় ভক্তগণ আনন্দে হরি-হরি ধ্বনি করতে লাগলেন।

এদিন সন্ত্রাসিগণ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে এসে সমবেত হতে লাগলেন। সন্ত্রাসাদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও এলেন। বাহ্মণ খুব মত্ন করে তাঁকে উচ্চ আসনে বসালেন। মতঃপর মহাপ্রত্ব চক্রশেথর ও তপন মিশ্র আদি ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে সকলের শেষে এলেন। ব্রাহ্মণ বহু ভক্তি পুরংসর প্রভুকে স্বাগত জানালেন। মহাপ্রভু সন্ত্রাসীদের দেখে দূর থেকে প্রণাম করলেন, পরে সভাপ্রান্তে পাদ-প্রকালন স্থানে গিয়ে বসলেন এবং কিছু ঐক্যা প্রকাশ করলেন। সন্ত্রাসীদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ

সরস্বতী দূর থেকে মহাপ্রভুর তপ্তকাঞ্চনের স্থায় অপূর্বর অক্সন্থাতি দেখে ও ঈশ্বরীয় প্রভাব দেখে আসনে বসতে পারলেন না, শিষ্যগণের সহিত দণ্ডায়মান হলেন। তারপর শ্রীপ্রকাশানন্দ অমনি ছুটে এলেন প্রভুর কাছে এবং প্রভুর ছ'খানি হাতধরে বললেন—শ্রীপাদ। একি। এ অপবিত্র স্থানে বসেছেন কেন পুসভা মধ্যে আসুন।

মহাপ্রভু দৈক্সভরে বললেন—আমি কি আপনাদের মধ্যে বসবার যোগ্য :

প্রকাশানন্দ—আপনি এ কি বলছেন ? এত দৈষ্ট করছেন কেন ? প্রভাবে ত আপনাকে ঈশ্বর বলে মনে হয়:

মহাপ্রভূ—ছি, ছি, অমন কথা বলবেন না। জীবকে নারায়ণ জ্ঞান করা মহাপরাধ। আমি কৃষ্ণদাস: প্রভূর কথা শুনে সন্ন্যাসিগণ চমংকৃত হলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী জ্ঞার করে প্রভূকে সভামধ্যে নিয়ে গেলেন এবং উত্তম আসনে বসালেন।

সন্ন্যাসিগণ মনে মনে বলতে লাগলেন—ইনি এত মহং ব্যক্তি কিন্তু কত দৈন্ত-ব্যক্ষক বিনম্র ব্যবহার। দিগিজয়ী কেশব ভট্ট, মহান্ বৈদান্তিক, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যা, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণও এঁর কাছে পরাজ্বিত। এত বড় পণ্ডিত কিন্তু অভিমানের লেশমাত্র এঁর মধ্যে দেখছি না। মাসুষ এত নিরভিমান হতে পারেন না—ইনি নিশ্চয়ই

শ্রীপ্রকাশানন্দ বললেন—শ্রীপাদ আপনি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী এখানে আছেন, আমাদের সঙ্গে মিশেন না কেন গ্

মহাপ্রভূ—আমি হীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আপনাদের সঙ্গে মিশবার যোগ্য নই।

প্রকাশানন্দ—আপনি সন্ন্যাসী হয়ে নৃত্য গীত করেন, বেদাস্ত শুনেন না কেন ? সন্ন্যাসার ধম ত বেদাস্ত প্রবণ।

মহাপ্রভু—গ্রীপান, আপনি ঠিক বলেছেন, আমি কেন বেদান্ত শুনি না তা শুরুন। আমি হলাম মূর্য, বেদান্ত কিছুমাত্র বৃধি না। এ সম্বন্ধে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলাম িনি বললেন—কলিযুগে প্রাকৃষ্ণনাম সংকীপ্তনই যুগধন। এই নাম কীর্ত্তন কর, এতে সর্বাদিদ্ধি হবে। আমি নাম সংকীর্তন করতে লাগলাম, তখন সেই কৃষ্ণ নামই আমাকে নাচাতে ও গাওয়াতে লাগল। ফলে অবশেষে আমি নাচতে গাইতে লাগলাম আমি নিজ ইচ্ছায় নাচ-গান করি না।

প্রভুর মধুর বাকা শুনে সন্ন্যাসিগণের মন ফিরে গেল। বললেন আপনি ঠিক বলেছেন কলিকালে এই পথই উত্তম। আমরা বৃঝি, তথাপি সম্প্রদায় অনুরোধে বেদান্ত শ্রবণ করি।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন—আপনি বঞ্চনা করছেন।
আপনার কথা শুনেছি, মহাবৈদাস্থিক সার্বভৌম পণ্ডিতও
আপনার কাছে পরাভূত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছেন।
আপনি ছলনা ত্যাগ করুন। আমরা না বুঝে আপনার চরণে
বক্ত অপরাধ করেছি তজ্জ্ব্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্রকাশানন্দ

এই বলে প্রভুর চরণ স্পর্শ করতে উন্নত হলেন, প্রভু উঠে প্রকাশানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন ও আসনে বসালেন। অতঃপর প্রভু বলতে লাগলেন—

বেদান্তস্ত্র, ঈশ্বর ব্যাসরূপে করেছেন। উপনিষদ সহস্ত্রের যে অর্থ তা মুখ্য অর্থ! গ্রীপাদ শহুরাচার্য্য যে অর্থ করেছেন তা কল্লিত অর্থ: ঈশ্বরের আদেশেই তিনি অস্তরগণকে মোহিত করবার জন্ম করেছেন। এ আখ্যান পদ্মপুরাণে শিব ও বিষ্ণু সংবাদে আছে। গ্রীবিষ্ণু শিবকে বলছেন—"তুমি কলিতে আচার্য্যমূর্ত্তি ধরে কল্লিত ভাবে সূত্র ব্যাখ্যা করে অস্তরগণকে মোহিত কর। তাই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কোন দেষে নাই। এ ব্যাখ্যা যে শুনবে তার বৃদ্ধি শ্রুষ্ট হবে।

ব্দা শব্দের মুখ্য অর্থ শ্রীভগবান্। তিনি চিনানন্দময়, পরিপূর্ণ তাঁর দেহ, স্থান পরিকর'দি অপ্রাক্ত। তাঁকে প্রাকৃত দেহধারী মনে করলে অপ্রাধ হয়। উপনিবদ বলেছেন—সেই ভগবানের অঙ্গকান্থি ব্রহ্মনামে অভিহিত্ত, তাঁর আংশিক প্রকাশের নাম পরমাত্মা ও সম্পূর্ণ প্রক'শ ভগবান্ নামে অভিহিত। জাব হল ঈশ্বরের শক্তি। সুযোর কিরণ যেমন, অথবা অগ্লির ফুলিঙ্গ যেমন, জাব সেরপ ঈশ্বরের অন্তশক্তি। ভগবানের আর এক শক্তি আছে তার নাম—নায়া শক্তি। তাঁকে বহিরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। এই প্রাকৃত বিশ্ব বহিরঙ্গা শক্তির বশ্যোগ্য। জাব যথন শ্রীকৃষ্ণ ভূলে তথন বহিরঙ্গা মায়া তাকে বশীভূত করে।

জ্ঞীব তথনই ত্রিবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই জীবগণকে কুপা করবার জন্ম ভগবান্ সাধুরূপে, শাস্ত্ররূপে ও গুরুরূপে এসে উপদেশ দেন।

আচার্যা শ্রীশহর অনুশক্তি মায়াবশ জাবকে ব্রহ্ম বলে প্রান্থ-মত জগতে প্রচার করেছেন। 'ওঁ' প্রণব এটি হল মহাবাক্য। আচার্যা শ্রীশহর সে মহাবাক্য গ্রহণ না করে, কল্পিত চারিটী মহাবাক্য স্প্রতি করেছেন। শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচয়িতা, পুনঃ তিনিই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য করলেন শ্রীমন্তাগবত। আচার্যা শ্রীশহর বেদান্ত স্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন ভাহা শ্রীমন্তাগবত-তত্ত্ব বিরোধী কল্পিত ব্যাখ্যা।

্ শৃতঃপর শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্থতী ও সন্ধ্যাসিগণ এ প্রকার শুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রবণ করে অভিশয় বিস্ময়ায়িত হলেন। পরে বিনয় সহকারে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন—

> বেদময় মৃত্তি তুমি – সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্বে যে কৈলুঁ নিন্দন॥

> > ( रेठः ठः त्राणिः १।১८৮।

মহাপ্রভু উঠে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে আলিঙ্গন করলেন।
ভক্তগণ দেখে মহা আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।
মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রইল না, প্রেমাশ্রু নেত্রে
প্রভুর চরণতলে পড়ে বললেন—হে বাঞ্ছাকল্পতর ! আমি যে
বাঞ্ছা করেছিলাম তা পূর্ণ হল। অনন্তর তিনি মহাপ্রভু ও
প্রকাশানন্দ আদি সন্মাসিগণকে নিয়ে ভোজন মণ্ডপে প্রবেশ

করলেন। যথাযথ আসনে সকলকে বসায়ে এক প্রসাদ আর প্রদান করলেন। প্রসাদ ভোজন কালে প্রভু এক এক বার মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন সেই দিন থেকে। কাশী কৃষ্ণ প্রেমময় হয়ে উঠল।

সেই হৈতে সন্ন্যাসার ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ নাম সলা করয়ে কীর্ত্তন ॥

বাহু তুলি প্রভু বলে বল হরি হরি। হরি ধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি। ্ চৈঃ চঃ আদিঃ ৭।১৫৯।

মহাপ্রভু কয়েক দিন কাশীতে অবস্থান করবার পর ভক্তগণ খেকে বিদায় নিয়ে পুরী ধামের দিকে যাত্রা করলেন।

## শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতার নাম ছিল শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। উত্তরকালে তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতত্য দাস, এঁর পত্নীর নাম—ছিল শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া। ইনি ভাগীর্থী তটে চার্থন্দি গ্রামে বসবাস করতেন।

শ্রীগৌরস্থলর যথন নদীয়া লীলা সাক্ষ করে সন্ন্যাস নেবার জ্বন্থ কন্টক নগরে শ্রীকেশব ভারতীর মাশ্রমে গেলেন, এ সংবাদ সর্বত্র প্রচার হল। চতুর্দিক থেকে সহস্র সহস্র লোক প্রভুর সন্ন্যাস দেখবার জন্ম আসতে লাগল। চাখন্দি হতে গঙ্গাধর ভট্টাচাযাও এলেন। প্রভুর মস্তকের স্থলর চাঁচর কেশ অস্তর্হিত হবে এ-ভাবনায় ভক্তগণ কেঁদে আকুল হচ্ছেন। নাপিত ক্ষোর কর্ম করতে পারছে না. নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে কেঁদে আকুল হছে: মহাপ্রভু তাকে ক্ষোর করতে অনুরোধ করছেন। বক্তক্ষণ পরে শ্রীমধু নাপিত ক্ষোর কর্ম করল। কিন্তু ত্বংশে কি করলাম ? কি করলাম ? বলে ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়ল। চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠল, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও ধরাতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। কে কাকে প্রবোধ দিবে ? কি করণ দৃশ্র গাকুক, এ দৃশ্য দেখে বৃক্ষ ডালে পক্ষিগণও রোদন করছিল।

মনেকক্ষণ পরে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের মূচ্ছ্ । যদিও ভাঙল, ভিনি উন্মাদের মত হলেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত, শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত বলতে লাগলেন। চাখনিদ গ্রামে ফিরে এলেন। কিন্তু পাগলের ক্যায় ঐ নাম জপ করতে লাগলেন। তাঁর সাধ্বী পত্নাও প্রভুর সন্ধাস গ্রহণের কথা শুনে কেঁদে আকুল হলেন। ব্রাহ্মণ এ ভাবে দিন যাপন করতে লাগলেন।

লোকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নাম দিল 'চৈতগুদাস'।

শ্রীটেত অদাস মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করবার জব্ম সন্ত্রীক পুরীধামে এলেন।

> কতদিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়ং : প্রভুর দর্শন লাগি উৎকৃষ্ঠিত হিয়া !

> > ( ভক্তি রত্নাকর ২৮৭)

শ্রীচে গ্রন্থান দূর থেকে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করে সম্ত্রীক কেঁদে ধরাতলে দশুবং হয়ে পড়লেন। মহাপ্রভু আহ্বান করে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং কুপা দৃষ্টিপাত করে মধুর বাক্যে বলতে লাগলেন—

"জগন্নাথ তোমা আনাইল হস্ত হৈয়া। চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন। করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন।

( ভঃ রঃ ২:১০৪ ).

শ্রীজগন্নাথ পরম করুণাময়। তিনি করুণা করে তোমাদের এনেছেন, এবং তিনিই করুণা করে তোমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন। যাও তোমরা তাঁকে দর্শন কর: শ্রীচৈতক্মদাস সন্ত্রীক শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চললেন। প্রভুর সেবক গোবিন্দ তাঁদের সঙ্গে গোলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে প্রেমে কত ক্রন্দন, স্তব-স্তুতি করলেন। তারপর প্রভু যে স্থানে তাঁদের থাকতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন সে স্থানে এলেন। শ্রীচৈতক্মদাস কিছুদিন স্থানন্দে নীলাচলে প্রভু সন্ধিধানে রইলেন।

অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরস্থন্দর একদিন গোবিন্দকে ডেকে বললেন

— গোবিন্দ : ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্র কামনা করে এসেছেন।
'শ্রীনিবাস' নামে তাঁর এক পরম স্থুন্দর পুত্র হবে।

শ্রীরূপ সনাতনের দারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করেছি। শ্রীনিবাসের সহায়তায় সে শাস্ত্র সর্বত্র বিতরণ করব। ত্রাহ্মণ-ভ্রাহ্মণী শীঘ্র গৌড় দেশে গমন করুক।

শীতি ভক্তদাস মহাপ্রভুর শুভ আশীর্কাদ পেয়ে আনন্দে গোড় দেশে ফিরে এসেন . এ সময় ব্রাহ্মণীর গভে প্রীচৈতক্তের কুপা-শক্তির অধিষ্ঠান হল : লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাবার নাম শ্রীবলরাম বিপ্র। তিনি পণ্ডিত ও জ্যোতিয়ী ছিলেন । তিনি বুঝতে পারলেন লক্ষ্মীর গভে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন।

> বৈশাথ পূর্ণিমা দিবা রোহিণী নক্ষত্র। শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রদবিলা পুত্র॥ (ভঃ রঃ ২।১৫৬)

শ্রীলক্ষীপ্রিয়া বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে সর্বর শুভ লগ্নে এক অপূর্বর সন্তান প্রস্তান করলেন। পুত্রের অঙ্গ-কান্তি যেন স্বর্ণচাপার ক্যায়। দীঘ নাসা, আকর্ণ নেত্র, বিস্তৃত বক্ষস্থল, আজনুলস্থিত ভুজ যুগল: মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ ভাতে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

শ্রীচৈত্রসদাস পুত্রকে তৎক্ষণাং শ্রীচৈত্রস পাদ-পদ্মে অর্পণ করলেন। পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণকে সেবা, দান-দক্ষিণা প্রদান করলেন। পুত্র পেয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বড়ই সুখী হলেন। সন্ধ্রীপ্রিয়া পুত্র কোলে নিয়ে শ্রীগৌরনাম কীর্ত্তন করতেন। পুত্রকে গৌর নাম শিখাতেন। চন্দ্রকলার স্থায় পুত্র দিন দিন বাড়তে লাগল। ক্রমে চূড়াকরণ যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি হল। তারপর শ্রীধনঞ্জয় বিষ্ঠাবাচস্পতির নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্র অধায়ন করতে লাগলেন। বালক অল্পকালের মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হলেন

বাল্যকালেই শ্রীনিবাস শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ও শ্রানরহার সরকার ঠাকুর প্রভৃতির রূপা প্রাপ্ত হলেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসের পিতৃ বিয়োগ হয়। পিতার অন্তর্গানে শ্রীনিবাস অত্যন্ত কাতর হলেন। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে এনেক প্রার্থন দিয়ে শান্ত করলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া পতি বিয়োগে বড়ই কাত্র হলেও পুত্র মুখপানে তাকিয়ে ধৈয়া ধারণ করলেন।

শ্রীনিধাস জননীকে নিয়ে চাখন্দি থেকে কিছু দিন পরে যাজি প্রামে মাতামহ শ্রীবলরাম বিপ্রের গৃতে এলেন যাজি প্রামে শ্রীনিবাসের আগমনে তথাকার সজ্জনবৃন্দ প্রম আনন্দ লাভ করলেন। শ্রীনিবাসের অগাধ পাণ্ডিতা ও ভাক্তপ্রেম দেখে তথাকার পণ্ডিত প্রাহ্মণগণ চমংকৃত হলেন শ্রীনিবাসের জ্বদয় কোন বস্তুর জন্ম লালায়িত নয় : তিনি কেবল শ্রীচৈতন্ম চর্ণ দর্শন চিন্তায় বিভোর গণকেন ক্রমে নীলাচলে যাবার জন্ম বডই অধীর হয়ে প্রভলেন।

শ্রীনিবাস শ্রীথণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে শ্রীথণ্ডে এলেন এক প্রোমে গদ্গদ্ চিত্তে তাঁর শ্রীচরণমূলে লুটিয়ে পড়লেন এতাদৃশ প্রেম দেখে শ্রীসরকার

ঠাকুর তাঁকে কেংলে তুলে নিলেন। শ্রীনিবাস গৌরস্থন্দবের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। 'ারপর প্রার্থনা জানালেন নীলাচলে গিয়ে জ্রীগৌরস্থন্তরের লালাস্থান দর্শন করবেন শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও গ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি তার শুভ প্রস্তাব শুনে সুখী হলেন, বললেন—কয়েকদিন ধৈবা ধারণ কর সখন গোডীয় ভক্তগণ পুরী যাবেন তখন তাদের সঙ্গে যেয়ে

শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডের ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে যাজিগ্রামে এলেন এবং জননীকে এই প্রস্তাব জানালেন। জননী বড কাত্ব হয়ে পড়লেন - তথাপি পুত্রের একান্ত ইচ্ছা দেখে যাবার অনুমদি দিলেন। অতংপর কিছদিন পরে গৌডীয় ভক্তদিগের সঙ্গে তিনি পুরার দিকে যাত্রা করলেন ৷ তিনি বড বিহবল অন্তরে ক্রমে নীল'চলে পৌছলেন সন্ধ্যাকালে। রাত্রে সিংহদারের নিকট এক পাণ্ডাগ্রে অবস্থান করলেন। প্রতিঃকালে ত্রীগদাধর পণ্ডিতের গৃহে এলেন। পণ্ডিতকে দেখে জ্রীনিবাস ভূতলে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। জ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে স্লেহে ধরাতল থেকে উঠিয়ে কোলে করলেন। গ্রীনিবাস গদাধরের কোলে গৌর বিরহে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গ্রে একদিন অবস্থানের পর শ্রীনিবাস শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিত, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, জ্রীপরমানন পুরা, শ্রীশিথি মাহিতি, গোবিন্দ, শঙ্কর ও গোপী নাথ মাচার্য্য প্রভৃতি জ্রীগোর-পার্ষদগণের জ্রীচরণ দর্শনে চললেন।

শ্রীনিবাদকে দর্শন করে ভক্তগণ সকলে সুখী হলেন শ্রীনিবাদের অপূর্ব্ব গৌর প্রেম দর্শনে ভক্তগণ ব্রুতে পারলেন তিনি গৌর-শক্তি। তাঁর দারা জগতে ভবিষ্যুতে গৌরবাণী ও গ্রন্থাবলী প্রচারিত হবে। ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে বিবিধ উপদেশ প্রদান করতে লাগলেন। জ্রীনিবাস কিছু দিন পুরীতে থেকে **জ্রীগৌরসুন্দরের যাবতীয় লীলাস্থলী সকল দর্শন কবলেন** অনন্তর গৌড দেশে আসবার জন্ম ভক্তগণের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে স্লেহে আলিঙ্গন আদি করে বিদায় দিলেন। শ্রীনিবাস ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে আসতে লাগলেন: কিছু পথ চলবার পর সংবাদ পেলেন শ্রীগদাধর পণ্ডিত অপ্রকট হয়েছেন শ্রীনিবাস তার: বিরহে মৃচ্ছা প্রাপ্ত হলেন, অতঃপর বিরহে আওঁস্বরে রোদন করতে লাগলেন। রাত্রে স্বপ্নযোগে শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁকে দর্শন দিয়ে শান্ত করলেন। ত্রীবাস পুনঃ গৌড় দেশাভিমুখে চলতে লাগলেন। পথে শ্রীষ্ঠাকৈত আচার্য্য প্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকট বার্ত্ত। প্রবণ করলেন। শ্রীনিবাস সেদিন তথায় অবস্তার করলেন, বিরহে অবিরাম অশ্রুপাত করতে লাগলেন। স্বপ্নে দর্শন দিয়ে করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদৈত আচার্য্য তাঁকে শান্ত করলেন। শ্রীনিবাস ক্রমে গৌডদেশে এলেন। প্রথম শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর আদির শ্রীচরণ দুর্শন করলেন। তাঁদের আশীব্রাদ নিয়ে তিনি নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে আগমন করলেন। শ্রীগৌরস্কুকরের জন্মভূমি দর্শন

করে শ্রীনিবাস প্রেমে ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। মহাপ্রভুর গৃহে তখন শ্রীবংশীবদন ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। শ্রীনিবাস বংশীবদন ঠাকুর শ্রীচরণে দশুবং হয়ে পড়লেন। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর তাঁর পরিচয় পেয়ে পরম স্থাইলেন। মহাপ্রভুর নাম স্থান করে শ্রীনিবাস উচ্চৈঃম্বরে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করলেন। সেই কালে শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কাকেও দর্শন দিতেন না। শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিফুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে শ্রীনিবাসের কথা জ্ঞাপন করলেন। অনেক ক্ষণ ভাববার পর আজ্ঞা করলেন, ভাঁকে নিয়ে এস।

শ্রীনিবাসকে শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে নিয়ে গেলেন। শ্রীনিবাস শ্রীঠাকুরাণীকে দর্শন মাত্রই প্রেমাশ্রু নেত্রে ভূমি তলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং করলেন।

> শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে॥ প্রেমধারা নেত্রেতে বহুয়ে নিরন্তর । ধরণী লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর॥

> > —( ভঃ রঃ ৪।৪১ )

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী তাঁকে আশীর্কাদ করলেন এবং সে দিবস তথায় প্রসাদ পেতে বললেন।

গোর বিরহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শ্রী অঞ্চ কৃষণ চতুর্দ্দশীর চাদের মত অতি ক্ষীণ। তত্ত্বের সাহায্যে শ্রীহরিনামের সংখ্যা রাখতেন, তাতে যে কয়েকটি তত্ত্ব হত তা রন্ধন করে শ্রীগৌর সুন্দরকে অর্পণ করতেন, তা স্বয়ং গ্রহণ করে জীবনধারণ করতেন।

শ্রীনিবাস নবদাপে শ্রীমুরারি গুপু, শ্রীবাস পণ্ডিত-শ্রীদানোদর
পণ্ডিত, শ্রীসঞ্জয়, শুক্রাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর প্রভৃতির শ্রীচরণ
দর্শন করলেন। তিনি কয়েক দিন নবদ্বীপে অবস্থান করবার
পর শান্তিপুরে শ্রীঅইন্নত ভবনে এলেন এবং সীতা সাকুরাণীর
শ্রীচরণ দর্শন করলেন—

প্রাণ মাত্র আছে দীতা মাতার শরীরে। শ্রীনিবাদে বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে॥

( 5: 3: 8: C )

শ্রীনিবাসকে প্রচুর আশীর্কাদ করলেন। শ্রীনিবাস শান্তিপুরে অস্থান্য ভক্তগণেরও শ্রীচরণ দর্শন-বন্দনাদি করলেন ক্রমে সেথান থেকে খড়দহ গ্রামে এলেন। খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গৃহে শ্রীপরনেশ্বরী দাস ঠাকুর তথন অবস্থান করছিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে শ্রীবিশ্বাস প্রেমাক্রপণ, শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীবীরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করালেন। শ্রীনিবাস প্রেমাক্রপণ নয়নে দওবৎ করতেই শ্রীজাহ্নবা স্থান করি শরে শ্রীচরণ ধূলি দিলেন। শ্রীনিবাসকে সকলে পরম স্নেহ করতে লাগলেন। খড়দহ গ্রামে কয়েক দিন তিনি রহিলেন। অনন্তর শ্রীজাহ্নবা মাতা তাঁকে শ্রীক্রদাবন ধামে যেতে আদেশ করলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজাহ্নবা দেবীর আদেশ শিরোধায়া করে খানাকুলে শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে এলেন। শ্রীফভিরাম গোপাল ঠাকুরের গৃহে

ভার জয়-মঙ্গল নামক চাবুক তিনবার খ্রীনিবাসের দেহস্পর্শ করালেন ভার পত্নী খ্রীমালিনী দেবী নিষেধ করলেন প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে খ্রীমালিনা দেবী আসি ধরিলেন হাতে।

( 등; 정: 81787 )

জয়য়য়য় চাবুক স্পর্শে শ্রীনিবাদের দেহে প্রেমের সঞ্চার হল।
শ্রীনিবাদ অভিরাম গোপাল ঠাকুরকে বন্দন করে তাঁর
কপাশীর্কাদ নিয়ে শ্রীখণ্ডে এলেন। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার
চাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর তাঁকে দেখে অতি সুখী হলেন।
অভংপর তিনি যাজি গ্রামে নিজগৃহে এলেন এবং স্বায় জননীর
চরণ বন্দন। করলেন। শ্রীনিবাস জননী স্থানে বৃন্দাবনে যাবার
আজ্যা প্রার্থন করলেন। জননী সানন্দে অনুমতি দান করলেন।
শ্রীনিবাস শীল্প বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করলেন। এই স্থানে
উপস্থিত হয়ে শ্রীবিঞ্-পাদপেদ্ম দর্শন করলেন। এই স্থানে
শ্রীক্রশ্বর পুরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হয় এবং প্রভু তাঁর থেকে
মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গয়াধামে তুই তিন দিন অবস্থান করে কাশীতে ঐচিন্দ্রশেখরের গ্রহে এলেন। ঐীনিবাদের অন্যান্ত ভক্তগণের সহিত তথায় মিলন হল। ঐচিন্দ্রশেখর ও ঐতিপন মিশ্রের মুথে কাশীতে মহাপ্রভূ যে যে লীলা করেছিলেন তা শ্রবণ করে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। কয়েকদিন তথায় থাকার পর সেখান থেকে শ্রীমথুরা ধামে এলেন বিশ্রাম ঘাটে স্নান করলেন। এই স্থানে ঐাকুষ্ণ

কংসাম্বরকে বধ করার পর বিশ্রাম করেছিলেন। ভাই বিশ্রামঘাট নাম হয়েছে। শ্রীনিবাস মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান ও আদিকেশব দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, পথে কয়েকজন বুন্দাবনবাদী ব্রাহ্মণের মুখে শ্রীরূপ-সনাতনের তথা রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভৃতির অপ্রকট কথা শুনে অতি বিষয় হলেন : "শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্র জলে" মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমি-ভলে।" (ভঃ রঃ ৪,২০৩) তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, তার। শ্রীনিবাসকে অনেক কথা বঝিয়ে শ্রীজীব গোস্বামার স্থানে সিয়ে এজীব গোস্বামী পূর্বেই এনিবাদের পরিচয় শুনে-ছিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীপাদ-পদ্ম বর্কনা করলেন। গ্রীজীব গোস্বামী আনন্দে জ্রীনিবাসকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। অত্যপর উভয়ে বিবিধ কথোপকথন করতে লাগলেন। জ্ঞাজাব গোস্বামী গৌড দেশবাসী ভক্তগণের বিবিধ কুশল বার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর থাকবার ও প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করলেন। সেদিন শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত প্রসাদ নিয়ে এলেন। শ্রীজীব গোস্বামী সে প্রসাদ শ্রীনিবাসের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিম। দিবসে অপরাক্তে শ্রীনিবাস বুন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে এসেছিলেন। প্রাতঃকালে তিনি জ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে জ্রীরাধার্মণ দুর্শন করলেন। গ্রীগোপাল ভট গোস্বামীর সঙ্গেও দেখা হল। গ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ঞ্রীনিবাদকে দেখে পরম সুখী হলেন। ঞ্রীজীব গোস্বামী গ্রীনিবাসের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। <u>জ্ঞ</u>ীনিবাস

শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীপাদ-পদ্ম বন্দনা পূর্বক মতি বিনীত ভাবে মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রার্থনা করলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামী আনন্দের সহিত রাজি হলেন। পরদিবদ শ্রীনিবাসকে শ্রীশ্রীরাধানরমণ সন্নিধানে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী মন্ত্র-দীক্ষা দান করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরদিন শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করলেন। শ্রীনিবাস আনন্দে শ্রীরাধানকুণ্ডে এসে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভৃতির শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিন দিন শ্রীনিবাস রাধাকুণ্ডে গোস্বামিদের সঙ্গে অবস্থান করে আনক রকনের ভজনোপদেশ লাভ করেন। সকলের অনুমতি নিয়ে শ্রীনিবাস পুনঃ শ্রীরন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীপাদের নিকট ফিবে এলেন।

মনত্র শ্রীমদ্ জাব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে শ্রীমন্তাগবত ও গোস্বামী প্রস্থ সধারন করাতে লাগলেন। অল্ল সময়ের মধ্যে গোস্বামী প্রস্থেব সিদ্ধান্ত সমূহ জীনিবাস হাদয়ঙ্কম করতে পারলেন। তার প্রতিভা দর্শন করে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাকে "মাচার্যা" পদবী প্রদান করলেন। সে দিন থেকে তিনি শ্রীনিবাস মাচার্যা নামে গৌডীয় বৈশ্বব সমাজে খাতি হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্বের শ্রীনরোত্তমের নাম শ্রবণ করে-ছিলেন: শ্রীজীব গোস্থামীর নিকট তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলন হল, চির সৌহার্দ্য ভাব জেগে উঠল। শ্রীজীব গোস্থামী শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমকে শ্রীরাঘব: গোস্বামীর সঙ্গে 'বন' ভ্রমণের আদেশ দিলেন। জ্রীগোস্বামীর আদেশ পেয়ে তাঁরা আনন্দে 'বন' ভ্রমণে যাত্রা করলেন।

শ্রীরাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য নিবাসী ব্রাহ্মণ তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত মনুরক্ত প্রিয়ন্তন ছিলেন।

শ্রীমদ্ কবি কর্ণপুর লিথেছেন—
শ্রীরাধা প্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাত্য রাঘব গোস্বামী গোবন্ধন কুতস্থিতিঃ ॥

পূর্বে যিনি ব্রজে শ্রীরাধার প্রাণসখী চম্পকলতা নামে পরিচিত ছিলেন তিনি বন্তমান শ্রীগোরলীলায় শ্রীরাঘব গ্লোস্বামী নামে অবতীণ হয়েছেন এবং নিয়ত গোবদ্ধন গিরিরাজে অবস্থান করে গিরিরাজের স্মানন্দ বর্দ্ধন করছেন

শ্রীনরহরি চক্রবতী ভক্তিরত্বাকরের পঞ্চম তরক্ষে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম সাকুরের শ্রীরাঘব গোস্থামীর সহিত শ্রীমথুরা মণ্ডলের ৮৪ ক্রোশ ভ্রমণ প্রসঙ্গ শ্রতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

কিছুদিন শ্রানিবাস ও শ্রীনরোত্তম শ্রীরাঘব গোস্বামীর সঙ্গে বন ভ্রমণ করে বুলাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ফিরে এলেন। এমন সময় তুঃখী শ্রীকৃষ্ণদাস ( শ্রামানল প্রভূ) গৌড়দেশ থেকে ব্রজে এলেন। শ্রীজাব গোস্বামী তাঁকে দেখে বড় আনন্দিত হলেন। তুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীহাদয় চৈতন্ত প্রভূর প্রিয় শিষ্য। শ্রীহাদয় চৈতন্ত প্রভূ স্বয়ং তাঁকে শ্রীজাবের নিকট পাঠায়েছেন। তুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গৌড় দেশ ও উৎকল দেশবাসী ভক্তপণের কুশল বার্ডা প্রদান করলেন :

অতঃপর ছঃথী কৃষ্ণদাসের সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও শ্রীনরোজ্যের পরিচয় হল। তিনজন সর্বব্যুণমণ্ডিত, পরস্পর চির মৈত্রী ভাবধৃক্ত! তিনজন শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট 'গোস্বামী-গ্রন্থ' অনুশীলন করতে লাগলেন: এই সমস্ত গোস্বামী-গ্রন্থ শ্রুদালু প্রিয়জনগণকে অধ্যয়ন করাব, শ্রীজীব গোস্বামীর অন্তরে এইরূপ যে বাসনা ছিল, তা যেন সিদ্ধ হল।

এ সময় ব্রজের গোস্বামিগণ মিলিত হয়ে ঠিক করলেন এই তিনজনের দ্বারা গৌড়দেশে গোস্বামী-প্রস্থ প্রচার করতে হবে। তিনজন মহাবৈরাগ্যশীল ও ভক্তিরস শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত। অতঃপর তিনজনকে আহ্বান করে গোস্বামিগণের আকাজ্জা ব্যক্ত করলেন। তিনজন অবনত শিরে সে আদেশ পালন করতে রাজি হলেন। জ্রীমদ্ জীব গোস্বামী গ্রন্থ সম্পূটের অধ্যক্ষ করলেন জ্রীনিবাস আচার্যকে। তাদের গ্রন্থ নিয়ে যাবার দিন ঠিক হল অগ্রহায়ণ মাসের শুরুপক্ষে।

অতঃপর শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদন মোহনের বন্দনা করে গোস্বামীদের অনুমতি নিয়ে শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীত্বঃখী কৃষ্ণদাসকে ( শ্রামানন্দ) গ্রন্থসহ গৌড়দেশে প্রেরণ করলেন। গ্রন্থের গাড়ী রক্ষার জন্ম উপযুক্ত রক্ষক পুরুষ-গণও চলতে লাগলেন। মধুরা থেকে স্থাসিদ্ধ পথ ধরে গাড়ী পৌড়দেশ অভিমুখে চলবার সময় বহু পধিকও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। স্থানে স্থানে বিশ্রাম, সংকীর্ত্তন, ভোগ-রাগ প্রদান প্রভৃতির স্থন্দর ব্যবস্থা ছিল। ক্রেমে গাড়ী বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ করল।

বনবিঞ্পুরের অধিকারী ছিলেন দস্য দলপতি বীর হামীর।
তিনি চরের মুখে জানতে পারলেন যে বক্ত লোকজনসহ ধনরত্ব পূর্ণ
এক গাড়ী গৌড় দেশের দিকে যাবার পথে বনবিঞ্পুরে প্রবেশ
করেছে। তাই তিনি স্থির করলেন গাড়া লুঠ করতে হবে।
এদিকে গাড়ী বিঞ্পুরে প্রবেশ করতে স্থাদেব অস্তমিত হলেন।
তিনজন মন্ত্রণা করে ঐ নগরীর মধ্যে সরোবর তটে উপবন প্রান্তে
বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। সন্ধ্যায় তথায় সংকীতন নৃত্য আরম্ভ
হল। প্রামের বহু লোক তা দেখবার জন্ম ছুটে এল। বৈষ্ণবগণের অংগ তেজ দেখে, ভজন-কীউনাদি শুনে সকলে আশ্চর্য্য
হল।

রাজা বীর হাস্বীর বার বার চর প্রেরণ করে খবর নিচ্ছেন। ভাবছেন বিধাতা বহুদিন পরে মনের সাধ মিটালেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হলে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণের পর গ্রন্থ পূর্ণ গাড়ীর চারি পার্শ্বে শয়ন করলেন। সকলে নিদ্রিত হলেন। এ সময় দুস্যুগণ সাবধানে গাড়ী থেকে গ্রন্থ পূর্ণ সিন্দুকটি নিয়ে বরাবর রাজঅন্তঃপুরে এল। রাজা গ্রন্থের সিন্দুক দেখে বিবেচনা করলেন—
তাতে বহু ধন-রত্ব আছে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন।
দুস্মাগণকে ডেকে বস্ত্র-ভূষণাদি দিয়ে তাদের প্রশংসা করতে লাগলেন।

শ্রীবীর হাম্বীর রাজা মনে বিচারয়।
এই গাড়ী পশ্চিম দেশের স্থানিশ্চয় ॥
বহু দিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে।
এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে॥
বৃঝিলু অমূল্য রত্ন আছয় ইহায়।
এত কহি গ্রন্থের সম্পুট পানে চায়॥

( ভঃ রঃ ৭৮০-৮২ )

রাজা বীর হাম্বীরের একজন গণক ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাস। করতে তিনিও বললেন সিন্দুকে বহু অমূল্য নিধি আছে।

এ দিকে বৈষ্ণবগণ প্রাতঃকালে জেগে দেখলেন গাড়ীতে প্রস্থ সম্পূটী নাই। অমনি সকলের শিরে যেন বজ্রপাত হল। সকলে চতুর্দিকে অহেযণ করতে বের হলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পেলেন না। বিষাদে সকলে মৃতপ্রায় হলেন। কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণবগণ একটু ধৈয়া ধারণ করে বলতে লাগলেন—শ্রীগোবিন্দদেবের কি ইচ্ছা, কি জানি ? তাঁর শুভ আশীব্বাদ নিয়ে যাত্রা করেছি। তিনি প্রস্থপ্র সম্পূট বের করে দিবেন। বৈষ্ণবগণ এ ভাবে বলা-বলি করতে লাগলেন। এমন সময় গ্রামবাসীদিগের কাছে শুনতে পেলেন, এ দেশের রাজা দস্য দলপতি। তিনিই এ সমস্ত জিনিস হরণ করেছেন।

এদিকে রাজা সেই রাত্রে গ্রন্থ সম্পূট থুললেন—দেখলেন মূল্যবান বস্ত্র দারা আচ্ছাদিত গ্রন্থ-রত্নরাজি। পরে গ্রন্থগুলি খুলে যখন "খ্রীরূপ গোস্বামী" এ নাম ও তাঁর মুক্তা পাঁতির স্থায় জ্রীহস্ত অক্ষর দর্শন করলেন তখন তাঁর জীবনের পুঞ্জীষ্ট্ত পাপ দূর হয়ে গেল। হৃদয় পবিত্র হল। শুদ্ধ হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হল। রাদ্ধা গ্রন্থ সম্পুট রেখে নিদ্রিত হলেন। তখন স্বপ্রে দেখতে লাগলেন—

স্বপ্নচ্ছলে দেখে এক পুরুষ স্থানর।
জিনি হেম পর্বত অপূর্ব কলেবর॥
জ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া
চিন্তা না করিহ তেঁহ মিলিবে আসিয়া॥
হইবে তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর:
জন্ম জন্মে হও তুমি তাহার কিস্কর॥

( 30 6-30 6 13 30)

অপূর্বব গ্রহরত্ব দেখে রাজা মনে মনে বললেন—এ গ্রহরত্ব যাদের তাঁদের বড় ছঃখ দিয়েছি নিশ্চয়ই। আমার কি গতি হবে জানি না। স্বপ্নে এক দিব্য পুরুষ এসে বলতে লাগলেন— "রাজা! তুমি চিন্তা কর না। যার এ অপূর্বা গ্রহরত্ব তিনি সম্বর তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। জন্মে জন্মে তুমি ভাঁর কিন্ধর হপ্ন।"

শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে খেতরি গ্রামে এবং শ্রুত্বংখী কৃষ্ণদাসকে অত্বিকায় প্রেরণ করে, রাজগৃহ থেকে গ্রন্থ উদ্ধার করবার জন্ম শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং বিষ্ণুপুরে রইলেন:

বিষ্ণুপুরবাসী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামক একজন পণ্ডিভ ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করে মুগ্ধ হলেন এবং আচার্য্যকে যত্ন করে গৃহে নিয়ে তার পূজাদি করলেন। অনস্তর তার থকে মন্ত্র-দাক্ষা গ্রহণ করলেন। তথায় আর কয়েকজন ব্যক্তিও তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে মন্ত্র দীক্ষাদি নিলেন।

রাজা নিত্য ভাগবত শুনেন—শুনে শ্রীনিবাস আচায্য ইচ্ছা করলেন একদিন রাজগৃহে ভাগবত পাঠ করবেন। এ প্রস্তাব শ্রীকৃষ্ণবল্লভের কাছে করলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ বললেন রাজার ভাগবত ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা আছে। চলুন স্বত্যই আমরা রাজ-গৃহে গ্রন করি।

ভাগৰত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া। রাজসভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া। আচার্য্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে। ভূমে পণ্ডি প্রাণমি আপনা ধক্ত মানে।

( ভঃ রঃ ৭।১৩৬-১৩৭ )

শ্রীনিবাস মাচার্যা শ্রীকৃষ্ণবল্লভকে নিয়ে শীঘ্র রাজভবনে এলেন। রাজা বার হাস্বীর শ্রীমাচার্য্যের দিব্য তেজােময় শ্রীঅংগ দশ্রন করে ভূমিঙলে দশুবৎ হয়ে পড়লেন এবং বহু যত্ন করে ভাঁকে উন্তম মাদনে বসায়ে গন্ধ পুষ্পা-মাল্যাদি প্রদান করলেন। অভঃপর শ্রীনিবাস আচার্য্য স্থমধুর কণ্ঠে গুরু বন্দনাদি করে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করতে লাগলেন। আচার্য্যের কি অদ্ভূত শ্লোক উচ্চারণ এবং ব্যাখ্যা! তা শুনে সভাসদ্ সহ রাজা বার হাস্বীর প্রেমার্দ্র হয়ে পড়লেন!

"দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।" মহাদস্মা দলপতি

রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই পরিত্র হলেন। বেঞ্চব দর্শনে পরিত্রতা লাভ হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য ভাগবত পাঠ সমাপ্ত করে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করলেন ও কিছুক্ষণ নৃত্যাদি সহ কীর্ত্তন করলেন। অনন্তর রাজা গলে বস্ত্র দিয়ে দৈক্সভরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীচরণ মূলে সাষ্টাংগে বন্দনা করলেন এবং বারংবার তাঁর কুপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীআচার্য্য তাঁকে ধরে আলিংগন করলেন। বললেন অচিরাং শ্রীগৌরস্থন্দর তোমাকে কুপা করবেন। তারপর রাজা গ্রন্থ সম্পুটসহ নিজেকে আচায্য পাদপদ্ম অপ্র করলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের অসীম কুপা-মাধুর্ধ্যের কথা বৃঝতে পারলেন। তার ইচ্ছায় সব কিছুই হচ্ছে প্রভাক্ষ-ভাবে দেখতে পেলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজাকে অনুগ্রহ করলেন সব খবর শীঘ্র তিনি শ্রীরন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠালেন। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী অন্থান্থ গোস্বামিগণ সব শুনে পরম আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজার থেকে বিদায় নিয়ে গ্রন্থ সম্পূট্সহ যাজিগ্রামে এলেন এবং তত্রস্থ ভক্তগণের কাছে সমস্ত কথা বললেন। বৈষ্ণবগণ শুনে সকলেই পরম সুখী হলেন। এই সময় তিনি শ্রীনবদ্ধীপে শ্রীবিষ্ণৃপ্রিয়া ঠাকুরাণীর অন্তর্ধান বার্ত্তা শুদ্দিত হয়ে পড়লেন। বিষাদে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভূতলে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। ভক্তগণ বহু প্রবোধ বাক্যে শ্রীআচার্য্যকে একটু স্থির

করালেন। এমন সময় শ্রীখণ্ড হতে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আহ্বান পত্র এল। শ্রীমাচার্য্য বিলম্ব না করে শ্রীখণ্ডে যাত্রা করলেন। শ্রীমাচার্যকে দর্শন করে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি প্রভৃর পার্ষদগণ বড় সুখী হলেন। শ্রীআচার্য্য পার্ষদগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ বন্দনা-পূর্ব্বক তাঁদের নিকট শ্রীবৃন্দাবন ধামবাসী গোস্বামী সমূহের সংবাদ বললেন।

এ সময় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তাঁকে বলতে লাগলেন—

"তোমার জননী তেঁহাে পরম বৈষ্ণবী।

কথোদিন রহু যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি॥

তাঁর মনোর্জি যাহা করিতেই হয়।

ইথে কিছু তোমাব নহিব অপচয়॥

বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে।"

( ভঃ রঃ ৭।৫৮৪-৫৮৬ )

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়, আচার্য্যকে তাঁর জননীর ইন্ছা অনুসারে বিবাহ করতে বললেন। শ্রীআচার্য্য দিকক্তি না করে সে আদেশ শিরে ধারণ করলেন। তিনি কয়েকদিন শ্রীখণ্ডে থাকার পর কন্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের দর্শনের জন্ম এলেন। আচার্য্য শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরকে বন্দনা করতেই তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে কতে শ্রেহ করতে লাগলেন। আচার্য্যের কাছে শ্রীগদাধর ঠাকুর বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণের কুশল সংবাদ শুনলেন। সব শুনে সুখী হলেন। আচার্য্য কয়েকদিন শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের কাছে থাকার পর বিদায়

নিলেন। যাবার সময় শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর বলতে লাগলেন—

"পরম হল্ল ভ শ্রীপ্রভুর সংকীর্ত্তন।

নিরম্ভর আস্বাদিবে লৈয়া নিজগণ।

করিবে বিবাহ শীঘ্র সবার সম্মত।

হইবেন অনেক তোমার অনুগত।

( ভঃ রঃ ৭:৬২ ৭)

শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের উপদেশ-আশীক্বাদ নিয়ে শ্রীআচায্য যাজিগ্রামে ফিরে এলেন। এসময় যাজিগ্রামে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর **শুভবিজয় করলেন। তিনি ঐাআচার্য্যের বিবাহ-উৎসব কর**ভে লাগলেন। যাজিপ্রায়ে শ্রীগোপাল চক্রবর্তী নামে এক ভক্ত-ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর অতি স্থন্দরী ভক্তিমতী দ্রৌপদী নামে কক্সা ছিল। শ্রীরঘনন্দন ঠাকর সেই কক্সার সঙ্গে আচার্যাের বিবাহ উভাগে করলেন ৷ বৈশাখ মাসের অক্ষয ত্তীয়ায় আচার্যাের বিবাহ কন্ম সম্পন্ন হল: আচার্যাের পত্নীর পুৰৰ নাম ছিল দ্ৰৌপদী, বিবাহের প্র নাম হল 'ঈশ্বরী'। পরবর্তীকালে শ্রীগোপাল চক্রবর্তী আচায্য থেকে মন্ত্র-দাক্ষা গ্রহণ করলেন। ত্রীগোপাল চক্রবর্তীর শ্রামদাস ও রামচন্দ্র নামে ছটি পুত্র ছিলেন। তারাও আচায়ের থেকে দাক্ষা নিলেন। জ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর আচার্যোর বিবাহ বার্ত্তা শুনে অতিশয় সুগী হলেন।

অনন্তর শ্রীনিবাস আচাফা আজিগ্রামে শিশুগণকে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করাতে লাগলেন । দ্বিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাস ও শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্যের থেকে দীক্ষা নিয়ে গোস্বামী প্রস্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন। দিন দিন শ্রীক্ষাচার্য্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে লাগল। অল্লকালের মধ্যে তাঁর চরণ আশ্রয় করবার জন্ম বন্ধ সজ্জন ব্যক্তি আসতে লাগলেন।

## ঞ্জীরামচন্দ্র কবিরাজ মিলন

একদিন দ্রীনিবাস আচার্য্য বাজিপ্রামে স্বীয় গৃহে ভক্তগণ
সঙ্গে বনে ভগবদ্ কথা বলছেন। এমন সময় ভাঁর গৃহের পাশ
দিয়ে গৌরপার্যদ শ্রীচিরজীব সেনের পুত্র শ্রীরামচক্র কবিরাজ
বিবাহ করে নব বধূ নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। শ্রীনিবাস
আচার্য্য দূর থেকে ভাকে দেখলেন, শ্রীরামচক্র কবিরাজও দূর
থেকে শ্রীআচার্যাকে দর্শন করলেন। পরস্পারের দর্শনে নিত্যসিদ্ধ সৌহার্ছাভার যেন তথন থেকেই জেগে উঠল দর্শনের
পর মিলনের আকাজ্ফা উভয়ের হতে লাগল। শ্রীনিবাস আচার্য্য
লোকমুথে শ্রীরামচক্র কবিরাজের পরিচয় নিলেন।
শ্রীরামচক্র কবিরাজিও শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিচয় নিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নব বধু সঙ্গে গৃহে এলেন। কোন বক্ষে দিনটা কাটালেন। রাত্রিকালে গৃহ থেকে বের হয়ে যাজি গ্রানে এসে কোন এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্রি যাপন করলেন। প্রাভঃ-কালে শ্রীনিবাস আচায্যের গৃহে এলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে দশুবং হয়ে পড়লেন। সাচাধ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে ভূমি থেকে উঠায়ে দৃঢ় অালিঙ্গন করলেন এবং বললেন—"জন্মে জন্মে তুমি আমার বান্ধব। বিধাতা সদয় হয়ে আজ পুন; মিলায়ে দিয়েছেন। মিলনে উভয়ের খুব আনন্দ হল শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অগাধ পাণ্ডিত্য প্রতিভা জেনে আচাই। অতিশয় স্থখী হলেন। তিনি তথন তাাকে গোস্বামী গ্রন্থ শ্রবণ করাতে লাগলেন। কয়েকদিন পরে আচাই। তাকে শ্রীবাধ্ন-কৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পুনঃ শ্রীরুক্দাবন ধামাভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে কভিপয় ভক্তও রুক্দাবন যাত্রা করলেন। আচার্য্য পূর্বব পরিচিত্র পথে চলতে চলতে গয়াধানে এলেন এবং শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন করলেন তথা হতে কাশী এলেন শ্রীচক্র-শেখর আদি ভক্তগণের দর্শন করলেন। দগুবং আদি করতেই সকলে শ্রীনিবাসকে স্লেহে আলিঙ্গন করতে লাগলেন

শ্রীনিবাদ কাশীতে ত্ব-এক দিবদ অবস্থান করে শ্রীমথ্রা ধামে প্রবেশ করলেন। শ্রীবিশ্রাম ঘাটে মান করে আদিকেশব ও জন্মস্থানাদি দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাদের দর্শন প্রতীক্ষা করছিলেন শ্রীনিবাদ আচার্য্য এদে তাঁর শ্রীচরণ সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করতেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ভূমি হতে তুলে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। পুরীধাম থেকে এই দময় শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূত বৃন্দাবন ধামে এলেন। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনাদি করলেন, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে মেহে আলিঙ্গন পূর্বক বদায়ে পুরীধামবাদী

বৈষ্ণবগণের কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের মিলন হল। পরস্পরকে দশুবৎআলিংগন প্রভৃতি করলেন। তাঁদের থুব আনন্দ হল। তথায়
তাঁরা দ্বিছ হরিদাসের অপ্রকট বার্তা শুনে অতিশয় ছঃখিত
হলেন। উভয়ে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট অবস্থান করতে
লাগলেন এবং ষট্সন্দর্ভের বিবিধ সিদ্ধান্ত তাঁর কাছ থেকে
শুনতে লাগলেন। এই সময় শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী শ্রীগোপাল
চম্পু গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেছেন। তিনি শ্রীনিবাস ও শ্যামান্দকে মংগলাচরণ শ্লোক পড়ে শুনালেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী তথা অক্সান্ত গোস্বামিদিগের সংগে কয়েকমাস স্থথে অবস্থান করলেন। এমন সময় গৌড়দেশ থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ তাঁকে গৌড় দেশে নেবার জন্ম শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হলেন। গৌড় দেশবাসী ভক্তগণ তাকে পাঠায়েছিলেন।

শ্রানিবদে আচার্য্য শ্রামদ্ জাব গোস্বামার সাথে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম সাষ্টাংগে ভূমিতলে পড়ে বন্দনা করলেন। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে ভূলে স্নেহে আলিংগন করলেন। শ্রীরাম-চন্দ্র ক'বিরাজকে শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ আদি বিগ্রহগণকে দর্শন করতে আদেশ করলেন এবং গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শনে আজ্ঞা দিলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রামানন্দ প্রভু তাঁকে সংগে নিয়ে সব দর্শন করাতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের

দৈশ্য ভক্তি প্রভৃতি দেখে গোস্বামিগণ সকলেই পরম সুখী হলেন। শ্রীমদ জীব গোস্বামী শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে বন দর্শনে আদেশ করলেন, তিনি সর্বত দর্শন করে রাধাকুণ্ডে শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও এমিদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রীচরণ দর্শনে এলেন। এদিকে শ্রীমদ জীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীনিবাস আচাষ্য ও শ্রীশ্রামানন প্রভু গৌড়দেশের দিকে যাতা করলেন। বন বিষ্ণুপুরের আগমন করলেন। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচাথ্যের শ্রীচরণ দর্শন করে আনন্দে নতা করতে লাগলেন। রাজপুরে মহাযড়ে নিয়ে ঐপাদকে পূজাপূর্বক বিবিধ উপাচারে ভোজন করালেন, রাজগৃহে মহোৎসব আরম্ভ হল। শ্রীশ্রামানর্ন প্রভু রাজার ভক্তি দেখে চমংকৃত হলেন। এইবার শ্রীআচার্য্য প্রভু রাজাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। রাজার নাম হল 'ঐটেততা দাদ'। রাজপুত্র ধাড়ি হাম্বারও মন্ত্র গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম হল শ্রীগেপোল দাস। শ্রীবীর হাস্বার আচার্য্যের দারা শ্রীকালাটাদের সেব। প্রকট করালেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহের অভিবেক পূজাদি করলেন। শ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর কয়েক দিন তথার থাকার পর পুরীর দিকে যাতা করলেন। শ্রীনিবাস আচায়া যাজিগ্রামে আসবার উদ্যোগ করলেন। এই সময় শিথরেশ্বর রাজ এইরিনারায়ণ দেব নিজ গৃহে এ।নিবাস আচায্যকে বিশেষ আমন্ত্রণ করলেন। সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁর গুহে শুভ বিজয় করলেন। কয়েক দিন তাঁর গুহে আচাষ্য অবস্থান পূর্বক দ্রীভাগ্বত কথা-গঙ্গা প্রবাহিত করলেন। বহু-লোক ত্রী মাচার্যাপাদের মনুগ্রহ প্রাপ্ত হলেন।

জ্রীনিবাস আচার্য্য কয়েক দিন শিখরেশ্বর দেশে অবস্থান করে শ্রীখণ্ডে আগমন করলেন, এবং অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীভে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট বাতা শুনে ভূতলে মূচ্ছিত হয়ে পডলেন । আচার্য্য বহু খেদ পুর্বেক ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর অভি কপ্তে ধৈর্যা ধারণ করলেন এীরঘুনন্দন ঠাকুর **শ্রীসরকার ঠাকুরের বির**হের বড়ই কাতর হয়ে-ছিলেন: এর্নিবাসকে দেখে একটু শান্ত হলেন . কয়েক দিন দ্রীমাচায্য শ্রীখণ্ডে অবস্থান করার পর কণ্টক নগরে এলেন। সেখানে এসে শুনলেন শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর কাত্তিক মাসে অপ্রকট হয়েছেন। নিদারুণ শোকে আচার্য্যের প্রাণ বিদার্ণ হতে লাগল। অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণপুর্বেক থাজিগ্রামে এলেন এবং স্বগ্রে ভাগবতগণকে আহ্বান করে এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন। এতঃপর মাঘকুষ্ণ একাদশীতে দ্বিজ হরিদাসের অপ্রকট মহোৎসব করবার জন্ম আচার্য্য কাঞ্চনগড়ি নগর অভিমথ যাত্রা করলেন : কাঞ্চনগডিতে দ্বিজ হরিদাদের অপ্রকট মহামহোৎসব মহাসমারেত্রে অনুষ্ঠিত হল। উৎসবের দিন দিজ হরিদাসের পুত্র শ্রীদাসও শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য্য থেকে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ক্ষেক দিন সেখানে অবস্থান করবার পর শ্রীআচার্য্য কাল্পন পুর্বিমায় খেলরির মহোৎসবে যোগ দেবার জন্ম যাতা করলেন। থেতারিতে এ উৎসবের আয়োজন রাজা সন্তোষ দত্ত করেন। তিনি জ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পাত্র এবং শিষ্য। এ উৎসবে স্বয়ং শ্রীজাহ্নবাদেবী আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীনিধি, শ্রীপতি, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীণোকুল, শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি গৌর-পার্যদর্গণ আগমন করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক পূজাদি করেন। ভোগ রন্ধন শ্রীজাহ্নবা মাতা করেন। ফাল্কন পূর্ণিমা ভিথিতে অহোরাত্র শ্রীহরিসংকীত্তন মহোংসব হয়। ঐ কীত্রনে সপার্ষদ শ্রীগোরস্থন্দর আবিভূতি হয়ে ভক্তগণকে দর্শন দিয়েছিলেন। ফাল্কন পূর্ণিমা তিথিতে সকলে উপবাস করেন। দ্বিতীয় দিবসে পারণ মহোংসব করা হয়।

ব্রীগোরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ॥

এই ছয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উৎসব হয়। বৈষ্ণব জগতে এই রূপ মহোৎসব ইতঃপূর্বে বিশেষ হয় নাই। রাজা সন্তোষ দত্ত সমাগত বৈষ্ণবগণকে বস্ত্র-মুজাদি দান করেন। বৈষ্ণবগণ রাজা সন্তোষ দত্তকে প্রচুর আশীর্কাদ করেন।

উৎসবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ বাজিপ্রামে আগমন করেন। বৈষ্ণবগণের আগমনে শ্রীআচার্য্যের গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হল। কয়েক দিন পরে তথায় শ্রীনরোত্তন ঠাকুর মহাশয়ও শুভাগমন করলেন। কয়েক দিন তিনজন বাজিপ্রামে অবস্থানের পর শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ উৎকল দেশাভিমুথে যাত্রা করলেন, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নবদ্বীপ অভিমুথে যাত্রা করলেন। নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগোর গৃহে ভাঁরা আগমন করে অতি বৃদ্ধ শ্রীক্রশান ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে

সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। স্ব-স্থ নাম ধরে তাঁরা পরিচয় জানালেন, জিশান ঠাকুর উঠে অতি প্রেমভরে সকলকে আলিঙ্গন করছিলেন। এ সময় গ্রীগৌর-গৃহে একমাত্র ঈশান ঠাকুর অবস্থান করছিলেন পরদিবস ভক্তগণ গ্রীঈশান ঠাকুরকে নিয়ে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় বের হলেন। ভক্তগণ অতি আনন্দ ভরে ঈশান ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীগৌরস্কুন্দরের চরিত সকল শুনতে শুনতে পরিক্রমা করতে লাগলেন। পরিক্রমা সমাপ্ত করে ভক্তগণ গ্রীঈশান ঠাকুরকে বন্দনা পূর্বক বিদায় নিলেন এবং শ্রীথণ্ডে আগমন করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীঈশান ঠাকুরের অপ্রকট বাতা মায়াপুর হতে এল। এ কথা শ্রবণ মাত্র ভক্তগণ বিরহে হাহাকার করে উঠলেন। এইরপে নবদ্বীপ ও মায়াপুরে ক্রমে ক্রমে গাঁর পাষ্ট্রণা প্রায় সকলে অপ্রকট লালা করলেন।

একদিন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীআচার্য্যকে আনবার জন্ম কোন ভক্তকে হাজিপ্রামে প্রেরণ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য আনি সরর শ্রীখণ্ডে এলেন এবং শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীআচার্য্যকে আনীকাদ কার বললেন—"তুমি চিরজাবা হও। প্রভু শ্রীগৌর-মুন্দরের বাণী প্রচার কর" এই সব বলে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীবিগ্রহগণের সামনে এলেন এবং স্বায় পুত্র কানাইকে ডেকে শ্রীমদন গোপাল ও শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করলেন। আনস্তর তিন দিন মহাসংকীর্তনে মগ্র হলেন। শেষ দিবস শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীগৌরাঙ্গর ও শ্রীমদন-গোপাল দেবের শ্রীরূপে নরন্যুগল সমর্পণ করে অন্তর্ধান করলেন।

শ্রারঘুনন্দন ঠাকুরের অন্তর্ধান দর্শন করে শ্রীনিবাস আচার্য্য, পুত্র কানাই ঠাকুর ও অক্যান্য ভক্তগণ বিরহে মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন ও নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে বিবিধ বিলাপ করতে লাগলেন।

অভঃপর শ্রীকানাই ঠাকুর এক মহোৎসবের বিপুল আয়োজন করলেন। চতুদ্দিকে বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করলেন। মহোৎসবে: আমন্ত্রণ বৈষ্ণবগণ সর্বত্রই জানালেন তিৎসব দিবস বৈষ্ণবৰ্গণ উপস্থিত হলেন। মহাসংকীর্ত্তন-নৃত্য বৈষ্ণবৰ্গণ সমাধি প্রাঙ্গনে আরম্ভ করলেন। সে সংকীর্ত্তনে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর যেন সাক্ষাং প্রকট হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন শ্রীরঘুনন্দন সাকুরের অপ্রকট—শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী তিথিতে প্রানিবাস আচার্যা উৎস্বের দেখা শুনার যাবতীয় কার্য্য করলেন ' উৎসব অন্তে বৈষ্ণবগণ সহ তিনিও বিদায় নিয়ে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বার হাম্বীরের গৃহে শুভ বিজয় করলেন আচার্য্য রাজ গৃহে শ্রীমন্তাগবত পাঠ ও কার্ত্তন আরম্ভ করলেন: চতুদ্দিক থেকে বহু ভক্তের সমাগম হতে লাগল। মহারাজ বহু প্রীতি ভরে ভক্ত সেবা করতে লাগলেন ৷ বন বিষ্ণুপুর তংকালে প্রকৃত বিষ্ণুপুরে পরিণত হল। বহু শ্রদ্ধালু বাক্তি শ্রীমাচাযোর শ্রীপাদ পদ্ম আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

রাঢ় দেশের মধ্যে গোকুলপুর গ্রামে শ্রীরাঘব চক্রক্তী নামে একজন পরমভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয়া নামী ভাঁর এক কন্সা ছিল। ব্রাহ্মণ কন্সার বিবাহ সম্বন্ধে উপযুক্ত

পাত্রের খোঁজ না পেয়ে বড়ই চিস্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে - শ্রীমন্মহাপ্রভুর গ্রীচরণে সমস্ত কথা ও দায় অর্পন করলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এক রাত্রি স্বপ্ন দেখছেন যে ভাঁরা জ্রীনিবাস সাচার্যাকে কক্সা দান করছেন। এই আশ্চর্যাজনক স্বপ্ন দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সুখী হলেন ৷ পুনঃ একার্য্য অসম্ভব বলে চিম্না বহুবিধ চিস্তা করতে করতে ব্রাহ্মণ শীভ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের কাছে এলেন একং বন্দনা পূর্ববিক করজোড়ে সামনে দাঁড়ালেন। শ্রীআচার্যা তাঁর অভিপ্রায় বরতে পেবে ঈষৎ <del>ছান্তা</del> করতে করতে তাঁকে বসতে বললেন এবং আগমনের কারণ জিজাসা করলেন। ব্রাহ্মণ কিছক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন আপনার শ্রীচরণে একটী নিবেদন করতে এসেছি কিন্তু যদি আপনার অভয় পাই, বলতে পারি। আচার্য্য বললেন আপনি 'নির্ভয়ে বলুন। এবার ব্রাহ্মণ স্বীয় কম্মার কথা নিবেদন করলেন। আচার্যা কথা শুনে হাস্ত করতে লাগলেন , ভক্তগণ এ সব কথা শুনে বড সুথী হলেন। পরিশোষ শ্রীআচার্য্য বিবাহ করতে রাজি ত্রলেন।

মহা সমারোহের সহিত মহারাজ বীর হামীর শ্রীআচার্য্যের বিবাহের আয়োজন করলেন। শুভলগ্নে শ্রীরাঘব চক্রবর্তী বিবিধ বন্ধালঙ্কার সহ কক্সা এনে শ্রীআচার্য্যের করে সমর্পণ করলেন। শ্রীমতী গৌরাক্ষ-প্রিয়াকে বিবাহ করবার পর আচার্য্য পত্নীসহ ষাজিগ্রামে ফিরে এলেন। ঠিক এই সময় নিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীও বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করে যাজিগ্রামে আচার্য্য গৃহে শুভাগমন করলেন। ভাঁকে দর্শন করে আচার্যাের আনন্দের সামা রইল না। মহা সমাদরে ভাঁর পাদপদ্ধথাত করে ও তাঁকে আমনে বসারে পূজাদি করবার পর নববিবাহিতা গৌরাঙ্গ প্রিরাকে তাঁর জ্রীচরণ কদনা করালেন। স্থালা স্থলরী সাক্ষাং ভজি-সর্মাপী পত্নী দেখে পরম স্নেহ ভরে কোলে তুলে নিলেন। জ্রীক্ষাক্রবা দেবী আচার্য্যের পত্নীদ্বয়ের প্রতি বহু প্রীতি প্রকাশের পর জ্রীকৃদ্ধাবন ধামস্ত গোস্বামিবৃন্দের সংবাদ বলতে লাগলেন। পরম স্থথে জ্রীক্ষাক্রবা মাতা জ্রীআচার্যা-গৃহে কয়েকদিন থাকবার পর খন্তদহপ্রামে ফিরে এলেন।

> ষাজিপ্রামে আচার্য্য লইয়া শিষ্কাগণ। গোঙায়েন সদা শাস্তালাপ সংকীন্তনে॥

> > ( 등: র: 28 28 )

শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে ভক্ত শিষ্যাগণ সক্ষে পরম আনন্দে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় স্থাথে দিন যাপন করতে লাগলেন। আচার্য্যের ঐশ্বর্য্য ও বৈছব দর্শনে সকলে আশ্চর্য্য হতে লাগলেন। তাঁর প্রভাবে মহাপাষ্য তিগণও এসে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করতে লাগল।

শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র তিনজন অভিন্ন হাদয় ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর লিখেছেন—

> দরা কর শ্রীমাচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস। রামচক্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।

জ্রানিবাস আচার্য্যের ভিনটী কন্সা ও ভিনটী পুত্র হয়।

ক্সাদের নাম—কৃষ্ণপ্রিয়া, হেমলতা ও ফুলপি ঠাকুরানী। পুত-দের নাম—কৃদাবন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ ও প্রীগতিগোবিল। জ্রীগতি গোবিল ঠাকুরের পুত্র কৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর তার পুত্র জগদানল ঠাকুর। প্রীজগদানল ঠাকুরের ছই পদ্মী ছিলেন। প্রথম পদ্মীর সম্ভান যাদবেক্স ঠাকুর ও দ্বিতীয় পদ্মীর সম্ভান-রাধামোহন ঠাকুর, ভূবন মোহন ঠাকুর, গৌর মোহন ঠাকুর, শ্রাম মোহন ঠাকুর ও মদন মোহন ঠাকুর। ভূবন মোহন ঠাকুরের বংশধরগণ মুশিদাবাদের মাণিক্যহার গ্রামে এখনও বসবাস করছেন।

## শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর

আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ববর্তীর্থদর্শী। পরমভাগবতোত্তম শ্রীল নরোত্তম দাসঃ॥

পদ্ধাবতী নদীতটে গোপালপুর নগরে রাজা ঞ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত বাস করতেন। তাঁর জোষ্ঠভাতা ঞ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। ছুই-ভায়ের ঐশ্ব্যা ও যশাদির তুলনা হয় না।

রাজা প্রীকৃষণানন্দের পুত্র প্রীনরোত্তম এবং প্রীপুক্ষবোত্তম দত্তের পুত্র প্রীসস্তোব দত্ত। মাঘ মাসের শুক্র পঞ্চমীতে গ্রীনরোত্তন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শুভলগ্নে পুত্রের জন্মে রাজা কৃষণানন্দ আনন্দে বহু দান-দক্ষিণা ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করেন ব্রাহ্মণগণ লগ্ন দেখে বললেন পুত্র প্রসিদ্ধ মহান্ত হবে. এর প্রভাবে বহু লোক উদ্ধার হবে।

রাজপুরে দিন দিন শশীকলার স্থায় শিশু বাড়তে লাগল।
তপ্ত কাঞ্চনের স্থায় অঙ্গকান্তি, দীঘল নয়ন, আজামুলম্বিত ভূজ
ঘূগল ও গভীর নাভি,—মহাপুরুষের লক্ষণসমূহ বর্তমান। পুত্র
দর্শনের জন্ম রাজপুরে সর্ববদা লোকজনের সমাবেশ হত। ক্রমে
অন্ধ্রপ্রাশন চূড়াকরণাদি হল। পুত্রের কল্যানের জন্ম শ্রীকৃষ্ণানন্দ
বহু দান-ধ্যান করলেন।

রাজা কৃষ্ণানন্দের পদ্মীর নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। তিনি
অপুর্ব্ব পুত্র পেয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। তিনি
শ্রীনারায়ণের কাছে সর্ব্বদা পুত্রের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন।
শিশু অতিশয় শান্ত, জননী যেস্থানে রাখতেন সেখানে থাকতেন।
অন্তঃপুরে রমণীগণ শিশুকে লালনপুর্ব্বক কন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হতেন।
ক্রমে বয়োর্দ্ধি হলে তার হাতে খড়ি দিলেন বালক যে বর্ণ
একবার গুরু স্থানে শুনতেন তখনই তাহা কঠস্থ করতেন। অল্পকালের
মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত
হলেন। পণ্ডিত স্থানে দর্শন শাস্ত্রাদি কিছু কাল অধ্যয়ন করলেন।
কিন্তু ভগবদ্ ভজন বিনা বিতার কোন সার্থকতা হয় না ইহা
বিশেষ অন্তন্ত্ব করলেন। পূর্ব্বে বহু বিদ্বান ব্যক্তি সংসার ত্যাগ
করে অরণ্যে গিয়ে শ্রীহরি উপাসনা করেছেন। শ্রীনরোত্তম
ভাসের মন দিনের পর দিন সংসারের প্রতি উদাসীন হতে লাগল।

ভিনি ভোগবিলাসে উদাসীন হলেন। এ সময় ঞ্রীগৌরস্থন্দরের
ও নিত্যানন্দের মহিমা ভক্তগণ মুখে শুনে হাদয়ে পরম আনন্দ অমুভব করতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যে ঞ্রীনরোভম ঞ্রীগৌর-নিত্যানন্দের গুণে আকৃষ্ট হয়ে দিন রাত ঐ নাম জ্বপ করতে লাগলেন। দয়াময় ঞ্রীগৌরস্থন্দর সপার্ষদ একদিন স্বপ্রযোগে নরোভমকে দশন দিলেন।

অতঃপর কেমনে সংসার ত্যাগ করে শ্রীরন্দাবনে যাবেন শ্রীনরোভ্য দিন রাভ ভাবতে লাগলেন I

> হরি ! হরি ! করে হব বৃন্দাবনবাসী। নয়নে নির্থিব যুগল রূপরাশি॥

এই বলে শ্রীনরোত্তম সর্বেদা গাইতে লাগলেন। বিষয়ের প্রতি, ভোগ-বিলাসের প্রতি শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্য দেখে রাজা কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণী দেবী নানা চিস্তা করতে লাগলেন। পুত্র যাতে সংসার ত্যাগ করে যেতে না পারে তজ্জ্ব্য কিছু লোক পাহারা নিযুক্ত করলেন। শ্রীনরোত্তম দেখলেন তুর্গম বিষম পর্বত শ্রতিক্রম করে, তিনি বোধ হয় শ্রীগৌরস্থন্দরের শ্রীচর্ন ভক্তন ও শ্রীকৃদ্দাবন ধামে যেতে পারবেন না। নিরুপায়ভাবে কেবল শ্রাগৌর-নিত্যানন্দের কাছে কুপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। ইতি মধ্যে গৌড়েশ্বরের লোক এসে রাজা কৃষ্ণানন্দকে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাংকার করতে বললেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম দত্ত ছুই ভাই গৌড়-রাজ-দরবার শ্রতিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রীনরোত্তম সংসার-ত্যাগের ভাল সুযোগ পেল। তখন জননীর কাছ থেকে কোন প্রকারে বিদায় নিয়ে রক্ষক-লোকের অলক্ষে।
রক্ষাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। কান্তিক পূলিমায় প্রানরোদ্ধম
সংসার ভ্যাগ করেন। তিনি অভিক্রুত বক্ষভূমি অভিক্রেম করে
প্রামপুরা ধামের পথ ধরলেন। যাত্রিগণ প্রানরোদ্ধমের প্রতি
অভি স্নেহ করতে লাগলেন, ভাঁকে দেখে বুঝলেন কোন
রাচ্চকুমার হবে। তিনি কখন তুধ পান করে, কখনও বা ফলমূলাদি ভোজন করে চলতে লাগলেন। প্রীবৃদ্ধাবন ভূমি দর্শনের
আশায় ভাঁর ক্ষ্ধা-ভৃষণ চলে গেছে। স্থানে স্থানে লোক মূখে
প্রান্থীগোর-নিত্যানন্দের মহিমা শুনে ভাঁদের প্রীচরণ চিষ্কায় বিভোর
হয়ে পড়েন। চলতে চলতে পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভ্রের
প্রাচরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে সংসার বাসনা মোর করে ভূচ্চ হবে ॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরব মধুর বৃদ্ধাবন ॥

এইরপে চলতে চলতে জ্বীনরোত্তম মথুরা ধামে এলেন এবং ষমুনাদেবীকে দর্শন বন্দনাদি করলেন। শ্রীরপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিগণের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। স্থানস্তর শ্রীবৃন্দাবন ধামে এলেন। শ্রীমদ্ জ্বীব গোস্থামী তাঁকে শ্রীলোকনাথ গোস্থামীর শ্রীচরণ সেবা করতে বললেন। স্থাতি বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্থামী শ্রীগৌর-বিরহে স্থাতি কটে প্রাণ ধারণ করছেন। শ্রীনরোত্তম তাঁর চরণ বন্দনা করলে, শ্রীলোকনাথ

(भाषांभी रक्तकन कृषि रक ? खीनरङ्गाख्य रक्तकन आपि व्याननात দ্দীন-হীন লাস. শ্রীচরণ সেবাকাজ্জী। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী বললেন—আমি জ্রীপৌর-গোবিদের সেবা করতে পারলাম না আজ্ঞের সেবা কি করে নিব ' শ্রীনরোভম গুপ্তভাবে নিশাকালে পোষামীর মত্র-পরীষের স্থানাদি সংস্কার করে রেখে দিতেন। ক্ষায়ক বছর এই ভাবে সেবা করতে থাকলে, শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ক্লা হল, প্রাবণ পৌর্বমাসীতে দীক্ষা প্রদান করলেন।

তিনি মাধকরী করে বডেন এবং শ্রীক্ষীব গোস্বামীর নিকট পোৰামী-গ্ৰন্থ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীনিবাস আচার্যোর সঙ্গে তাঁব চির মিত্রভাব, উভাষে জ্রীজ্রীবের নিকট অধ্যয়ন করেন। এ সময় পৌড় দেশ থেকে আইম্বামানন্দ প্রভু এলেন: তিনি প্রীঞ্চীব পোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। তিন জন একাশ্য ও এক স্কুদ্ম ছিলেন ৷ তিন জন একাজভাবে ব্ৰজে ভজন করবেন বলে দংকল্প করলেন কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না : একদিন স্থীজীব গোস্বামী তিন জনকে ডেকে বলালেন ভবিষ্যতে ভোমাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে ছবে। এ গোস্বামী-গ্রন্থরত্ব নিয়ে ভোমরা শীল্প গৌড দেশে গমন কর এবং তা প্রচার কর :

তিন জন বন্দাবনে বাসের সংকল্প ত্যাগ করে প্রীপ্তরু-বাণী শিরে ধারণ করলেন : গ্রন্থ রত্ন নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা কর্নেন। চলতে চলতে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ কর্লেন। বন-বিষ্ণুপুরের রাজা দম্মা দলপতি শ্রীবীর হাম্বীর রাত্রে সেই প্রান্থ রত্মসমূহ হরণ করলেন। প্রাতে গ্রন্থ-রত্ম না দেখে শিরে যেন বজ্পপাত হল। হংখিত অন্ধ্য:করণে চতুদ্দিকে অন্ধ্যস্থান করতে করতে খবর পেলেন রাজা বীর হাস্ত্রীর গ্রন্থ হরণপূর্বক উত্ত। রাজগৃহে সংরক্ষণ করছেন। জ্রীশ্রামানন্দ প্রভু উৎকল অভিমুখে এবং জ্রীনরোভম খেতরির দিকে যাত্রা করলেন ও জ্রীনিবাস আচার্য্য পোস্থামী-গ্রন্থ রাজগৃহ থেকে উদ্ধার করবার মানসে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন।

শ্রীনরোভম মহাপ্রভুর জন্ম-স্থান দর্শনের জন্ম ব্যাকুল হযে
শীঘ্র নবদীপে এলেন। হা গৌর হরি, হা গৌর হরি বলে গঙ্গা
তটে তিনি শত শত বার বন্দনা করতে লাগলেন। একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন এবং কোথায় প্রভুর জন্ম স্থান ? কি
করে দর্শন পাবেন ভাবতে লাগলেন, এমন সময় অতিবৃদ্ধ
এক জন ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করলেন। শ্রীনরোভম উঠে
ব্রাহ্মণকৈ প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন—বাবা কোথা
থেকে এসেছ ? কি নাম ? শ্রীনরোভম নিজ পরিচয় দিয়ে
শ্রীগৌরস্কুন্দরের জন্ম স্থান দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন
বললেন।

ব্রাহ্মণ বললেন,—আহা, আজ প্রাণ শীতল হল। গৌরের প্রিয় ভক্তের দর্শন পেলান।

শ্রীনরোত্তম—বাবা! আপনি শ্রীগৌরস্থলরের দর্শন পেয়েছিলেন গ

ব্রাহ্মণ—কি বলব বাবা। শ্রীনিমাই প্রতিদিন এই ঘাটে

ৰসে শিশ্বগণ সহ শাস্ত্র চর্চচা করতেন। দূর থেকে আমরা ভখন ভাঁর কি অপূর্ব্ব রূপ দেখতাম, আজও সেই রূপ স্মরণ করে এই বৃক্ষ ভলে প্রতিদিন এক বার করে আসি। ব্রাক্ষণ বলতে বলতে অক্র জলে ভাসতে লাগলেন।

শ্রীনরোত্তম — বাবা! আজি আপনার চরণ দর্শন করে জাবন ধক্ত হল! এ বলে অঞ্চপূর্ণ নয়নে শ্রীনরোত্তম ব্রাক্ষণের চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন:

ব্রাহ্মণ—বাবা! আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ কর। গৌর-গোবিন্দের কথা সর্বত্র প্রচার কর।

্ অতংপর ব্রাহ্মণ নরোন্তম দাসকে শ্রীজগন্ধাথ মিশ্রের গৃহে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শ্রীনরোন্তম সে পথ দিয়ে শ্রীজগন্ধাথ মিশ্র তবনে আগমন করলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি মিশ্র গৃহের হার দেশে সাষ্টাক্ষ বন্দনাপূর্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনস্তর ভবনে প্রবেশ করে শ্রীশুক্লায়র ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পোলেন। নরোন্তম তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। অনুমানে শুক্লায়র ব্রহ্মচারী বৃক্তে পারলেন ইনি গৌরস্থন্দরের কোন কুপা পাত্র।

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে ?

শ্রীব্রজ ধাম, শ্রীজাব গোস্বামী ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতির সন্ধিকট থেকে এসেছি। শ্রীশুক্লাম্বর—বাবা ভূমি ব্রক্তে জ্রীলোকনার্থ ও শ্রীক্তরীবের থেকে এসেছ ? এ বলে উঠে নরোন্তম দাসকে দৃঢ় আলিজনকরলেন। অনন্তর তিনি যাবতীয় গোস্থামিগণেব কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রীনরোন্তম ব্রন্থাচারীর নিকট ব্রক্তের ফাবতীয় সংবাদ যথাযথ বর্ণনা করলেন। অনন্তর শ্রীনরোন্তম শর্টীমাভার সেবক—অভিবৃদ্ধ শ্রীক্তশান চাকুরের চরণ বন্দনা করলেন এবং শ্রায় পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রীক্তশান নাকুর তার শির স্পশ করে আশীর্বাদ করতে করতে স্নেহে আলিজন করলেন। তথায় শ্রীদামোদর পণ্ডিতকেও নরোন্তম

অনস্তর শ্রীনরোত্তম শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে শ্রীপতি ও
শ্রীনিধি পণ্ডিতকে বন্দনা করলেন। কয়েক দিন নবদীপ মায়াপুরে থাকার পর শ্রীনরোত্তম শান্তিপুরে অবৈত ভবনে এলেন ও
শ্রীক্ষানুতোনন্দের চরণ বন্দনা করলেন। পরিচয় পেয়ে শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাদরে তাঁকে আলিঙ্গন এবং ব্রজে গোস্বামিদিগের কুশল
বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। শান্তিপুরে নরোত্তম দাস গুই দিবস
অবস্থানের পর অধিকা কালনায় শ্রীগোরীদাস পণ্ডিতের ভবনে
এলেন। তবন শ্রীক্ষদয় চৈতন্ত প্রভু তথায় অবস্থান করছেন।
তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের শিশ্র। শ্রীনরোত্তম শ্রীক্ষদয় চৈতন্ত
প্রভুকে বন্দনা করলেন। সাদরে ক্ষদ্য চৈতন্ত প্রভু নরোত্তম
দাসকে ধরে আলিঙ্গন পূর্ববিক উপবেশন করলেন এবং ব্রজের

গোস্থামিগণের সন্দেশ নিতে লাগলেন। এক দিন অঘিকা কালনাতে জ্রীনরোভম ঠাকুর থাকবার পর গলা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থলী সপ্তগ্রামে এলেন। এ স্থানে জ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর থাকতেন। জ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কুপার সপ্তগ্রাম বাসীরা পরম ভক্ত হন। জ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের অপ্রকটের পর সপ্তগ্রাম অবকারময় হয়। জ্রীনরোত্তম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে গমন করলেন। তথায় যে কয়েকজন ভক্ত আছেন প্রভু বিরহে অতি তৃঃথে ভাঁরা দিন যাপন করছেন। জ্রীনরোত্তম লাস বৈঞ্চবগণকে বন্দনা করে তথা হতে ধড়দহ গ্রামে এলেন

বড়দহ প্রামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান করতেন . তাঁর শক্তিদ্য প্রীবস্থা ও জাক্তবা দেবা তথায় অবস্থান করছেন। শ্রীনরোজম নিত্যানন্দ ভবনে এসে অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুব নাম শ্বরণ পূর্বক গড়াগড়ি দিতে লাগলেন . শ্রীপরমেশ্বরী দাস মাকুর শ্রীনরোজম দাসকে অন্তঃপুরে শ্রীবস্থা জাক্তবা মাতার শ্রীচরণে নিলেন। তাঁরা নরোজম দাসের পরিচয় এবং শ্রীজীব ও শ্রীলোকনাথের পরম কৃপা পাত্র শুনে খুব অন্ত্রপ্রহ করলেন।

> সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা বস্থু জাহ্নবা ঈশ্বরী। অমুগ্রহ কৈল মত কহিতে না পারি॥ (ভ: র: ৮/২১২)

চার দিবস শ্রীনরোভ্য দাস খড়দহ গ্রামে কৃষ্ণ-কথা আনন্দে অবস্থান করবার পর শ্রীবস্থা জাহুবা মাতা থেকে বিদায় নিয়ে শানাকৃল কৃষ্ণনগর শ্রীঅভিরাম গোপাল ঠাকুরের আলয়ে এলেন। শ্রীনরোত্তম দাস তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। তিনি শ্রীগোর নিত্যানন্দ বিরহে অতি কট্টে দিন যাপন করছেন। বাহ্ছ দশা প্রায় সময় থাকে না। শ্রীনরোত্তম তাঁর এরপ দশা দেখে বস্তু ক্রেন্দন করলেন। অভিরাম ঠাকুরের গোপীনাথ বিগ্রাহ অপূর্ব্ব দর্শন। নরোত্তম দাস বিগ্রাহ দর্শন করে বন্তু স্তব-স্তুতি করলেন। এক দিবস অভিরাম গোপাল ভবনে অবস্থানের পর তাঁর অমুমতি নিয়ে নরোত্তম দাস শ্রীনীলাচল অভিমুথে যাত্রা করলেন।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভূ-পরিকরগণের স্মরণ করতে, করতে শীন্ত নীলাচলে এলেন। শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনরোত্তমের পথ নিরীক্ষণ করছিলেন। এমন সময় শ্রীনরোত্তম উপস্থিত হলেন। নরোত্তম শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের চরণে দণ্ডবৎ করতেই আচার্য্য তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—স্বন্থ ভূমি আসবে আমাদের মনে হচ্ছিল। শ্রীনরোভ্বম বন্ধা ও গৌড় দেশ বাসী ভক্তগণের যাবতীয় সংবাদ প্রাদান করলেন।

ভক্তগণ নরোভম দাসকে পেয়ে পরম সুখী হলেন, তাঁকে
নিয়ে জ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে গেলেন। জ্রীজগন্নাথ, জ্রীবলরাম
ও জ্রীস্থভজা দেবীকে দর্শন করে নরোভম বহু স্তব-স্তুতি-দগুবৎ
করতে লাগলেন। তার পর জ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি পীঠে
একলেন। নরোভম প্রেমে মূর্চ্ছিত হয়ে পাছলেন। তথা হতে

শ্রীপদাধর পণ্ডিতের গৃহে আগমন করলেন : নরোপ্তম হা গৌর প্রাণ গদাধর বলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে লাগলেন। তথায় শ্রীগোপীনাথ বিগ্রাহ দর্শন পূর্বক শ্রীমামু গোস্বামী ঠাকুরকে বন্দনা করলেন। তিনি তৎকালে গোপীনাথের সেবা করছিলেন।

অনস্তর শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের কাছে, গোপীনাথের অঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু কি রূপে অন্তর্ধান হন তা' ভক্তগণ বর্ণনা করেন।

ন্থাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার। অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার। প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন, পুনঃ না আইলা বাহিরে॥

( ভঃ রঃ ৮/৩৫৭ )

শ্রীনরোত্তম শ্রবণ মাত্রই হা শচীনন্দন গৌরহরি বলে ভূতলে অচৈত্ত্ত হলেন। ভক্তগণ নরোত্তমের বিরহ আকুলতা দেখে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

অতঃপর শ্রানরোত্তম কাশী মিশ্র ভবনে শ্রীগোপাল গুরু প্রভুর চরণ দর্শন ও শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শনাদি করলেন। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির দর্শনের পথে মহাপ্রভুর লীলাস্থলী জগন্নাথ-ধর্মভ উন্থান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করলেন। তিনি কিছু দিন নীলাচলে ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে মহাপ্রভুর বিলাস-স্থলী সকল দর্শন করলেন। অভঃপর ভক্তগণ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীনৃসিংহ পুরে এলেন। এ স্থানে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু অবস্থান করছিলেন। বহু দিন পরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করে প্রক্রিকামানন্দ প্রত্নু আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। হুই জন প্রেম ভরে পরস্পরকে কত আলিঙ্গন করলেন।

প্রীক্তামানন্দ প্রভু বহু আদর পূর্বক প্রীনরোভম ঠাকুরকে করেক দিন নৃসিংহ পুরে রাখলেন। প্রীনরোভমের শুভাগমনে জীনুসিংহ পুরে সংকীর্তন বক্তা প্রবাহিত হল। প্রীক্তামানন্দ ও জীনরোভম উভয়ে প্রীকৃষ্ণ কথানন্দে দিন রাত জ্ঞান রহিত হলেন। অনন্তর শ্রীনরোভম ঠাকুর শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু থেকে বিদায় নিয়ে গৌড় দেশাভিমুখে যাত্রা করলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শীত্র শ্রীথণ্ডে এলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করলেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীনরোত্তম দাসের পিভা শ্রীকৃষণানন্দ দত্তকে ভাল ভাবে জ্ঞানতেন। শ্রীনরোত্তম বন্দনা করতেই শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর তার শিরে হাত দিয়ে প্রচুর আশীকাদ করলেন। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ধরে আলিঙ্গন করলেন। নরোত্তম ঠাকুরকে বসায়ে পুরী ধামের ভক্তগণের কথা জ্ঞিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নরোত্তম ঠাকুরের আগমনে শ্রীথণ্ড ভালন্দনময় হয়ে উঠল। নরোত্তম ঠাকুর কয়েকদিন শ্রীথণ্ড ভাক্ত সঙ্গে

শ্রীনরোত্তম শ্রীখণ্ড বাসী গৌর-পার্যদগণের থেকে বিদায় নিয়ে কণ্টক নগরে শ্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে এলেন। গৃহাঙ্গনে দণ্ডবং করতেই শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর তাঁকে কোলে তুলে নিলেন।

# নরোভ্তমে দেখিয়া জ্রীদাস গদাধর। কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজ্ঞলে কলেবর॥

( 등: 제: ৮,88৮ )

শ্রীগদাধর দাস প্রভু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিরহে ত্বথে দিন যাপন করছেন। নরোজম ঠাকুর হুই দিন ভথায় অবস্থান করকার পর রাচ দেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুৱ জন্ম স্থান দর্শন করতে চললেন। নরোজম ঠাকুর একচক্রা গ্রামে এলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুৱ জন্মস্থান দর্শন করলেন। তথায় এক জন যুদ্ধ প্রাক্ষণ নরোজমকে স্নেহ করে শ্রীনিত্যানন্দের বিবিধ লীলা-স্থলী দশন করালেন। হাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীর নাম স্মরণ করে নরোজম ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শ্রীনরোজম ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম স্থান দর্শন করার পর থেভরির দিকে যাত্রা করলেন।

্থতরি প্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে।
অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতী তারে॥
পদ্মাবতী পার হৈয়া থেতরি যাইতে।
আইলা গ্রামবাসীলোক আগুসরি নিতে॥

( E: 7: 6 80b

বহুদিন পরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতরি গ্রামে শুভবিজয় করছেন শুনে আনন্দে খেতরিবাসিগণ তাঁকে অভ্যর্থনা করুতে এলেন।

রাজা জ্রীকৃষণনন্দ দত্ত ও জ্রীপুরুষোত্তন দত্ত পরলোকে গমন

করবার পর পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র শ্রীসন্তোষ দত্ত বিষয় সম্পতি দেখাশুনা করতেন। তিনি সনজ্জাগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। বছদিন পরে শ্রীনরোত্তম শুভাগমন করছেন শুনে আনন্দে তাঁকে বছ সম্মান পুরঃসর অভিনন্দন করে আনবার জন্ম লোকজ্বন সঙ্গে খেতেরি গ্রামের বহির্দেশে অপেক্ষা করছিলেন। অভঃপর দূর খেকে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাম্মকে দর্মন করে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন এবং মগ্রাসর হয়ে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে চরণ-ধ্রি গ্রহণ করলেন। শ্রীনরোত্তম সন্তোষ দত্তকে ক্ষেত্র ভরে কুশল প্রশ্লাদি জিজ্ঞাদা করলেন।

শতঃপর করেক দিবস পর শ্রীসম্ভোষ দত্ত শ্রীনরোত্তম ঠাকুর খেকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। রাজা সম্ভোষ দত্ত মন্দির নির্মাণ পূর্বক শ্রীবিগ্রাহ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানালেন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সানন্দে অনুমতি প্রদান করলেন।

রাজা সন্তোষ দত্ত কয়েক মাসের মধ্যে বিশাল মন্দির, ভোগশালা, কীর্ত্তন মণ্ডপ ভক্তগণের নিবাস-গৃহ 'সরোবর' প্রুপাতান ও অতিথিশালা প্রভৃতি নির্মাণ করলেন। ফাল্পন পোর্বমাদী শ্রীগোরস্থন্দরের জন্মোৎসব বাসরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রাহ প্রতিষ্ঠা মহা মহোৎসবের, রাজসূয় যজের তায়, বিপুল আয়োজন আরম্ভ করলেন। দেশ-বিদেশে রাজা, জমিদার, কবি, পণ্ডিত, বৈষ্ণব ও সাহিত্যিক প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করবার জন্ম আমন্ত্রণপত্র সহলোক প্রেরণ করলেন। কয়েক জন সজ্জন ব্যক্তিকে পুরী,

শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, কালনা প্রভৃতি স্থানের গৌরপার্যদগণকে আমন্ত্রণ করতে শ্রীনরোভ্রম ঠাকুর মহাশয়ের পত্র সহ প্রেরণ করলেন। দেশ বিদেশে উত্তম উত্তম গায়ক ও বাদকগণকে আমন্ত্রণের জন্ম কিছু লোক প্রেরণ করলেন। এক কালে ছয়টা শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবার উচ্চোগ চলতে লাগল।

#### খেত্রর মহোৎসব

বুধরিগ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের গৃহের মহোৎসব সেরে ভক্তগণ সহ শ্রীনিবাস আচার্যা থেতরির মহোৎস্বের অধিবাসের তু দিবস পূর্বের্ব খেতরিতে শুভাগমন করলেন। অধিবাসের এক দিবদ পূর্কে উড়িয়ার নুসিংহপুর হতে শ্রীস্থামানন্দ প্রভু, খড়দহ থেকে শ্রীজাক্তবামাতা সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী দাস, কৃষ্ণদাস সরখেল. মাধব আচায্য, রঘুপতি বৈছা, মানকেতন রামদাস, মুরারি চৈত্র-দ্বাস, জ্ঞানদাস, মহাধর, শ্রীশঙ্কর, কমলাকর পিপ্পলাই, গৌরাঞ্চ-দাস, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর, বলরামদাস, শ্রীমুক্রন ও ত্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর এলেন। ত্রীখণ্ড থেকে রঘুনন্দন ও অক্যান্ম ভক্তগণ, নবদ্বীপ থেকে শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি, শাস্তিপুর থেকে অবৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র গ্রীমচ্যুতানন্দ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীগোপাল প্রভৃতি; অম্বিকা কালনা হতে শ্রীহৃদয়চৈতক্ত প্রভু ও অক্সান্ত বৈষ্ণবৰ্গণ খেতরি গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাজা সন্তোষ দত্ত প্রাবতী নদা পারের জন্ম রহৎ রহৎ নৌকা এবং প্রাবতী তট হতে খেতরি পর্যান্ত পাক্ষা ও গো যান প্রভৃতির ফুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রাজা সস্তোষ দত্ত বৈষ্ণবগণের অভিগমন পূর্বক সাদরে বহু সম্মান পুরঃসর পুস্প মাল্যাদি দিয়ে অভিনন্দন পূর্বক আনয়ন করেন। বৈষ্ণবগণের থাকবার জন্ম পৃথক গৃহ ও ভৃত্য প্রস্তুত ছিল। ভ্বন-পাবন বৈষ্ণবগণের পদধ্লিতে খেতরিগ্রাম মহাতীর্থে পরিণত হল। শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন কোলাহলে গগন পবন পূর্ণ হল।

শ্রীভগবদ্ মন্দির ও অন্যান্থ গৃহের দারে দারে কদলী স্তম্ভ, মঙ্গলঘট, পাত্র মধ্যে মাঙ্গলিক দ্রব্য সমূহ, পত্র পুষ্পের বৃহৎ তোরণ সকল দারে দারে ও সর্বত্র স্বস্তিক চিহ্ন দারা অপূর্ব শোভা পাচ্ছিল। উৎসব মণ্ডপের কোন স্থানে পর্বত প্রমাণ মৃৎ ভাণ্ড সকল, কোন স্থানে রক্ষত পাত্র সকল, কোন স্থানে হুধের বৃহৎ বৃহৎ গাগরী, কোন স্থানে হুভের গাগরী কোন স্থানে সহস্র ভাণ্ড দিধি কোন স্থানে উৎসবের তরিতরকারি পর্বত প্রমাণে শোভা পাচ্ছিল।

অধিবাস দিবসে বৈষ্ণবগণ প্রীজাহ্নবা মাতার আদেশ নিয়ে প্রীক্সীবিগ্রহ প্রভিষ্ঠার ও প্রীক্রীগৌরস্থনরের আবির্ভাব মহা-মহোৎসবের অধিবাস কার্য্য করতে লাগলেন। সন্ধ্যাকালে অধিবাস সংকীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রথমে চন্দন মাল্যাদি দ্বারা প্রীজাহ্নবা মাতার পূজা করলেন। অনস্তর বৈষ্ণবগণকে মালা চন্দনে ভূষিত করলেন। প্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুরোধে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর মঙ্গলাচরণ গীত আরস্ত করলেন। মধ্যরাত পর্যান্ত মঙ্গল অধিবাস সংকীর্ত্তন ইত্যাদি হবার পর বৈষ্ণবগণ বিশ্রাম করলেন।

বহু সহস্র ব্যক্তি অধিবাস মহোৎসবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্রী শ্রীগৌর-আবির্ভাব মহামহোৎদবের ও শ্রীবিপ্রহগণের প্রকট মহামহোৎদবের প্রাভংকাল হতে বৈষ্ণবগণ মহা-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের অভিষেক কার্য্যাদি করতে লাগলেন। পূর্বাক্তে অভিষেক মুহুর্ত্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য ছয় বিগ্রহ সাথ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলেন। তথন দেশ বিদেশ থেকে আগত বাছকারগণ বিবিধ যন্ত্র বাদন, গায়কর্গণ মধুর সংগীত ও নর্ত্তকগণ মধুর নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। অপর দিকে বৈষ্ণবগণের মধুর নাম সংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক আননদময় হচ্ছিল।

যথাবিধানে অভিষেক কার্য্য শ্রীআচার্য্য সমাপ্ত করবার পর বিগ্রহগণকে অপূর্ব বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করলেন। অভঃপর বিবিধ মিষ্টান্ন তরি-তরকারী পিঠা পানা প্রভৃতি সহস্র প্রকার বস্তু শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধাকান্ত এই ছয় বিগ্রহের পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ভোগ নিবেদন করলেন। ভোগ অর্পণ কীর্ত্তন হবার পর আচমন দিয়ে ভামূল বীটিকা অর্পণ করলেন; অনন্তর গদ্ধ চন্দন মাল্যাদি দ্বারা বিগ্রহগণকে ভূষিত করে, মহা আরত্রিক করলেন। আরত্রিক সংকীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবগণ মহানন্দ ভরে করতে লাগলেন। কীর্ত্তন নৃত্যাদির পর সকলে ভূলুন্থিত হয়ে সাধাঙ্গে দণ্ডবং করলেন।

তারপর শ্রীনিবাস আচার্য্য ভগবদ্ প্রসাদী চন্দন মালা শ্রীজাহ্নবা মাতাকে অর্পন করলেন। অনন্তর বৈষ্ণবগণকে প্রদান করলেন। শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্রামানন্দের সকলকে প্রসাদী চন্দন মালা দেওয়া শেষ হলে, জাহ্নবা মাতার আদেশে শ্রীনুসিংহ-চৈত্তে দাস তিনজনকে প্রসাদী চন্দন মালা পরায়ে দিলেন। বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন মগুপে যথাযথ আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা কীর্ত্তন মগুপের সম্মুখে উত্তম আসনে উপবিষ্ট হলেন। অনন্তর শ্রীজাহ্নবা মাতার ও শ্রীঅচ্যুতানন্দের আদেশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কার্ত্তন আরম্ভ করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীগোকুল দাস ও শ্রীবল্লভ দাস প্রভৃতি তাঁর দোহারী করতে লাগলেন, দেবীদাস মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দাসাদি নিবদ্ধ, অনিবদ্ধ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম ও মৃক্ত্বণা-দিতে পট্ ছিলেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সেই সুমধুর কীর্ত্তন ধ্বনি ও স্বর-মৃচ্ছাণাদিতে চতুদ্দিকস্থ অগণিত নরনারী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। সকলে বৈকুণ্ঠানন্দ সুখসিন্ধুতে বিহার করতে লাগলেন, অধিক কথা কি স্বয়ং শ্রীগৌরস্থন্দর সপার্ষদ সেই সংকীর্তনে উদিত হলেন।

> কহিতে কি সংকীর্ত্তন স্থাথর ঘটায়। গণ সহ অবতীর্ণ হইলা গৌররায়॥

মেঘেতে উদয় বিহ্যাতের পুঞ্জ বৈছে। সংকীর্ত্তন মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে।

—( ভঃ রঃ ১০া৫৭২ )

মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনরহরি, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগৌরাদাস পণ্ডিত, শ্রীঅদৈত আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীবাস্থঘোষ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য পুরন্দর, শ্রীমহেশ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীধর শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীযত্তনন্দন ও শ্রীকাশীশ্বর প্রভৃতি প্রভু-পার্ষদগণ প্রকটিত হয়ে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন। এঁদের সঙ্গে শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি প্রভৃতি মিলিত ভাবে মহানৃত্য-গীত করতে লাগলেন।

কিবানন্দে বিহ্বল অদৈত নিত্যানন্দ।
কিবা ভক্ত মণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র॥
প্রকাশিল প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা।
কিবা এ বিলাস ইহা বুঝে কোন জনা॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ।
ছুঁহে অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ॥

—( ভঃ রঃ ১০৬০৭)

ভক্তবংসল জ্রীগোরহরি নিজগণ সহ অবতীর্ণ হয়ে জ্রীনিবাস ও জ্রীনরোত্তমের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। সংকীর্ত্তন অন্তে জ্রাজ্ঞাহ্নবা মাতা জ্রীবিগ্রহগণকে ফাগু অর্পণ করে বৈষ্ণবদের ফাগু খেলতে আদেশ করলেন। বৈষ্ণবগণ আনন্দ ভরে ফাগু খেলতে লাগলেন। কিবা পরস্পর ফাগু খেলায় বিহ্বল। কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল॥

— ( ভ: র: ১০**।৬৫১** )

এভাবে ফাগু খেলায় অপরাফ কাল সমাপ্ত হ'লে বৈফবগণ সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক গীত আরম্ভ করলেন। সন্ধ্যা কালে স্নানাদি করে শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিষেক কার্য্য করতে লাগলেন।

তথাহি অভিষেক গীত—

ফাল্লন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা প্রকট গোকুল ইন্দু। নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে উথলে আনন্দ সিদ্ধ॥ কিবা কৌতুক পরস্পরে। শচীদেবী ভালে পুত্ৰ লৈয়া কোলে বিলাসে স্থৃতিকা ঘরে॥ বালকে দেখিতে ধায় চারিভিতে কেহ না ধরয়ে ধৃতি। গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে অসংখ্য লোকের গতি॥ বালক মাধুরী দেখি আঁখি ভরি পাসরে আপন দেহ। নরহরি কয় শচীর তনয় প্ৰকাশে কি নবনেহা॥

অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে সমস্ত রাত কি ভাবে কেটে গেল কেছ জানতে পারলেন না। অতঃপর মঙ্গল আরতি আরম্ভ হল। মঙ্গল আরতির নৃত্যুগীত সমাপ্ত হলে বৈষ্ণবগণ দণ্ডবং করে নিজ্ব নিজ কৃটিরে গমন করলেন এবং প্রাতঃকৃত্যু স্নানাদি করতে লাগলেন। এ দিকে ঞ্রীজাহ্নবা মাতা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগ রন্ধনের জন্ম রন্ধন শালায় প্রবেশ করলেন। রন্ধন বিচ্যানিপুণা গ্রীজাহ্নবা মাতা অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রকার ব্যঞ্জন তরকারী মিষ্টান্ন পিঠা পানাদি তৈরি করলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহগণের স্নান অভিষেক পৃজাদি সেরে ভোগ লাগালেন।

অতঃপর ভোগ আরত্রিক অন্তে মহান্তগণ মহাপ্রসাদ ভোজন করতে বসলেন। স্বয়ং জাহ্নবা মাতা পরিবেশন করলেন। মহা 'হরি' 'হরি' ধ্বনি সহ ভাগবতগণ প্রসাদ সেবা করতে লাগলেন। মহান্তগণের প্রসাদ পাওয়া শেষ হ'লে শ্রীজাহ্নবা মাতার অমুরোধে শ্রীনরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ প্রসাদ পেলেন। সর্ববেশেষে শ্রীজাহ্নবা মাতা প্রসাদ গ্রহণ কর্লেন।

বাহিরের মণ্ডপে উৎসবে আগত সহস্র সহস্র লোককে রাজা সস্তোষ দত্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ দানে তৃপ্ত করলেন। সমস্ত বন্ধ্-বান্ধব অতিথি ব্রাহ্মণাদির প্রসাদ গ্রহণ সমাপ্ত হলে রাজা গৃহ পরিজনের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় দিবসে রাজা সম্ভোষ দত্তের একান্ত অমুরোধে

ভাগবতগণ নিজ নিজ কুটীরে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন পূর্বক ভগবানকে অর্পণ করতঃ গ্রহণ করলেন।

তৃতীয় দিবসে বৈষ্ণবগণ যথাস্থানে বিজয় করতে উদ্যোগ করলেন। রাজা সন্তোব দত্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভাগবতগণকে মুদ্রা, বস্ত্র ও বিবিধ প্রকার জল পাত্রাদি অর্পণ করতঃ ভাগবত-গণকে বন্দনা করলেন। ভাগবতগণ রাজাকে বহু আশীর্কাদ ও আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রাজাহ্নবা মাতা নিজ পরিকর সহ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। থেতরিতে কয়েক দিন শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু অবস্থান কর্বার পর তারাও যথাস্থানে বিদায় হলেন।

খেতরির এ মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রামকৃষ্ণ আচাধ্য ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী আদি বিদ্বান্ মণ্ডলা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পাদপন্মে আশ্রয় নিলেন।

গোপালপুর গ্রামে শ্রীবিপ্রাদাস্নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন।
অকস্মাৎ তাঁর গৃহে একদিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুভ বিজয় করলেন। বিপ্রাদাস বড়ই সুখী হলেন, যথাবিধি আসনাদি দিলেন।
বিপ্রাদাসের ধানের গোলায় এক ভয়ঙ্কর সর্প রাস করছিল, তার
ভয়ে কেহ গোলার ধারে যেতে পারত না। এই কথা বিপ্রাদাস
শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় ঈ্যৎ
হাস্থা করলেন, বললেন কোন চিন্তা করনা। ঠাকুর মহাশয়
গোলার দরজা খুলতেই সর্প অন্তর্ধান হল।

গোলা হৈতে প্রিয়া সহ শ্রীগৌরসুন্দর। ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্ব নয়ন গোচর॥

( ভঃ রঃ ১০।২০২ )

সকলে দেখে আশ্চর্য্যান্থিত হল যে গোলা খুলতেই গোলার ভিতর থেকে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বেরিয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোলে উঠলেন। সে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ নিয়ে ঠাকুর মহাশয় খেতরিতে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। বর্ত্তমানে বিগ্রহ গাস্তীলাতে আছেন।

## শ্রীঠাকুরের যশ মহিমা

কোন সময় এক স্মার্ত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক নিজ ছাত্রদের কাছে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে শূজ বৃদ্ধি করে তাঁর অনেক নিন্দা করেন। সেই অপরাধে ব্রাহ্মণের সর্কাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ হয়। রোগের বন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ডুবে মরবেন সংকল্প করলেন। সে রাত্রে ভগবতী দেবী ব্রাহ্মণকে স্বথে বললেন—"তুই পরম ভাগবত শ্রীনরোত্তমকে শূজ বৃদ্ধি করছিদ্, তোর কোটি জন্মেও নিস্তার নাই, তুই যদি তাঁর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিস্তো তোর ভাল হবে।"

পরদিন প্রাভঃকালে ব্রাহ্মণ গলবস্ত্র হয়ে দীন ভাবে ক্রন্দন করতে করতে শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুষ্ঠ রোগ সেরে গেল। শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁকে ক্বঞ্চ-ভজন করতে উপদেশ দিলেন; তিনি ঠাকুর মহাশয়ের ভক্ত হলেন। একদিন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ পদ্মাবভী ৪৫ (ক) নদীতে স্নান করতে যাছেন। এমন সময় দেখলেন— তুই ব্রাহ্মণ কুমার অনেক ছাগ মেষ নিয়ে যাছে। ঠাকুর মহাশয় বললেন এ তুই ব্রাহ্মণ কুমার যদি হরি ভজন করত তাদের রূপযৌবনাদি সার্থক হত। ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় এ কথা শুনতে পেল। তারা প্রীঠাকুর মহাশয়ের ও প্রীরামচন্দ্র কবিরাজের দিব্য মূর্তি ও মধুর বাক্য শুনে তাঁদের পাশে এল এবং বিনীত ভাবে বন্দনা করল। ঠাকুর মহাশয় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল আমরা গোয়াস গ্রামের জমিদার শ্রীশিবানন্দ আচার্যাের পুত্র। আমাদের নাম হরিরাম ও রামকৃষ্ণ। গৃহে তুর্গাপূজা হচ্ছে, পিতার আদেশে বলি দেওয়ার জন্ম এদান করুন। আপনাদের দাস্থি পাছিছ।

ব্রাহ্মণ পুত্রদয়ের দৈক্সভাব দেখে শ্রীঠাকুর মহাশয় মধুর হাস্ত পূর্বক ভগবদ্ তত্ত্ব কথা বলতে লাগলেন। বেদোক্ত যে কর্মকাগু ভাহা রাজ্প ও তামস ভাবযুক্ত, পরিণামে নরকপ্রদ। বেদোক্ত কর্মকারী কর্মিগণ পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গ হতে চ্যুত হয় এবং নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিষয় দ্বারা আচ্ছন্নমতি বিষয়ী বেদের আপাততঃ মধুর বাক্য বহুমানন পূর্বক জীব-হত্যাদি করে ও অন্তে নরক যন্ত্রণা পেয়ে থাকে। সমস্ত জীব ভগবদ্ শক্তি। পরমাত্মদর্শী, হিংসা শৃষ্ঠা, নিরহঙ্কার ভগবদ্ ভজনকারীগণ বাস্তবতঃ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ পাদপদ্ম লাভ করতে পারে।

গ্রীল নরোত্তম ঠা কুর মহাশয়ের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে

ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় উঠে ঠাকুর মহাশয়ের এ চরণে দণ্ডবং হয়ে বললেন, অধম ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয়কে চরণরজ্ঞঃ দিয়ে কুপা করুন। ঠাকুর মহাশয় তাদের শিরে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন—
"তোমাদের কুষ্ণ-ভক্তি হউক।"

ব্রাহ্মণ কুমারদ্বর ছাগ মেবগুলিকে ছেড়ে দিয়ে শ্রীঠাকুর
মহাশয় ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গে পদাবতী নদীতে স্নান
করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন। সে দিবস প্রসাদ পাওয়ার
পর পুনঃ তারা ঠাকুর মহাশয়ের ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট
থেকে বিবিধ তত্ত্ব-কথা শ্রাবণাদি করলেন। দ্বিতীয় দিবসে মস্তক
মুগুন পূর্বক শ্রীহরিরাম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ থেকে এবং রামকৃষ্ণ
শ্রীঠাকুর মহাশয়ের থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

এদিকে তাদের পিতা শিবানন্দ আচার্য্য খোঁজ করতে করতে দেখলেন তাঁর পুত্রদ্বয় খেতরিতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিশ্বত গ্রহণ করে তথায় বাস করছে। শিবানন্দ আচার্যের ক্রোধের সামা রইল না।

কিছু দিন পরে ছইভাই গৃহে ফিরে এলেন। তাঁদের ললাটে উদ্ধি পুণ্ডু, কপ্ঠে তুলসী মালা, দাদশ অঙ্গে তিলক ও শিরে শিখা দেখে শিবানন্দ আচাধ্য অগ্নির স্থায় জ্বলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন—

> ওরে মূর্থ কহ দেখি কোন্ শাস্ত্রে কয়। ব্রাহ্মণ হৈতে কি বৈঞ্চব বড় হয় ?

ভগবতী নিগ্রহ করিলা এতদিনে ! বৃথাই জীবন তোর ভগবতী বিনে॥ বিপ্রে শিষ্য কৈল সে বা কেমন বৈষ্ণব। পণ্ডিতের সমাজে করাব পরাভব॥

( শ্রীনরোত্তম বিলাস ১০।৪৩-৪৪ )

পিতার এই সমস্ত কথা শুনে কুমারদ্বর বলতে লাগলেন—
ধর্মে কিংবা কর্মে অস্তের হিংসা হয়— ছংখ হয় তা ধর্ম কিংবা
কর্ম বলে অভিহিত হতে পারে না। তার নাম অকর্ম কিংবা
অধর্ম। ওহে পিতঃ ? শ্রীশালগ্রাম নারায়ণ ছাড়া কোন দেবদেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতে পারে কি ? সেই শ্রীনারায়ণ ভঁজন
বাদ দিয়া কেবল দেবদেবীর পূজা নির্থিক মনে করি।

শিবানন্দ আচার্য্য ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ পুত্রদ্বরের কাছে
দিদ্ধান্তে পরাভূত হলেন। মনে মনে শিবানন্দ আচার্য্য বিচার
করলেন, একটা বড় স্মার্ত্ত পণ্ডিত এনে এদের পরাভূত করব
এবং বৈষ্ণব ধর্ম ছোট বলে প্রতিপাদন করব। মিথিলা থেকে
স্মার্ত্ত মহারিকে শিবানন্দ আচার্য্য নিয়ে এলেন এবং
এক তর্ক সভার আয়োজন করে পুত্রদ্বয়কে তথায় ডাকলেন এবং
বললেন ভোমরা কি সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব বড় বলছ
ভা এ সভার মধ্যে বল।

শ্রীহরিরাম ও শ্রীরামকৃষ্ণ তুইজন শ্রীগুরুপাদ পদ্মের স্মরণ পূর্বক ভাগবত সিদ্ধান্ত দারা স্মার্ত মত খণ্ড বিখণ্ড করতে লাগলেন। স্মার্ত মহাপণ্ডিত মুরারি তাঁদের সামনে কোন যুক্তি

উখাপন করতে পারলেন না। পরিণেষে তিনি অধোবদনে সভা ত্যাগ করলেন ও লজ্জায় ভিক্ষধর্ম গ্রহণ করলেন।

শিবানন্দ আচার্য্য পরাভূত হয়ে রাত্রে দেবীর চিন্তা করতে লাগলেন। নিজিত হ'লে দেবী স্বপ্নে বলতে লাগলেন ওহে! শিবানন্দ! দকলের পতি, গতি, প্রভূ হলেন শ্রীহরি। তাঁকে অবজ্ঞা করে যারা আমাকে ভজন করে আমি তাদের বিনাশ করে থাকি। যারা শ্রীহরিকে মানে না তারা দৈত্য। যাঁরা শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত, তাঁরাই বাস্তব আমার প্রিয়। তুই যদি রক্ষা পেতে চাদ্ তবে নরোজনের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নতুবা বৈষ্ণব-শ্রপরাধী তোকে আমি বিনাশ করব। দেবী শিবানন্দ আচার্য্যকে এই রূপ বাক্যে শাসন করে অন্তর্হিতা হলেন।

গান্তীলা গ্রামে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী নামে একজন বিদ্যান বাহ্মণ বাস করতেন। তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীমুখে গোস্বামী সিন্ধান্ত শুনে একান্ত ভাবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করলেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ একাস্ত দেবীর উপাসনা করতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখছেন দেবা তাঁকে বলছেন—ও হে সরল বিপ্র! তুমি শ্রীনরোত্তমের নিকট যাও ও তাঁর আশ্রয় করে কৃষ্ণ ভজন কর। তোমার পরম কল্যাণ হবে। কৃষ্ণই আমাদের প্রভু, পতি ও গুরু। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া আমরা কেহ স্বতম্ব হয়ে চলতে পারি না।

জগন্নাথ আচার্য্য প্রাতঃকালে স্নানাদি সেরে খেতরি গ্রামে এলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে সমস্ত কথা বললেন। শুনে ঠাকুর মহাশয় হাস্থা করে বললেন আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আছে। শুভদিনে ঠাকুর মহাশয় তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য ঠাকুর মহাশয়ের স্থিম্ম শিষ্য হলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা দেখে স্মার্ত ব্রাহ্মণ
সমাজ ঈর্ধায় দগ্ধ হতে লাগল। সকলে রাজা নরসিংহের কাছে
গিয়ে নালিশ করল মহারাজ! আপনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে
না বাঁচান, তবে তারা ধ্বংস হবে। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র
নরোত্তম শৃদ্র হয়ে ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করছে এবং যাহ করে
সকলকে মুগ্ধ করছে।

রাজা নরসিংহ বললেন—আমি আপনাদের রক্ষা করব।
আমায় কি করতে হবে বলুন। ব্রাহ্মণগণ বললেন মহাদিখিজয়ী
পশুত শ্রীরূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা খেতরি যাব এবং
নরোত্তমকে পরাভূত করব। সে আমাদের সামনে কিছু বলতে
পারবে না। এতে আপনি আমাদের সাহার্য্য করুন।

রাজা নরসিংহ বললেন আমি স্বয়ং আপনাদের সঙ্গে যাব। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ দিখিজয়ী রূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে খেতরি গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করলেন। একজন লোক এসে খেতরিতে শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিবাজ-আদির নিকট জ্ঞানালেন।

ত্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও ত্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী এসব শুনে

বড় হংখিত হলেন। তখন হুইজন অমুসন্ধান করে জানলেন মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুরের বাজারে একদিন বিশ্রাম করে খেতরিতে আসবেন। তাঁরা শীঘ্রই কুমারপুরের বাজারে এলেন এবং হুই জন হুইখানি দোকান খুললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কুম্ভকারের দোকান ও গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তী পান স্থপারির দোকান।

এদিকে রাজা নরসিংহ সঙ্গে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমারপুর বাজারে এলেন এবং বাজারের বৃহৎ দোকান গৃহাদিতে অবস্থান করতে লাগলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের ছাত্রগণ কুম্ভকারের দোকানে এল হাঁড়ি কিনতে; কুম্ভকার ( রামচন্দ্র কবিরাজ ) সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ছাত্রগণও সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগল, ক্রমে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। এদিকে পান স্থপারির দোকানদার ( গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ) সঙ্গে ছাত্রদেরও তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল। ক্রমে অধ্যাপকগণ তর্কবিতর্ক ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তথন তাঁদের সঙ্গে কথা আরম্ভ হল। অধ্যাপকগণও তাঁদের কথায় জবাব দিতে পারছেন না। পরিশেষে রাজা নরসিংহ ও রূপ নাবায়ণ পণ্ডিত সেথানে এলেন। কিন্তু ভক্তি সিদ্ধান্ত বিচারে পণ্ডিত রূপ নারায়ণ তথায় পরাস্ত হলেন। চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল হতে লাগল। বাজারের কুন্তকারের তামুলিকের সহিত স্মার্স্ত পণ্ডিতগণ পরাভূত হলেন। তথন রাজা নরসিংহ অনুসন্ধান নিলেন এই কুন্তকার ও তামুলিক শ্রীল নরোত্তম দাসের শিষ্য। তিনি পণ্ডিতগণকে বললেন আপনারা যথন তাঁর এই সামাস্ত শিশুগণের সঙ্গে সিদ্ধান্ত বিচারে পারেন না তখন তাঁর সঙ্গে কিরূপ বিচার করবেন ? ম্মার্ত প্রতিতগণ নীরবে তথা হতে স্বস্থান প্রস্থান করলেন।

রাত্রিকালে রাজা নরসিংহ ও শ্রীরপ নারায়ণ স্বপ্নে দেখলেন স্বয়ং ছুর্গাদেবী বলছেন—"বদি শ্রীনরোত্তমের চরণে শরণ না নিস্ এ খড়া দারা সকলকে বিনাশ করব।" প্রাতঃকালে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সন্ধিধানে এলেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁদের বহু আদর সংকার পূর্বক বসালেন এবং দৈশ্য করে বললেন আপনাদের স্থায় সজ্জন পণ্ডিতের দর্শনে আমি ধন্য হলাম। রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণ শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের বৈষ্ণবীয় নম্র ব্যবহারে একেবারেই মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবং করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। পরিশেষে দেবীর কথা জ্ঞাপন করলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শুনে মৃত্রহাস্থ করলেন। অনস্তর কিছুছিন বাদ তাঁদের রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র

# শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অন্তর্ধান

প্রীল ঠাকুর মহাশয় নিরন্তর গৌর নিত্যানন্দের গুণ গানে বিভার থাকতেন। দিনের পর দিন কত পাষও তাঁর প্রীচরণ স্পর্শ করে পবিত্র হতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে শ্রীরন্দাবন ধামে গেলেন। কয়েক মাস বাদ তথায় তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেন। বোধ হয় এই নিদারুণ সংবাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রাপ্ত হলে, ভক্ত

বিরহ সইতে অক্ষম হয়ে তিনিও কয়েক দিন বাদে নিভালীলায় প্রবেশ করলেন। এ সব নিদারুণ সংবাদ পেয়ে গ্রীল সাকুর **এহাশয় বিবৃহ সিধাতে যেন নিমচ্ছিত হলেন কাত**র কঠে গাইতে লাগলেন—"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু ুকাথা গেলা আচায় গাকুর॥" এ নিদারুণ বিরহ সিদ্ধতে ভাসতে ভাসতে শ্রীল সাকুর মহাশয় ভক্তগণ দক্তে গঙ্গাতটে গান্তালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এলেন ভক্তগণকে ঠাকুর মহাশয় নাম-সংকার্ত্তন করতে আদেশ করলেন ভক্তগণ নামসংকর্তিন সারম্ভ করলেন স্বভঃপর সংক্রীর্ভন সহ মাকুর মহাশয় গঙ্গাতীবে এলেন এক সজল নয়নে গঙ্গা দর্শন করতে করতে দশুবং করলেন; অনস্তর স্নান করলেন নীরে স্বল্পজনে উপবেশন করলেন, চতুদ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করতে লাগলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য ও শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্তী ছই দিকে কীর্ত্তন করছেন ইতিমধ্যে শ্রীল মাকুর মহাশয় তৃই জনকে বললেন শ্রীগঙ্গাজলে আমার অঙ্গ থাজ্জন কর। এই বলে তিনি নামসংকীর্তনে মগ্ন হলেন। ক্টার্ত্তন করতে করতে তারা গঙ্গাজল নিয়ে যথন অঞ্চ মার্জ্জন করতে উপ্তত হলেন ভংক্ষণাৎ জ্ঞাল নরোত্তম সাকুর মহাশ্য শ্রীনাম সংকীর্ত্তন কবতে কবতে শ্রীগঙ্গার সহিত মিলিভ ভূষে গেলেন।

কাত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমীতে তিনি অপ্রকট লীলা করলেন

#### প্ৰীত্ৰীগোৱ-পাৰ্যভ-চৰিতাবলী

### প্ৰেমভক্তি চন্দ্ৰিকা

( শ্রীল ঠাকুর মহাশরের উপদেশ )

জয় সনাতনরূপ প্রেমছক্তি রুসঞ্জপ

যুগল উজ্জলময় তন্ত্ৰ

ছু হার প্রসাদে লোক পাসরিল সবশোক

প্রকটিল কল্পতক জন্ম ॥

প্রেমভক্তি রীতি যত নিজ গ্রন্থে সুবেকত

করিয়াছেন ছই মহাশ্য।

যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে

যুগল মধুর রসাশ্রেয়

যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবান জিনি হেম

হেন ধন প্রকাশিল যারা।

জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে সেই ধন

সে রতন মোর গেল হ'র।॥

ভাগবভ শাস্ত্র মর্ম,

নববিধ ভক্তিধৰ্ম

সদাই করিব স্থাসেবন।

অন্ত দেবাশ্রয় নাই ভোমারে কহিন্তু ভাই

এই ভক্তি পরম কারণ।

সাধু শান্ত্র গুরুবাকা চিন্তেতে করিয়া ঐক্য

সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।

কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন্

নরোক্তম এই তত্ত গাকে॥

স্থান কথা আন ব্যথা, নাহি বেন যাই তথা তোমার চরণ স্থৃতি মাঝে। অবিরভ অবিকল, তুয়া গুণ কল কল গাই ষেন সভের সমাজে॥ অস্ত ব্ৰভ অক্ত দান নাহি করেঁ৷ বস্তু জ্ঞান অগ্ন সেবা অন্ত দেবপুদ্ধ। শ্রহা কৃষ্ণ বলি বলি বেড়াব আনন্দ করি মনে আরু নতে যেন তুজা।। জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি দোহার পিরীতি রস স্থথে। ষ্ট্রাল ভব্নয়ে যার। প্রেমানন্দে ভাসে তাঁর। এই কথা রহু মোর বৃকে॥ মুগল চরণ সেবা, এই ধন মোরে দিবা যুগলেতে মনের পিরীতি। যুগল কিশোররূপ কামরতি গুণভূপ মনে রহ ও লীলাপিরীতি॥ দশনেতে তণ ধরি, হাহা কিশোর কিশোরী চরণাক্তে নিবেদন করি। ব্রজবাঞ্জমুত খ্যাম বৃষভানুসূতা নাম, ঞীরাধিকা নাম মনোহারী॥ ৰুনৰ কেতকী রাই শ্রাম মরকত তায়,

কল্প দর্প করু চুর ॥

নটবর শিরোমণি ানটিণীর শিশ্বরিণীঃ

তুঁত গুণে তুঁত মনঝুর॥

**জীমুখ সুন্দ**রবর হেমনীল কান্তি ধরু:-

ভাব ভূষণ করু শোভা ;

নীল পীতবাসধর গৌরী শ্রাম মনোহর 🗥

**অন্তরের ভাবে তুঠে শো**ভা॥

আভরণ মণিময় প্রতি অক্টে অভিনম্ক :

তছু পায় নরোত্তম কহে

দিবানিশি গুণ গাঙ পরম আনন্দ পাঞ্জ-

মনে এই অভিলাষ হয়ে।

জয়রে জয়রে জয়
প্রেম ভকতি মহারাজ

ষা কর মন্ত্রী অভিন্ন কলেবন্ধ

রামচন্দ্র কবিরাজ।

প্রেম মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলী;

অঞ্চাই অঞ্চ বিরাজ।

নুপ আসন খেতরি মাহ বৈঠতে,

স্ফণ্ই ভক্≅ স্থাজ ৷

স্নাতন রূপকুৰ প্রস্থ প্রস্থ ভাগবজ

অনুদিন করণ বিচার -

রাধা মাধব যুগক উজ্জ্বলরস

পর্মানক সুখসার॥

**बिगः कोर्ध**न

বিষয়ে রসে উনমত

ধর্মাধর্ম নাহি জান।

যোগ দান ব্ৰত

আদি ভয়ে ভাগত

রোয়ত করম গেয়ান।

ভাগইভ শাস্ত্রগণ

যো দেই ভকভিধন

ভাকে গৌরব করু আপ।

সাংখ্য মীমাংসক

ভকাদিক যভ

ক**িশ**ত দেখি পরতাপ।

অভকত চোর

তুরাহি ভাগি রহু

নিয়ভে নাহি পরকাশ।

भीन शैन करन

দেয়ল ভকতি ধনে

বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

# आंग्रायानम अञ्

"গৌরাঙ্গের সঞ্জিগণে নিভাসিদ্ধ করি জানে সে যায় ব্রজেন্দ্র স্থৃত পাশ ॥"

প্রীপ্রামানন্দ, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম, শ্রীগৌরস্থান্দরের নিজ জন ছিলেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণের বাণী সৃথিবীতে প্রচার কর-বার জন্ম তারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীষ্ঠামানন্দ প্রভূ আবিভূতি হন উৎকলে ধারেন্দা বাছাত্বর পুরে। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম শ্রীত্বরিকা। সদ্গোপ বংশে জাত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বহু পুত্র কক্ষা গভাস্থ হবার পর এ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এ জন্ম এর নাম রাখা হয়েছিল তুঃখিয়া। সকলে বলতে লাগলেন এ ছেলে মহাপুক্ষর হবে। তৈত্র পূর্ণিমার শুভ ক্ষণে শ্রীশ্রীজ্ঞগন্নাথের কুপায় এ জ্বোছে। বোধ হচ্ছে শ্রীজ্ঞগন্নাথ দেব জগতে নিজের কথা প্রচার করবার জন্ম একে এনেছেন, একে বত্নে পালন কর: পুত্রটি মদনের স্থায়: দর্শনে নয়ন মন জ্ঞিয়ে যায়

ছেলের ক্রেমে অয়প্রাশন চূড়াকরণ ও বিপ্তারম্ভ প্রভৃতিহল। শিশুর অভূত মেধা দেখে পণ্ডিতগণ বিন্দিত হ'ছে
লাগলেন। বালক অল্প কাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলম্বার
শান্ত্র অধ্যয়ন করলেন। গ্রাম বালী বৈষ্ণবগণের মূখে শ্রীনৌরনিত্যানন্দের মহিমা শ্রবণ করতে করতে তাঁদের শ্রীচরশে
বালকের প্রবল অমুরাগ উৎপন্ন হল শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পরম
ভাগবত পুরুষ ছিলেন। তিনি পুত্রকে সর্বাদা গৌর-নিত্যানন্দের
ভাবে আবিষ্ট দেখে মন্ত্র গ্রহণ করতে বললেন।

বালক বললে ঐহিদয় চৈতম্ম প্রভু আমার গুরু, তিনি অম্বিকা কালনায় আছেন। তাঁর গুরু ঐগোরীদাস পণ্ডিত। শ্রীগোর নিত্যানন্দ হুই ভাই তাঁর গৃহে নিত্য বিরাজ করছেন। যদি আজ্ঞা দেন, তথায় গিয়ে তাঁর শিষ্ম হুই।

এক্সিক্ষ মণ্ডল বললেন, ছঃখিয়া ! ভূমি সেখানে কেমনে যাবে 🏾

ছংখিরা · বাবা! দেশের অনেক লোক গৌড় দেশে গঙ্গা-ক্ষান করতে যাচেছ, ভাদের সঙ্গে যাব।

পিতা অনেক ক্ষণ চিন্তা করবার পর অন্থুমতি প্রদান করলেন। ছংখিয়া পিতা মাতার আশীর্বাদ নিয়ে গৌড় দেশ অভিমুখে যাত্রা করল। ক্রমে নবদ্বীপ শান্তিপুর হয়ে অম্বিকা কালনায় এল এবং লোক মুখে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগৌরীদাস পশ্ডিতের ভবনে এল। মহাপ্রভুর মন্দিরের বহিছারে দশুবং করতেই শ্রীদ্রদয় চৈতক্ত প্রভু বাহিরে এসে তার দিকে তাকিয়ে বললেন ভূমি কে শু

ক্থাখিয়া বললে— আমি আপনার শ্রীচরণ দেবা করতে এসেছি। ধারেন্দা বাহাছর পুরে আমার নিবাস। সদ্ গোপ-বংশে আমার জন্ম। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। আমার নাম ছংখিয়া।

শ্রীহৃদর চৈতক্য প্রভু বালকের মধুর আলাপে সুখী হলেন। বললেন এখন থেকে তোমার নাম হল কৃষ্ণ দাস। আমি অগ্ন প্রোভঃকাল থেকে অস্থূভব করছিলাম কেহ আসবে।

শ্রীকৃষ্ণ দাস থুব নিষ্ঠার সহিত সেবা করতে লাগলেন। শুভ দিন দেখে শ্রীহাদয় চৈতক্ত প্রভূ তাঁকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। ক্ষদয় চৈতক্ত প্রভূ কৃষ্ণ দাসের সেবা নিষ্ঠ।ভক্তি এবং অগাধ বৃদ্ধি মেধা দেখে তাঁকে বৃন্দাবনে শ্রীক্ষাব গোস্বামীর নিকট যেতে আদেশ করলেন এবং তাঁর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ প্রভৃতি পড়তে নির্দ্ধেশ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দাস নত শিয়ে বুন্দাবনে যেতে স্বীকৃত হলেন। শুভ-দিন দেখে জ্রাবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার সময় শ্ৰীহৃদয় চৈত্ৰ প্ৰভু তাকে অনেক কথা বললেন ও বুন্দাবন বাসী গোস্বামিদিগের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করলেন। ছঃখী কৃষ্ণ দাস প্রথমে নবদ্বীপে এলেন। লোককে জিজ্ঞাসা করে মায়াপুরে এজগরাথ মিশ্র ভবনে প্রবেশ করলেন। গৌর গুড়ে শ্রীঈশান ঠাকুরকে দশ্র পূত্রক সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। ঈশান ঠাকুর "কে তুমি" বলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণ-দাস সমস্ত পরিচয় প্রদান করলেন শুনে ঈশান ঠাকুর তাঁকে প্রচুর আশীব্বাদ করলেন। এক দিবস নবদ্বীপে অবস্থান করবার পর তিনি মথুরা অভিমুখে যাত্রিগণ সহ যাত্রা কর**লে**ন। পথে গয়া ধামে শ্রীবিভূ পাদপদ্ম দর্শন এবং নহাপ্রভুর জীঈশ্বর পুরী হতে মন্ত্রাদি গ্রহণ প্রভৃতির কথা স্মরণ পূর্বক প্রেমে বিহবল হলেন। তথা হতে কাশী ধামে এলেন এবং তপন মিশ্র, চক্রশেশর আদি ভক্তগণের চরণ দর্শন এবং বন্দনাদি করলেন। তাঁরা ত্রীকৃষ্ণ দাসকে প্রচুর আশীর্কাদ করলেন 🔻 অনন্তর তিনি মথুরা ধামে প্রবেশ করলেন । বিশ্রাম ঘাটে স্নান, আদি কেশব দর্শন করলেন ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থানে প্রেমে গডাগডি দিলেন। তথা হতে এরিক্লাবনের দিকে চললেন। লোক মুখে এঞিচীক গোস্বামীর কুটীরের ঠিকানা জেনে তথায় পৌছলেন এবং জ্ঞীমদ জীব গোস্বামীর জ্রীপাদপদ্ম সাষ্টাঙ্গে বন্দন। করলেন। শ্রীমদ জীব গোস্থামী তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাস। করলেন। কুঞ্চদাস

সাবিশেষ পরিচয় প্রদান করলেন। গ্রীহাদয় চৈওক প্রভু কৃষ্ণ দাসকে তার কাছে সমর্পণ করেছেন—"ত্রংখী কৃষ্ণদাস শিষ্টে সাপিলু তোমারে। ইহার যে মনোভীষ্ট পুরিবে সর্ববা। কও দিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা॥" । ভক্তি রক্মাকর ১৪০৭)

শ্রীক্ষীর গোস্বামী, শ্রীহ্রদয় চৈত্র প্রভু তুংখী কৃষ্ণদাসকে
তার কাছে পাঠায়েছেন, জেনে অতিশয় সুখী
হলেন শ্রীকৃষ্ণদাসকে তার কাছে রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণ
দাস সাবধানে শ্রীজীব গোস্বামীর সেবা এবং গোস্বামী-এন্থ
অধ হন করতে লাগলেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোভ্তম প্রভু
পূর্ব হুতেই শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট এসেছিলেন এবং গোস্বামী
গ্রেছ অধ্যয়ন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের তাদের সঙ্গে মিলন
হল

শ্রীকৃষ্ণ দাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সেবা প্রার্থনা করলেন।
শ্রীজীব গোস্বামী উল্লাসের সহিত বললেন তুমি প্রতিদিন কুঞ্চ
কানন ঝাড়ু দিবে। তুঃখী কৃষ্ণ দাস সেদিন থেকে অতি প্রীতি
সহকারে কুঞ্চ ঝাড়ু দিতে লাগলেন। সেবার স্থ্যোগ পেয়ে
শ্রীয় জীবনকে কৃতার্থ মনে করতে লাগলেন। কুঞ্চ ঝাড়ু দিতে
দিতে আনন্দে তু'নয়ন দিয়ে অশ্রু পড়ত। কখন শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও কখন লীলা স্বর্গ করতে
করতে জড়বং অবস্থান করতেন। তিনি কখন কখন রক্তঃকণাযুক্ত
ঝাড়ু খানি শিরে ধারণ করতেন। এ রক্তঃকণা ব্রন্ধা শিবও
কামনা করেন।

্তার সেবার ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরী সুখী হলেন। তাঁকে দর্শন দিতে ইচ্ছা করলেন। এক দিন কৃষ্ণদাস প্রেম ভরে কৃষ্ণ ঝাড়ু দিছেন। এমন সময় দেখলেন কুঞ্জ মধ্যে পড়ে আছে এক অপূর্বর নুপুর। তিনি বিস্ময়ায়িত ভাবে নূপুরখানি তুলে শিরে ঠেকালেন ও আনন্দ ভরে ওড়নীর অঞ্চলে বেঁধে রাখলেন, ধার নুপুর তিনি খোঁজ করতে এলে দিবেন।

এদিকে সখিগণ প্রাতঃকালে জীরাধা ঠাকুরাণীর বাম পদে
নূপুর না দেখে অবাক হলেন। জীরাধা ঠাকুরাণী বললেন—'
নিশা কালে কুঞ্জে নৃত্য করবার সময় নূপুরখানি তথায় পড়েছে;
তোমরা অন্তুসন্ধান করে এনে দাও। অনুসন্ধান করতে করভে
বিশাখা দেবী কুঞ্জে এলেন এবং কৃষ্ণ দাসকে কুঞ্জ ঝাড়ু দিভে
দেখলেন।

্ বিশাখা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এক খানি নৃপুর পেয়েছ ?

হংখী কৃষ্ণ দাস স্বর্গচ্যত দেবীর স্থায় অপূর্ব্ব কান্তিযুক্তা সে-দেবীর অমৃতের স্থায় মধুর কথা শুনে স্তন্তিত ভাবে দাড়ায়ে রইলেন। বিশাখা দেবী আবার জিজ্ঞাসা করলেন তৃমি কি এক খানি নৃপুর পেয়েছ ? ছংখী কৃষ্ণ দাস নমস্কার করে বিনীত ভাবে বললেন —হাঁ পেয়েছি। আপনি কে ? আমি গোপকস্থা কোখায় থাকেন ? এ গ্রামে থাকি। নৃপুর খানি আপনার ? আমার নয়। আমার ঘরের এক নব বধুর। এখানে কি করে পড়ল ? কাল কুঞ্জে ফুল তুলতে এসেছিল, পা থেকে পড়ে-গেছে। ধার বৃপুর তিনি এসে নিয়ে যান। বিশাখা দেবী কললেন তুমি দাড়াও।

কিছু ক্ষণ পরে বিশাখাদেবীর সঙ্গে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী এলেন এবং একটি রক্ষের আড়ালে দাঁড়ায়ে রইলেন। বিশাখা দেবী বললেন, ভক্ত! যাঁর নূপুর তিনি এসেছেন। তুঃখী কৃষ্ণ দাস দূর হতে শ্রীর্ঘভান্থ নন্দিনীর অপূর্বে কান্থিচ্ছটা দেখেই আছ-হারা হলেন আনন্দে নূপুরখানি বিশাখা দেবীর হাছে দিলেন। গূঢ় রহস্ত তিনি কিছু অন্থভব করতে পারলেন। প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। আনন্দে রক্ষে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। তখন বিশাখা দেবী বলতে লাগলেন হে ভক্তবর! আমাদের সখী ভোমাকে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ কোন বর দিতে চান:

তুঃখী কৃষ্ণ দাস বললেন অস্থা কোন বর চাই না। কেবল জ্রীচরণ রজঃ প্রার্থনা করি।

বিশাখা বঙ্গলেন ঐ কুণ্ডে স্নান করে এসো।

ছঃখী কৃষ্ণ দাস কুণ্ড-স্নানে চললেন, নমস্কার করে কুণ্ডে যেমন অবগাহন করলেন অমনি এক স্থল্দরী মূর্ডি হলেন ও বিশাখা দেবীর কাছে ফিরে এসে, বন্দনা করলেন। বিশাখা দেবী সে বন স্থীকে সঙ্গে নিয়ে জীরাধা ঠাকুরাণীর নিকট এলেন। ন্ব স্থী জীরাধা ঠাকুরাণীর জীপাদ-পদ্মমূলে দণ্ডবং হয়ে পড়লেন। স্থিগণ তাঁকে ধরে সামনে বসালেন। জীরাধা ঠাকুরাণী ভরণের কুমকুম দিয়ে নৃপুর দ্বারা তিলক করে দিলেন—বললেন
এ তিলক তোর ললাটে থাকবে। আজ থেকে ভার নাম হবে,
"গ্রামানন্দ। তুই চলে যা" শ্রারাধা ঠাকুরানী এ বলে স্থীদিগের সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। তুঃখা কুফ দাসের সমাধি ভাঙল
দেখলেন ললাটে নৃপুরের উজ্জল তিলক রয়েছে। তিনি ভাবাবিষ্ট হৃদ্ধে কি দেখলাম। কি দেখলাম। বলে কিছুক্ষণ ক্রেন্দন
করলেন। তারপর শ্রীরাধা ঠাকুরানীর উদ্দেশ্যে শাদ শত বার
বন্দনা করে শ্রীজাব গোস্বামীর শ্রীচরণে ফিরে এলেন।

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী তাঁর ললাটে নৃত্র ধরণের উজ্জ্বল ভিলক দেখে অবাক হলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসং করলেন। জুংবী কৃষ্ণ দাস দণ্ডবং করে সজল নয়নে সমস্ত ঘটনা বললেন। শ্রীজ্ঞাব গোস্বামী শুনে পরম সুখা হলেন, বললেন—লোকের কাছে এ সব কথা প্রকাশ কর না। আজ থেকে তোমার নাম শ্রীমানন্দ হল।

ত্বংখী কৃষ্ণ দাসের নাম তিলক বদলে গেছে দেখে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক কথোপকথন হতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে
সে কথা গৌড় দেশে অম্বিকা কালনায় এল। প্রীক্রদর চৈত্রস্থ
প্রেলন ক্রেনাধে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি শীঘ্র ছুটে
প্রেলন ক্রনাবনে। কৃষ্ণ দাস কই, কৃষ্ণ দাস সাষ্টাঙ্গে বন্দনা
করে পড়লেন প্রীগুরু পাদ পদ্মে। প্রীক্রদয় চৈত্রস্থ প্রভূ তাঁর
তিলক দেখে রেগে অস্থির হয়ে বলতে লাগলেন—তুমি আমার
সিক্ষে গহিত আচরণ করছ। তিনি গালি দিতে দিতে প্রহার

করতে লাগলেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীহ্রদয় চৈত্ত প্রভুকে ধরে অনেক। বুঝায়ে শাস্ত করলেন। তঃখী কৃষ্ণ দাস অম্লান বদনে সব সন্ধান করে গুরুব সেবা করতে লাগলেন

শ্রীজন্ম চৈত্র প্রভূ সে-দিবস রাত্রে স্বপ্নে দেবলেন শ্রীরাধা সাকুরাণী স্বয়ং তাকে তিরস্কার করে বলছেন—"আমি জ্বংশী কৃষ্ণ লাসের প্রেলি সন্তুই হয়ে তাকে তিলক করে দিয়েছি ও তার নাম বদলামেছি •াতে অন্তোর কিছু বলার কি আছে।" ভাদরচৈত্র প্রভূ শ্রীব্রজেশরার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর্তে লাগলেন এবং নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন

অতঃপর প্রাণ্ডকালে শ্রীক্ষদর চৈত্রতা প্রভু গ্রামানন্দকে ডেকে।
কোলে তুলে নিলেন, স্নেহে বারংবার আলিঙ্গন করতে লাগলেন।
প্রেমাঞ্চ নেত্রে বললেন ভূমি ধরা। শ্রীক্ষদর চৈত্রতা প্রভু কিছু
দিন ব্রজ গামে রইলেন শ্রীশ্রামানন্দকে আর কিছু দিন
জীব গোস্বামীর নিকট থাকবার আদেশ দিয়ে তিনি গৌড দেশে।
ফিবে এলেন

শ্রীশামানক, শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম নিন জন আনকে
শ্রীজীব গোস্বামীব নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ব্রজে মাধুন,
করা করে দিন কাটাতে লাগলেন। নিজন ব্রজে মাধুকরী
করে এ হাজে ভ্রন্তন করেবন— এইরপে দৃঢ় শহর হালেন।

এদিকে গোস্বামেগণ মন্ত্রণা করলেন গই তি জানত ছারা.
গোড় দেশে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার এবং গোস্বামা গ্রন্ত প্রচার .
করতে হবে । এক দিন শ্রীজীব গোস্বামা তিন জনকে ডেকে.

গোস্বামিগণের নির্দেশ জানালেন। তিন জন সে আদেশ অবনত শিরে ধারণ করলেন। অতঃপর শুভ দিন দেখে জ্ঞীমদ জীব গোস্বামী গোস্বামী-গ্রন্থ সহ তিন জনকে গৌড দেশে প্রেরণ कश्रामा । পথে वन विकुश्रात त्रांका वीत्र शाशीत श्राम् इत्र করলেন। সেই গ্রন্থ উদ্ধারের জন্ম তথায় জ্রীনিবাস আচাঞ্চ রইলেন। ঐানরোত্তম ঠাকুর খেতরিতে এবং শ্রামানন্দ অম্বিকা কালনায় চলে এলেন। গ্রীশ্রামানন্দ হৃদয় চৈত্র প্রভুর চরণ বন্দনা করতেই তিনি সানন্দে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন একং ব্রজন্থিত গোস্বামিগণের কুশল বার্ন্তাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পরিশেষে গ্রন্থ অপহরণ বার্ত্তা শুনে বড়ই মর্মাহত হলেন। শ্রামানন্দ শ্রীহৃদয় চৈতক্ত প্রভুর শ্রীচরণ সেবা করতে লাগলেন। কিছু দিন শ্রামানন্দের স্থথে গুরু সেবা করতে করতে দিন কেটে গেল। উৎকল দেশের শ্রীগৌর ভক্তগণ প্রায় একে একে সব অপ্রকট হলেন। গৌরস্থন্দরের বাণী প্রচার প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়ল। ঐছিদয় চৈতক্ত প্রভু এ সব কথা বিশেষ ভাবে অনুভব করলেন। অতঃপর তিনি দ্রীশ্রামানন্দকে গৌর বাণী প্রচারের জন্ম উৎকল দেশে যাবার আজ্ঞা করলেন। শ্রীপ্রামানন্দ শ্রীগুরুদেবকে ছেড়ে যাবেন ভেবে বড়ই মর্মাহত হয়ে পডলেন। শ্রীহৃদয় চৈতত্য প্রভু তা বুঝতে পেরে তাঁকে ভেকে অনেক বুঝালেন। অগত্যা গ্রীশ্রামানন্দ গুরু বাণী শিরে খরে উৎকলে যাত্রা করলেন। তিনি উৎকলের পথে থারেন্দা বাছাত্বর পুরে নিজ জন্মস্থানে এলেন। ৰহু দিন পরে প্রামবাসিগণ ভাঁকে দেখে অভিশয় সুখী হলেন। তিনি তথায় কয়েক দিন পৌর বাণী প্রচার করলেন। বহু লোক তা শুনে আকৃষ্ট হ'লেন এবং তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। তথা হতে দণ্ডেশ্বর নামক স্থানে এলেন। এখানে পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল অবস্থান করতেন। দণ্ডেশ্বর প্রামে খ্যামানন্দ প্রভূর শুভাগমনে ভক্তগণ পরম সুখ প্রাপ্ত হ'লেন। কয়েক দিন তিনি তথায় হরিকথা মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। অনেক লোক তাঁর দিব্য বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে শিশ্ব হলেন। উৎকল দেশে শ্রীশ্রামানন্দের শুভাগমনে পুনঃ সর্বেত্র গৌর বাণী প্রচার আরম্ভ হল।

স্থবর্ণরেখা নদীর তটে শ্রীসচ্যুতদেব নামে একজন ধর্মনিষ্ঠ জমিদার বাস করতেন। রসিক নামে তাঁর এক মাত্র পুত্র ছিলেন। রসিক শিশু কাল থেকে কৃষ্ণ-ভক্তি পরায়ণ। তাঁকে অধ্যয়নের জন্ম পিতা পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করলেন। রসিক পণ্ডিতদের স্থানে অধ্যয়ন করতে লাগলেন। কিন্তু এ জগতের বিচ্ছাকে তিনি বছ মানন করলেন না। হরি-ভক্তিই সর্কোত্তম রূপে নির্ণয় করলেন।

শ্রীরসিক গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এক দিন নির্জনে বসে চিন্তা করছেন। এমন সময় দৈব বাণী শ্রেবণ করলেন—"রসিক! তুমি কোন চিন্তা কর না। এ-স্থানে অতি শীদ্র শ্রীশ্রামানন্দ নামে এক মহাভাগবত পুরুষ আগমন করবেন, তুমি তাঁর চরণ আশ্রয় কর।" দৈব বাণী শুনে রসিক কিছু আশ্বস্ত হলেন, প্রতি ক্ষণে শ্রীশ্রামানন্দের আগমন পথ দেখতে লাগলেন। কিছু দিন পরে শ্রীশ্রামানন প্রভু মুবর্ণরেখা নদীতটে বাহিণী নামক প্রানে শ্রীরসিক দেবের ঘরে শিশ্বগণ সহ শুভা। গমন করলেন শ্রীরসিক দেবের আনন্দের সীমা রইল না। সাষ্ট্রাঙ্গ-দেওবং করে মতি বিনীতভাবে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে তাঁর শ্রীপাদ পূজা পূববক, সমস্ত স্বজন-কলত্র ও পূত্রাদি সহ রসিকদেব আত্মনিবেদন করলেন শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু শুভ দিনে শ্রীরসিকদেব গৃহে নাম সংকীজন যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধর ও প্রজাগনকে আমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধর ও প্রজাগনকে আমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত বন্ধু-বান্ধর ও প্রজাগনকে আমন্ত্রণ করলেন। সেই সংকীজন মহাযুক্তে সকলে উপান্ধিত করে আন্তর্মা শ্রীশ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন পূবর্বক সকলেই শ্রীগোরনিত্যানন্দের বাণীতে আক্রন্থ হয়ে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রুয় করলেন রোহিণীতে আচার্য্য শ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর বন্ধু শিশ্বাহল।

বোহিণীতে নামোলর নামে এক বড় যোগী ছিলেন এক
দিন ভিনি মাচাষা শ্রীপ্রামানন্দ প্রভুকে দর্শন করতে এলেন।
দূর থেকে ত্যাসম উজল দিব্য কান্তি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে
গোলেন। মত্যপর নিকটবাতী হায় শ্রীপ্রাচার্যের চরতে বন্দনা
করলেন আচাষা উত্তে প্রতিন্যক্ষার করে সজল নয়নে
বললেন—আপনি পবিত্র শুরভাবপের হার নিরন্তর শ্রীগৌরনিতানেন্দের নাম করন ভারি প্রম দহাল ঠাকুর আপনাকে
ক্ষাপ্রম প্রদান করবেন অভাযোর এই উক্তি শ্রুবণ হোগী
সামোদ্রের মন বিগলিত হল। বললেন আমি গৌর-নিতানন্দের

চরণ ভজন করব; আপনি কুপা করুন। আচার্য্য তাঁকে অনুগ্রহ করলেন। যোগী দামোদর পরম ভক্ত হলেন। নিরস্তর গৌর-নিত্যানন্দের নাম নিয়ে ক্রন্দন করতেন।

বলরাম পুরে অনেক ধনীর বসবাস ছিল। সেখানে আচার্য্যের মহিমা শুনে সকলে তাঁকে দর্শনের জন্ম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। শ্রদ্ধালু কয়েক জন সজ্জন ব্যক্তি এসে আচার্য্যকে বহু অনুনয় সহ প্রার্থনা করলেন বলরাম পুরে যাবার জ্ঞা। আচার্য্য তাঁদের প্রতি কুপা করলেন। আমন্ত্রণ অঙ্গীকার করলেন। শ্রীরসিক ও দামোদর-আদি ভক্তগণ সঙ্গে আচার্য্য বলরাম পুরে শুভ বিজয় করলেন। বলরাম পুরের সজ্জনগণের আনন্দের সীমা রইল না। আচার্য্যের খ্রীচরণ পূজা করে তাঁর ভোজনাদির স্থলর বাবস্থা করলেন। তিনি কয়েক দিন বলরামপুরে হরিকথা কীর্ত্তন মহোৎসব করলেন। বহু লোক শ্রী আচার্য্যের পাদপদ্ম আশ্রয় করলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তথা হতে জ্রীনুসিংহ পুরে এলেন। নুসিংহ পুরে পূর্বে বহু নাস্তিক পাষ্ট্রী ব্যক্তির দল ছিল। কয়েক দিন আচার্য্য তথায় সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করলেন। আচার্য্যের দর্শনে এবং তাঁর অমৃতময় কথা প্রবণে নাস্তিক পাষ্ডিগণের মন বিগলিত হল। তারাও শ্রীআচার্য্যের চরণ আশ্রয় নিল।

শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূর মহিমা দিন দিন উৎকল দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আচার্য্য নৃসিংহ পুর হতে শ্রীগোপীবল্লভ পুরে এলেন। সেখানে বছু ধনীর বাস ছিল। শ্রীআচার্য্য-পাদকে দর্শন করে জারা আকৃষ্ট হলেন। প্রায় লোক শ্রীআচার্য্যের চরশ
আগ্রয় করলেন। সকলে আচার্য্যের চরণে প্রার্থনা করলেন
ভথায় শ্রীবিগ্রাহ সেবা প্রকাশ হউক। আচার্য্যা ভক্তগণের প্রার্থনা
অঙ্গীকার করলেন। অতংপর তথার ভক্তগণের সহায়ভায় ভগবদ্
মান্দর, সংকার্ত্তন গৃহ, ভোগরন্ধন গৃহ, ভক্তগণের আবাস গৃহ,
সরোবর ও উন্তান আদি নির্মাণ করা হল। অর্তংপর আচার্য্যা
শ্রীকামানন্দ প্রভু মন্দিরে শ্রীয়াধার্গোবিন্দ জাউর প্রকট উৎসব
করলেন। সে উৎসব যেন সমগ্র বন্ধ উৎকল দেশ ভরে হল।
শ্রীকাহগণের শোভা মাধুরী দেখে সকলের প্রাণ শীতল হল।
শ্রীকামানন্দ প্রভু তথাকার সেবাভার দিলেন শ্রীরসিকানন্দের
উপর।

সমগ্র উৎকল দেশ ভার শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু গৌর-নিত্যানন্দের
বানা প্রচার করে ফিরে এলেন অম্বিকা কালনায় শ্রীশ্রদ্য চৈতক্ত
প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে। শ্রীশুরু পাদপদ্মে সান্তাক্ত কলনা পূব্বক
উৎকল দেশাদিতে গৌর-নিত্যানন্দের বাণা প্রচারের বিজয়-থৈভায়ন্তীর কথা বর্ণন করলেন। শ্রীশ্রদেরচৈতক্ত শ্রাকা করে
শ্রামানন্দকে স্নেহে খালিক্তন করতে লাগালেন।

খেতরির প্রাসিদ্ধ উৎসবে প্রীশ্রামানন্দ আমন্ত্রিক হলেন।
স্থিয় শ্রামানন্দ প্রভু খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। যথাকালে
খেতরিতে উপস্থিত হলেন। তথায় প্রবত্ম প্রাণের মিত্র
প্রানিবাস ও প্রীনরোত্তমের সংগে মিলন হল। পরস্পর কত
প্রায় স্থালিংগন করে যেন সুখসিকুতে ভাসতে লগেলেন। সে

উৎসবে প্রীক্ষাক্রবা মাতা, প্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, প্রীঅচ্যুতামনদ ও ক্ষার্ম্বনাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি গৌর-পার্যদগণ ও কত মহান্ত ভাগমন করেছিলেন। উৎসব অন্তে প্রীশ্রামানন্দ প্রভূ বৈষ্ণব্দিগের থেকে বিদায় নিয়ে উৎকল অভিমূখে পুনর্ব্বার যাত্রা ক্ষালেন। পথে গৌড় দেশে কন্টক নগরে প্রীগদাধর দাস ঠাকুরের ভবনে যাজিগ্রামে প্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে ও প্রীথণ্ডে প্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের গহে আগমন করেন। তথন বহু গৌরপার্যদ অপ্রকট হয়েছেন।

শ্রীশ্রামানন্দপ্রভু ক্রমে উৎকল দেশে প্রবেশ করলেন। পথে
পথে ভক্তগৃহে অবস্থান এবং বহু সজ্জনকে অমুগ্রহ দান করতে
করতে শ্রীগোপীবল্লভ পুরে আগমন করলেন। এই সময় স্বীয় শ্রীক্তরু পাদপদ্ম শ্রীক্রদয় চৈতন্ত প্রভুর অপ্রকট বার্ছা শ্রাবণ করলেন। নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন। বহু রোদন করতে লাগলেন। তিনি বড়ই ক্যাকৃল হয়ে পড়লে শ্রীক্রদয় চৈতন্ত প্রভু স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিলেন

উৎকলদেশ আচাথা শ্রামানন্দ প্রভুর মহিমা চতুর্দিকে ধ্যোষিত হল। প্রীগৌর-নিতাানন্দের নিতা সেবাপূজা স্থানে প্রকটিত হল। প্রীরমিকমুরারি, প্রীরাধানন্দ, প্রীপুরুষোভম ব্রীমনোহর, চিস্তামণি, বলভদ্র, প্রীজগদীশ্বর, প্রীউদ্ধব, অফুর, মধুষন, প্রীগোবিন্দ, প্রীজগন্নাথ, গদাধর, আনন্দানন্দ ও প্রীরাধান্দ্রির প্রভৃতি প্রীশ্রামানন্দ প্রভুর অস্তরঙ্গ প্রিয় ভক্ত ছিলেন।

শ্রীল শ্রামানন্দ প্রভূ সর্বত্র বিজয় করে ফিরে এলেন শ্রীগোপীবল্লভ পুরে এবং তথায় কয়েকদিন ব্যাপী মহোৎসব করলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীশ্রামানন্দ প্রভূ আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে অন্তহিত হলেন।

অভাপি তাঁর সমাধিপীঠ ঞ্রীগোপীবল্লভপুরে নিতা সেবা হচ্ছে।

### জ্রীর্গিকানন্দ দেব

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই কার্ত্তিক ( শকাব্দ ১৫১২ ) শুক্রপ্রতিপদ তিথিতে দীপমালিকা মহোৎসব রাত্রে শ্রীরসিকানন্দদেব আবির্ভূত হন। তাঁর পিতা ছিলেন রয়ণী বা রোহিণীর জ্ঞমিদার রাজা শ্রীঅচ্যুতদেব। তিনি বহুকাল অপুত্রক ছিলেন পরে শ্রীজ্ঞগদীশের করুণায় এই পুত্র-রত্ন লাভ করেন।

শ্রীরদিকানন্দের অস্থ নাম মুরারি। অনেকে তাঁকে শ্রীরদিক
মুরারি বলতেন। রাজা অচ্যুতদেব অল্প বয়স্ক পুত্রের বিবাহ
দিয়েছিলেন। শ্রীরদিকানন্দের পত্নীর নাম ছিল স্থামদাসী।
শ্রীরদিক বৈমন রূপবান তেমনি বিদ্বান ছিলেন ও সর্ব্ববিষয়ে
যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি শ্রীগুরু পদাশ্রায় করবার জক্য
উদ্গ্রীব হলেন। এমন সময় এক দিন আকাশ বাণীতে
শুনলেন—

### ছইল আকাশ বাণী—চিন্তা না করিবে। এথায় ঞ্রীশ্রামানন্দ স্থানে শিশ্র হবে।

—( ভঃ রঃ ১৫।৩৪ )

্ আকাশ-বাণী শুনলেন—তুমি চিন্তা কর না। গ্রীশ্রামানন্দ নামে এক জন মহাভাগবত পুরুষ শীঘ্র এখানে আগমন করবেন। তুমি তাঁর পদাশ্রয় কর। তথন থেকে গ্রীরসিক গ্রীশ্রামানন্দ প্রভুর পথ দেখতে লাগলেন।

এমন সময় ধারেন্দা বাহাত্বপুর থেকে ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু রোহিণীতে শুভাগমন করলেন। শ্রীরসিকের সপ্ন সত্য হল, তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি গ্রীশ্যামানন । আচার্য্যের অপূর্ব্ব অঙ্গত্মতি, সর্ব্বদা গৌর-কৃষ্ণ-রসে বিহ্বল, নয়ন যুগল হতে প্রেমাঞ্চ ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। হস্তে জ্বপ মালিকা শোভা পাচ্ছে। গ্রীরসিক সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করে, সাদরে আহ্বান পুর্ববক নিজ রাজপুরে নিয়ে এলেন। এপাদ পদ্ম যুগল ধৌত পুর্বেক গন্ধ পুষ্প দিয়ে পূজা করলেন এবং রাজ্য কলত্রও পুত্রাদির সহিত আত্মসমর্পণ করলেন। শুভ দিনে শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু রসিকানন্দকে ও তাঁর পত্নীকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। ্জীরসিকানন্দ, মন্ত্র গ্রহণের পর হ'তে, নিয়ত শ্রীগুরু পাদপদ্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি আচার্য্যের অন্তরক শিষ্য হলেন। শ্রীগোপীবল্লভ পুরের শ্রীরাধা গোবিন্দ দেবের সেবাভার এখ্যামানন প্রভু এরসিকাননকে সমর্পন ক্রলেন।

শ্রীর সিকানন্দ 'দেব গোপীবল্পত পুরে শ্রীরাধা গোবিন্দদেবের সেবায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর অপূর্ব্ব সেবায় ভক্তগণ মুখ্ধ হলেন। তিনি গোপীবল্লভ পুরে ও অক্তান্ত স্থানে বিশেষ ভাবে গৌর-নিত্যানন্দের বাণী প্রচার করতে লাগলেন তাঁর প্রভাবে বহুনান্তিক পাষ্ণী ব্যক্তিও গৌর-নিত্যানন্দের ভক্ত হয়েছিল

রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার
কুপাকরি কৈলা দম্য পাষণ্ডা উদ্ধার।
ভক্তিরত্ব দিলা কুপা করিয়া যবনে
গ্রামে-গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিল্পগণে।
ছপ্তের প্রেরিত হস্তা তারে শিল্প কৈল।
তারে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল।
সে ছপ্ত যবন রাজ প্রণত কইল
না গণিলা ঘর কত জীব উদ্ধারিল।
জ্রীরসিকানন্দ সদা মন্ত সংকীর্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে।

—( ⑤: 君: 20166 )

প্রীরসিকানন্দের কুপায় বহু যবন, পাবণ্ডী ও নান্তিক ব্যক্তিভ্নপ্রক ভঙ্গবদ্ ভক্তন করে। ময়ুরভঞ্জের রাজা বৈছনাথ ভঞ্জ, পটান্দপূরের রাজা গজ্পতি, ময়নার রাজা চক্রভাত্ম প্রভৃতি সজ্জন রাজ্যভর্গ ভার শ্রীচরণ আগ্রন্থ করেন। পাপকর্ম পরায়ণ জমিদার শ্রীম, যবন সুবা আহমদবেগ ও পাযণ্ডী প্রীকর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ জার শ্রীচরণ আগ্রন্থ নিয়েছিল। ছাই বক্ত হন্তী শ্রীরসিকানন্দ দেবের

কুপায় শিষ্ট হয়ে গোপালদাস নাম প্রাপ্ত হয়েছিল, ছই বক্ত ব্যাত্ত প্রীরসিকানন্দের কুপায় হিংস্র ভাব ভাগে করেছিল।

শ্রীরসিকানন্দ দেব **প্রীপ্তরু শ্বা**মানন্দের আজ্ঞা শিরে ধারণ করে প্রায় ছয়চল্লিশ বংসর কাল ধরাওলে শ্রীগৌরবাণী প্রচাব করেছিলেন। মতঃপর ডিনি রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীচরণ তলে নিভালীলায় প্রবেশ করেন।

শকাক ১৫৭৪ ফাস্কুন শুক্র প্রতিপদ তিথিতে ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে প্রীরসিকানন্দ দেব সরতা গ্রাম হতে সকলের অলক্ষ্যে পদব্ধক্রে রেম্না গ্রামে আগমন করেন এবং তত্ত্বস্থ ভক্তগণের দক্ষে কিছু ক্ষণ কৃষ্ণ কথা আলাপ করে সকলকে কৃষ্ণ-ভক্তন করতে আদেশ দিয়ে প্রীগোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন : গ্রীগোপীনাথের প্রীচরণ যুগল স্পর্শ করে তিনি তাঁর অভয় প্রীচরণে বিলীন হন।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের তিন পুত্র—(১) শ্রীরাধানন্দ (২) শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ও (০) শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীগোপীবস্লভ পুরের বর্ত্তমান মহান্ত কলে ধরগণ শ্রীরসিকানন্দ দেবের এই পুত্রদেবের কাশধর।

শ্রীরসিকানন্দ দেবের রচিত গ্রন্থ—শ্রীশ্রামানন্দ শতক শ্রীমন্তাগ্রবতাষ্টক ও বিবিধ ক্সবাদি গীতাদি।

# ঞ্জীবলদেব বিছাভূষণ

শ্রীমং বলদেব বিছাভূষণ ছিলেন নিষ্কিঞ্চন পরম ভাগবত।
কোন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। বহু অমূল্য
গ্রন্থ রত্ম লিখে মানব জাতির মহৎ উপকার করে গেছেন। তিনি
কোথাও নিজের বংশ, পিতা-মাতা কিয়া জন্মস্থানের কোন
পরিচয় প্রদান করেন নাই। তজ্জ্য তাঁর জন্ম সম্বন্ধে সঠিক
খবর পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত রেমুনার পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁর জন্ম হয়। 
মল্ল বয়সে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার ও গ্রায় শাস্ত্রে বিশেষ স্কুদক্ষতা 
লাভ করেন এবং তিনি তীর্থ ভ্রমণে বের হন। এ সময় কিছুদিন 
তিনি তত্ত্ববাদী শ্রীমাধবাচার্য্যের মঠে অবস্থান করে তত্ত্ববাদ 
দিদ্ধান্তে পারক্ষত হন। পরে তত্ত্ববাদ দিদ্ধান্ত প্রবল ভাবে 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করেন।

ভ্রমণ করতে করতে শ্রীমৎ বলদেব বিছাভূষণ পুনরায় উৎকল দেশে আগমন করেন এবং কিছুদিন প্রচার কার্য্য চালান। এ সময় শ্রীরসিকানন্দ দেবের প্রশিশ্য পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদর দেবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ হয়।

শ্রীমদ রাধাদামোদর দেব গোস্বামা তথন তাঁর কাছে

শ্রী শ্রীগৌরস্থন্দরের কুপা অবদানের কথা বর্ণন করেন একং গোড়ীয় বৈষ্ণব দিদ্ধান্তের সার্ব্বভৌমন্থের কথা তাঁকে জানান। শ্রীমদ্ রাধাদামোদর দেব গোস্বামীর কথা শ্রীবদাদেব বিচ্চাভূষণের মর্ম স্পর্শ করে। কয়েক দিবস তাঁর কথা শ্রবণের পর তিনি রামকৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ জীবগোস্বামী পাদের ষ্টে সন্দর্ভ অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

শ্রীমদ্ বলদেব বিত্তাভূষণ অল্পকাল মধ্যে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে পারক্ষত হলেন কিছু দিন শ্রীরাধাদামোদর দেব গোস্বামীর নিকট অবস্থান করবার পর, তিনি তাঁর অনুমতি নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আর কিছু বিশেষ জ্ঞানবার আশায় বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবৃত্তী পাদের নিকট আগমন করেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবন্তী (শ্রীহরিবল্লভ দাস) শ্রীবলদেবের বিনয়, নম্রতা বৈরাগ্য ও স্বাধ্যায়শীলতা দর্শন করে বড় সুখী হন। তিনি তাঁকে তাঁর কাছে রেখে গৌড়ীয় অচিম্ভ্যভেদাভেদ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। শ্রীবলদেব বিত্যাভূষণ এ সময় থেকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত মনে-প্রাণে একান্ত ভাবে গ্রহণ করেন এবং প্রচার করতে থাকেন।

এই সময় জয়পুর রাজ দরবারে গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে জীরামামুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছু তর্ক উত্থাপন করেন। তাঁরা রাজাকে জানান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য-গ্রন্থ নাই, অতএব তাঁদের মত সিদ্ধান্ত নহে। জীগোবিন্দ-গোপীনাথের সেবা ভজ্জ্ব জীসম্প্রদায়ের হাতে দেওয়া হউক। তথন জয়পুরের রাজা

শৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের শিশ্ব ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ বন্দাবনে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট প্রেরণ করেন এবং জ্বানতে চান গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বেদাস্ত ভাষ্যগ্রন্থ আছে কিনা ? বদি থাকে তাহা যেন শীব্র জয়পুরে শ্রী-সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগলের সম্মুখে স্থাপন করা হয়।

তথন শ্রীবিশ্বন্থ চক্রবন্তী পাদ অতি বৃদ্ধ, ছর্গম পশ্ধ অতিক্রেম করে জয়পুরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই তিনি তাঁর শিশ্ব ও ছাত্র শ্রীবলদেবকে প্রেরণ করলেন। শ্রীবলদেব বিশাল সভামধ্যে বিভাভ্ষণ সর্ব্ব দর্শন-শাস্ত্রে পারক্ষত। তিনি বিশাল সভামধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ী রামানন্দী পদ্ধি পণ্ডিতগণের সহিত তুমুল তর্ক মৃদ্ধ আরম্ভ করলেন সিদ্ধান্ত বিচারে তাঁরা শ্রীবলদেবের সম্প্রেশ দাড়াতে পারলেন না। তিনি বললেন—গৌড়ীয় সম্প্রেদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষণ্ডিতগণ মহাপ্রভু শ্রীমন্তাগবতকেই অকৃত্রিম বেদান্ত ভান্ত বলে শ্রীকার করেছেন ঘট্ সন্দর্ভ তার প্রমাণ। ইহাডে সভান্থলে শ্রীসম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ আপত্তি তুললেন—সাক্ষাহ বেদান্ত ভান্ত ব্যতীত অন্থ কিছু শ্রীকার করেতে চাইলেন না। অগত্যা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ ভাঁদের ভান্ত দেখাবেন বলে প্রতি-শ্রুতি দিলেন।

শ্রীবলদেব বিভাভূষণ অতি হঃখিত মনে শ্রামোবিন্দ মন্দিরে এলেন এবং মাষ্টালে বন্দনা করে সমস্ত কথা শ্রীগোবিন্দ দেবের কাছে নিবেদন করলেন। রাত্রে স্বপ্নে শ্রীগোবিন্দ দেব তাঁকে বললেন ভূমি ভাষ্য রচনা কর! উহা আমার সন্মত ভাষ্য হবে। কেহই অন্ত্রাহ্য করতে পারবে না। স্বপ্ন দর্শনে প্রীবলদের সুষী সলেন ও হাদরে পূর্ণবল লাভ করলেন। অতঃপর প্রীগোবিন্দা পাদপদ্ম যুগল ধ্যানপূর্বক ভাষ্য লিখতে আরম্ভ করলেন, কল্পেক দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ করলেন। ভাষ্যের নাম রাধা হল। শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য।

ভাষ্যের শেষভাগে শ্রীবলদেব বিচ্চাভ্ষণ লিখলেন— বিচ্চাক্রপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদার:। শ্রীগোবিন্দ স্বপ্রনির্দিষ্ট ভাষো রাধাবকুবন্ধুরাঙ্কঃ স জীয়াং।

যিনি আনার প্রতি অতি উদার ও দয়া পরবশ হয়ে স্বপ্নাদেশ দিয়ে ভাষা লিথিয়েছেন, যে ভাষা বিদ্বং সমাজে পরম খ্যাছি লাভ করেছে এবং যে ভাষ্যের জন্ম বিদ্বানগণ আমাকে বিচ্চাভূষণ উপাধি দান করেছেন সে জ্রীরাধিকার প্রাণবন্ধু জ্রীগোবিন্দ জন্ম যুক্ত হউন

ভাষ্য গ্রন্থ নিয়ে শ্রীবলদেব বিচ্চাভূষণ সভাস্থলে এলেন এবং রামানন্দী পণ্ডিভগণকে দেখালেন। এবার সকলে নির্বাক হল। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের জয় ঘোষিত হল। রাজা এবং গৌড়ীয় ভক্তগণ পরম সুখী হলেন। পণ্ডিভগণ শ্রীবলদেবকে বিচ্চাভূষণ উপাধি প্রদান করলেন।

এই সভা জয়পুরে গলতা নামক স্থানে ১৬২৮ শকাব্দভে হয়েছিল। এই দিন থেকে মহারাজ ঘোষণা করেন যে—

গ্রীক্রীগোবিন্দজীউর আরতি সর্ব্বাগ্রে হবে।

ঞ্জিসম্প্রদায়ের পণ্ডিভগণ বলদেব বিজ্ঞাভূষণের নিকট পরাভব

স্থীকার করলেন এবং শিষ্যন্থ গ্রহণ করতে চাইলেন। ঞ্জীবলদের বিছাভূষণ অতি বিনীত ভাবে তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঞ্জীসম্প্রদায় ভগবদ দাস্য ভক্তিতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমাস্থা। তাঁদের কোন প্রকার মর্যাদাহানি হলেই অপরাধ সম্ভাবনা।

শ্রীপাদ বলদেব বিগ্রাভ্ষণ জয়পুর থেকে জয় পত্র নিয়ে জ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শ্রীপাদ পদ্মে অর্পণ করলেন ও সমস্ত কথা নিবেদন করলেন। বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণবর্গণ পরম সুখী হলেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীবলদেবকে প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। শ্রীবলদেব ষট্ সন্দর্ভের ভাষা লিখতে আরম্ভ করলেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অপ্রকট হলেন।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের একটা জ্যোতিষ্ক যেন অস্তমিত হল।
সেই সময় শ্রীমদ্ বলদেব বিভাভূষণ পাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সভ্যের
পাত্ররাজ রূপে অধিষ্ঠিত হন।

### শ্রীমদ্ বলদেব বিজ্ঞাভূষণ পাদের— সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা

একমেব পরং তত্ত্বং বাচ্যবাচক ভাবভাক্।
বাচ্যঃ সর্ব্বেশ্বরো দেবো বাচকঃ প্রনবোভবেৎ॥
মৎস্তক র্মাদিভিরূপৈর্যথা বাচ্যো বহুর্ভবেৎ।
বাচকোহপি তথার্থাদিভাবাদহুরুদীর্ঘতে।

আগন্তরহিত্ত্বেন স্বয়ং নিত্যং প্রকীর্ত্তাতে। আবিভাবি তিরোভাবৌ স্থাতামস্থ যুগেযুগে। ( শ্রীসিদ্ধান্ত দর্পণম্ )

একই পরতত্ত্ব বাচ্য ও বাচক ভাবে ছই প্রকার। পরমেশ্বরই বাচ্য এবং প্রণবই (ওঁ) তাঁহার বাচক। বাচ্য বস্তু পরমেশ্বর বূর্মাদি রূপে যেরূপ বহু, বাচক রূপ প্রণবও তদ্ধেপ ঋক্সামাদি রূপে বহু রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই পরমেশ্বরের আগ্রন্থ নাই। এই কারণেই তিনি স্বয়ং নিত্য রূপে প্রকীতিত হন। যুগে-যুগে ভাঁহার জগতে আবিভাঁব ও তিরোভাব হয়ে থাকে।

ঈশ্বর—জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছারূপ তিনটী ধর্ম বিশিষ্ট। তিনিই এই জগতের কর্ত্তা এবং নিভ্য কারণ। চৈত্রতা খণ্ড বা চৈত্রতা কণ রূপ বিভিন্নাশগণের ইচ্ছা থাকলেও ঈশ্বরের অথণ্ড জ্ঞান ও সত্য সঙ্কর্মসিদ্ধ ক্রিয়াশক্তি ব্যভীত সৃষ্টি হয় না।

ঈধরের বাক্য বলিয়া বেদ জ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিক্সা ও করণা-পাটব এই দোষ চতুষ্টয়শূতা। স্কুতরাং বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। জ্ঞানাদি যেরূপ ইশ্বরের নিত্য ধর্ম বলিয়া কীতিত হইয়াছে বেদও সেইরূপ ঈশ্বর জ্ঞানের বিস্তৃতিরূপ নিঃশ্বসিত বলিয়া কীতিত হইয়াছে। বেদের স্থায় পুরাণ ইতিহাসকেও কর্ত্বজ্জিত অনাদি বলিয়া জানিবে।

( শ্রীসিদ্ধান্ত দপ্র)

তদেবং সর্বতঃ শৈষ্ঠ্য শব্দশ্য স্থিতে তত্ত্বনির্ণায়কস্ত আছিলক্ষণ এব ন স্ব্যলক্ষণোহপি।" (বেদাস্তস্থানস্তক) প্রভাক্ষ: অমুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অমুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য। এই আটটী প্রমাণের মধ্যে শব্দ প্রমাণ সর্বেশ্রেষ্ঠ স্থির হওয়ায় শ্রুতিলক্ষণ শব্দই একমাত্র তত্ত্ব নির্ণিয় করিতে সক্ষম। আর্ধ লক্ষণ শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পার বিবাদ দেখা যায়। অতএব অপ্রাকৃত নিত্য বেদশান্ত্র শ্রুতি প্রমাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ বেদশান্ত্র চারি প্রকার লোব শৃত্য সাক্ষাৎ স্থার তুল্য। (বেদান্তুস্তমন্ত্রক ১০৫১)

প্রমাণ দারা যাহা নির্ণয় করা যায় তাহা প্রমেয় । তাহা পাঁচ প্রকার—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম :

ঈশ্বর—বিভু, সর্বেজ, বিজ্ঞানাত্মক আনন্দময়, গুণবান্ এ পুরুষোত্তম। তিনি সকলের স্বামী, জন্ম বা মৃত্যাদি শৃষ্ঠা। তিনি ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণের দেবতা (দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ) পতিগণের পরম পতি ও পরম স্তবনীয় পুরুষ। তিনি প্রলয় কালাদিতে একমাত্র অবস্থান করেন। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণই তথন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সেই ঐ হরির তিনটী শক্তি বিজমান। পরানামী শক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞ নামী শক্তি ও মায়া নামা শক্তি (তত্রৈব ২০৮০ পরাশক্তি স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া বহিরংগাশক্তি। বিষ্ণুপুরাণে পরা শক্তি বিষ্ণু-শক্তি, অপরা শক্তি, জীব শক্তি এবং অবিজ্ঞা কর্ম নামী তৃতীয়া শক্তি।

শ্রীহরি দেহ-দেহী ভেদ শৃষ্ট। তিনি দ্বিভূক্স, বনমালাধারী, সচিচদানন্দ বিগ্রহ, গোপাল ও গোবিন্দ আদি নামে অভিহিত। সন্ধী ভগবদ হইতে অভিন্ন স্বরূপা। "সেই জগমাতা লক্ষ্মী বিফুর অনুপায়িনী শক্তি।" বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগামী ব্যাপকস্বরূপ এই লক্ষ্মীও সেই প্রকার সর্ব্বগামিনী কাপক স্বরূপা: লক্ষ্মীদেবী হরির ক্যায় বত্তরপা। এই লক্ষ্মীদেবী শ্রীবিষ্ণুব দেবছে দেবদেহা এবং মানুষ্টে মানুষীই হন॥ ( তত্ত্বৈ ১।৩৬। "তেষু সর্কেষ্ नक्तीकाल्यम् अधियाः स्वयः नक्तीयः मछत्यः । अत्वय् ভগবদকাल्यम् কৃষ্ণস্থ স্বয়ং ভগবন্তবং" (তত্ত্ব ২ ৩৭) সেই লক্ষ্মীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই স্বয়ং লক্ষ্মী—ইহাই বুঝার। সমস্ত ভগবদ রাপের মধ্যে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। বহদ গৌত্মীয় দত্ত্ব— "শ্রীরাধিকাই দেনী কৃষ্ণমুখী, প্রদেবতা দ্ব লক্ষ্মীমুখী, স্বক<sup>†</sup>স্থি ও সম্মোহিনী এবং পরা বলিয়া কথিত হন : শ্রীমন্তাগবতে শ্রীশৌনক মানি বলালেন সমস্ত অব হার পুরুষের অংশ বা কলা কিন্তু কুফাট স্ব্র: ভগবান : অত্এব যাবতীয় উপাস্থ তত্ত্বে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পর্ন উপাস্ত ভত্ত :

জীব ঈশ্বের অনুশক্তি। জীবাত্মা নিতা অবিনাশী। সেই জীবাত্মা নিতা জ্ঞান-গুণ বিশিষ্ট। "স চ জাবো ভগবদাসে। মন্ত্ৰাঃ দাসভুতো-হরেবেৰ নাতাসৈৰে কলণ্চনেতি পলাং।" দেই জাব তত্ত্বত ভগবানের দাস ইহাই জানিবে । যথা প্রপুরাণে \_ এই জাব এহরিরই দাস-স্বরূপ, কল্ট অন্ত কাহারও নতে। ( তত্ত্বৈর ৩,১১) সেই জীব শ্রীগুরু চরণারবিন্দ আশ্রয় দ্বারা এব এত্তিক কৃশালক প্রীহরিভক্তি হারা পুরুষার্থ লভ করে '

ত্রীবলদের বিত্যাভূষণপাদ বেদান্ত স্থামন্তক প্রস্থের শেষে নিজ্ব ত্রীগুরু পাদপদ্মের এইভাবে বন্দনা করেছেন—

> রাধাদিদামোদর নাম বিভ্রতা, বিপ্রেণ বেদাস্তময়ঃ স্যমস্তকঃ। শ্রীরাধিকায়ৈবিনিবেদিতোময়া তস্যাঃ প্রমোদং স তনোতু সর্বদা॥

শ্রীরাধাদামোদর নামক কোন বিপ্র (মদীয় গুরু) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যৎকর্তৃক শ্রীরাধিকার উদ্দেশ্যে বেদান্ত স্যুমস্তক বিনিবেদিত হইল স্যুমস্তক সত্ত তাহারই প্রমোদ বর্দ্ধন করুক।

শ্রীপাদ বলদেব বিন্তাভূষণ পাদ পরবর্ত্তী কালে শ্রীগোবিন্দ দাস নামে পরিচিত হন। তাঁর ছুইজন প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন— শ্রীউদ্ধব দাস ও শ্রীনন্দন মিশ্র।

#### বিরচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য, শ্রীসিদ্ধান্ত রত্ম সাহিত্য কৌমুদী, বেদান্ত স্যুমন্তক, প্রমেয় রত্মাবলী, সিদ্ধান্ত দর্পণ, কাব্য কৌস্তুভ, ব্যাকরণ কৌমুদী, পদকৌস্তুভ, ঈশাদি উপনিষদ ভাষ্য, গীতাভূষণ ভাষ্য, শ্রীবিষ্ণুনামসহস্রভাষ্য, সংক্ষেপ ভাগবতামৃত টিপ্লনি সারঙ্গরঙ্গদা, তত্মদর্শভ টীকা, স্তবমালা বিভূষণভাষ্য, নাটকচন্দ্রিকা টীকা, চন্দ্রলোকটীকা, সাহিত্য কৌমুদী টীকা— কৃষ্ণানন্দিনী, শ্রীমন্তাগবভ টীকা (অসম্পূর্ণ) বৈষ্ণবানন্দিনী গোবিন্দভাষ্য স্ক্ষ্ম টীকা, সিদ্ধান্ত রত্ম টীকা ও স্তবমালার টীকা (শ্রকান্ধ ১৬৮৬, খৃষ্টান্ধ ১৭৬৪)

## শ্ৰীবিশ্বনাপ চক্ৰবৰ্ত্তী

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শকাব্দে নদীয়া জ্বেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন: ইনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীরামভদ্র চক্রবর্তী ও শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্তী নামে এর আর ছটী ভাই ছিলেন।

শ্রীল চক্রবন্তী ঠাকুর মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ নিবাসী শ্রীষ্ত কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তীর থেকে মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইনি বহু দিন গুরুগৃহে অবস্থান করেন এক তথায় থেকে বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর বহু দিন সৈয়দাবাদে বাস করেছিলেন বলে নিজকে সৈয়দাবাদবাসী বলে বলতেন : অলঙ্কার কৌস্তভের দীকার অন্তিম প্লোকে লিখেছেন—

সৈয়দাবাদনিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ শর্ম্মণা। চক্রবর্ত্তীতি নামেয়ং কুতা টীকা স্পবোধিনী॥

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নদীয়াতে থাকতেই ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে পাঠদদশাতেই ইনি এক জন দিয়িজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সংসারে আবদ্ধ করে রাখবার জন্ম পিতা তাঁকে অল্লবয়সে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিছুকাল চক্রবর্তী ঠাকুর গৃহে ছিলেন। অনস্তর গৃহ ভ্যাগ করে ভিনি কুন্দাবনবাসী হন । স্বজনগণ গৃহে ফিরায়ে আনবার জক্ত অনেক চেষ্টা করেন।

শ্রীচক্তবর্তী ঠাকুর রন্দাবন ধানে গিয়ে রাধাকুণ্ড তীরে শ্রীমদ্
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটিরে তদায় শিষ্য শ্রীমুকুন্দ
দাসের সঙ্গে বসবাস করতেন এক গোস্বামী গ্রন্থ-পত্র অধ্যয়ন,
করেন। তিনি বহু গোস্বামী গ্রন্থের টীকা এ স্থানে বসেই,
লেখেন।

শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর প্রীপোকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করুতেন। তিনি মহান্ত সমাজে প্রীহরিবল্লভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। তার চক্রবর্তী উপাধিটি ভক্তগণ দিয়েছিলেন। স্বশ্ন বিলাসামৃত গ্রহের ভূমিকায় আছে।

> বিশ্বস্য নাথরূপোঃসে ভক্তিবত্ম প্রদর্শনাং ভ ভক্ত চক্তে বন্তী গুলাচক্রবর্ত্তামায়ঃ ভবং॥

#### রচিড গ্রন্থাবলী

শ্রীমন্তাগবতের সারার্থদশিনী টাকা, শ্রীমন্তাগবত গীতার সারর্থবর্ষিণী টীকা, অলস্কার কৌস্তুভের স্মুলোধিনী টাকা, আননদ বুন্দাবনের সুথবর্তিনী টাকা, বিদম্বনাধব নাটকের টাকা, শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত মহাকাব্য, স্প্রবিলাসামৃত কাব্য, মাধুর্যা কাদস্বিনী, শ্রেষ্যা কাদস্বিনী, স্তবাস্তলহরী, চমৎকার চল্রিকা, গৌরাজ-লীলামৃত উজ্জলনীলমণি টাকা, গোপালতাপনীর টাকা, শ্রীচৈতক্ত চরিতামৃতের টাকা অসম্পূর্ণ ও ক্ষণদাগীত চিন্তামণি বাংলাভাষায় ইত্যাদি বহু গ্রন্থ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশহ রচনা করেন।

### ত্রীবিশ্বদাপ ঠাকুরের গুরু-পরস্পরা

শ্রীপৌরস্থন্দর থেকে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, তাঁর থেকে শ্রীনরোভম ঠাকুর, শ্রীনরোভম হতে শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, তাঁর থেকে শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী, এ ব থেকে শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী ও শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী সেরাদাবাদে বাস করতেন। এখানে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী অনেকদিন থেকে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

মাঘ বাসন্ধী পঞ্চমী ভিথিতে <u>শী</u>বিশ্বনাথ চক্রবতী পাদ অপ্রকট হন

### জীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদের— সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা

ভগবংশ্বরপভূতা মহাশক্তি ভক্তিই—মুখ্য অভিধেয় (মাধুখ্য কাদ্দ্বিনী ১।৪ ): ভক্তি (১) প্রধানী ভূতা. (২) গুণীভূতা. ৬ (৬) কেবলা ভেদে ত্রিবিধা। জ্রীগীতোক্ত (৭।১৬) আর্ড, ভিজ্ঞান্ম, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি ব্যক্তি প্রধানীভূতা ভক্তির অধিকারী। ভক্ত ও ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ কখনও প্রধানীভূতা ভক্তিযাজীর জ্রীশুকাদির স্থায় প্রেমোৎকর্মণ্ড লাভ হইতে পারে।

গুণীভূতা ভক্তি—কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীতে কর্ম, জ্ঞান ও যোগফল সিদ্ধির জন্ম দৃষ্ট হয়। তাহা প্রকৃত ভক্তি নছে। ভক্তি সহায়তার সকাম কর্ম—স্বর্গাদি ফল, নিষ্কাম কর্ম—জ্ঞান, এবং জ্ঞান ও যোগ—নির্বাণ মোক্ষফল প্রাপ্তি হয় ( দারার্থবর্ষিণী ৭।১৬ )

কেবলা কর্ম জ্ঞানাদি মিশ্র-ভাব শৃষ্ঠ । অনুষ্ঠ চেতা, ইহাকে অকিঞ্চনা ভক্তিও বলে। এ ভক্তির বহু ভেদ আছে। দাস্থা, সখ্য, বাংসলা ও মধুর ইত্যাদি। কেবলা ভক্তির ফল পার্যদম্ব প্রাপ্তি। ভগবান্ এই কেবলা ভক্তিমান্ ভক্তকে নিচ্চ আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপে দেখেন। "নাহমাত্মানমাশাসে মন্তক্তিঃ সাধুভিবিনা।" (ভাগবভ) আমি স্বীয় আত্মাকে তত প্রীতিকরি না অথবা সাধুকে যত ভালবাসি তত প্রীতি নিচ্চ আত্মাকে করি না।

এই কেবলা ভক্তিযোগযাজীর পুণ্যাদি কর্ম আশ্রয় কদাপি করা উচিত নহে—

> সন্ন্যাসাদেন সাংখ্যেন দান-ত্রত তপোহধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নু য়াদযত্মবানপি॥

ইতি ভগবছকে:। (গীতা ৭।২৯) ভগবান্ বলছেন—সন্ধ্যাস, সাংখ্যজ্ঞান, দান, ব্ৰত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা ও স্বাধ্যায় প্ৰভৃতি দারা বহু যত্ন করলেও আমার এই কেবলা-ভক্তি লাভ করতে পারে না, ইহা একমাত্র যাদ্চিছিক মদ্ভক্ত সঙ্গে লাভ হয়।

ভক্তি তুই প্রকার — সাধন ভক্তি ও প্রেম ভক্তি (১) সাধন ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরপা, (ভাঃ ১৷২৷৬ সারার্থদর্শিনী টীকা) (২) প্রেম ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির পরিপাক অবস্থা যেমন একই আমের কাঁচা অবস্থা ও পাকা অবস্থা (ভাঃ ১৷২৷৬) শ্রীভগবানের কৃপা ভক্ত-কৃপামুগামিনী; ভক্তের কৃপা হলেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যাবে ( ভা: ১।২।৬ )।

ভক্তিযোগী সাধকের ভক্তিযোগ প্রবণ কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন। "জ্ঞান বৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তৈন কর্ত্তবাঃ।" (ভাঃ ১।২।৭)

ব্রহ্ম—নিরাকার, জ্ঞাভূজেয়াদি বিভাগশৃষ্ঠ চিংসামান্ত চিদবিশেষ।

পরমাত্ম:—সাকার মায়া শক্তি দ্বারা বিশ্বাদি নির্মাণকারক যোগীগণের হৃদয়-আকাশে ধ্যেয় প্রাদেশমাত্র মূর্ত্তি বিশিষ্ট।

ভগবান্—সাকার বড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্যামস্থন্দর মদনমোহন বৃন্দাবন বিহারী। (ভাঃ ১।২।১১)

ভক্তের হরিতোষণ হতেই সাহজ্ঞিক ভাবে অক্সাক্ত ধর্মাদি সিদ্ধি হয়। (ভা: ১৷২৷১৩)

ভগবদ্ কথারুচি হবার কারণ মহৎসেবা ও পুণ্যভীর্থ সদ্-শুরুর চরণ সেবা। (ভাঃ ১।২।১৬)

অথ ভক্তির ক্রম—সাধুকপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রায়, ভব্ধনে স্পৃহা, অনর্থনাশ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেম। (ভাঃ ১।২/২১)

শ্রীভগবানের ছইপ্রকার অবতার (১) চিং-শক্তিপ্রধান ও (২) মায়াশক্তিপ্রধান । চিংশক্তি প্রধান—মংস্থা, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রামচন্দ্র ও বলরাম প্রভৃতি।

মায়াশক্তি প্রধান—বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র। বিষ্ণু সান্থিক

গুণের হলেও নিগুণ স্বরূপ: মায়া গুণ জাঁকে স্পর্শ করতে পারে না! (ভা: ১৷২৷২৩)

ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যে ব্রহ্মা ( সুকৃতিশালী ) জীব বিশেষ। শিবকে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বরূপ বলেন "ব্রহ্মাশিবয়োর্মধ্যে শিবস্থোশ্বর্থমিতি কেচিদাস্থঃ।" (ভাঃ ১।২।২৩)

সম্বন্ধ ত্রিবিধ—(১) নিয়ামক সম্বন্ধ, (২) সংযোগ সম্বন্ধ ও (৩) সামীপ্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মা শিবাদিতে বিষ্ণুর নিয়ামকছ সম্বন্ধ। তজ্জন্ম তাঁদের ঈশ্বর বলা হয় (ভাঃ ১/২/২৩)

ভগবদ্ ভক্তের নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্মাদির ত্যাগে কোন দোষ হয় না। "সর্ববং মন্তুজিযোগেন মন্তুজো লভতেমহঞ্চসেতি।" ভাঃ ১২।২০।৩৩। ভগবান বলছেন—আমার ভক্ত আমার ভক্তি-যোগ প্রভাবে সব কিছুই অনায়াসে পেয়ে থাকে

ভক্তের কেবল ঐজিচ্যুতের পূজাদারা দেব পিতৃ পূজাদিও সিদ্ধি হয়ে থাকে, পৃথক্ভাবে দেবতর্পণ বা পিতৃতর্পণ করতে হয় না। "যথা তরোমূল নিষেচনেন" ইত্যাদি (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

### জ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

গ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—

দয়া কর গ্রীমাচায্য প্রভূ গ্রীনিবাস ।

রামচন্দ্র সঙ্গ মাণে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তম চাকুরের অন্তরক জন ছিলেন। সব সময় মভিন্নাত্মরূপে অবস্থান করতেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যাের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে-ছিলেন। শ্রীকবিরাজ মহাশ্রের পিতার নাম শ্রীচিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম—শ্রীস্থানন্দা শ্রীচিরঞ্জীব সেন প্রথমে কুমার নগরে বাস করতেন শ্রীদামােদর কবির কন্যা শ্রীস্থানন্দাকে বিবাহ করবার পর তিনি শ্রীখণ্ডে বাস করতেন

শ্রীচিরঞ্জীব সেন মহাভাগবত ছিলেন: খণ্ডবাদী শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি তাঁকে প্রাণের সমান ভাল বাসতেন

শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

মৃকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
থগুবাসা চিরঞ্জীব, আর স্থলোচন।
চিরঞ্জীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
থগুে বিলসয়ে নিজ পত্নীর সহিতে।
অরুদ্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁর।
পরম সুশীলা অলৌকিক চেষ্টা যাঁর।

—( टिंह: हः यथाः ১১।৯২ )

শ্রীমৃকুন্দদাস, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীচিরঞ্জীব সেন এঁরা শ্রীথণ্ডে বাস করতেন এবং এক প্রাণ এক আশয়বিশিষ্ট ছিলেন। প্রতি বছর রথ-যাত্রা সময় শ্রীক্ষেত্রধামে যেতেন এবং শ্রীগৌরস্থান্দরের শ্রীচরণ দর্শন করে রথাগ্রে নৃত্য-গীত করতেন।

শ্রীচিরঞ্জীব দেন বৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছই পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ। ছই পুত্র মহারত্ম ছিলেন। উভরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের রূপা লাভের পর তেলিয়া বুধরিগ্রামে বসবাস করতেন। বধরিগ্রাম মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অত্যন্ত উত্তমশীল বৃদ্ধিমান ও রূপবান্ ছিলেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন কবি শ্রীদামোদর কবিরাজ। তিনি মহাকবি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি শক্তি উপাসনা করতেন এবং শাক্ত ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন।

পিতা চিরঞ্জীব সেন পরলোক গমন করবার পর জ্ঞীরামচন্দ্র ও জ্ঞীগোবিন্দ মাতামহ জ্ঞীদামোদর কবিরাজের আলয়ে বসবাস করতেন। জ্ঞীরামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহের আলয়ে বসবাস করতেন, তাই তাঁরা শাক্ত ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। জ্ঞীরামচন্দ্র সেন চিকিৎসক ছিলেন ও ভিনি মহা কবি ও যশস্বী ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন বাজিগ্রামের পথ দিয়ে বিবাহ করে বাচ্ছেন।
শ্রীনিবাস আচার্যার গৃহ পার্শ্ব দিয়ে যেতে তিনি ভক্তগণ পরি-বেষ্টিত শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গৃহ-অলিন্দে বসে হরিকথা বলভে দেখলেন। আচার্য্যকে দর্শন মাত্রই শ্রীরামচন্দ্রের মনে এক অভিনব ভাবোদয় হল। দীর্ঘকাল পরে যেন প্রাণের প্রিয়তমকে
দর্শন করলেন। আচার্য্যও তাঁকে দেখলেন এক তাঁর সঙ্গীদিগের
কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। "কি নাম ? কি জাতি ? এ পাত্রের
কোথা স্থিতি ?" (ভঃ রঃ ৮।৫৩০) তথন তাঁরা বলতে লাগলেন
—এ মহাপণ্ডিত। রামচন্দ্র নাম কবি নুপতি বিদিত।
দিগ্রিজয়ী চিকিৎসক যশস্বীপ্রবর। বৈগ্য কুলোভূত বাস কুমার
নগর॥ (ভঃ রঃ ৮।৫৩২) এ সব কথা শুনে জ্রীনিবাস আচার্য্য
মৃত্রহাস্য করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেন পালকী মধ্যে বসে শ্রীল আচার্য্যের দর্শন এবং কথা শ্রবণ করেন। তথন থেকে আচার্য্যের দর্শন ও মিলনের জন্ম প্রবল উৎকণ্ঠা মনে জেগে উঠে। বাড়ীতে এলেন, মহা আনন্দ কোলাহল হল, স্বজনগণের আদর আপ্যায়নের সীমা নাই। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মন পড়ে রয়েছে পথে সেই মহাপুরুষের প্রতি। বাড়ীতে পৌছে মহাকন্টে রামচন্দ্র কবিরাজ দিবা অতিবাহিত করলেন। রাত্রকালে যাজিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাজিগ্রামে এক ব্রাহ্মণ গৃহে রাত্র্যাপন পূর্ব্বক প্রাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ভবনে এলেন এবং আচার্য্য চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য পূর্ব্ব দিবসে শ্রীরামচন্দ্রকে দশন করবার পর থেকে অন্তরে কেবল তাঁর কথাই মনে করছিলেন। প্রাত:কালে তাঁকে দর্শন করে মহানন্দে ভূমি থেকে তুলে আলিক্ষন করলেন ও বললেন—"জন্ম-জন্ম তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।"

(ভঃ রঃ ৮।৫৭৪) জন্মে-জন্মে তুমি আমার বান্ধব। বৃন্দাব্নে এই রূপে ভগবান্ শ্রীনরোত্তমকে মিলায়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য চরণে অবস্থান করে গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে লাগলেন: তাঁর শুদ্ধ সদাচার শিষ্টাচার ও মহামুভবতায় আচার্য্য পরম সুখী হলেন এবং কয়েক দিন বাদে তাঁকে শুভক্ষণে 'রাধাকৃষ্ণমন্ত্র' প্রদান করলেন

কিছু দিন রামচক্র কবিরাজ যাজিপ্রামে অবস্থান করবার পর নিজ গৃহে ফিরে এলেন : তৎকালে শাক্তগণ তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন ৷ তাতে কবিরাজ মহাশয় ক্রক্ষেপ করলেন না ৷ তিনি নিত্য দ্বাদশ-অক্ষে তিলক ধারণ ও শ্রীহরিনাম জপাদি সর্ব্ব-সমক্ষে করতে লাগলেন !

একদিন জ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ স্নান করে গৃহে যাচ্ছেন, তখন শাক্তগণ ডেকে বলতে লাগলেন—কবিরাজ ! এ কি তুমি শিব পূজা না করে ঘরে যাচ্ছে ! তোমার মাতামহ দামোদর কবিরাজ শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। তুমি সেই শিবের পূজা কি ছেড়ে দিলে ?

জ্ঞীরামচন্দ্র বললেন—শিব ও ব্রহ্মা জ্ঞীকৃষ্ণের গুণাত্মক অবতার। জ্ঞীকৃষ্ণই সকল অবতারের মূল। অতএব জ্ঞীকৃষ্ণের পূজা বারা সকলেরই পূজা হয়। যেমন বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখা পল্লব সহজেই পুষ্ট হয়।

প্রহলাদ-ধ্রুব-বিভীষণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত ছিলেন

বলে জ্রীশিব ও জ্রীব্রহ্মা তাঁদের প্রতি সহজেই সদয় ছিলেন। রাবণ, কুল্পকর্ণ, বান প্রভৃতি হরি-বিদ্বেষী, কেবল শিবের ভক্ত ছিল তক্ষ্রক্ত শিব তাঁদের স্বয়ং বিনাশ করেছেন।

শাস্ত্রে কথিত হয়েছে ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা প্রভাবে বিশ্ব স্কুলন এবং শিব ভগবদ্ পাদোদক গঙ্গা শিরে ধারণ-প্রভাবে জ্বনং মঙ্গল করতে সমর্থ হয়েছেন . এই সমস্ত কথা শুনে স্থার্ত্ত পশ্চিত নির্ববিক হলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীবৃন্দাবন ধাম ও গোস্বামিবৃন্দের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন: শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও অক্সান্ম বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে অমুমতি প্রার্থনা করলেন। বৈষ্ণবগণ সামন্দে তাঁকে বৃন্দাবনে গমনের অনুমতি দিলেন। শুভ দিনে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বুন্দাবন ধামাভিমুখে যাত্রা कदलन, পথে তিনি ক্রমে গয়া কাশী প্রয়াগাদি তীর্থ হয়ে জ্ঞীমথুরা ধামে আগমন করলেন এবং যমুনায় বিশ্রাম ঘাটে স্নান ও বিশ্রাম করলেন। আদিকেশব জন্মস্থানাদি দর্শন পূর্ববক জীবুন্দাবনে আগমন করলেন। এ সময় জীনিবাস আচার্য্য বন্দাবনে অবস্থান করছিলেন: শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস ও শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনা করলেন এবং গৌডদেশের ভক্তগণের কশল সংবাদ প্রদান করলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেন শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ নিয়ে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীসনাতনের সমাধি দর্শন করলেন। শ্রীগোপাল ভট্ন গ্রীলোকনাথ ও গ্রীভূগর্ভ প্রমৃথ গোস্বামিপাদের জ্রীচরণ

দর্শনাদি করলেন। তাঁরা সকলেই রামচন্দ্র সেনের অদ্ভূত কবিত্ব দেখে তাঁকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন।

> শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমংকার। কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার॥

> > ( ভঃ রঃ ৯।২১৪ )

ব্রজে গোস্বামিগণের কাছে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ কিছুদিন অবস্থান করবার পর তাঁদের আদেশ নিয়ে পুন: গৌড় দেশে ফিরে এলেন। তিনি শ্রীথণ্ড, যাজিগ্রাম, খড়দহ, অম্বিকা কালনা, প্রভৃতি স্থান দর্শন করে নবদ্বীপ মায়াপুরে এলেন। মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনে তখন অতি বৃদ্ধ ঈশান ঠাকুর অবস্থান করছিলেন। রামচন্দ্র সেন স্বীয় পরিচয় দিয়ে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করলে, তিনি প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের অতি প্রিয় ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। তেমনি শ্রীল নরোত্তম মহাশয় রামচন্দ্রকে প্রাণের সমান দেখতেন।

কোন সময় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে হেই প্রতিপন্ন করবার জন্ম ষড়যন্ত্র করে খেতরিতে আসছিল।
সঙ্গের রাজা নরসিংহ এবং দিখিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপ-নারায়ণ ছিলেন।
এ সব ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী
বড়ই মর্মাহত হন এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করবার জন্ম
অগ্রসর হন। কুমারপুরের বাজারে এসে কুম্ভকার হয়ে হাঁড়ি
কলসীর দোকান এবং তাম্বুলিক হয়ে পান স্থপারির দোকান
দিলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কুমার পুরের বাজারে এসে খাওয়া-

দাওয়ার জক্ম শিক্ষাগণকে হাঁড়িও পান সুপারি কিনতে পাঠালেন, তারা এল কুন্তকারের তামুলিকের কাছে। কুন্তকার ও তামুলিক সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে ছাত্রদিগের সঙ্গে বাদ বিবাদ হতে লাগল। কুন্তকারের ও তামুলিকের অগাধ বিভাগ প্রতিভা দেখে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ অবাক্ হলেন এবং বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। ক্রমে তথায় রূপনারায়ণ ও রাজা নরসিং এলেন। দিখিজয়ী রূপনারায়ণও বিচারে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু ভাগবত সিদ্ধান্তের নিকট পরাস্ত হলেন। পরিশেষে রাজা তাঁদের পরিচয় নিলেন। তাঁরা বললেন—আমরা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অতি কুন্ত শিষ্য দাসাকুদাস।

স্মার্ত্ত পশুত্রগণ ও রূপনারায়ণ তাঁদের কাছে পরাভূত হবার পর আর থেতরির দিকে কেইই অগ্রসর হতে ইচ্ছা করলেন না সেখান থেকেই সকলে স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। রাজা নরসিংহ গৃহে ফিরে এলেন। রাত্রে ছুর্গাদেবী রাজাকে স্বপ্নে স্বয়ং বললেন—"রে নরসিংহ! তোরা নরোত্তমের চরণে ঘোরতর অপরাধ করেছিস্। সে বৈষ্ণব অপরাধের জন্ম এ খড়গ দিয়ে তোদের সকলকে খণ্ড খণ্ড করব। যদি রক্ষা পেতে চাস্ শীভ্র নরোত্তমের পদাশ্রয় কর।" রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল, দেবীর কথা স্মরণপূর্বক স্থানাদি করবার পর খেতরির অভিমুখে যাত্রা করলেন। এ দিকে শ্রীরূপনারায়ণ পণ্ডিতও এইরূপ স্বপ্ন দেখেন তিনিও খেতরির দিকে যাত্রা করলেন। রাজা ও রূপনারায়ণ থেতরিতে পৌঁছলেন এবং শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে দর্শন করবার জন্ম

শ্রীগোরাঙ্গ মন্দিরে এলেন। ঠাকুর মহাশয় নাম ভন্ধনে নিমগ্ন ছিলেন। সেবক রাজা ও পণ্ডিতের আগমন বার্তা নিবেদন করলে বাহিরে এলেন। শ্রীল নরোন্তম ঠাকুরের কৃষ্ণপ্রেমময় অপূর্ব্ব মূত্তি দর্শন করেই যেন তারা পবিত্র হলেন ও দশুবং করলেন। ঠাকুর মহাশয় অতি দীনভাবে বললেন আমি অধম। আপনারা উত্তম বিচ্ছাবৃদ্ধি ও রাজেশ্বযাধান্। আপনাদের কিরূপে সংকার করব ? রাজা নরসিংহ ও পণ্ডিত রূপনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের দৈল্লময়ী উক্তিতে একবারেই বিগলিত হলেন করজোড় পূর্বক কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং দেবীর আদেশ জানালেন। ঠাকুর মহাশয় তাদের কৃপা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। পরে দীক্ষা মন্ত প্রদান করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের কল্যাণে অনেক পাপীপাবন্তী উদ্ধার লাভ করে। খেতরিতে যে মহোৎসব হয়েছিল তাতে কবিরাজ মহাশয় অগ্রণী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোভম ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশ নিয়ে বৃন্দাবনে পুনর্ব্বার যাত্রা করলেন। বৃন্দাবনে এসে গোস্বামিদিগের শ্রীচরণ দর্শন আর পান নাই। সকলেই প্রায় অপ্রকট লীলা করছেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ গোস্বামিগণের অদর্শনে পরম ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি শ্রীব্রজ্বধামে শ্রীব্রক্তেশ্বর ও ব্রক্তেশ্বরীর শ্রীপাদ পদ্মযুগল চিন্তা করতে করতে নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। পৌষ রুক্ষ তৃতীয়া তাঁর নিত্যলীলা প্রবেশ তিথি।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিব্য ছিলেন শ্রীহরিরাম আচাধ্য। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদক্ষা ছিলেন। তাঁর রুচিত একটা গাঁত—

দেখ দেখ আরে ভাই, গৌরাঙ্গ চাঁদ পরকাশ।
পূর্ণিমার চাঁদ যেন উদিত আকাশ।
নিংহরাশি পৌর্ণমাসা গোরা অবতার।
ছাড়ল যুগের ভার ধরণা নিস্তার।
মহাতলে আছয়ে যতেক জাবতাপ।
হরল সকল পত্ত নিজাই প্রতাপ।
কলিযুগে তপ-জপ নাহি কোন তন্ত্র।
প্রকাশিল মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র।
পোতকী-নারকা সব পাইল নিস্তার।
অন্ধ অবধি যত করে পরকাশ।
বিন্দু না পড়িল মুখে রামচন্দ্র দাস।

## শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী

বর্ত্তমান বাংলা দেশের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁটিয়ার রাজা ছিলেন শ্রীযুত নরেশনারায়ণ। তাঁর শচী নামী একমাত্র কক্ষা ছিল। শচী শিশুকাল থেকে ভগবদ্-ভক্তি পরায়ণা। শচী অল্লকাল মধ্যে ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপদ্ম হন। শচীর বয়স হলে তাঁর নব যৌবন সকলকে মুগ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু শচীর মন জগতের কোন সৌন্দর্য্যশালী কিন্তা ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হল না। তাঁর মন পড়ে রইল শ্রীমদন-গোপালের উপর।

শ্রীয়ত নরেশনারায়ণ কন্সার বিবাহের জন্ম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শ্রীশচী তা জানতে পেরে বললেন—তিনি কোন মর্ত্ত্য মরণশীল পুরুষকে বিবাহ করবেন না। রাজা রাণী শিরে হাত দিয়ে বসলেন। একমাত্র কন্সা বিবাহ করতে চায় না। এ সব চিন্তা করতে করতে রাজা ও রাণী স্বধাম প্রাপ্ত হলেন। রাজ্যভার পড়ল শ্রীশচীর উপর। তিনি কিছু দিন রাজকার্য্য দেখান্ডনা করবার পর স্বজন প্রতিনিধিগণের উপর ভার দিয়ে তীর্থ পর্যাটনে বের হলেন কোথায়ও চিত্তের সন্তোষ উৎপাদন হয় না। সদ্গুরুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। পুরী ধামে এলেন। কয়েক দিন দর্শনাদি করবার পর, কোন এক প্রেরণায় শ্রীব্রজধামে এলেন। এইবার শ্রীশচীর সৌভাগ্য-শশী উদিত

ছল। তথার শ্রীগোর-নিত্যানন্দের একান্ত অনুরক্ত শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাংকার হল। তাঁর দিব্য তেজ এবং বৈরাগ্য মৃত্তি দর্শন করে শ্রীশচা পরম আনন্দিত হলেন, মনে মনে চিন্তা করলেন বহু দিন পরে তিনি যেন আশ্রয় পোয়েছেন। শ্রীশচা হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীচরণে দণ্ডবং ছয়ে পড়লেন ও প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে করজোড়ে তাঁর কুপা প্রার্থনা করলেন।

> পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনস্ত আচার্য্য । কৃষ্ণপ্রেমময় তন্তু উদার সর্ব্ব আর্য্য ॥ তাঁর অনস্ত গুণ কে করু প্রকাশ। তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহা পণ্ডিত হরিদাস ॥ —( চৈ: চ: আদিলীসা)

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য। তিনি সর্বাদা কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী।

শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীশচীকে পরীক্ষা করবার জ্বতা বললেন—রাজকন্যার পক্ষে ব্রজে থেকে নিছিঞ্চন ভাবে ভজন করা সম্ভবপর নয়। গৃহে থেকে ভজন করা ভোমার পক্ষে ভাল ছবে। শ্রীশচীদেবী বৃঝতে পারলেন এ সব কথা ছল করে বলা হল। শ্রীশচী সে কথায় কান দিলেন না। তীব্র বৈরাগ্যের সহিত সেবা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করা কিম্বা অলঙ্কারাদি ব্যবহার করা একবারেই বর্জ্বন করলেন। একদিন প্রীহরিদাস পশুত গোস্বামী শ্রীশটীকে বললেন

যদি লক্ষা, মান ও ভর ত্যাগ করে ব্রজে মাধুকরী করতে পার
তবে কুপা পেতে পার। শ্রীশটী গুরুকাকা শ্রাকণ করে অতি
আনন্দিত হলেন। তখন হতে অভিমান শৃষ্ম হয়ে সামায় একখানা মলিন বস্ত্রে গাত্র আবৃত্ত করে ব্রজবাসিগণের গৃহে-পৃহে
মাধুকরী করতে লাগলেন। ব্রজবাসিগণ তার অঙ্গের দিব্য তেজদেখে বুঝাতে পারতেন তিনি অসাধারণ স্ত্রালোক। তার তীব্র
বৈরাগ্যে বৈষ্ণবর্গণ চমৎকৃত হলেন।

শ্রীশাচীর অঙ্গখানি অভিশয় ক্ষাণ ও মলিন হয়ে পড়ল।
তাতে তিনি ক্রক্ষেপ না করে নিয়মিত যমুনা স্নান, মন্দির মার্ক্জনি
পরিক্রমা, আরাত্রিক দর্শনি ও কথা শ্রবণাদি করতে লাগলেন।
শ্রীশাচীর তার বৈরাগ্য দেখে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর মনে
কুপায় উদ্রেক হল। তিনি শ্রীশাচীকে ডেকে হাস্ত করতে
করতে বললেন—ভূমি রাজকুমারী হয়েও শ্রীকৃষণভেজন প্রয়াসে
যে এত ত্যাগ ও বৈরাগ্য দেখিয়েছ তাতে আমি পরম সুখী
হয়েছি। ভূমি শীদ্র মন্ত্র গ্রহণ কর।

অনস্তর ঞ্রীশটী চৈত্রী শুব্ধ-ত্রয়োদশীর দিন প্রীছরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর থেকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ক্রিশচী অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পেয়ে ক্রীকৃষ্ণপ্রেমময়ী হলেন। তিনি অতি দীনহীন ভাবে প্রীগুরু গোবিন্দের সেবা করতে লগেলেন এবং প্রতিদিন পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট গোস্বামী শাস্ত্রাদি শ্রবণ করতে লাগলেন। অল্পকালেই শ্রীশচী গোস্বামী সিদ্ধান্তে পারঙ্গত দেখে সকলে পরম সুখী হলেন।

· **ঞ্জিলন্ত্রীপ্রি**য়া নামী শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর একজন পরম স্নিগ্ধা শিষ্মা এ সময় বৃন্দাবনে এলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রভাই তিন লক্ষ হরিনাম করতেন। পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে আদেশ করলেন—তিনি যেন শচীকে নিয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডে ভব্জন করেন। बीनकी श्रिया बीश्वकरम् त्वत वानी मिरत धातन करत बीमही मह রাধাকুণ্ডে এলেন ও ভজন করতে লাগলেন। গ্রীশচী লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে প্রতিদিন গোবদ্ধন পরিক্রমা করতে লাগলেন : শ্রীশচী এ ভাবে রাধাকণ্ডে তীব্র ভজন করতে থাকলে শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী তাঁকে ডেকে আদেশ করলেন—তুমি শীঘ্র শ্রীপুরী ধামে গিয়ে ভজন কর এবং শ্রীগৌরাঙ্গস্থলরের বাণী প্রদ্ধালু জনদের মধ্যে প্রচার কর। তথাকার গৌর-পার্যদগণ প্রায় অপ্রকট লীলা করেছেন। শ্রীশটা বৃন্দাবন থেকে ক্ষেত্র ধামে এলেন এবং গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীসার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহে থেকে ভজন করতে লাগলেন এবং শ্রদ্ধালুজনের নিকট শ্রামন্তাগবত পাঠ করতে লাগলেন। সার্বভৌম পণ্ডিতের গৃহটি বহুদিন লোকজন না থাকায় জীর্ণ শীর্ণ হয়েছিল, তথায় কেবল মাত্র সাক্ষ্যভৌম সেবিত শ্রীদামোদর শালগ্রাম বিরাজ করছিলেন। শ্রীশচী তথায় অবস্থান পূর্ববক নিয়মিত ভজন করতে লাগলেন। শ্রীশচীদেবীর অপুর্বে ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রবণ করবার জন্ম প্রদ্ধালু সঞ্জন দিনের পর দিন তাঁর স্থানে আসতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পডল।

পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেব একদিন শ্রীশচী দেবীর স্থানে

ভাগবত শুনতে এলেন। তাঁর অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত শুনে বড়ই আকৃষ্ট হলেন। মনে-মনে তাঁকে কিছু অর্পণ করতে ইচ্ছা করলেন। ঠিক সেই দিবসের রাত্রে স্বপ্নে দেখতে লাগলেন—"প্রীজ্ঞগন্ধাথ বলছেন—শচীকে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানটি অর্পণ কর।" পরদিন প্রাতে রাজা মুকুন্দদেব প্রীশচী দেবীর নিকট এলেন। অতি বিনীতভাবে রাজাকে বসবার আদন দিয়ে প্রীশচী তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রীমুকুন্দদেব প্রীজগন্ধাথদেবের আদেশের কথা জ্ঞাপন করে শ্বেত গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানটি গ্রহণ করতে প্রার্থনা করলেন। প্রীশচী বিষয় সম্পত্তি গ্রহণে অসম্মতা হলেন। রাজা বারংবার বলতে লাগলেন। তথন প্রীজগন্ধাথের আদেশ জেনে রাজী হলেন। প্রীমুকুন্দদেব প্রীশচীর নামে শ্বেত গঙ্গার নিকটবত্তী ভূসম্পত্তি দান পত্র করে দিলেন। প্রীশচী ষে একজন রাজকুমারী তা পূর্বেই পুরীধামে প্রচারিত হয়েছিল।

একবার মহাবারুণী সানের যোগ উপস্থিত হলে জ্রীশটী গঙ্গা সানে যাবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু জ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ জ্রীক্ষেত্রেই অবস্থান করা। জ্রীগুরুদেবের কথা স্মরণ করে তিনি গঙ্গা সানে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। সেই রাত্রে জ্রীজগন্নাথ দেব জ্রীশটাকৈ স্বপ্নে বললেন—"শচী কোন চিন্তা কর না। যে দিন বারুণীসান হবে, সে দিন তুমি শ্বেত গঙ্গায় স্নান কর। গঙ্গা দেবী তোমার সঙ্গ প্রার্থিনী হয়ে শ্বেত গঙ্গায় আসবে।" স্বপ্ন দর্শন করে জ্রীশচীদেবী বড় আনন্দিত হলেন। বারুণী স্নানের যোগ উপস্থিত হল। জ্রীশচী একাকী মধ্যরাত্রে শ্বেত-গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি যেমন শ্বেড গঙ্গায় নামলেন অমনি গঙ্গাদেবা মহাস্রোতে তাঁকে ভাসায়ে নিয়ে চললেন। তিনি ভাসতে ভাসতে গ্রীজগন্ধাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে এসে উপস্থিত হলেন। তথায় দেখলেন ক্ষেত্রবাসী সহস্র সহস্র লোক সানন্দে স্নান করছেন। চতুর্দিকে স্তব স্তুতি আনন্দ কোলাহল। তিনি সেই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আনন্দে স্নান করছেন।

এ কোলাহলে মন্দিরের দার-রক্ষকগণের নিজা ভেঙে গেল। ভার। অবাক হয়ে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। শুনলেন ঐ মহাশব্দ মন্দিরের ভিতর থেকে আসছে বার-রক্ষকগণ তাডাতাডি ঐ সংবাদ কার্য্যাধ্যক্ষগণকে জানাল, তাঁরা এ সংবাদ রাজার নিকট উপস্থিত করলেন। রাজা মন্দির থুলে দেখতে আদেশ দিলেন। অতঃপর মন্দির খোলা হল। অদ্ভূত ব্যাপার, ভাগবভ-পাঠিকা গ্রীশচীদেবী একাকী দাঁডিয়ে আছেন : জগন্নাথের সেবক পাগুগণ মনে করতে লাগলেন—তিনি জগরাথ দেবের অলম্ভার পত্রাদি ছুরুণ করবার জন্ম অলক্ষে। প্রবেশ করেছেন। অনেকে বললেন তা হতে পারে না ৷ নিশ্চয় কোন রহস্য আছে ৷ অনস্তর শ্রীশচী দেবীকে বিচারাধীন করে বন্দীশালে রাখা হল। এশিচীদেবী এতে মুগুমান হলেন না : তিনি সানন্দে কৃষ্ণনাম করতে লাগলেন। রাজা মুকুন্দদেব শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখছেন শ্রীজগন্নাথদেব রাগ করে বলছেন-শচীকে এখনই বন্দীশালা হতে মুক্ত করে দে! আমি ভার স্নানার্থে নিজ্ঞ চরণ থেকে গঙ্গা নিঃস্ত করে মন্দিরে আনিয়েছি : মঙ্গল যদি তৃমি চাও পৃত্তক পাগুাগণ সহ শচী-চরণে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর থেকে মন্ত্র গ্রহণ কর । এ বাধা দেখে রাজ। খুব সন্ত্রস্ত হলেন এবং প্রাতে শীল্প সানাদি সেরে পূজারী পাণ্ডাগণ সহ যেখানে শ্রীশচীদেবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেখানে এলেন ও শীল্প তাঁকে মুক্ত করে তাঁর চরণে সাষ্টাক্ষে দশুবং হয়ে পড়লেন। রাজা বহু অনুনয়-বিনয় সহ শ্রীশচী দেবীর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং জগন্নাথদেবের আদেশ জানিয়ে মন্ত্র প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের এ লীলা দেখে শ্রীশচী দেবী প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন ও রাজাকে ভাগাবান্ বলে শিরে হস্ত দিয়ে আশীর্কাদ করলেন। অতঃপর শ্রীশচীদেবী শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ জেনে এক শুভদিনে শ্রীমুকুন্দ দেবকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। রাজার সঙ্গে বহু পূজারীও তাঁর চরণ আশ্রয় করলেন। সেই দিন থেকে শ্রীশচীর নাম হল শ্রীগঙ্গামাতা গোস্থামিনী।

মহারাজ শ্রীমুকুন্দদেব গুরু দক্ষিণা স্বরূপ কিছু ভূসস্পত্তি শ্রীগঙ্গামাতাকে দিতে চাইলেন। তিনি রাজি হলেন না, বললেন তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি হউক এইমাত্র আমি চাই। অক্স কোন দক্ষিণা গ্রহণের অধিকারিণী আমি নহি। রাজা বারংবার শ্রীগঙ্গামাতার চরণে কাতর প্রার্থনা করতে লাগলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতা বৈষ্ণব সেবার্থে হুই ভাগু মহাপ্রসাদ, এক ভাগু ভরকারী, এক খানি প্রসাদী বস্ত্র, হুই পণ কড়ি (১৬০ পয়সা) প্রত্যাহ মধ্যাক্র ধূপের পর মঠে প্রেরণ করবার অক্সমতি দিলেন। প্রেরিত হয় এক উহা জ্রীগঙ্গামাতার সমাধি পীঠে অর্পণ করা হয়।

একবার মহীধর শর্মা নামক একজন স্মার্গ্ড ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্বেত
গঙ্গার তীরে পিতৃ-পুরুষগণের তর্পণাদি করতে আসেন এবং
জ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর মহিমা শুনে তাঁর চরণ দর্শন করতে
যান। জ্রীগঙ্গামাতা পণ্ডিতকে বহু সম্মান দিয়ে আসনে বসান
এবং তাঁর অভিপ্রায় শুনতে চাইলেন: পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সরলতার
সহিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তাঁর সরলতা দেখে জ্রীগঙ্গামাতার
তাঁকে ভাগবত সিদ্ধান্ত শুনতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব্ব
ভাগবত সিদ্ধান্ত শুকল প্রবণ করতে করতে একেবারেই মুদ্ধ হয়ে
পড়লেন। পরে তিনি জ্রীগঙ্গামাতার চরণে মাশ্রয় গ্রহণ
করলেন। জ্রীগঙ্গামাতা শুভদিনে তাঁকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা
প্রদান করলেন। মহীধর শর্মার জন্মস্থান ধনঞ্জয়পুর। জ্রীগঙ্গামাতা
আদেশে তিনি গঞ্জাম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জ্রীগোর-নিত্যানন্দের
নাম-প্রেম প্রচার করতেন।

# শ্রীশ্রীরদিক রায় জীউ

রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর নগরীতে শ্রীচন্দ্রশর্মা নামক এক সদ ধর্মশীল ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর গৃহে ঞীর সিক নামক শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রন্থ ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঠিক মত শ্রীবিগ্রন্থের ভোগাদি অর্পণ করতে পারভেন না । এক রাতে ঞ্রীজ্ঞগন্নাথদেব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে বললেন—ভোমার ঘরে যে রসিক রায় খ্রীবিগ্রন্থ আছে, তার ভাল ভাবে সেবা হচ্ছে না। তুমি শীঘ্র তাকে শ্রীক্ষেত্রে খেত গঙ্গার ভটস্থিতা গঙ্গামাতার নিকট পৌছিয়ে দাও। নতুবা ভোমার অকল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণ ভগবানের আদেশ পেয়ে বেশী বিশম্ব করলেন না । শীঘ্র রসিক রায়কে নিয়ে জ্রীক্ষেত্রে এলেন এবং লোককে জিজ্ঞাসা করে শ্রীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হলেন। জ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ দর্শন করে জ্রীগঙ্গামাতা খুব সুখী হলেন। ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা বললেন। তা শুনে জ্রীগঙ্গামাতা বললেন— আমি ভিখারিণী। মাধুকরী করে খাই। বিগ্রহ সেবা কি করে করব ? আপনি বিগ্রহ নিয়ে যান। আমাকে অপরাধী করবেন না। ব্রাহ্মণ নিরুপায় কি করেন ? খুব চিন্তা করলেন। অবশেষে শ্রীগঙ্গামাতার তুলসী কাননের মধ্যে শ্রীরসিক রায়কে রেখে ত্রাহ্মণ রাত্রে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে জ্রারসিক রায় রাত্রে স্বপ্নে গঙ্গামাতাকে বলতে লাগলেন
— আমি তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্ম এখানে এসেছি । ব্রাহ্মণ

আমাকে তুলসী কাননে ছেড়ে চলে গেছে। আমার এখনও ভোজন হয়নি। আমাকে কিছু ভোজন করাও।

স্বপ্ন দেখে প্রীগঙ্গামাতা চমৎকৃত হলেন। স্বয়ং প্রীহরি তাঁর কাছে এসে কিছু ভোজন করতে চান। এ সব চিস্তা করে গোস্বামিনী প্রেমে পুলকিত হয়ে তাড়াতাড়ি স্নান করলেন ও ভুলদী কাননে এলেন। দেখলেন প্রীরিসিক রায় বিরাজ করছেন প্রীগঙ্গামাতা প্রেমাশ্রু-পূর্বনয়নে বিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে বন্দনা করলেন। ঠাকুরের ভোজন হয়নি। তিনিক্ষুধার্থ ভেবে বড় ব্যাকুল চিত্তে তাঁকে গৃহে নিয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি স্নানাদি করিয়ে কিছু ভোগ লাগালেন। তিনি দেখলেন ক্ষুধার্থ রিসিক রায় সমস্ত উপকরণ ক্রেড ভোজন করছেন। প্রীগঙ্গামাতা আননদাশ্রুতে ভাসতে লাগলেন। অনস্তর নৃতন বস্তাদি পেতে ঠাকুরকে শয়ন করালেন।

সকাল বেলা ভক্তগণ শ্রীগঙ্গামাতার গৃহে শ্রীরসিক রায়কে দেখে অবাক হলেন। তারপর সকলে শ্রীরসিক রায়ের বৃত্তান্ত শুনে আনন্দে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি করতে লাগলেন।

প্রতিদিন শ্রীগঙ্গামাতা বহু প্রণয় ভরে বহু প্রকার ব্যঞ্জন পিঠা-পানাদি তৈরি করে শ্রীর্দিক রায়কে ভোজন করাতে লাগলেন। বিগ্রাহ সেবায় শ্রীগঙ্গা মাতার চার প্রহর সময় অতিবাহিত হত।

কিছুদিন ভিক্ষা করে তিনি জ্রীরসিক রায়ের সেবা করেন। বয়স হওয়ায় জ্রীগঙ্গা নাতার ভিক্ষাদি করতে পরিশ্রাম হত। জ্রীরসিক রায় তাঁর পরিশ্রাম দেখে কৌশলে ধনী বনিকদের থেকে জ্বা সম্ভার সংগ্রাহ করতেন। বয়স হবার পর সেবার ক্রটি হচ্ছে মনে করে গঙ্গামাত। খ্রীরসিক রায়ের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বলেন—পরিচর্যা করতে তিনি অক্ষম। তাই জীবন আর ধারণ করতে চান না। তা শুনে খ্রীরসিক রায় স্বপ্নে বললেন—তোমার সেবায় আমি সুখী, তুমি খেদ কর না। তুমি আর কিছু দিন সেবা কর

অনস্তর কিছুদিন পরে গঙ্গামাতা প্রীরসিক রায়কে আবার জানান যে তিনি আর থাকতে চান না। প্রাণ ত্যাগের সময় তাঁর নাম করতে করতে যেন যেতে পারেন। শ্রীরব্ধিক রায় বললেন—তুমি কোন চিস্তা কর না, উপযুক্ত শিয়ের হাতে আমার সেবা ভার দিয়ে তুমি আমার ধামে চলে এস।

অতঃপর বনমালী দাস নামক একজন শাস্ত দাস্ত ভাজের হাতে গ্রীগঙ্গামাতা গ্রীরসিক রায়ের সেবা অর্পণ করে ১২০ কছর বয়সে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আধিন শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীরসিক রায়ের শ্রীচরণ চিস্তা এবং নয়নে তাঁর গ্রীরূপ মাধুরী দর্শন করতে করতে নিতালীলায় প্রবেশ করেন।

**ঞ্জীগঙ্গা**মাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব ১৬০১ ব্**ষ্টা**ন্দে।

# শ্রীরাধামোহন ঠাকুর

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্ত।
শ্রীবৈষ্ণব দাস ( ওরফে শ্রীগোকুলানন্দ সেন ) পদ কল্পতরু প্রাদ্ধের
শেষে ঠাকুরের বংশ পরিচয় এইরূপ দিয়েছেন—

শ্রীজ্ঞাচার্য্য প্রভু বংশে শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে ভার গুণের বর্ণন।
বাঁহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের বিলাস।
বান শ্রীজ্ঞাচার্য্য প্রভূর দিতীয় প্রকাশ।
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
ক্রিমিল আমার লোভ তাহা করি গান।

জ্ঞীরাধামোহন ঠাকুর বেমন বিদ্বান তেমনি অসাধারণ স্মীত-কিন্তা বিশারদ ছিলেন। তিনি "গ্রীপদামৃত সমুদ্র" নামক গ্রন্থ সম্বাদন করেছিলেন।

বাংলা ১১২৫ সালে গৌড় মগুলে "স্বকীয়া ও পারকীয়া" সম্বন্ধে এক বিশাল আলোচনা সভা হয়েছিল, তাতে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। সভামধ্যে গ্রীজীবের ষট সন্দর্ভ অমুসারে পারকীয় বাদের প্রাধাস্ত স্থাপন করাইয়েছিলেন। পণ্ডিতগণ সে সিদ্ধান্ত অবনত শিরে গ্রহণ করেন।

এ সভায় বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দসেন) ও জীযুক্ত কুঞ্

কান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। এঁরা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিশ্য ছিলেন।

বিচার সভায় ঞ্রীরাধামোহন যে জয়পত্র পেয়েছিলেন তা' শ্বীযুক্ত মূর্শিদকুলী থাঁর দরবারে বাংলা ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্পনে রেজিন্ত্রী করা হয়েছিল। তখন ঠাকুর মহাশয়ের বয়স ত্রিশ বছর।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের প্রধান শিশ্বগণের অন্ততম ছিলেন মছারাজ শ্রীনন্দ কুমার। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মহারাজ শ্রানন্দ কুমারের কাঁসি হয়। এতে শ্রীঠাকুর মহাশয় অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অপ্রকট হন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন। **তাঁর** রচিত গৌর বিষয়ক গীত যথা—

গোষ্ঠ লীলা—

### গ্ৰীৰাধামোছৰ ঠাকুৰ

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরি-নেহ

গোধন সঙ্গে বিজয় করু নিজ স্থুতে

কি করব না পায়ই থেহ। গ্রু।

মুখ ধরি চুম্বন করত হিঁপুন পুন

নয়নে গলয়ে জল-ধার।

স্তন-গত বসন ভাগি পড়য়ে ঘন

ক্ষীর ধার অনিবার ॥

বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর

থৈছন চান্দ চকোর।

দিন অবসানে কীয়ে পুন হেরব

অনুমানি হোয়ত বিভোর॥

কো বিহি অদ্ভূত প্রেম ঘটায়ল

তাহে পুন ইহ পরমাদ।

ভন রাধামোহন অনুদিন ঐছন

হোয়ত রস-মরিষাদ ॥

#### অলন--

রাণা মাধব যব ছহু মেলি।
নিদাঘক দাহু সবহু দূরে গেলি। গ্রু।
তহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ।
জল-কণ শীকর নিকর বিরাজ।
সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ।
কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ।

### ৭৮২ প্রীক্রীনোর-পার্যদ-চরিভাবলী

ভহিঁ বর স্থুরত-বাপি অবগাই। রাধামোহন পছ রসিক স্থুনাই॥

मान लोला---

গরবহি সুন্দরি চললহ আনত নাগর পদ্ম আগোর।

করতহি বাত দান দেহ মঝু হাত আন ছলে কাঁচলি তোড়॥ অপরূপ প্রেম তরক।

দান কেলি রস কলিত মহোৎসব
বর কিল কিঞ্চিত রঙ্গ ॥ গু ॥
অলপ পাটল ভেল অথির দৃগঞ্জল
তহিঁ জলকণ প্রকাশ।

ধুনাইতে ভুরু ধন্ন পুলকে পুরল ভ**লু** অলথিত মানন্দ হাস॥

ঐছন হেরি চকিত পুন তৈখনে
বাহুড়ল পদ ছুই চারি।
রাধামাধ্ব ছুহুঁ কর পদতল
রাধামোহন বলিহারি॥

বিরহ-

কানু যাহাঁ কেলি করল কত কৌতুক সো পুন কুঞ্জ নেহারি। ভাবে ভরল মন নবমি-দশা পুন হোয়ল ও সুকুমারি॥

### শ্রীরাধামোহন ঠাকুর

স্থিহে! অনুভবি মর্মক শেল।

তৈখনে কান্দি ' স্থীগণ ঘেরল
কোই পুন হৃদি পর নেল॥ গ্রু॥

তৈখনে কৈছনে চলিত কণ্ঠ হেরি
নলিনিক যোজাহি রাখি।

যমুনা তীর নীর হরণে চলু
ভাই দেখি একবর পাখী॥

মাথুর ত্বত কনি প্রেমহিঁ মানল
নিবেদই সব ত্থ ভাখি।

অদভূত বচন রচন উহ যৈছন
রাধামোহন পত্ল স্থী॥

নুগল---

শুমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গাহ স্থিগণ আনন্দে ভোর॥
সথি ! এক কহে পুন হোর দেখ স্থি।
ছহু দোহা দরশনে অনিমিখ আঁথি॥
তক্ষ সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল বন॥
শ্রেম ভরে বৈঠলি মাধ্বি কুঞ্জ।
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥
লীলা কমলহি কামু তাহে বারি।
মধুস্থদন গেও কহত উচারি॥

এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর। কহু রাধামোহন অন্তরাগ ওর॥

## শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী

শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পুত্র—(১) শ্রীচৈততাদাস ও (২) শ্রীনিত্যানন্দ দাস। শ্রীতৈততাদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী। ইনি মহাপ্রভাবশালী আচার্যা ছিলেন। এঁকে দ্বিতীয় বংশীবদন ঠাকুর বলা হত।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্থামী শ্রীজাক্তবা মাতা গোস্থামিনীর প্রতিপাল্য দিয়া ছিলেন। তিনি পুরা, কাশী, প্রয়াগ ভ্রমণ করে মথুরায় আদেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী আদি কেশব প্রভৃতি দর্শন করেন। অনস্তর গোকুলের দাদশ বনাদি দর্শন করেন। বৃন্দাবন ধামে তিনি কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তিনি রাম ও কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি নিয়ে গৌড়দেশে আগমন করেন। তাঁর ভক্তি দিদ্ধান্ত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ভক্তি দদাচারতা ও আচার-নিষ্ঠা প্রভৃতি দেখে দকলে মুগ্ধ হন। অল্পকাল মধ্যে তাঁর যশ চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বহু সম্রান্ত পণ্ডিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর শিয়ান্ধ গ্রহণ করেন।

অম্বিকা নগরের ছই ক্রোশ পশ্চিমে বালুকা নামী একটা ক্ষুদ্র

নদী প্রবাহিতা, তার তীরে ছিল ঘোর জকল । জকলে ছিল হিংম্র ব্যান্তের বাস। সেই স্থানে জ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী বসবাস করতে লাগলেন। চারিদিকে শিশ্বগণের বসত বাটী করলেন। গোস্বামীর প্রভাবে সেই স্থান যেন মহাতীর্থে পরিণত হল। গোস্বামী মহোদয় এক দিন একটা ব্যান্তকে হরিনাম করতে বললেন। ব্যান্তটি হরিনাম করতে লাগল। তিনি ঘাঁকে নাম উপদেশ করতেন, তিনি নামে মন্ত হতেন এবং উদ্ধার লাভ করতেন। সেই জন্ম ঐ স্থানের নাম হল "বাঘনাপাড়া" ব্যান্তকে উপদেশ দিয়ে উদ্ধার করলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বান্ধা পাড়া গোস্বামীদিগের এক প্রশস্তি পত্রে বান্ধাপাড়া নামের কারণ উল্লেখ করেছেন।

> "জয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণো বাদ্মা পল্লীবিভূষণৌ। জাক্তবীবল্লভৌ রামচন্দ্রকীর্ত্তিস্বরূপকৌ ॥ ব্যান্ত্রাহৃপি বৈষ্ণবঃসাক্ষাৎ যৎপ্রভাবাদ্বভূব তৎ। ব্যাদ্মাপল্ল্যাত্মকং বন্দে শ্রীপাটং গৌড়পাবনং॥ (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী)

বান্ধা পাড়ায় প্রীরামচন্দ্র গোস্থামী শ্রীরাম ও কৃষ্ণের শ্রীমৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যাপি সেই মৃতি তথায় বিরাজ্ঞ করছেন। পশ্চিম অঞ্চলের কোন বনিক ভক্ত বিগ্রাহের জ্বন্ত উত্তম মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

গ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনা **গ্রন্থে আছে**—

জাহ্নবীর প্রিয় বন্দ্য রামাই গোসাঞী। যে আনিল গৌড় দেশে কানাই বলাই॥ যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে গ্রীরামাই। জাহ্নবী মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রান্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তি আছে—

> অরুণ উদয় কালে তীর্থ প্রস্কুন্দনে। স্থান করিবারে প্রভু করেন গমনে॥ স্থান কালে রাম কৃষ্ণ শ্রীমৃত্তিযুগল। প্রভু রামচক্র কোলে আসিয়া উঠিল॥

( तःनी शिका)

প্রস্কলন তীর্থে সান করবার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের কোলে এসে উঠলেন। ভগবান্ ভক্তের থেকে কি ভাবে সেবা নেন এবং কি ভাবে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্ম প্রকটিত হন তা কে বৃথতে পারে ?

একদিন রাত্রিকালে শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী বহু শিশ্ব নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামীর গৃহে এলেন এবং বললেন অন্ত আত্র প্রসাদ গ্রহণ করতে চাই। কোন শিশ্বের দ্বারা বকুল বৃক্ষ থেকে আত্রফল পাড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীকে ও শিশ্বগণকে ভোজনের সময় দিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। তিনি ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০৫ শকের মাঘ মাসের কুঞ্চা ভূতীয়া তিথিতে অপ্রকট হন। তিনি কখন ব্ধরী গ্রামে কখন বাঘ্নাপাড়ার নিকটে রাধানগরে অবস্থান করতেন। ইনি ব্রহ্মচারী ছিলেন। ছোট ভাতা শ্রীশচীনন্দনকে মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করে বাঘ্নাপাড়ায় শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করেন। শচীনন্দন গোস্বামী স-পরিবারে বাঘনা পাড়াতে অবস্থান করেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীযুক্ত বিহারী গোস্বামী প্রভৃতি তাঁর বংশে ভ্রমগ্রহণ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী লিখিত গ্রন্থ—( : ) করচা মঞ্চরী ( ২ ) সম্পূর্টিকা ও ( ৩ ) পাষণ্ড দলন।

ভাঁর তুইটি পদকীর্ন্তন শ্রীপদকল্পভক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।
পছ মোর গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি যার গুণ গায়॥
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি।
সেই পছ বাছ ভুলি কান্দে হরি বলি॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
সো অব কীর্ত্তন ধূলি ধূসর অভিরাম॥
থেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা॥
পূরব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কে না বুরো ও না রক্ষ॥

### এ এগোন্ধ-পার্ম দ-চরিভারলী

দেখ শচীনন্দন জগত জীবন ধন অমুক্ষণ প্রেমধন জ্বগজনে যাচে। ভাবে বিভোর বর গৌর তন্তু পুলক্তিত সঘনে বোলাঞা হরি গোরা পক্ত নাচে # সব অবভার সার গোরা অবভার। হেম বরণ যিনি নিরুপম তমু-খানি, অকণ নয়নে বহে প্রেমক ধার। ৰুন্দাবন গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজ্ঞমনি, ভাব ভরে গরগর পক্ত মোর হাসে ॥ কাশীশ্বর অভিরাম, পণ্ডিত পুরুষোত্তম গুণ-গান করতহি নরহরি দাসে॥ খোল করতাল শুনি কিবা শিশু কিবা ধনী ধায়ত সবহু প্রেম প্রতি আশে। এমন গৌর গুণ যাক জাগয়ে মনে ভাকর সেবক রামচন্দ্র দাসে ।

# শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বা গোবিন্দ দাস (পদকর্ত্তা)

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ব— ইনি মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজ্বর আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন: শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ব মাতৃগর্ভে অতিরিক্ত মাস অবস্থান করার ফলে জননী স্থনন্দার অতিশয় কম্ব হচ্ছিল। দাসী শ্রীদামোদর কবিরাজকে এসে এ কথা কললেন। তথন শ্রীদামোদর কবিরাজ দেবীর পূজা করছেন। তজ্জ্বস্ত দাসীর সঙ্গে কোন কথা না বলে চক্ষে ইঙ্গিত করে কললেন—দেবী-যন্ত্রটী স্থনন্দাকে দেখাও, এখন পুত্র প্রসেব হবে। লাসীটী ইঙ্গিতে না বৃঝে দেবী-যন্ত্র ধৌত করে সেই জল স্থনন্দাকে পান করাল, তাতে তিনি সুখে পুত্র প্রসেব করলেন।

"শীঘ্র যন্ত্র-ধৌত করি জল পিয়াইল :"

(ভক্তিরত্বাকর ১।১৪৯)

শ্রীগোবিন্দ ক্বিরাজের জন্মের পর পিতা চিরঞ্জীব সেন অপ্রকট হন। তথন থেকে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ্ঞ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মাতামহ শ্রীদামোদর কবিরাজের আলয়ে প্রতিপালিত হন। শ্রীদামোদর কবিরাজ শাক্ত ছিলেন। মাতামহের সঙ্গ কলে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ শাক্ত ভাবাপন্ন হন।

🏄 শ্রীরামচন্দ্র পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অন্ধ্রগ্রহে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। জ্রীগোবিন্দ ঘোরতর শাক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ভগবতী ছাড়া জ্বন্ধ কোন কথা বলতেন না, কোন পূজাও করতেন না। সকলকে ভগবতী উপাসনার কথাই বলতেন। তখন গীত পঞ্চাদি যা লিখতেন সমস্কই ভগবতী সম্বন্ধে।

শ্রীরামচন্দ্র শ্রী মাচার্য্যে স্থানে শিষ্য হৈতে।
গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে।
ভগবতী পাদপদ্ম কৈলে আরাধন।
না হৈত কি এ ভব বন্ধাদি মোচন।

( ভক্তিরত্বাকর ১।১৫৮ )

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের অন্থগ্রহ পাবার পরা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মন্তি বৈষ্ণব ধর্মে এসেছিলে—সেই সম্বজ্জে বলছেন শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মনে মনে চিস্তা করতে লাগলেন— শক্তি উপাসনা মার্গে ভববন্ধন থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায় না ?

ঠিক এই সময় তিনি দৈববাণী শুনলেন—
হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কাৰু না ঘুচে ছুৰ্গতি।
(ভক্তিরত্বাকর ১।১৫১)

অলক্ষ্যে দেবী যেন বলছেন—গ্রীকৃষ্ণ ভজ্জন ছাড়া কারও ভববদ্ধন মোচন হয় না। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই দৈববাণী শুনে বৃষ্তে পারলেন শ্রীকৃষ্ণ ভজ্জন ছাড়া অশ্য কোন মার্গে বা অক্স কোন উপাসনার দারা ভববদ্ধন থেকে মৃত্তি হয় না—ইছা দেবীরঃ উপাদেশ। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করবার জ্বন্স দৃঢ় সংকল্প করকোন।

জ্ঞীগোবিন্দ কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ ভজনের জন্ম বড়ই ব্যাকৃল হয়ে পড়লেন। বড় ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাস আচার্য্যের অমুগ্রহে ধন্ম হয়েছেন, তিনিও তাই শ্রীআচার্য্যের শ্রীচরণ আঞ্চয় করতে উৎসুক হলেন।

> আচার্য্য প্রভূর শিশ্ত হইব সর্বর্থা। তবে সে ঘুচিবে মোর অস্তবের ব্যথা॥

> > ( ভক্তিরত্মাকর ১/১৬১ )

আমি নিশ্চয় শ্রীমাচার্যা ঠাকুরের চরণ আশ্রয়ে ধক্ত হব।
শ্রীগোবিন্দ এইরূপ বিচার করে যাজিগ্রামে যাবার উদ্যোগ
করলেন, এমন সময় শুনলেন শ্রীআচার্য্য বৃন্দাবনে চলে গেছেন।
শ্রীগোবিন্দের মনে বড় খেদ উপস্থিত হল। তখন তিনি মনে
মনে বিচার করতে লাগলেন—

বৈষ্ণবগণেও মোর হিত চিন্তা কৈল।
কহিল পিতার বার্তা তাহা না শুনিল।
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিভাবান।
চৈতস্মচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান।
এ হেন সন্তান হৈয়া গেমু ছারে খারে।
এ কেবল কর্মদোষ কি বলিব কারে।

( ভক্তিরত্মাকর ১।১৬৬ )

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ স্বগত ভাবে—কুপাময় বৈষ্ণবগণ পূর্বে

আমার হিত চিস্তা করে ঞ্জীকৃষ্ণ ভজনের কথা বলেছিলেন। ভাগ্যদোষে তথন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করি নাই।

আমার পিতা চিরঞ্জীব সেন গ্রীচৈতক্ত মহাপ্রভুর পরম অমুগ্রছ পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ভাগবত ও সমস্ত গুণের নিধান। হায়। আমি এহেন লোকের সন্তান হয়ে বৃথা জীবন কাটালাম। এ জগতে দেখেছি আমার সমান তুর্ভাগা আর কে আছে ?

পুনঃ যদিও দেবী স্বয়ং অহৈতৃকী কৃপা করে কৃষ্ণ ভজন করতে বললেন, তাতে একৃষ্ণ ভজনে কিছুটা মতি হল কিন্তু সদৃগুক্র কোথায় পাব ? মনে করলাম এনিবাস আচার্য্যের এচিরণ আশ্রম করব, তিনি ত এবিন্দাবনে বাস করছেন।

> মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্য প্রভুর দরশনে। ফিরিল যেমন নিষ্ঠা হৈল সে চরণে॥

> > ( ভঃ রঃ ১।১৬১ )

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এই সমস্ত কথা বলে যখন খেদ করতে ছিলেন তখন দৈববাণী শুনলেন—

হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে। অভিলাষ পূৰ্ণ হবে অল্ল দিবসে।

—( के ठाऽ१२ )

তোমার শীত্র অভিলাষ পূর্ণ হবে তুমি থৈব্য ধারণ কর।
এবার গোবিন্দ কবিরাজ কিছুটা আশ্বস্ত হ'লেন। জ্রীরামচন্দ্র
কবিরাজ ছোট ভা'য়ের এই সমস্ত চেষ্টা শুনে বড়ই সুখী হলেন।
এদিকে জ্রীল শ্রীনিবাদ আচার্যোর জন্ম গৌড দেশবাদী

ভাজপণ বড়াই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আচার্য্যকে জ্রীকুলাবন থেকে আনবার জন্ম কাকে পাঠান হবে; সকলে মনোনীত করলেন জ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে।

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবগণের আজ্ঞা নিয়ে শুভদিনে বৃদ্দাবন যাত্রা করে, তিনি কুমারহট্ট নগরে ছোট ল্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের কাছে এলেন। শ্রীগোবিন্দের কৃষ্ণ ভজন উৎকণ্ঠা দেখে তিনি খুব সুখী হলেন এবং আচার্য্যপাদ এলেই সব বাসনা সিদ্ধ হবে জানালেন।

এ সময় তিনি শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে কুমার নগর থেকে তেলিয়া ব্ধরিগ্রামে গিয়ে বাস করতে বললেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ বুন্দাবনে যাবার পর শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ তেলিয়া কুধরিগ্রামে এসে বসত-বাটী নির্মাণ করেন।

ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীনিবাস আচার্য্য গৌড় দেশে এলেন এক বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণ সঙ্গে স্থথে হরিকথা কীর্ত্তন পূর্বক ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর শুভাগমনে গৌড় দেশে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন-বক্সা আরম্ভ হল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্রামানন্দ প্রভু ভার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন।

অতঃপর ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীআচার্য্য তেলিয়া বৃধরিতে এলেন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ গতিশয় ভক্তিপৃত হাদয়ে দৈক্ত ভরে শ্রীল আচার্য্যকে আমন্ত্রণ করে স্বগৃহে আনলেন। বিপুল ভাবে তাঁর মেবা-আদি করতে লাগলেন। বৃধরি গ্রামবাসী আচার্য্য দর্শনে প্রমানন্দিত হলেন। এই সময় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্যের চরণে পড়ে কুপা প্রার্থনা করলেন। করুণাময় ঞ্রীআচার্য্য ঠাকুক্ক তাঁকে ঞ্রীঞ্রীরাধাকুক যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

> "রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন গোবিনে ॥" (ভঃ রঃ ১০।১৭১)

জ্রীগোবিন্দ কবিরাজ্ব আচার্য্য চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। জার ভক্তি দর্শনে বৈষ্ণবগণের আনন্দের সীমা রইল না। এই সময় গৌড় দেশে পুনঃ প্রেমভক্তি বক্সা প্রবাহিত হল।

গৌড় দেশে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাকবি বলে বিখ্যাড-ছিলেন। তাঁর বিদ্যা প্রতিভা অভ্যন্তুত ছিল। "তিনি দলীত-মাধব" নামে একখানি মহানাটক রচনা করেন। তাঁর আরও করেকখানি রচিত গ্রন্থ বল্প-সাহিত্যে স্থপ্রসিদ্ধ আছে। যেমন ছিলা তাঁর সংগীত রচনা শক্তি, তেমনি ছিলেন তিনি স্থকণ্ঠ গায়ক। শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীনিবাদ আচার্য্য, শ্রীজাতুবা মাডা গোস্বামিনী প্রভৃতি তাঁর ভক্তিময়ী দংগীত শ্রবণে পরম স্থাই হয়ে তাঁকে কবিরাজ উপাধিতে ভৃষিত করেন। তিনি শ্রীবিদ্যা-পতির মৈথিল ভাষা যুক্ত পদাবলার অনুসরণে গীত রচনা করেন। তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তি-রদাম্ত সিদ্ধু ও উজ্জ্বলনীলমনির শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সম্বলিত গীত রচনা করেন। তাঁর সংগীত এত অনুপ্রাদ, এত সরল সহজ্ব ভাষা গজ্ঞীর ভাব যুক্ত যে শ্রোতার হৃদয় সহজ্বেই আর্থিভূত করে ভূলে।

### গ্রীপোবিন্দ কবিরাভ

শব্ধণাগভির দৈক্যাত্মক একটি গীভ— **डक्क** दि प्रम, जीनन नन्तन, অভয় চরণারবিন্দ রে। তুলভি মানব, জনম সংসঙ্গে, তর্ব্ধ এ ভব সিদ্ধ রে ॥ শীত আতপ, বাত বরিষণ, এদিন যামিনী জাগি রে॥ বিফলে সেবিভু কুপণ ছরজ্জন চপল সুখলব লাগি রে 🛚 এ ধন যৌবন পুত্ৰ পরিক্ষন ইথে কি আছে পরতীতি রে। কমল দল জল জীবন টলমল ভক্ত হরি পদ নিভি রে॥ প্রবণ কীর্দ্তর প্রবণ বন্দন পাদ সেবন দাস্তারে ৷

> পৃত্ধন সথিজন আত্ম নিবেদন গোবিন্দ দাস অভিসাধ রে॥

শ্রীগৌর বিষয়ক পদ কীর্ত্তন— জাম্ব নদ-তমু বদন অম্বজ স্বনে হরি হরি বোল। নয়ন অম্বজে বহুয়ে সুরুধুনী কম্ব কন্ধব্র দোল॥ দেখ দেখ গৌর দ্বিজ্বর রাজ। সঙ্গে সহচর স্থান্ড শেখর উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥ তরুণ প্রেমভরে দিন রন্ধনী নাচত অরুণ চরণ অথীর। করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল, নীলয় বরুণ গম্ভীর॥ কবহু নাচত কবহু গায়ত কবহুঁ গদগদ ভাষ। অধিল জগজনে প্রেমে পুরল বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

কুন্দন কনয় কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গ অবিরল পুলক ভাতি॥
প্রেম ভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতন্তু মন্দাকিনী তাহা বহি যায়॥

### **এগোবিন্দ কবিরাঞ্জ**

দেশ দেখ গোরা গুলমণি।
করুণায় কো বিধি মিলওল আনি ।
জপি জপায় মধুর নিজ নাম।
গাই গাওয়ায়ে আপন গুল গান॥
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহু ন পেখলু ঐছন পর রঙ্গ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজপর নাহি সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে সকল নর-নারী।
গোবিন্দ দাস বলে যাঁউ বলিহারী॥

সুরধূনী তীর তীর মহা বিলসই
ভকত জনগণ সঙ্গ।
কর তল তাল, বোলত হরিধ্বনি
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচী নন্দন ত্রিভুবন বন্দন
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জন্ম অনু রঞ্জন ভব ভয় ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর প্রেমভরে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোর।

426

অঙ্গহি অঞ্চ পুলক কুল আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝক লোর॥
শ্বনি ধ্বনি ভাঙ্গনি চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস হেন রস বঞ্চিত

অবক্সজীবনে নাছি পিব।

ল্লীল্লীপোৰ-পাৰ্যত্ব-চরিতাবলী

স্বহু গায়ত স্বহু নাচ্ত সবহু আনন্দে মাভিয়া। ভাবে কম্পিত পুঠত ভূতল, বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া ॥ মধ্র মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত চলত কত কত ভাতিয়া। বদন গদু গদু মধুর হাসভ থসত মতিম পাতিয়া॥ পতিত কোলে ধরি বোলত হবি হরি দেওত পুন প্রেম যাচিয়া। অরুণ লোচনে বরুণ ঝরওঁ হি এ তিন ভূবন ভাসিয়া॥ এ সুখ সায়রে লুবধ জগজন মুগধ দিন রাতি জাগিয়া।

দাস গোবিন্দ রোগ্ডত **অমুক্ষণ** বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥

এ দ্রীরাধাগোবিন্দ বিষয়ক পদ—

কুন্দ কুসুমে জরু কবরিক ভার। ক্রদয়ে বিরাজি মোতিম হার॥ চন্দন চরচিত রুচির কপুর। অঞ্চি অনন্ত ভরিপুর । চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি। হরি অভিসার রভস রসে ভোরি ॥ ধ্রু ॥ **धवन विভূষণ অম্বর বনই**। ধবলিম কৌমুদি মিলি তরু চলুই॥ হেরইতে পরিজ্বন লোচন ভুল। রঙ্গ পৃতলি কিয়ে রস মহা ধূর॥ পুরতি মনরথ গতি অনিবার। গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥ সুরত শিঙ্গার কিরিতি সমভাস। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস॥

তুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ। অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥ ঝর ঝর বরিখে গগনে জ্বলধার। দামিনি দহই ঝলকে অনিবার॥ -46P-

खीखीरभोद्ग-भार्यप-हिकासमी

আন্ধৃহি আন্ধৃ পূলক কুল আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝক্ল লোর ॥
ধ্বনি ধ্বনি ভালন চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দ দাস হেন রস বঞ্চিত
অবক্ত জীবনে নাহি পিব ॥

সবহু গায়ত সবহু নাচত সবহু আনন্দে মাতিয়া। ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতল, বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া॥ মধুর মঙ্গল মুদঙ্গ বাজত চলত কত কত ভাতিয়া। বদন গদু গদু মধুর হাসত খসত মতিম পাতিয়া॥ পতিত কোলে ধরি বোলত হবি হরি দেওত পুন প্রেম যাচিয়া। অরুণ লোচনে বরুণ ঝরুউঠি এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥ এ সুখ সায়রে লুবধ জগজন মুগধ দিন রাতি জাগিয়া।

দাস গোবিন্দ রোগ্ডত অফুক্ষণ বিন্দু কণ আধ লাগিয়া।

<u>শ্রী</u>প্রাধাগোবিন্দ বিষয়ক পদ—

কুন্দ কুসুমে ভরু কবরিক ভার। ক্রদয়ে বিরাজি মোভিম হার॥ চন্দন চরচিত রুচির কপুর। অঞ্চি অনজ ভরিপুর। চান্দনি বন্ধনি উদ্ধোবলি গোরি। হরি অভিসার রভস রসে ভোরি ॥ গ্রু॥ ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলি তরু চলুই॥ হেরইতে পরিজ্বন লোচন ভুল। রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মহা ধূর॥ পুরতি মনরথ গতি অনিবার। গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার। সুরত শিঙ্গার কিরিতি সমভাস। মিললি নিকুঞ্জে কহু গোবিন্দ দাস॥

ত্বহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরপ কো বিহি রস নিরবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জ্বলধার।
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার॥

#### ৮০০ এএ আৰু-পাৰ্থৰ-চৰিতাবলী

প্রছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম।
ছহু তমু মিলন মনমথে মাতি।
ছহু পরিরম্ভন সমরক ভাতি।
অপরূপ ছহুজন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দ দাস হেরই স্থি মেলি।

### বিরহ গীভ—

পরাণ পিয়া সথি হামারি পিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ হিয়া॥
নথর খোয়ায়লু দিবস লিখি-লিখি।
নয়ন অন্ধায়লু পিয়া পথ দেখি॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বৃঝাই না ভেল॥
অব হাম তক্রণি বৃঝালু রসভাষ।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া পাশ।।
বিভাপতি কহ কৈছন প্রীত।
গোবিন্দ দাস কহ এছন রীত॥

বিব্ৰহ গীত

মাধব তুহুঁ রহলি মধুপুর। ব্রহ্মপুর আকুল হুকুল কলরব কান্তু কান্তু করি বুর॥ যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
স্থাগণ বেমু, ধেমু সব বিছুরল
বিছুরল নগর বাজার।
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই
তরুগণ মলিন সমান।
শারি শুক পীক ময়ুরী না নাচত,
কোকিল না করওঁচি গান ॥
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশদিশ বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা জল হোয়ল অধিক
কহ তহি গোবিন্দ দাস॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস সাহিত্য হিসাবে এগোবিন্দ কবিরাজ্ঞের এই সমস্ত গীতি অমুপম। স্বয়ং এমিদ্ জীব গোস্বামী এগোবিন্দ কবিরাজ্ঞের পদ সমূহ প্রবণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'কবিরাজ্ঞ' আখ্যা প্রদান করেছিলেন। প্রাগোবিন্দ কবিরাজ্ঞের পদাবলী গীত সংখ্যা পদকল্লতক্তে ৭৬০ আছে।

গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম ১৪৫৯ শকে, অপ্রকট ১৫৩৫ শকে, আখিন মাসের শুক্র প্রতিপদে। তাঁর পত্নীর নাম মহামায়া। পুত্রের নাম ঞ্রীদিব্যসিংহ। দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম।

# ब्योदिन वकी नम् न मान

শ্রীদৈবকীনন্দন দাসের মন্ত্রদাতা গুরু শ্রীপুরুষোত্তম দাস।
শ্রীপুরুষোত্তম দাসের পিতা শ্রীসদাশিব কবিরাজ। শ্রীপুরুষোত্তম
দাস শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদ-ভক্ত ছিলেন। অতএব দৈবকীনন্দন
দাস শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার ভুক্ত। বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার যে গুণ অন্তপম।
সর্বগুণহীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে।
সপ্তম বংসরে যাঁর কুষ্ণের উন্মাদ।
ভূবনমোহন নৃত্য শক্তি অগাধ।

শ্রীমনোহর দাস কৃত "অনুরাগবল্লী"তেও দেখা যায়

শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়। দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়। তেঁহো যে করল বড বৈষ্ণব বন্দনা।

শ্রীদৈবকীনন্দন প্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাংলা বৈষ্ণৱ বন্দনা ভিন্ন সংস্কৃত "বৈষ্ণবাভিধান" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বাসস্থান কুমারহট্ট বা হালিসহরে ছিল। শ্রীদৈবকীনন্দন দাস নিজের পিতামাতার বিশেষ পরিচর
প্রাদান করেন নাই। মন্ত্রদাতাগুরু নিত্যানন্দ পার্বদ ছিলেন।
প্রইটুকু মাত্র বলেছেন। ইনি একজন বিশেষ পদকর্তা।

**ब्रीटेनवकौनन्त्र मारम्य-श्रीटेक्शवणवर्ग** বুন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ। প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥ নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ। ভূমিতে পড়িয়া বন্দেঁ। সবার চরণ॥ নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত। সবার চরণ বন্দে । হঞা অমুরক্ত ॥ মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি। সবার চরণ বন্দো করিয়া প্রণতি॥ যেদেশে যেদেশে বৈসে গৌরাক্সের গণ। উদ্ধিবাক্ত করি বন্দে। সবার চরণ ॥ হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস। সবার চরণ বন্দোঁ দক্তে করি ঘাস ॥ ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে-জনে। এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥ মহাপ্রভুর গণ, সব পতিত-পাবন। তাই লোভে মুই পাপী লইফু শরণ॥ বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি। তমোবৃদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥ তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজদাস॥
সর্ব্ব বাঞ্চা সিদ্ধি হয় যমবন্ধ ছুটে।
জগতে তুল্ল ভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

### পদ কীর্ত্তন জ্রীগোর চন্দ্রস্থ—

চৌদিকে ভকতগণ হরিহরি বলে।
রক্তন মালতী মালা দেই গোরা গলে।
কুক্তুম কস্তুরী আর স্থগন্ধ চন্দন।
গোরাচাঁদের অক্তে সব করয়ে লেপন।
রাঙ্গা প্রান্ত পট্রবাস কোঁচার বলনি।
ঝলমল করে কিয়ে অক্তের লাবনি।
চাঁচর চিকুরে চাঁপা মনোহর ঝুটা।
উন্নত নাসিকা উর্দ্ধ চন্দনের ফোঁটা।
আজামুলস্বিত ভুজ সক্র পৈতা কান্ধে।
মদন বেদন পাঞা ঝুরি ঝুরি কান্দে।
দেবকীনন্দন বলে সহচর সনে।
দেব সভে গোরাচাঁদ প্রীবাস ভবনে।

নাহি নাহি ভাই, গ্রীগোরাঙ্গ চাঁদ বিনে, দয়ার ঠাকুর নাহি আর।

ক্তপাময় গুণনিধি সব মনোরথ সিন্ধি. পূর্ণ পূর্ণতম অবতার ॥ রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে অস্থরেরে করিলা সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কারে না মারিল মন শুদ্ধি করিলা স্বার ॥ কলি কবলিত যত জীব সব মুরছিত নাছি আরু মহৌষধি তন্ত। ভন্ম অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত সঞ্চীবনী প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র ॥ এ হেন করুণা তাঁর পাষাণ হৃদয় যার. সে না হইল মনির সোসর। দেবকীনন্দন ভনে হেন প্রভু যে না মানে সেই জন বড় ছুরাচার ॥

## জ্ঞীনিত্যানন্দ চন্দ্রস্থ—

গজেন্দ্র গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।

যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে
পতিত তুর্গত পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার তুর্ল ভি প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বল গৌরহরি॥

## প্রিপ্রীগোর-পার্বছ-চরিভাবলী

তো সভার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
ত্তন নাই গৌরাঙ্গ স্থুন্দর নদীয়ার।
যে পছাঁ গোকুলপুরে নন্দের কুমার
তো সভার লাগিয়া এবে কৈল অবতার।
ত্তনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পূলকে পুরল অঙ্গ গরগর হিয়া।
তারে কোলে করি নিতাই যায় আন ঠাম।
হেনমতে প্রেমে ভাসাইল পুরগ্রাম।
দৈবকীনন্দন বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিলুঁ বিষয় কুপে নিতাই না ভজিয়া।

# জীযত্ত্বনন্দ্ৰ দাস (পদকৰ্ত্তা)

ষত্মনন্দন নামে পাঁচজন গৌরভক্ত ছিলেন।

- ১ নম্বর—হচ্ছেন কণ্টকনগর নিবাসী যত্নন্দন আচার্য্য ইনি আছৈত শাখা অন্তর্ভুক্ত।
  - ২ নম্বর—ঝামটপুর নিবাসী যতুনন্দন আচার্য্য :
  - ৩ নম্বর- যহনন্দন চক্রবর্তী। ইনি নিত্যানন্দ পার্ষদ।
- ৪ নম্বর—যত্নন্দন আচার্য্য ইনি বাস্থ্রদেব দত্তের শিশু ও রঘুনাথ দাসের গুরু।

ে নম্বর— বছনন্দন দাস। এখানে এর সম্বন্ধে আলোচনা হক্ষে। মূর্নিদাবাদ জেলার তের ক্রোশ দক্ষিণে কণ্টক নগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে খালিহাটী গ্রামে ১৪৫৯ শকে জীয়ত্বনন্দন দাস পদকর্তার জন্ম হয়। ইনি বৈভ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জীনিবাস আচার্য্যের কন্তা জীয়ুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রিয় শিশ্ব ছিলেন জীয়ত্বনন্দন দাস লিখিত কর্ণা-নন্দ গ্রাম্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে জীগুরু-চরণ মহিমা কীর্ত্তন করে অধ্যায় শেষ করেছেন।

> শ্রীমাচার্য্য প্রভুর কন্সা শ্রীহেমলত। । প্রেম করবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা । সে ছই চরণ পদ্ম জনয়ে বিলাস। কর্ণানন্দ রস কহে যতুনন্দন দাস।

🚉 গোবিন্দ-সালামূতের পদ্মামুবাদের বন্দনায় বলেছেন—

বন্দ্য গুরু পদতল চিস্তামণিময় স্থল

সর্বপ্তণ খণি দ্য়ানিধি।
আচার্য্য প্রভুর স্থতা নাম ঞ্রীল হেমলতা
তাঁহার স্মরণে সর্বসিদ্ধি॥
অজ্ঞান অগ্ধকারে পতিত দেখিয়া মোরে
জ্ঞানাঞ্জন দিলা দ্য়া করি।
বাঁহার করুণা হৈতে নেত্র হৈল প্রকাশিতে
দ্রে গেল অন্ধকারাবলী॥

শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে অভুত প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি পিতা শ্রীনিবাস আচার্যাের স্থায় সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতেন। তার প্রভাবে পাষশু প্রকৃতির ব্যক্তিগণও ভক্তিমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি নির্ভীক বক্তা, 'সত্যশীল' সদাচার সম্পন্ন ছিলেন। কোন ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ অসং সিদ্ধান্ত প্রশ্রয় দিতেন না। তাতে তিনি বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন। কোন অপসিদ্ধান্ত ব্যাপার নিয়ে শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একজন শিশ্বাকে তিনি সভান্তলে কণ্টি ছিড়ে চিরদিনের জন্ম, ত্যাপা করেছিলেন।

শ্রীযত্বনন্দন দাস গুরুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি অনেক সময় শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর চরণে অবস্থান করতেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর বাসবাটী ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তটে বুধাই-পাড়া গ্রোমে।

শ্রীযত্নন্দন দাসের দার পরিগ্রহ কিম্বা পুত্র-ক**ন্সা সম্বন্ধে** কোন বিবরণ পাওয়া যায় না

শ্রীযত্মনদান দাস বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন ৷ বহু প্রন্থের পাছামুবাদ করেছেন এবং গীতিও রচনা করেছেন ৷ তিনি এক জ্বন প্রাস্থির পদকর্তা ছিলেন ৷ কুঞ্জরাস্তব নামক একখানি কাব্য প্রস্থিও তিনি রচনা করেন ৷

তাঁর পতাত্রবাদ গ্রন্থ—গোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত পতাত্র-

বাদ, কর্ণামৃত মৌলিক গ্রন্থ, গৌরলীলাপদ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ প্রভৃতি।

পদাবলী—

গৌরাঙ্গ স্থব্দর

न्छे श्रुत्रन्द्रत्,

প্রকট প্রেমের তমু।

কিয়ে নবঘন

পুরুট মদন

स्थारा গড़न करू।

ভাল নাচে গৌরাক্স আনন্দ সিদ্ধু।

বদন মাধুরী,

হাস চাতুরী

निছয়ে শরদ ইन्द्र ॥ अ ॥

কিবা সে নয়ন

জিনিয়া খঞ্জন

ভাঙর ভঙ্গিম শোভা।

অক্লণ-বরণ

যগল চরণ

এ যতুনন্দন লোভা।

দেবী ভগবতী

পৌৰ্ণমাসী খ্যাভি.

প্রভাতে সিনান করি।

কান্তুর দরশে,

চলিলা হরষে

আইলা নন্দের বাড়ী।

শিরে শুত্রকেশ,

তপসির বেশ

অরুণ বসন পরি।

বেদময় কথা

ঘন হালে মাথা

করেতে লগুড় ধরি।

দেখি নন্দরাণী.

ধাইয়া অমনি

পডিয়া চরণ তলে।

ভাঁরে কোলে লৈয়া শির পরশিরা

আশিষ বচন বলে॥

সভী শিরোমণি

অখিল জননী

পরাণ বাছনি মোর।

পতি পুত্ৰ সহ

ধেত্ব বংস সব

কুশলে থাকুক তোর॥

রাণী ভারে লৈয়া তুরিতে আসিয়া

দেখয়ে পুত্রের মুখ।

গাষে ছাত দিয়া

উঠায় ধরিয়া

স্নেহে দরদর বুক।

नष्ट्राच्य नीद्र

স্তুনখির ধারে

ভিগয়ে শয়ন বাস।

ধনিষ্ঠার পাশে

দেখি মনে হাসে

এ যতুনন্দ্ৰ দাস॥

তুহুঁ প্রেম গুরু তেল শিষ্য তমু মন। শিখায় দোহারে নৃত্য অতি মনোরম। চাপল্য উৎস্থক হর্ষ ভাব অলঙ্কার। ত্তু মন শিষ্য পরে ভূষণের ভার। সুজ্ঞাদি উদ্ভাব স্থদীপ্ত সাদ্দিক।

এই সব ভাব ভূষা রাধার অধিক ॥
অযত্মন্ধ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার ।
শভাবক্ধ বিলাসাদি দশ পরকার ॥
ভাবাদি অকক্ষ তিন মোন্দ্য চকিত ।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাক্ষ ভূষিত ॥
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায় ।
এ যত্ননন্দন দাস বিস্তারিয়া গায় ॥

ভাগ্যবতী যমুন। মাই ।
যার এ কৃলে ও কৃলে ধাওয়াধাই ॥
খেত শাঙল দোনো ভাই ।
যার জলে দেখে আপন ছাই ॥
যমুনার জলে কিবা শোভা ।
এ যতুনন্দন মনলোভা ॥

সহচরি সক্তে

রক্ষে চলু কামিনী

দামিনি থৈছে উজ্বোর।

গোবৰ্জন ভট

নিকট বাটছি

লেই যজ্ঞ-ঘৃত-ঘোর॥ দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ।

নিরুপম বিলাস

রসায়ন পিবইতে

ত্ত্ জন পুলকিত অঙ্গ।

তুর সঞে দরশন

অনিমিখ লোচন

## ন্ত্ৰীপ্ৰীগোৰ-পাৰ্বদ্ব-চৰিভাৰলী

3-75

বহুত্তি আনন্দ্রীর ৷

আনন্দ সায়রে

ডুবল তুত্ত জন

বহু খণে ভৈ গেল থীর ম

অভিশয় আদর বিদগধ নাগর.

বাই নিয়তে উপনীত।

ইছ যত নন্দন

নির্থই তুর্ত জন

অভিস্থাথে নিমগন চীত॥

## শ্ৰীজ্ঞান দাস

গ্রীমদ জ্ঞান দাস নিত্যানন্দ শক্তি গ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষা ছিলেন। তিনি বীরভূম জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন: ভক্তিরত্বাকরে শ্রীজ্ঞান দাসের বাসভূমি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

> বাচ দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়। তথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥

আৰুও কাঁদডা গ্রামের শ্রীমদ জ্ঞান দাদের ঠাকুর বাড়ী **আছে**। তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁর জ্ঞাতি-কশেধরগণ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতল পুর গ্রামে আছেন।

"পদসমুদ্র নির্য্যাস তত্ত্বের" সংগ্রহ কর্তা বাবা আইন্স মনোছর দাস প্রীমন্ জ্ঞান দাসের মিত্র ছিলেন। শ্রীমনোছর দাসও জ্ঞীক্ষাকৃবা দেবীর শিষ্য ছিলেন।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। খেতরির মহোৎসবে ইনি শ্রীজাহ্নবা দেবীর সঙ্গে এসেছিলেন। বাবা মনোহর দাসও উৎসবে যোগ দান করেছিলেন

শ্রীনরোত্তম বিলাদে আছে—
শ্রীল রঘুপতি উপধ্যায় মহীধর :
মুরারি, মুকুন্দ, জ্ঞান দাদ, মনোহর ।

'মনোহর' মনোহর দাস ব্ঝতে হবে। গ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের জন্ম আমুমানিক ১৫২৫ খুষ্টাব্দে। প্রতি বছর পৌষ পূর্ণিমার সময় কাঁদড়া গ্রামে গ্রীমদ্ জ্ঞান দাসের নামে জ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন মহোৎসব হয়।

শ্রীমদ্ জ্ঞান দাস কবি ও পদকর্তা ছিলেন, তাঁর পদ কীর্ত্তন অতি সরস ও হৃদয় গ্রাহী।

পদ কীর্ত্তন—শ্রীনিত্যানন্দ রূপ-গুণ বর্ণন—
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈত্ত্য বোলায়॥
লক্ষ্ণে লক্ষ্ণে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে॥
পট্টবাস পরিধান মুক্তা শ্রবণে।
যাল মল যাল মল করে নানা আভরণে॥

সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই স্থন্দর। গৌরি দাস আদি করি সঙ্গে সহচর॥ চৌদিকে নিভাই মোর হরি বোল বোলায়। জ্ঞান দাস নিশি দিশি নিতাই গুণ গায়॥

পুরুবে গোবর্দ্ধন, ধরল অনুজ্ব যার,

জগ জনে করে বলরাম।

এবে সে চৈত্র সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন রঞ্জে ধরি প্রু নিত্যানক নাম।।

প্রম উদার

ক্ৰুণাময় বিগ্ৰহ

ভ্ৰন মঙ্গল গুণ ধাম।

গৌৰ প্ৰেম বসে কটিব বসন খসে

অবভার অভি অনুপাম॥

নাচত গাওত

হরি হরি বোলত

নিরবধি জন্ম মাতোয়াল।

হাস প্রকাশ

মিলিত মধুরাধুরে

বোলত পরম রসাল।

রাম দাসের পহ

স্থলবের জীবন

গৌরী দাসের ধন প্রাণ।

অখিল জীব যত এহ রুসে উনমত

জ্ঞান দাস গুণ গান॥

হোরি লীলা-

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।

দোলায়ত সব স্থিগণ বহু রক্ষে॥

ভারত ফাগু ছুহুঁ জন অক্ষে।

হেরইতে ছুহুঁ রূপ মুক্তছে অনক্ষে॥
বাণ্ডত কত কত বদ্ধ স্থতান।

কত কত রাগ মাল কক্ষণান॥

চন্দন কুল্কুম ভরি পিচকারি।

ছুহু অক্ষে কোই কোই দেওত ভারি॥
বিগলিত অক্ষণ বসন ছুহু গায়।

শ্রেম জল বিন্দু বিন্দু শোভে ভায়॥

হেম মরকতে জন্ম জড়িত পঙার।

ভাহে বেঢ়ল গন্ধ মোতিম হার॥

দোলোপরি ছুহু নিবিড্বিলাস

ভৌনদাস হেরি পুরয়ে আশ॥

#### বিরহ--

শুন শুন নিরদর কান।

তুক্ত অতি ক্রদর পাষাণ॥

সোধনি বিরহ বিষাদে।

থোয়ল কুল মরিষাদে॥

জীবন তন্তু ছিল শেষ।

সেই রহত অবলেশ॥

তাকর নাহিক আশ।

অত্য়ে আয়লু তুয়া পাশ॥

খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তান গদ গদ্ ভাষ।
উঠিতে শকতি নাই তার।
জীবন মানয়ে ভার।
চৌদশি চাঁদ সমান।
মলিন না ধরল বয়ান।
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরি করু কি উপায়।
জ্ঞান দাস কহ রোষ।

# ভ্ৰাউদ্ধব দাশ (পদকৰ্ত্তা)

শ্রীউদ্ধব দাস একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। তাঁর জন্ম স্থান 'টেঞা বৈছপুর'। ইনি অস্বস্ত কুলে আবিভূতি হয়েছিলেন। ইতি শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শিষ্ম ছিলেন।

উার সম্বন্ধে শ্রীযুক জগাবন্ধু বাবু গৌরপদ তরক্ষিণীর ভূমিকায় লিখেছেন "এক উদ্ধব দাস শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। কিন্তু পদাবলী রচয়িতা উদ্ধব দাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি।" এই উদ্ধব দাসের নাম —কৃষ্ণকাস্ত মজুমদার। ইনি পদ-কল্পভক্ষ গ্রন্থের সঙ্কনয়িতা বৈষ্ণব দাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন। এ পরিচয় দিয়েছেন দীনেশ সেন।

শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত সমূদ্রের মধ্যে কোথাও উদ্ধব দাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। পদামৃত সমূদ্রের পরেই উদ্ধব দাস পদকঠা রচনা আরম্ভ করেছেন।

জ্ঞীউদ্ধব দাস স্বয়ং এক জায়গায় নিজ গুরু জ্ঞীরাধামোহন ঠাকুরের পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

> "শ্রীরাধামোহন পদ যার ধন সম্পদ নাম গায় এ উদ্ধব দাস।"

শ্রীউদ্ধব দাসের কবিষশক্তি অন্তৃত, শ্রীগোবিন্দ দাসের বা বার শেখরের স্থায়। ইনি পূর্ববাগ, মান আক্ষেপাসুরাপ, বাল্যসীসা, পোয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লালাবিষয়ক বন্ধ কীর্ত্তন রচনা করেছেন।

পদ কীর্ত্তন শ্রীগোরাঙ্গ বিষয়ক-

চৈত্যু কল্পতরু অদৈও যে শাখা গুরু
কীর্ত্তন কৃষ্ম পরকাশ।
ভকত ভ্রমরগণ মধুলোভে অফুক্ষণ
হরি বলি ফিরে চারি পাশ।
পদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্ত্র

গোলক অধিক সুখ তায়।

ভিন যুগে জীব যভ প্রেম বিমু তাপিত

তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥

নিত্যানন্দ নাম ফল প্রেমরস ঢলঢল খাইতে অধিক লাগে মীঠ।

শ্রীপ্তরুদেবের মনে মহিমা কলের জ্ঞানে উদ্ধব দাস ভার কীট॥

शिक्तान नीमा वर्गन:-

রাণাকুও সন্ধিধানে, হর্ষদ বর্ষদ বলে, \*

বকুল কদম্ব তরু শ্রেণী।

বা**দ্ধিয়াছে ছই** ভালে, বক্ত পট্ট ডোরি ভালে মাঝে মাঝে মুকুতা থিচনি॥

পুষ্প দল চূর্ণ করি সুক্ষাবস্ত্র মাঝে ভরি

স্থকোমল তুলী নির্ক্ষিয়া।

পার্টার উপরে মঢ়ি, ভুরি বন্ধ কোণা চারি কৃষ্ণ সাগে উঠিলেন গিয়া॥

রাইকর আকর্ষণ করি অতি হর্ষ মন তুলিলেন হিন্দোলা উপরি ব

কর পুটে আটি ভোরি দোলা পাটে পদ ধরি সমুখা সমুখি মুখ হেরি॥

হেন কা**লে স**্থীগণে করি নানা রাগ পানে পুল্পের আরতি **হুহেঁ কৈল**।

এ উদ্ধব দাস:ভণে সবে কৈল নিৰ্শাঞ্জনে `
অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥

#### ब्रिक्नेत्रह्य :--

মধু ঋতু বিহরই গৌর কিশোর। গদাধর মুখহেরি আনন্দে নরহরি পুরব প্রেমে ভেল ভোর॥ নবীন লভা নব পল্লব ভরুকুল নঙল নবদ্বীপ ধাম। ঝঙ্গত মধুকর, ফুল্ল কুন্তুমচয়, সুখদ এ ঋতুপতি নাম॥ গহন অতি স্থললিত মুকুলিত চুত কোকিল কাকলি রাব। সমীর গন্ধিত স্থ্রধুনি তীর ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥ সাজ লেহ ফীরয়ে মনমথ রাজ বন ফুল ফল অতিশোভা। নদিয়া পুর স্থব্দর সময় ৰস্প্ত উদ্ধব দাস মনলোভা॥ নাগরি নাগর অরুণ বসন ধর শ্রমভরে ঝর ঝর ঘাম। বিন্দু বিন্দু চুয়ত কুন্ত সুথ ইন্দু অক্লণিত মুকুতা দাম॥

ছন্ত্র মন আনন্দ পুঞে।

বন্তবিধ খেলি

হেলি হুহুঁ হুহুঁ ভছু 🛺 .

বৈঠল নির্জন কুঞ্জে॥ এ ॥

ৱতন সিংহাসন.

আসন মণিময়

ফুলচয় রচিত সুঠান :

সকল সখীগণ

করতহি সেবন

সময়োচিত যত জান ৷

ঝারি ঝারি ভরি

দেই গুণ মঞ্চরী

কোন স্থী চামর ঢুলায়।

সুরঙ্গ অধরে কোই তামুল যোগায়ই

উদ্ধব দাস বলি যায় ৷

# এ বৈষ্ণবদাস পদকর্ত্তা

জ্রীবৈষ্ণব দাসের শ্রীগুরু পাদপদ্ম শ্রীনিবাস আচাষ্যের প্রপৌত্র শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর। তাঁর পূর্ববনাম শ্রীগোকুলানক সেন। ইনি জাতিতে বৈছা ছিলেন। নিবাস টেঞা বৈছাপুর। वाःलाम्बर्भ सकौया ७ भद्रकौयात (अर्थ निय ১১১৫ माल ষে বিচার হয়েছিল, ঐ বিচার সভায় ঐাগোকুলানন্দ সেন ছিলেন।

ইনি গ্রীউদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) মহাশয়ের স্থা ছিলেন এক উভয়ুই পদকর্ত্তা ছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণব দাস পদ-কল্পতক গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। **অর্থ** পদকীর্ত্তন গৌরাঙ্গ বিষয়ক —

পন্ত মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
এই কুপা কর যেন তোমার গুণ গাই॥
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাইয়া।
কোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাইয়া॥
চিরকালে আশা প্রভু আছরে হিয়য়।
তোমার নিগৃঢ় লীলা ফুরাবে আমায়॥
তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর॥
তোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্মিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে॥
অঞ্চ কম্প পুলকে পুরিবে সব তন্ম।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জন্ম॥
যে সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈক্ষব দাস তোমায় রহু মতি॥

গোরাচাঁদ। ফিরি চাহ নয়নের কোণে দেখি অপরাধি জনা. যদি ত্মি কর ছণা অযশ ঘুষিবে ত্রিভূবনে ॥ ভূমি প্রভু দয়া সিদ্ধ্ পতিত জ্বনার বন্ধ্ব সাধু মুখে শুনিয়া মহিমা ।

দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥

মুঞি ছার ছষ্ট মতি ভূয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত পথে ভোর ।

তাহাতে হইছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর ॥

তোমার কুপা বলবানে অপরাধ নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায় ।

পুরাহ আমার আশ ফুকারে বৈক্ষব দাস
ভূয়া নাম ফুকক জিহ্বায় ॥

নীলাচলে যব মঝু নাথ :
দেখিব আপনে জগন্ধাথ ॥
রাম রায় স্বরূপ লইয়া ।
নিজ ভাব কহে উঘারিয়া ॥
মোর কি হইবে হেন দিনে ।
ভাহ কি মুঞি শুনিব জাবণে ॥
পুন কিয়ে জগন্ধাথ দেবে ।
গুণিচা মন্দিরে চলি যবে ॥

## শ্ৰীবৈক্ষবদাস পদকৰ্ত্তা

প্রস্থু মোর সাত সম্প্রদায়।
করিবে কীর্ত্তন উচ্চ রায়॥
মহার্ত্য কীর্ত্তন বিলাস।
সাত ঠাঞি হইবে প্রকাশ॥
মোর কি এমন দিন হব।
সে স্থুখ কি নয়নে দেখিব॥
সকল ভকতগণ মেলি।
উত্তানে করিবে নানা কেলি॥
বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ।
দেখি মোর পুরিবেক আশ॥

হো নাথ গোকুলচন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ,
হা হা ব্রক্ষেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধা চন্দ্রমূখি, গান্ধর্বা ললিতা স্থি,
কুপা করি দেহ দরশন॥
তোমা দোহার শ্রীচরণ, আমার সর্ববন্ধ ধন,
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাথ মরিতেছি এই দেখ,
করুণা কটাক্ষ কর দান॥
দোহে সহচরী সঙ্গে ফল্লতক্ষ ছায়ু।

#### **এটি** গোর-পার্যন্ত-চবিভাবলী

P > A

আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী,
তবে হয় জীবন উপায় ॥
হা হা গ্রীদাম সথা, কুপা করি দেও দেখা
হা হা বিশাখা প্রাণ সথি।
দোহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসিগণ মাঝে লেহ লোখি ॥
তোমার করুণা বাশি তেঞি চিত্তে অভিলাষি
কুপা করি পুর মোর আশ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি ।
দীন হান বৈষ্ণবের দাস।

# শ্রীমধুসূদন দাস বাধাজী মহারাজ

শ্রীমধুস্থদন দাস ধারাজা মহারাজ ছিলেন পরম নিজিঞ্চন মহাভাগবত। জগতের লোক যে কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জ্বন্স লালায়িত, তিনি সে সমস্তকে ভজনের পরম প্রতিকৃল জেনে বহুদ্রে অবস্থান করতেন। ছঃখের বিষয় এরপে একজন মহাভাগবত পুরুষের সমাধি ছাড়া জগতে আর কোন পরিচয় নাই।

ইংরাজী ১৯৩২ সনে গ্রীল প্রভুপাদ গ্রীবাম্বদেব প্রভু (ভক্তি প্রসাদ পুরী) কে সঙ্গে নিয়ে গ্রীগ্রীমদ্ মধুস্দন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি দর্শন ও জীবনতথ্য সংগ্রহের জন্ম ব্রজ্ঞ ধামে স্থ্যকুণ্ডে গিয়েছিলেন। তৎকালে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার কিছু অংশ এ স্থলে সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত হল।

"শ্রীমধুস্থদন দাস বাবাজী মহারাজ স্থ্য কুণ্ডে ভজন করতেন।
স্থাকুণ্ড-এস্থানে শ্রীশ্রীম থী রাধা ঠাকুরাণী স্থা পূজার জন্য
আপমন করতেন ও স্থা পূজা করতেন। তিনি কুণ্ডতটে
একথানি লাল প্রস্তারের উপরে মুকুট রেখে স্নান করতেন। সে
প্রস্তারে মুকুটের চিহ্ন আজও পরিদৃষ্ট হয়

শ্রীরাধাকৃত হতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে স্থ্যকৃত । কৃত্তীরে জ্রীস্থ্য বিহারী (শ্রীকৃষ্ণের ) মন্দির। স্থাকৃত্তের পশ্চিমতটে জ্রীশ্রীমধুস্দন দাস বাবাজা মহারাজের সমাধি মন্দির। পার্ষে একটি মন্দিরে বাবাজী মহাবাজের সেবিত শ্রীশ্রীগিরিধারীর ও নামব্রক্ষের ফটো আছে। মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা বাবাজী মহারাজের নিতা ভোগ ও গুড় মাত্র ভোগের দ্বারা গিরিধারীর সেবা হয়।

অগ্রহায়ণী শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধিতে অপ্রকট মহোৎসব হয়: শ্রীবাবাজী মহারাজের সমাধির দক্ষিণ দিকে আর তিনটী সমাধি পরিদৃষ্ট হয়। হুইটী শ্রীবাবাজী

মহারাজের শিশ্বদ্বর শ্রীগোবিন্দ দাসের ও শ্রীহরিগোপাল দাসের। অপরটী শ্রীহরিগোপাল দাসের শিশ্ব শ্রীগোর দাসের।

শুরু পরস্পর শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের শিষ্যাশিষ্ট শ্রীবলদেববিজ্ঞাভূষণ বেদাস্তাচার্য্য শ্রীমদ বলদেব বিজ্ঞাভূষণের শিষ্য উদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস, তাঁর শিষ্য শ্রীমধুস্থদন দাস বাবাক্ষী মহারাজ

শ্রীমধূস্দন নাস বাবাজী মহারাজের প্রধান তিন শিশ্ব-শ্রীগোবিন্দ নাস, শ্রীহরিগোপাল দাস ও শ্রীজনন্নাথ দাস। শ্রীজননাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিশ্ব শ্রীভাগবড় দাস বাবাজী মহারাজ এই শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিশ্ব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। এর শিশ্ব শ্রীমন্তুজি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ।

শ্রীল জগরাথ দাস বাবাজী মহারাজ অতি বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনবদ্বীপধামে শুভাগমন করেছিলেন । এ সময় তিনিই শ্রীমায়া-পুরে গৌর জন্মভিটা ও শ্রীবাস অঙ্গন খোল ভাঙ্গা ডাঙ্গা প্রভৃতি নির্ণয় করেছিলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এঁর শিক্ষা-শিশ্ব ছিলেন।

ব্রজে শ্রীল মধুস্থদন দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভল্পন কৃটীরে যখন ভাগবত পাঠ করতেন তখন তথায় এক অজগর আসতো, পাঠ শেষে হলে দশুবং করে অন্তর্ধান হতো। শ্রীল মধুস্থদন দাস বাবাজী মহা-রাজের অপ্রকট তিথিতে তাঁর জয় গান করে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

# শ্রীশ্রাজগরাথ দাস বাবাজী মহারাজ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্তং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন প্রিয়: । বৈষ্ণবদার্ব্বভৌম শ্রাজগন্নাথায় তে নম:॥

শ্রীজগন্ধাথ দাস বাবাজী মহারাজ ময়মন সিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমায় কোন গণ্ড গ্রামে ন্যুনাধিক দেড়শত বছর আগে এক সম্ভ্রান্ত কূলে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিভাভূষণ, তাঁর শিশ্য শ্রীউদ্ধব দাস বা উদ্ধর দাস বাবাজী, তাঁর শিশ্য স্থাকুণ্ড বাসী শ্রীমধুস্থদন দাস বাবাজী। এই শ্রীমধুস্থদন দাসের শিশ্য শ্রীজগন্ধাথ দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজা মহারাজ বহু দিন শ্রীব্রজ-মণ্ডলে ভজন করেন। সিদ্ধি বাবা বলে তাঁর সর্বত্র খাতি ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাবেদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন ধামে প্রথম তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেন এবং তাঁর থেকে বহু উপদেশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বঙ্গাবদ ১২৯৮ সালে ফাস্কুন মাসে বর্দ্ধমানের আমলাজোড়া নামক গ্রামে শুভ বিজয় করে। সেই সময় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কোন কার্য্য উপলক্ষে তথায় গমন করেন এবং দিভীয় বার শ্রীল বাবাজী মহারাজের জীচরণ দর্শন লাভ করেন।

## শ্ৰীশ্ৰীগোৱ-পাৰ্যদ্ধ-চবিভাবলী

**646** 

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশরের নাম প্রচারাদি কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ দেখে শ্রীল বাবাজী মহারাজ এতিশয় সুখী হন। তিনি আমলাজোড়া গ্রামে একাদশী দিবসে অবস্থান করে অহোরাত্র শ্রীহরিকথা কার্ত্রন করেন শ্রীমদ্ ভাতিনোদ ঠাকুর আমলাজোড়া গ্রামে পর দিবস শ্রাপ্রপ্রাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।



শ্রীশ্রী জগরাথ দার বাবার্ডী মহারাজ

১৮৯৩ খুষ্টাব্দে শ্রীল বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপ থেকে শ্রীগোক্রম স্থরতি কুঞ্জে শুভাগমন করেন এবং **ভাসন গ্রহণ**  করেন : শ্রীল বাবাজী মহারাজের শুভ বিজয়ে সুরভি কুঞ্ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল ( সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা বঙ্গাক ১৩৩২ ) :

শ্রীজগন্নথ দাস বাবাজা মহারাজ সপরিকরে শ্রীমায়াপুর দর্শনার্থে আগমন করে শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন ও মায়াপুরের বিভিন্ন স্থানগুলি নির্দেশ করেন জিনি গৌর জন্মস্থলীতে আনন্দে রুহা করেন :

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বেশীর ভাগ সময় কুলিয়াতে গঙ্গাতটে ভঙ্গন করতেন। তথার তাঁর ভঙ্গন কৃটির ও সমাধি মন্দির অত্যাপি বর্ত্তমান। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁর কুটিরের সামনে ভক্তগণের বসবার জন্ম একখানি চালা নির্মাণ করে দিতে আদেশ করেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা' করে দিয়েছিলেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বার বছর বয়সে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গত হন, তা শুনে শ্রীল বাবাজা মহারাজ একদিন জাঁকে ডেকে বলেন যে তুমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মতে চৈত্রসান্ত্র, ভগবদ সম্বনী মাস, বার তিথি পর্ব্ব প্রভৃতি সংবলিত পঞ্জিকা রচনা কর। তাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর আবির্ভাব, পঞ্চমী তিথি ও অস্থান্থ গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব তিরোভাব তিথি সমূহ যথায়থ সন্ধিবেশিত কর। শ্রীল বাবাজী মহারাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা গণনা আরম্ভ করেন।

কীর্ত্তনে ও বৈষ্ণব সেবায় ঞ্জীল বাবাজী মহারাজ্বের বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইনি প্রায় একশ প্রাত্তিশ বছর কাল ধরাধামে প্রকট থেকে ঞ্জীগোরস্থন্দরের বাণী প্রচার করেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ যদিও তিনি থর্কাকৃতি হয়েছিলেন, কিন্তু কীর্ত্তন কালে ভাঁকে ঞ্জীমন্মহাপ্রভূর ক্রায় আজামূলস্বিতভূজ ক্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল ভন্ন, চারি হস্ত পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলে মনে হত।

প্রীক্তগরাধ দাস বাবাজী মহারাজের বেশ শিষ্য প্রীভাগবত দাস। এই প্রীভাগবত দাসের বেশ শিষ্য ছিলেন শ্রীল গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ। শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবকের নাম ছিল শ্রীবিহারী দাস। তাঁর শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। বার্দ্ধকার বশতঃ শ্রীল বাবাজী মহারাজ চলতে পারতেন না। বিহারী দাস তাঁকে কাঁধে করে এক স্থান হতে অক্সস্থানে নিয়ে যেতেন।

কলিকাতার আসলে শ্রীল বাবাদ্ধী মহারাদ্ধ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মানিকতলা খ্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। অনেকে আগ্রহ করে তাঁকে তাদের গৃহে নিতে চাইলে বা ভোজন করাবার ইচ্চা করলেও তিনি স্বীকার করতেন না।

বাদ্ধ ক্য বশতঃ প্রান্ধ বাবাজী নহারাজের দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। লোকে তাঁকে দর্শনের জন্ম আসতেন এবং প্রণামি দিতেন। সেবক বিহারী দাস, সে সমস্ত প্রণামী একটা কলসীর মধ্যে রাখতেন। কোন সময় হঠাং শ্রীল বাবাজী বলতেন— বিহারী! কত টাকা প্রণামি হয়েছে সমস্তই আমাকে দে। বিহারী দাস যদি অস্থা সেবার জন্ত দশ বার টাকা সরিয়ে রাখতেন, বাবা টাকাগুলি হাতে নিয়ে বলতেন—বিহারী তৃই বার টাকা রেখেছিস্ কেন ? আমার টাকা নিয়ে আয়। বিহারী তখন হাসতে হাসতে টাকাগুলি এনে দিতেন। সেসমস্ত টাকা বাবাজী নিজের ইচ্ছা মত খরচ করতেন। একবার তুইশত টাকার রসগোল্লা কিনে ধামের গো সেবা করেছিলেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের গঙ্গাতটের তাঁবুতে একবার একটা কুকুরের পাঁচটা বাচ্ছা হয়েছিল বাবাজী মহারাজ যথন প্রসাদ প্রতিন, বাচ্ছা গুলি থালার চারি দিকে ঘিরে বসত ৷ বিহারী ছুই একটি বাচ্ছা লুকিয়ে রাখলে, বাবাজী মহারাজ বলতেন—বিহারী, তোর থালা নিয়ে যা, আমি খাব না বিহারী তথন বাচ্ছাগুলি এনে দিয়ে বলতেন—এই নিন বাচ্ছাগুলি এনে বাবাজী মহারাজ বলতেন এঁরা ধামের কুকুর :

অনেক লোক শ্রীল বাবাজী মহারাজের কাছে ভেক্ নেবার জন্ম আসতেন। শ্রীবাবাজী মহারাজ সকলকে ভেক্ দিতে চাইতেন না। তাদের সেবা করতে বলতেন। খুব সেবার চাপ পড়লে অনেকে পালাত। একবার শ্রীগৌর হরিদাস নামে একজন ব্যক্তি ভেক্ নিতে এসেছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাকে ভেক্ দিতে চাইলেন না। তিনি তিন দিন অনাহারে তাবুর সামনে পড়ে রইলেন। অগত্যা শ্রীবাবাজী মহারাজ বিহারী দাসকে কৌপীন দিতে আদেশ করলেন।

একবার জ্রীবাবাজী মহারাজ এক প্রসিদ্ধ ভাগবত পাঠককে

বলেছিলেন—ভাগবত কীর্ত্তন ব্যবসা বেক্সা বৃত্তি মাত্র। যার ভাগবত ব্যবসা করে তারা নানাপরাধী, তাদের মূখে ভাগবত পাঠ বা কীর্ত্তন শুনতে নাই। উহা প্রবণে নামাপরাধ ও অধোগতি হয়। সেই ভাগবত পাঠক সেই দিন থেকে ভাগবত পাঠ ব্যবসা ত্যাগ করেন। পরবর্ত্তা কালে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন এবং অতি দীনহীন ভাবে ভজন করেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ভক্ত গণের সেনাপতি বলতেন।

# শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নমোভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে। গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায়তে॥

শ্রাশ্রীল সচিচদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌর স্থল্দরের নিজ জন ছিলেন। তিনি রূপান্থগ ধারায় শ্রীগৌর স্থল্দরের লুপ্ত-প্রায় বাণী মর্ত্তালোকে পুনঃ প্রচার করেছিলেন। তাঁর গুণ ছিল অমিত ও অপার। তাঁর জীবনী আলোচনা করার মত পারঙ্গতা আমার নাই। তথাপি আত্ম পবিত্রতা করবার জন্য কিছুটা চেষ্টা করছি মাত্র।

কান্তকুজ কায়স্থপ্রবর শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত, তাঁর সপ্তদশ পর্যায়ে শ্রীগোবিন্দ শরণ দত্ত। তিনি দিল্লীশ্বরের কুপায় গঙ্গাতটে ভূদশপত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি তথায় গোবিন্দপুর নামে গ্রাম পত্তন করেন। পরবর্তী কালে গোবিন্দপুরে ইংরাজরা দূর্গ নির্মাণ করেল তাঁর পুত্র পৌত্রগণ হাটখোলায় এসে বসবাস করতেন। তথন থেকে তাঁরা হাট খোলার দত্ত নামে পরিচিত। পুরুষোত্তম দত্তের একবিংশ পর্যায়ে মহামুভব শ্রীমদন মোহন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাট খোলার দত্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং পরম ভক্ত বলে পরিচিত ছিলেন। প্রেতশিলাদি তীর্থে যে সব কীর্তি কর্তমান, তা বঙ্গবাসী মাত্রই অবগত আছেন। শ্রীমদন মোহন দত্তকর্ম পৌত্র ছিলেন শ্রীরাজবল্পত দত্ত। তিনি সাধক ও দৈবক্ত

পুরুষ জিলেন। ি নি ক্ষত্রন গণের উৎপীড়নে উড়িয়া প্রদেশের কটক জেলার 'অভ্নগ' নির্বাচ নদীকটে ছুটি-গোবিন্দপুর প্রামে বসবাস করতেন। শ্রানিজগল্প দড়ের পুত্র শ্রীফানন চন্দ্র দড়। তিনিও



আন্ত্র সাত্যশাল ভাতিবিনোদ শারুর

পরম বামিক গ্রাক্তির লোক ছিলেন। তিনি বিবাহ করেন নদীরা কেলায় বারনগর প্রামের প্রাসিক জমিদার শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মন্তেই মহোদয়ের কক্সা শ্রীমতী জগন্মোহিনীকে। তাঁর গর্ভে শ্রীশ্রীল ভক্তি বিনোদ সাকুর মহাশয় বাংলা ১২৪৫ সাল ১৮ই ভালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম লগু দেখে জ্যোতিবী পশ্তিতগণ বলেছিলেন শিশু ভবিয়াতে বিভাবুদ্ধিতে উন্নত হবে এবং এক জন মহাপুরুষ হবে। পিতৃ প্রাদ্দ্দ নাম ছিল শ্রীকেদার নাথ দত্ত।

ঠাকুর মহাশহ এগার বংসর ব্যুদ্দে পিতৃহারা হয়ে মাতামহেব আলয়ে প্রতিপালিত হন তিব মাতামহের স্থায় ধনাঢ্য
ক্ষমিদার নদায়া জেলায় তথন ছিল না । বারনগরে তার প্রাসিদ্ধ
আট্রালিক দেখবার জন্ম সনেক জায়গা থেকে লোক আসত।
প্রীসাকুর মহাশয়ের বড় তুই ভাই কালক্রেমে পরলোক গমন করেন।
তথনকার কথা তিনি আজ্ব-চরিতে লিখেছেন—"তিনি বড় কষ্টে
প্রতিপালিত হন ও বিল্লাভাসাদি করেন।" পাচ বংসর ব্যুদ্দে
মাতামহের আলয়ে থেকে পাঠশালায় বিল্লাভাস আরম্ভ করেন।
ভার অসাধার্থ মেধা ছিল নয় বংসর ব্যুদ্দে জ্যোতির শাস্ত্র
অধায়ন করেন। অল্লকাল মধ্যে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রস্থ
বিশ্বদ্ধ ভাবে পাঠ করেন। সাকুর মহাশয়ের বার বছর ব্যুদ্দে
বিব্যুহ হয়েছিল। পত্নীর ব্যুদ্ধ মাত্র পাঁচ বছর ছিল।

শৈশবকালে তাকে সকলে ভতের ভয় দেখাত। তিনি ভ্তের ভয়ে বাগিচায় গিয়ে আম জাম খেতে পারতেন না। ভয় কি করে যায় তা একদিন মাতামহের ভাণ্ডার রক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে 'রাম' 'রাম' বললে ভূত পালায়। ভার কাছ থেকে ভূত তাড়ানো মন্ত্র পেলেন। সর্ব্বদা 'রাম' 'রাম'

জপ করতে লাগলেন, আর ভূতের ভয় করেন না। স্বচ্ছন্দে আম জাম খেতে পারেন। অক্যাক্স ছেলেদেরও 'রাম' 'রাম' বলতে বললেন। পাডায় যাদের ঘরে রামায়ণ মহাভারত পাঠ হত তথায় যেতেন। রামের কথা তাঁর থুব ভাল লাগত। তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর কথা বলে না কেন ? পুরোহিত বললেন কলিকালের ঠাকুর কথা বলে না ৷ কারও কারও কাছে বলেন। তিনি মন্দিরে ঢকে শিবের মাথায় হাত দিয়ে পালাতেন ৷ কোন কোন দিন কথা বলতেন, মন্দিরের ভিতরে প্রতিধ্বনি শুনে মনে করতেন ঠাকুর কথা বলছে। বুদ্ধাদের কাছে রাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন ৷ শৈশব হতেই ভগবানের প্রতি তাঁর দঢ় অমুরাগ প্রকাশ পায় ৷ জগৎ কি 

প আমরাই বা কে 

প এই সব বিষয়ে দশ বছর বয়স হতে ঠাকুরের মনে অনুসন্ধিৎদা জাগে! কলিকাতায় মেসোমশায় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীতে থেকে তিনি কলেজে পড়াশুনা করতে লাগলেন। এই সময় বিশেষ সাহিত্য চর্চচা করতেন ও সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন : তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহোদয়ের পরম স্বেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। বিভাসাগর মহোদয়ের বোধোদয় পুস্তকে "ঈশ্বর নিরাকার স্বরূপ" এই উক্তি পাঠ করে ঠাকুর মহাশয় একদিন বিভাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন 'ঈশ্বরকে দেখে তিনি তার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন কিনা **৮**-বিভাসাগর মহাশয় সরল ভাবে ছাত্রের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বীয়া অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করলেন।

া সিপাহী বিজ্ঞোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে ঠাক র মহাশয় পিতামহ রাজবল্লভ দত্তকে দেখবার জন্ম উডিয়াভিমুখে যাত্রা করেন ৷ বাষ্পীয় যান তথনও হয় নাই ৷ যেখানে হউক পদব্রজেই যেতে হত! পদব্রজেই তিনি মাতা ও পত্নীকে নিয়ে অতি কণ্টে উডিয়া ছুটী গোবিন্দপুরে পিতামহের কাছে এলেন। তাঁদের দেখে পিতামহ কাঁদতে লাগলেন। পিতামহ খব বদ্ধ হয়েছিলেন। তথাপি রাত্র ১২ টার পর স্বহস্তে থিচ্ডী তৈরী করে খেতেন, দিনের বেলায় জপাদি করতেন। তিনি সন্ন্যাসীদের ক্যায় অরুণ বস্ত্র পরতেন।

এক দিন তাঁর পিতামহ মহোদয় দ্বিপ্রহর সময়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে নাম জপ করতে লাগলেন। ( স্বলিখিত জীবনী পুঃ ৯৩ । এমন সময় ঠাকুর মহাশয় ভোজন করে এলেন। দাদা মহাশয় তথন বলতে লাগলেন—"আমার মৃত্যুর পর তোমরা আরু এদেশে থেক নাঃ ২৭ বছর বয়সে তোমার বড চাকরী **হ**বে। আমি আশীর্কাদ করছি তুমি এক বড বৈষ্ণব হবে।" এই কথা বলা মাত্রই তাঁর ব্রহ্মতালু ভেদ করে জীবন নির্গত হল। ঠাকুর মহাশয় যথাশাস্ত্র বিধানে পিতামহের তর্পণ কুত্যাদি সমাপ্ত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় ঈশ্বরচক্র বিভাসাগর মহোদয়ের চেষ্টায় ভদ্রকের উচ্চ বিছালয়ের হেড মাষ্টারী পেলেন। বেতন মাত্র ৪৫ টাকা। ভদ্ৰকে থাকা কালে "মঠস্ অফ উড়িষ্যা" নামে ইংরাজী পুস্তক লিখেন। ইতঃপূর্বেত তিনি পুরী, সাক্ষী গোপাল ও ভ্বনেশ্বরাদি বিশেষ ভাবে দর্শন করে আদেন: ভদ্রবি
১২৬৭ সালের ভাদ্র মাসে তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। সেই
পুত্রের নাম অন্নদাপ্রসাদ। এ বছর তিনি মেদিনীপুরে একটি
উচ্চ ইংরাজী বিপ্তালয়ে শিক্ষকভার কাদ্য পান পূর্ব হতেই
ঠাকুর মহাশয়ের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি পূণ শুদ্ধা ছিল: একদিদ
ঐ স্থলের পণ্ডিতের নিকট প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলেন যে—
শ্রীটেতক্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আপামরে
কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি দান করেছিলেন। সেদিন থেকে তিনি শ্রীটেতক্য
দেবের সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্ম বড়ই উদ্গ্রীব হন। তখন
যেখানে সেখানে বৈষ্ণব গ্রন্থ পাওয়া যেত না !

মেদিনীপুরে ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী কঠিন রোগে মারা গেলেন। তথন নবজাত শিশুর বয়দ মাত্র দশ মাদ বজা জননাও সঙ্গে রয়েছেন। স্থাতরাং দিতীয় বার বিবাহ করা ছাড়া উপায় নাই। যকপুরের গণ্যমাস্থা বায় মহাশয়ের দৌহিত্রী— শ্রীমাজী ভগবতীকে বিবাহ করলেন পত্নী খুব স্থাশীলা শাস্ত ও যাবতীয় কার্য্যে নিপুণ ছিলেন ঠাকুর নহাশয় 'বিজ্বন গ্রাম কাব্য' সন্ধ্যাসী প্রদত্ত our wants নামে কয়েকখানি ছোট গ্রাম্থ রচনা করলেন। এ সময় তিনি আইন পরীক্ষা পাশ করলেন। ছাপরা জেলায় ডেপুটি রেজিট্রার এর পদ পোলেন কিছুদিন তথায় কাজ করবার পর কয়েকটা পরীক্ষা দিয়ে দিনাজপুরে ডেপুটিম্যাজিট্রেট এর পদ পোলেন। ছাপরায় থাকাকালে তিনি গৌতম মনির আক্রমটি দর্শন করেন। তিনি যথন যেখাকে বেতেন গম সপদ্ধীয় সমস্ত ব্যাপার নিশ্ব ভাবে অনুসন্ধাদ করতেন। মানো মানো কলিব ভাকে, ন এবং "বড়কান" বিজেলানাগ সাকুলে বাড়ালে হাকা, ত গ্রাক্র মহাশস্ত্র কঠিন রোগে সাজুলে হন। সেম্বর পেয়ে ই মহন্দ্র সিল্লাসার মহোদ্য পত্রে এক উল্লেখ করে কিছে প্রাচ্চ এক বিজ্ঞী করে থেয়ে সাকুর মহাশহ্র ইন্দ্র ভুত হন।

দিনাজপুর , ছসুটি মানুকে দির এন এ জ ৯০ এ সালা ক্রান্ত্র ক্রান্তর স্থানিকেই ত্রিকাম্থ ৪ জীমনু এন জাক জন্সপ্ত হয়। এ কাব প্রম জীকৈইছিই চ্রাচ্যাক্র সংগ্রাহ্য ৪ জাক ও জন্মীলন।

পূর্বে সাকুল মহাশ্যা রাধ্য রাজের জালাকে ত্রের মন্দে কর্মেন াকল রখন দেখনে এ প্রাইচাক্যানের দের লালি এক মাত্র অবলম্বন করেছেন সংলন তিনি প্রাইচাক্য চর্বে নার্থ নিলেন। শ্রীকৈত্রাদের কপা পূর্বেক তার সদ্ধ্যে হথার্থ সম্মৃতি করালেন। দে সময় হলে ভাগ শ্রীরাধ করেছ ও শ্রীক্রিক্ত বিশ্বেষ ভব্তি শ্রীক্রেন্স হল

জীঠিছের মহাশর "ট্রেক্স রীক্" কান্তর এক পুস্তক সচ্চিদাননদ প্রেমালস্কার নাম দিয়ে প্রাথম বাবেম টাংমি আর্গে ব্রাক্ষা সমাজে বালাবার কর্তেন টাং টিংক ডিলেন পর ব্রাক্ষা সমাজকে একেবাকেই বাদ দিলেন

ঠাকুর দেনজিপ্রে থাকা কালে ১৯৯ ছ জাট ও আন্তেন নদী দর্শন করেন ১৮৬ সালে থিনি পুরী ধানে বদাল হয়ে আদেন, বড় দাঁডে মণ্ডলেব কোটা ভাডা নিয়ে থাকলেন এ

সময় প্রত্যহ ঐজগন্নাথ দেব দর্শন করতেন এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থলী দর্শনাদি করতেন। তথন উড়িব্যার কমিশনার ছিলেন রেভেন্সা সাহেব। তিনি ঠাকুর মহাশ্যুকে পুব স্নেহ করতেন।

এক সময় এক ঘটনা ঘটল ৷ অভিবাডী দলের বিষকিষণ নামে একজন লোক ছিল। সে কিছু যোগ বিভৃতি জানত। শরদাইপুরের ক্রোশ খানেক দুরে এক জঙ্গলে সে আপন দলবল নিয়ে এক মঠ স্থাপন করে এবং নিজেকে মহা বিষ্ণুর অবতার বলে জাহির করে। সে নিজের লোক দ্বারা কতকগুলি কল্লিত কথা প্রচার করে যে—মহাবিফু বিষকিষণ গুপ্তভাবে আছে ন ১৪ই চৈত্র রণ হবে : তথন চতুভুজি মূর্ত্তি ধরে সব যবন বধ করেরে: এ সব কথা শুনে অনেক স্ত্রী পুরুষ তাকে দেখতে যেত। ভঙ্গার প্রের চৌধুরী রমনীদের সম্বন্ধে কোন কে**লেন্ধারী** ক্লওয়ায় চৌধুরীরা ব্যাপারটা কমিশনার রেভেনা সাহেবকে জানান। ভিনি ঠাকুর মহাশ্রকে ভদারক করতে পাঠান। ঠাকুৰ মহাশয় পুলিশের হেড্কে নিয়ে রাতিকালে সেই জকলে গিয়ে বিষকিষণের সঙ্গে আলাপ করেন। বিষকিষণ দচ প্রতিজ্ঞা করে যে ইংরাজ রাজ ধ্বংস করবেই। প্রেছন থেকে Dist supdt সাহেर সৰ कथा अनलन। পর্বদন বিষ্কিষ্ণকে গ্রেপ্তার করে পুরীর জেলে পাঠান হয় তারপর বিচারে দেছ বছব শার কারাদও হয়। বিষকিষণের জটা কেটে ফেলা হল। এ সময় তার দলের প্রায় হাজার খানেক লোক পুরীতে উৎপাত করেছিল। এজন্য অনেকে বলেছিলেন তাকে মুক্ত করে দিলে

ভাল হয়। কিন্তু ধর্ম পরায়ণ সত্যপ্রিয় ঠাকুর মহাশয় কারও কথায় কান দিলেন না। এ সময় যোগী বিষকিষণ কিছু যোগ বিভৃতি প্রকট করেছিলেন। তাতে ঠাকুর মহাশয় ও তাঁব পুত্র কক্মাদির কিছু ক্লেশ হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। জেলেই বিষকিষণ মারা যায়। এর পরে দিনাজপুরে একজন নিজেকে ব্রহ্মা বলে পরিচয় দিয়ে উৎপাত করতে থাকলে, ঠাকুর মহাশয় তাকেও অনুরূপ শাস্তি প্রছান করেন।

পুরীতে ঠাকুর মহাশয় শ্রীগোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডের মহাপাত্র প্রভৃতি সজ্জন সঙ্গে জ্রীভাগবত পাঠ এক শ্রীধর টীকা আলোচনা করবার খব সুযোগ লাভ করেন। এই সময় তিনি ষ্ট্রসন্দর্ভ ও গোবিন্দ ভাষ্ম নকল করে তা অধ্যয়ন করেন। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুও পাঠ করেন। হরিভক্তি কল্পলিকা নকল করেন এবং দতকৌস্তভ নামক প্রস্থ রচনা করেন ৷ শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার অনেক শ্লোক সেই সময় রচনা করেন। তিনি জ্রীজগন্নাথ বল্লভ উত্থানে 'ভাগবত' সংসদ স্থাপন করেন। সে সভায় অনেক সজ্জন পণ্ডিত আসতেন। সিদ্ধ ব্রঘুনাথ দাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মিশতেন না 🛊 অক্ত কাকেও তাঁর সঙ্গে মিশতে নিবেধ করতেন। কিছুদিন বাদ তার মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন। একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেলেন—আপনার তিলক মালা না দেখে স্মামি আপনাকে অবজ্ঞা করেছি। ক্ষমা করুন।

ঠাকুর বললেন—বাবাজী মহাশয়, আমার কি দোষ ? তিলক মালা দীক্ষাগুরু দিয়ে থাকেন নহাপ্রভু এখনও দীক্ষাগুরু জুটিয়ে দেন নাই। কেবল মালা-সাহায়ে হরিনাম জ্বপ করি। এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক মালা নেওয়া কি ভাল ? জ্ঞীরঘুনাথ দাস বাবাজী সব ব্রতে পেরে ঠাকুর মহাশয়তে খুব প্রশংধা করতে লাগলেন।

মহাত্মা শ্রীস্থরপে দাস বাবাজা একজন বড় বৈঞ্চব ছিলেন, ঠাকুর মহাশয় প্রায় সময় তাঁর দর্শনে যেতেন , ভিনি তাঁকে আনেক উপদেশ দিতেন। ঠাকুর মহাশয় শ্রীজগন্নাথের অড়হর ভাল খুব পছন্দ করতেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করতেই কেযেন তাঁকে ডাল এনে দিতেন। স্থান যাত্রা, রথ যাত্রা ও দোল যাত্রাদি সময়ে ঠাকুর মহাশয়ের উপর প্যাবেক্ষনের ভার পড়ত। তিনি খুব পরিশ্রম করে যাত্রিদের শ্রীজগন্নাথ দর্শনের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি পূর্ণ পাঁচ বছর কাল শ্রীজগন্নাথ দেবের এই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৮৭৪ খঃ ৬ই কেক্রয়ারী নাঘী ক্ষাপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবিমলা প্রসাদ ( শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্থতী প্রভুপাদ ) ঠাকুর ৬ষ্ঠ সন্তানরূপে পুরীতে সাবিভূতি হলেন শ্রীজগরাখনেব ঠাকুরের সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে যেন এই পুত্রটীকে দান করেন। পুত্রটী যেন স্বর্ণ প্রতিমা বলে মনে হচ্ছিল লগ্ন দেখে জ্যোতিষী পশ্তিকাণ বলেছিলেন—পুত্র ভবিষ্যতে একজন বড় আঁচার্যা হবে, ধর্ম প্রচার করবে। কয়েক মাস পরে ঠাকুর মহাশয় শিশু এবং জাঁর মা অক্সাক্ত ছেলে মেয়েদের পান্ধী যোগে রানাঘাটে পাঠিয়ে দেন। কিছু দিন পরে তিনিও বদলা হয়ে নড়ালে আদেন। ১২৮৬ দাল নড়ালে থাকার সময় ঠাকুর নহাশয় কৃষ্ণ সংহিতা, কল্যাণ কল্পতক গ্রন্থ নতুন ভাবে প্রকাশ করেন। মড়ালে মফম্বলে অনেক বৈষ্ণবের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় হয়। রাইচরণ গায়ক নামে বৈস্তবংশ জাত একজনকে ঠাকুর শুদ্ধ বৈষ্ণব বলে মনে কর্তেন।

ঠাকুর মহাশয় কিছু দিনের জন্ম তীর্থ ভ্রমনে বের হয়ে বৃন্দাবন ধামে এলেন এবং বিভিন্ন স্থান দর্শন করলেন : সেই সময় জ্ঞীরূপ নাস বাবাজীর কুঞ্জে জ্ঞীল জগন্নাথ নাস বাবাজী মহারাজের দশন পেলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁকে আনেক উপদেশ দান করলেন। বৃন্দাবন হতে ঠাকুর মহাশয় কার্যা স্থানে পুনঃ ফিরে এলেন। মিত্র উকিল সারদা চরণ মৈত্র মহাশয় তাঁকে বিশ্বনাথের টীকাসহ শ্রীমন্তাগবত খরিদ করে দেন। মাতৃদেবীর পরলোক গমনে ঠাকুর মহাশয় প্রাদ্ধ করবার জন্ম গয়া ধামে যান ও তর্পণ ক্রিয়াদি করেন। প্রেতশিলা পর্বতে উঠতে ৩৯৫টা ধাপ তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীযুত মদন মোহন দত্ত নির্মাণ করেছিলেন তা দর্শন করলেন এবং পর্বত গাতে পিতামত্বের নাম দেখলেন ১২৮৮ সালে নড়ালে 'সজ্জনতোষণী' পত্ৰিকা, প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে রামবাগানের বাটীতে বৈষ্ণব ডিপোজিটারী হয় । এই সালে ঠাকুর মহাশম ঞীবিমলা প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে কুলিন গ্রাম ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি দর্শন করেছ।

১৮৮৬ সালে শ্রীরামপুরে থাকার সময় চৈতন্ত শিক্ষায়ত রচনা ও প্রকাশ করেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার সহিত স্বয়ং 'রসিকরঞ্জন' নামে অন্তবাদ লিখে একখানি গীতা প্রকাশ করেন। তাতে শিক্ষাপ্তকের সংস্কৃত টীকাও প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞয় গ্রন্থ খানি এই সময় প্রথমবার ছাপা হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত তিনি চৈতন্ত যন্ত নামে প্রেস স্থাপন করেন।

শ্রীসাকুর মহাশয় ঠিক করেছিলেন চাকরীর থেকে অবসর নিয়ে রন্দাবনে বাস করবেন। এই সময় কোন কার্য্য উপলক্ষে তারকেশ্বরে যান। সেথানে স্বপ্নে শ্রীতারকেশ্বর বললেন— তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ ধামে যে কার্য্য আছে তার কি করলে গুস্পর দেখে তিনি বন্দাবনে যাবার ব্যবস্থা স্থগিত করলেন।

ঠাকুর মহাশয় গুরু করণের জন্ম অনেক দিন ধরে চিস্তা করছিলেন। স্বপ্নে মহাপ্রভু তাঁকে জানান—তোধার গুরু বিপিন বিহারী শীঘ্র আগমন করবেন: এমন সময় বিপিন বিহারী গোস্বামীর পত্র পেলেন,—তিনি শীঘ্র এসে মন্ত্র দিবেন। শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বংশী বদনানন্দ ঠাকুরের বংশধর ছিলেন: গোস্বামী শীঘ্র এলেন এবং মন্ত্র দীক্ষা প্রদান করলেন। ঠাকুর চিত্তে বড়ই প্রফুল্লতা লাভ করলেন।

ঠাকুর মহাশ্য জ্রীচৈতত চরিতামতের অমৃত প্রবাহ ভাষে৷ শলিংবছেন — বিপিন বিহারী তাঁর শক্তি অবতরি
বিপিন বিহারী প্রভুবর ।
গ্রীগুরু গোস্বামীরূপে, দেখি মোরে ভব কৃপে
উদ্ধারিল আপন কিস্করে॥

শ্রীবিপিন বিহারী গোস্বামী বাগ্না পাড়ায় বাস করতেন।
ঠাকুর মহাশ্য যখন কিছুদিনের জন্ম কৃষ্ণনগরে ডেপুটিম্যাজিট্রেট
হয়ে এলেন, শ্রীনবদ্বীপ ধাম সম্বন্ধে তিনি বহু চিন্তা করতে
লাগলেন। তিনি প্রতি শনিবারে নবদ্বীপ যেতেন এবং প্রভুর
লীলাস্থান ঠিক কোথায় তা অম্বেষণ করতেন। কিন্তু কোন
সন্ধান পেলেন না। নবদ্বীপের লোকের শুধু প্রাসাচ্ছাদনের
চিন্তা, পারমার্থিক কোন সন্ধান নেই। এইসব দেখে ঠাকুর
মহাশ্য় বড়ই ছুঃখিত হলেন। একদিন রাত্রে তিনি কমলাপ্রসাদ
ও একজন কেরাণীর সঙ্গে ছাদের উপর বসে আছেন। তখন
দশটা, থুব অন্ধকার এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই সময় গঙ্গার
পারে উত্তর দিকে এক অপূর্ব্ব আলোকময় অট্টালিকা দেখতে
পেলেন। পুত্র কমলাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনিও
দেখেছেন বললেন। কেরাণীবাবু কিন্তু কিছুই দেখতে পাননি।

ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক শনিবারে নবদ্বীপ রাণীর বাড়ীতে বৈকালে আসতেন এবং রবিবার থেকে সোমবার ভোরে কৃষ্ণ-নগরে যেতেন। তিনি পরের শনিবারে এলেন এবং রাজে ছাদের উপর বসে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। স্কে-দ্রিনেও ঐ অপূর্ব আলোকময় অট্টালিকাটি দেখতে পেলেন। বড়ই আশ্রুণান্থিত হলেন। কারও কারও কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন সেখানে কিছুই নাই: প্রাতে গঙ্গা পার হয়ে তিনি সেই স্থানে এলেন। দেখলেন তথায় মাত্র একটি তাল গাছ আছে। অনন্তর তিনি নিকটবতী স্থানগুলি দেখতে লাগলেন। অনুসন্ধানকালে বল্লাল সেন রাজার প্রাচীন কীর্দ্ধি, ভারপ্রাসাদ ও দায়ি জান্তে পারলেন।

অতঃপর 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'চৈতক্স ভাগবন' প্রভৃতি গ্রন্থে .
উদ্ধৃত গ্রামের নামগুলি অনুসরান করতে করতে গ্রামের লোকেদের থেকে অনেক গ্রামের সন্ধান পেলেন : ভার মধ্যে মারা প্রেরও সন্ধান পেলেন : স সময় গ্রামা লোকের। ঐ স্থানটীকে মোয়াপুর বলত।

নবদ্বীপ মধ্যে মায়:গুর নামে স্থান। হথায় জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

( ভক্তিরপ্লাকর )

শ্রীল ঠাক ব্রুমহাশয় বড় আনন্দিত হলেন। এই সময় তিনি
শ্রীনবদ্ধীপ ধান মাহাত্মা নামক প্রস্ত রচনা করেন এবং উহ।
ছাপিয়ে প্রচার করতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের ইজিনিয়ার
ছারিকাবাবু নবদ্ধীপের একখানা মানচিত্রও তৈরী করে দিলেন।
ঐ প্রস্তে তাও ছাপা হল। ক্রনে মারাপুরে প্রচার আরম্ভ
হল। মহাপ্রভুর আদেশ কিছুটা পালন করতে পেরেছেন বুঝে
ঠাকুর মহাশয় বড়ই খুসী হলেন।

শ্রীঠাকুর মহাশয় একদিন কুলিয়ায় শ্রীল জগদ্ধাথ দাস

আবাজী মহারাজকে দর্শন করতে গোলেন। ঠাকুর দশুবং করলেন. বাবাজী ভাঁর প্রতি বললেন—কুটিরের বারান্দাটা আপনি করে দেন। জ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বীকার করলেন এবং ১৫০ টাকা খরচ করে শীন্ধ বারান্দাটা করে দিলেন। বাবাজী মহারাজের কাছে ঠাকুর মহাশয় মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলেন। এই সময় তিনি স্বর্গগঞ্জে গোড়েনমে একখানি গৃছ নির্মাণ করেন এবং মাঝে মাঝে তথায় অবস্থান করতে লাগুলেন। এর পুর্বেই তিনি জ্রীনাম-হটের কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

১৮৯১ ইং সালে আশ্বিন মাসে ঠাকুর মহাশয় রামসেবক শারু সাজানাথ দু শীর্ল নামে একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে রামজাবনপুরে নাম প্রচার কবতে বের হলেন। রামজীবনপুরে শ্রীঘত্নাথ ভ্রিভূবন মহোলয় খুব উৎসাহের সহিত প্রচার কার্যার সহায়তা করতে লাগলেন। তথায় অনেক জায়গায় গাকুর মহাশয় নাম সম্বন্ধে বক্ত তাদি করলেন। তার প্রচারে ভ্যাকার ভ্রমগুলী খুব সুখী হলেন। সেখান থেকে ঘাটালো ঝালেন সেখানেও খুব নাম প্রচার কীর্ত্তনাদি হল। ঠাকুর্ মহাশয় গোজমে ফিরে এলেন। গোজমে খুব সংকীর্ত্তন হলা কৃষ্ণনগরে অনেক বড় বড় সভা করে ঠাকুর মহাশয় শুল্বভ্রিভি সম্বন্ধে বক্ত্ তা করতে লাগলেন। মনোর সাহেব, গুপ্ত সাহেব, বেভ্রমালেস ও বাটলার সাহেব প্রভৃতি বিশিষ্ট স্ক্রনগর্ণ বন্ধ্নে খুব খুবী হলেন। তারকব্রহ্ম গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে বসিরহাটে প্রচার করছে যান। তথায় খুব প্রচার করিয়ে হয়েছিল। ২৭শে ফাল্কন ঠাকুর মহাশয় রামসেবককে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন। পথে বন্ধমান আমলাজোড়া প্রামে ক্ষেত্রমোহনবাবুর বাড়িতে উঠেন। তথায় জ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর পুনঃ দর্শন লাভ ঘটে। বাবাজী মহারাজকে নিয়ে ভক্তগণ হরি বাসর প্রকাদশী তিথির দিন রাত্রি জাগর্যণ করেন। পরদিন তথাকার প্রকাদশী তিথির দিন রাত্রি জাগর্যণ করেন। পরদিন তথাকার প্রকাশন প্রভিন্ন বিয়ে এলাহাবাদ প্রভৃতি দর্শন করে ৯ই চৈত্র জ্রীবৃন্দাবন ধাম পৌছেন। তথায় কয়েকদিন থেকে জ্রীগোবিন্দদেব জ্রীরাধারমণ প্রভৃতি দর্শন করলেন এবং বহু সজ্জনের সভাতে হরিকথা প্রচার করে কলিকাতা ফিরে এলেন।

১৮৯৩ ইং সালে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মায়াপুর
দর্শন করতে এসেছিলেন। সেই দিবসে বহু বৈষ্ণব তথায়
আগমন করেছিলেন। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ভক্তি
বিনোদ ঠাক বকে গিরিধারী সেবা দিয়েছিলেন। (গৌঃ
২০।২৮-২৯ সং)

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কথন কখন পুরী ধামে বাস করবার জন্ম ১৯০২ খঃ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকট 'ভক্তিক টি' নামে এক ভবন নির্মাণ করেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে পরম শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ঠাকুর ১৩২১ বঙ্গাব্দ ১৯১৪ খুষ্টাব্দ ৯ই আষাঢ় শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত পোস্বামীর অপ্রকট তিথি বাসরে তিনিও শ্রীগৌর গদাধরের লীলা চিস্কন করতে করতে নিত্য লালায় প্রবেশ করলেন।

শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীজ্ঞান দাস ও শ্রীনরোত্তম দাসাদির স্থায় তিনি বহু ভদ্ধন, পদকীর্ত্তন রচনা করেছিলেন: তার শরণাগতি —দৈক্সময়ী গীত—যথা—

( হরি হে— ) আমার জীবন সদাপাপে রত নাহিক পুণ্যের **সেশ**।

> পরেরে উদ্বেগ দিয়াছি যে কত দিয়াছি জীবেরে ক্রেশ ॥

> নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি দ্যাহীন স্বার্থ পর।

> পর স্থথে হুঃখী সূদা মিধ্যা ভাষী

পর ত্রুখ সুখকর 🛚

অশেষ কামনা ছদি মাঝে মোর ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ। মদ মত্ত সদা

বিষয়ে মোহিছ

হিংসা গৰ্ক বিভ্ৰষণ।

নিজালস্থা হত প্রকার্যে বিরভ

অকার্যো উন্তোগী আমি :

প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাস্তা আচরণ

লোভ হত সদা কামী॥

এহেন হুজ্নু সজন বজিছ

অপরামী নির্ভর।

শুভ কা্য্য শুক্ত সদান্থ মনাঃ

নানা ছঃথে জর জর॥

বার্ধক্যে এখন

উপায় বিঠান

ভাতে দীন অকিঞ্ন॥

ভক্তি বিনোদ

প্রভুর চরণে

করে ছঃখ নিবেদন॥

লালসাম্যা গাত যথা—

কবে হবে হেন দশা মোর॥

ত্যক্তি জড আশা বিবিধ বন্ধন

ছাডিব সংসার ঘোর॥

কুন্দাবনাভেদে নবদ্বীপ ধানে

বান্ধিব কটের খানি॥

শচীর নন্দন চরণ আশ্রয়

করিব সম্বন্ধ মানি॥

ক্তাহ্নতা পুলিনে চিন্ময় কাননে বসিয়া বিজন স্লে। ি,রম্বর পিব কুম্বনামাস্ত ए। किर शोदाक रान ॥ হা গৌর মিতাই ভোৱা ছটি ভাই প্রভিত জানর বর। অধন পশ্চিত হও মোরে কুপাসিক। কণ্দতে কাদিতে বাল কোশ ধাম জাক্তবা ইভায়ে কুলে। ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে কভু ভাগ্য কলে দেখি কিছু তর মূলে॥ হ হা মনোহর কি দেখিলু আমি বলিয়া মুচ্ছিত হব। সন্থিৎ পাইয়া কাদিব গোপনে

ब्रायमा के कि --

যশোমতী নন্দন ব্রজবর নাগর
গোকুল রঞ্জন কান।
গোপীপরাণ ধন মদন মনোহর
কালিয় দমন বিধান॥

স্মরি ছুঁত রূপ লব।

অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা।
বিপিন পুরন্দর নবীন নাগরবর
বংশী বদন স্ববাসা॥

ব্রজ্জন পালন অসুর কুল নাশন নন্দাগাধন, রাখওয়ালা।

নন্দগোৱন, রাবভরালা।
গোবিন্দ মাধ্ব নবনীত ভ**স্কর** 

সুন্দর নন্দ গোপাল।

যামুন ভটচর গোপী বসন হর

রাস রসিক কুপাময়।

জ্রীরাধা বল্লভ, বৃন্দাবন নটবর

, ভকতি বিনোদ আশ্রয়।

প্রাল ঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলী—শ্রীমন্মহাপ্রাপ্তর শিক্ষা,
প্রীচৈতক্স শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, দন্তকৌস্তভ, প্রীমনামায় ক্রুব,
তত্ত্বিবেক, প্রীণোরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল স্থানিয়মদশকম্, প্রীহরিনাম
চিন্তামনি, প্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শরণাগতি, গীতাবলী, 
কল্যাণ কল্লতক্ষ, ভজন রহস্ম, গীতায় রিসকরম্বন টীকা,
প্রীচৈতক্ষ চরিতামৃতে অমৃত প্রবাহ ভাষ্য, শিক্ষান্তক ভাষ্য,
চৈতন্ম উপনিবদ ভাষ্য, উপদেশামৃতের ভাষ্য, Life and precepts of Sri Chaitanya. The Bhagabat ইত্যাদি
বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

## শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

''নিষ্কিঞ্চনস্থা ভগবন্তজনোনুখ্যা পারং পরং জিগনিবোর্ভবসাগরস্থা। সক্ষাশনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ হা হস্তু হস্তু বিষভক্ষণতোহপাদাধ্য ॥

ভবসাগর পার হবার অভিলাষী নিছিঞ্চন ভগবছজ্ঞন অভিসামী ব্যক্তির পক্ষে বিষয়াদর্শন ও যোষিতদর্শন বিষত্ত্ত্বণ অপেকাও অসাধু ( খারাপ )—এই শাস্ত্র-বাণী জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন জ্রাল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মস্থারাজ। তিনি কোন দিন বিষয়ীর জিনিস গ্রহণ করতেন না। গঙ্গাভটে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গাজলে ধৌত করে তা কৌপীন করে পরতেন। সজ্জন গৃহস্থের গৃহ থেকে চাল ভিক্ষা করে তা গঙ্গাজলে ভিজিয়ে রাখতেন। লবন লক্ষা দিয়ে খেতেন। কাকেও অমুনয় বিনয় করতেন না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিছিঞ্চন পুরুষ ছিলেন তিনি।

জ্ঞীতিতক্ত মঠ ও শ্রীগোড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞাজ্ঞীমন্তজিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ এই সিদ্ধা মহাস্থার থেকে ভাগবত দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই নিষ্কিক্ষন মহাপুরুষের পূর্বাশ্রমের পরিচয় সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র অবগত হয়েছি যে তিনি পদ্ধার তীরবর্তী টেপাখোলার নিকটন্ত বাগযান নামক কোনও পল্লীতে বৈশ্রকুলে আবিভূতি হয়েছিলেন।

বাবাজী মহারাজ গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কালে বংশী দাস নালে পরিচিত ছিলেন : তৎকালে তিনি শস্য বাবসার দার। সং-রাজিত জীবিকা নির্ব্বাহ পুরবক সম্ভ্রীক প্রমার্থানুশীলন করতেন: প্রা বিয়োগালে তিনি সংসাধ জ্বাগ করে শ্রীধাম বুক্তাবনে গমন করেন এবং বৈঞ্চব সার্বভৌন জ্ঞাল জগরাথ দাস বাবাজী মহারাজের অকাডম শিষা আলি ভাগবত দাস বাবাজী মহারাজেব থেকে বৈরাগী দেব গ্রহণ পূর্বক ছয় ক্রোশ শ্রীব্রজ মঞ্জালর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ কর্তেন এই সময় সামাত্র মাধুকরী করে প্রাণ ধারণ এবং বৃক্ষভালে শ্যুন কর্তেন ব্রহ্ণবা স্থাপকে সাক্ষাং ক্ষা পরিকর জ্ঞানে দর্শন ও সমস্ত বৃক্ষ সতা কীট প্রক্রা-দিকে দুওবন্ধতি করেন। তিনি বছদিন বধাণে বদতি করে জীরাধা গোবিন্দকে নিত্য পুষ্প মাল্যাদি সেবার দ্বারা সুখী করেছিলেন। জ্ঞীল বাবাজী মহারাজ প্রায় ত্রিশ বর্ষকাল জ্ঞাব্রজ মণ্ডলে অবস্থান করে জ্রীব্রজ ধামের ঈশ্বর ঈশ্বরীকে বিবিধ সেবার দারা ভুষ্ট করেছিলেন। তারপর সেই ভ্রায়ুগল কিশোরের কুপা নির্দেশে যেন তিনি গৌড মণ্ডল শ্রীনবদ্বীপ ধ্যুম এলেন । তিনি নবদ্বীপ ধামকে বুন্দাবনাভেদে দর্শন করে জ্রীগোর স্থুন্দরের মধুর লীলাস্থল সকল ভ্রমণ করতে লাগ্রেম

এই সময় কত দিব্যভাব সমূহে জ্ঞীল ব্যবাকী মহারাজ্ঞ সর্বাদা বিভোর থাকতেন কখন বা দিব্যভাবে গঙ্গাভটে "গৌর গৌর" বলে নৃত্য করতেন, কখনও মুছিত হভেন। গঙ্গাতটের উপবন সমূহে রাধা গোবিন্দের দিব্য লীলঃ স্থরণ

করে সাক্ষ ভ্রমণ করতেন: এই সময় তাঁর পরিধানে কৌপীন আকত। সময় সময় দিগম্বরও থাকতেন। নালার সাহাযো নামজপ কবতেন। কোন কোন সময় বস্ত্র প্রস্থি দিয়েও নাম করতেন : তিনি ক্থনত কথনত গোজ্মবানে সানক-সুগদ-ক্স-মার্ক্তপ এদে বাস কর তেন এবং জ্রাল ভার্ভিবনোদ সাকরের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ করতেন, নিজ্ঞন শ্রীল ব্রাজী মহারাজের সেব। করবার জন্ম সঙ্জন মাত্রেই পরম উংস্ক হতেন। কিন্তু তাঁর সেবার স্থাযোগ পাওয়া বভ ফুমর ছিল। এক সময় কাশিম বাজারের মহারাজ মণীক্র চক্র নন্দী বাহাত্র শ্রীল বাবাজী মহারাজকে তার রাজ প্রাসাদে নেবার জন্ম এক বিশিষ্ট লোক পাঠান তথন এল ব'বাজী মহারাজ বলে ছিলেন, আমি মহারাজের প্রামাদে গোল অামার অর্থলোভ হতে পারে। ভাতে মহারাজের সঙ্গে আমার মনোমালিন্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আমার হাবার পরিবতে তিনিই সমস্ভ বিষয় বৈভব আত্মীয় স্বজনকে দিয়ে আমার নিকট আস্তন। আমি তাঁর অবস্থানের জন্ম আমার ন্যায় একটা হৈ প্রস্তুত করে দিব এবং উভয়ে আনন্দে হরি ভজন করব

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলতেন যেখানে দেখানে ভোজন করলে ভজন পণ্ড হয়। এক বার ভক্ত হরেনবাবু নবদ্ধীপের ভজন কুটীরের উৎসবের প্রসাদ গ্রহণ করেছি:ল্ন) ভজ্জন শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভিন দিন তার সঙ্গে কথা বলেন নাই। চতুর্ব দিন বললেন—ভজন কুটীরে যে উৎসবের প্রসাদ দেশুয়া হয়েছিল তা এক কুলটা রমণীর প্রদত্ত বস্তু। সঙ্গ বিচার না করে যেখানে সেখানে খেলে ভজন নষ্ট হয়।

একবার শ্রীল স্নাতন গোস্বামী পাদের তিরোভাব তিথির পূর্বব দিনে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন—"আগামীকলা শ্রীগোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথি। স্কুতরাং আমরা মহোৎসব করব। নিকটস্থ সেবকটি জিজ্ঞাসা করলেন—মহোৎসবের জিনিব পত্র কোথায় পাওয়া বাবে ? শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন কারও নিকট কিছু বল না, একবেলা খাওয়া বন্ধ করে সর্ববিক্ষণ কেবল শ্রীহরিনাম করব। তাই সামাদের স্থায় কালালের মহোৎসব।

এক সময় আগরতলা নিবাসী শ্রীনরেন্দ্র কুমার সেন শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট আসলেন এবং শ্রীগুরু প্রণালী (সিদ্ধ প্রণালী) জানতে চাইলেন। তত্ত্তরে শ্রীল বাবাজী মহারাজ বললেন— শ্রীভগবানকে কল্পনার দ্বারা জানা যায় না। শ্রীহরিনাম করতে করতে শ্রীনামের অক্ষর সমূহের ভিতর দিয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়। সাধকও তৎকালে আস্বস্বরূপ জানতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে সাধকের প্রিয় সেবাদিও জেগে উঠে।

একবার জনৈক ভাক্তার শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলে ছিলেন তিনি শ্রীনবদ্বীপ ধামে বাস করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে চান। তাকে শ্রীল বাবাজা মহারাজ বললেন আপনি যদি সত্যই নবদ্বীপে বাস করতে চান তবে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে বিষয়ী লোকের বিষয় চেষ্টার সহায়তা করবার ইচ্ছা ত্যাগ করন। যাঁরা বাস্তবিক হরিভজন করেন তাঁদের হরিভজনের

সহায়তা ব্যতীত অন্ত কোন প্রকারের সেবা বা ধর্ম সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে।

কোন সময় একজন নবীন কৌপীন ধারী 🕮ল বাবাজী মহারাজের নিকট কয়েকদিন যাতায়াত করবার পর নবদ্বীপে কোন ভূম্যধিকারিশী রাণীর এষ্টেটের কর্মচারীর থেকে পাঁচ কাঠা জমি সংগ্রহ করেন। শ্রীল বাবাজা মহারাজ সেই কথা শুনে অতি ক্রোধভরে বলেন—এীনবদ্বীপ ধাম মপ্রাকৃত। এখানে প্রকৃত ভুম্যধিকারিগণ কিরূপে ভূমি প্রাপ্ত হলেন যে তা হ'তে তাঁরা উক্ত . কৌপীনধারীকে পাঁচ কাঠা জমি দিতে সমর্থ হলেন : বিনিময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রত্নরাজি প্রদান করলেও অপ্রাক্ত নবদ্বীপের একটি বালুকার মূলোর তুলা হয় না। উক্ত কৌপান ধারীরই বাকতভজন বল আছে যে সে তার ভজন মুজার বিনিময়ে নবদীপে এত জমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে গ

এক দিন একজন ভক্ত কিছু মিষ্টি মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়ে জ্ঞীল বাবাজী মহারাজের নিকট নিয়ে গেলেন এবং ভা এইণ করবার জন্ম প্রার্থনা জানালেন। বাবাজী মহারাজ বললেন—**যারা** মাছ খায়, বাভিচার করে কিংবা অন্ত কোন অভিলাষ নিয়ে সহাপ্রভুকে ভোগ দেয়, তাদের হাতে মহাপ্রভু খান না। ভা প্রসাদ হয় না :

ঞ্জীল বাবাজী মহারাজ স্বয়ং চাল ভিক্ষা করে তা রাল্লা করে ভোগ দিয়ে নিজে গ্রহণ করতেন! কখনও অস্তের দেওয়া কোন জিনিষ প্রাহণ করতেন না। কোন সময় তিনি বর্ধাকালে ফুলিয়া। নবদীপের ধর্মশালায় কিছু দিন বাস করেন! কিছু প্রসাদ একটি ভাগু করে রেখে দিয়েছেন। একটি সর্প তার পাশ দিয়ে চলে যায়, কোন মহিলা তা দেখতে পায়। যথন শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই প্রসাদ পেতে বসলেন, স্ত্রীলোকটি তথায় উপস্থিত হয়ে সর্পের কথা বলতে লাগল বাবাজী মহারাজ বলালন মা, এখান থেকে আপনি না গোলে আমি প্রসাদ গ্রহণ করব না, বাধ্য হয়ে স্ত্রীলোকটি চলে গেল। তথন বাবাজা মহারাজ বলালন—মায়ার কার্য্য দেখ মায়া সহারুভূতির ছল নিয়ে কিকপে খারে থারে প্রবেশ করতে চায়। মায়া বছরাপিনী জীব্রুক হরিভজন করতে বাধা দেয

এক সময় শ্রীষ্ত গিরীশবাবু শ্রীল বাবাজী মহারাজকে নবদাপে তাঁর কুটারে থাকবার জন্য সপরীক বল অনুনয় বিনয় করেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাদের ভক্তিতে সন্তুপ্ত হয়ে বললেন — মাপনাদের পায়খানাটি দিলে তথায় বসে আমি ভজন করতে পারি। শ্রীগিরীশবাবু সপন্নীক বল অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহারাজ দৃঢ্ভাবে পায়খানাটি চাইলেন। অপত্যা গিরীশবাবু পায়খানাটি ভালমতে পরিকার করে দিলেন। বাবাজী মহারাজ তার মধ্যে বসে হরিনাম করতে লাগলেন। মহাভাগবতগণ যেখানে সেখানে বসে হরিভজন করতে পায়েন কুটারা যে জায়গায় থাকেন তা হয় বৈকুণ্ঠ ধাম। বাস্তু চক্ষেত্রাবশ্রী আমিরা সক্তরপ দেখি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ মহাভাগবত পুরুষ ছিলেন ক্ষিত্রিন

কখনও ছল ধর্ম, কাপট্য ধর্ম বা অশাস্ত্রীয় কোন কথা বা সিদ্ধান্ত প্রশ্রেষ দিছেন না। কোন প্রাদিদ্ধ ভাগবত পাঠক সর্ববদা গোর" 'গোর" বলতেন— একদিন শ্রীবাবাজী মহারাজের দিকট কোন ভক্ত তার কথা উল্লেখ করলে বাবাজী মহারাজে বললেন— "গোর" "গোর" বলতে না। টাকা বলছে। বারা প্রদ্ধা নিয়ে ভাগবত পাঠ করে, ভাগের মুখে ভগবানের নাম হয় না

শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাহাতঃ কাকেও কোন উপদেশ প্রদান করতেন না কিন্তু ভাঁর শুদ্ধ চরিত্রে সকলে মুদ্ধ হত। তিনি শুদ্ধ আচরণ করে জগতে প্রকৃত ভাগবত ধর্ম স্থাপন করে গেছেন। তাঁর দর্শনে মহা বহিমুখ ব্যক্তিও হরিভজনে উন্মুখ হতেন। "দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।" "বৈধ্বর্থ সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈধ্বর পরাণ॥" ভৌনরোত্তমঠাকুর) ভগবান শ্রীভক্তের হাদ্য মন্দিরে বাস করেন

শ্রীল ব্যবাজী মহারাজ শ্রীহরি উত্থান একাদশী তিথিতে ১৩২২ বঙ্গান্দের ৩০শে কান্তিক শেব রাত্রে নিত্যসীলায় প্রাবিষ্ট কুন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ স্বয়ং শ্রীপ্তরুদেবের ব্রুমায়ি প্রদান করেন।

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদৈরাগ্য মৃত্তিয় ।

বিপ্রবস্তু রসান্তোধে পাদাম্বভায় তে নম: ॥

## শ্রীশীমন্তজিসিদান্ত সরস্থতী পোস্বামি প্রভূপাদ

নমঃ উ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে। শ্রীমতে ভাক্ত-সিগ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে। শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপার্কয়ে। কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞান্দায়িনে প্রভবে নমঃ॥



শ্বী-মন্ত্রিকি কিলম সরস্থা গোপামী প্রতুপাদ মাধুর্য্যোজ্জন প্রমাত্য শ্রীক্রপান্ধগভক্তিদ শ্রীগোর করুণাশক্তিবিগ্রহার নমোহস্ততে। নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীন তারিণে। ক্রপান্ধগবিকুদ্ধাপসিদ্ধান্তব্যে হারিণে। শ্রীশ্রীমন্ত জিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে বাদের নিত্য সম্বন্ধে ছিল তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত ভজনশীল জীবনের কথা বলতে পারেন : জাগতিক কর্মবার কিংবা ধর্মবারের মত তাঁর জীবন গঠিত হয়ে নাই। শিশুকাল থেকে শুদ্ধ ভাগবত সঙ্গে ভাগবত জাবন গঠিত হয়েছিল। জাগতিক চমংকারিতায় জগতের লোক মুগ্ধ হয়। কিন্তু এলে সরস্বতী ঠাকুর জীবনে এরূপ কোন জড় বিভূতি দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বরং এ প্রকার জড় বিভূতিকে বড় গুণা করতেন। সর্ব্ববিভূতিময় ভগবান যাদের বশাভূত হন, তাঁদের কোন বিভূতি লাভ করতে কি আর বাকী থাকে গ্ "স্ব্বাসদ্ধি করতলে তাঁর।"

শ্রীমন্তজিবিনোদ ঠাকুর মহাশর তেপুটি ম্যাজিট্রেটের কাজ করবার সময় যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরীধামে শ্রীমনিদর—সন্নিকটে নারায়ণ ছাতা নামক ভবনে বাস করছিলেন, তাঁর গৃহে শ্রীমন্তজি-দিদ্ধান্ত সরস্বতা ঠাকুর ১৮৭৪ খুষ্টাব্দের (১২৮০ বঙ্গাব্দের) ৬ কেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আবিভূতি হন। এই মহাপুরুষের জননীর নাম ছিল শ্রীমতী ভগবতী দেবী। শ্রীমন্তজিবিনোদ ঠাকুর শ্রীবিমলা দেবীর প্রসাদ দারা শিশুর অন্নপ্রাশন করিয়ে নামাকরণ করলেন "বিমলা প্রসাদ।"

শ্রীশ্রীসরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাবের ছয় মাস পরে রথযাত্রা ছয়। এই রথ যাত্রার সময় তিন দিন শ্রীজগন্নাথের রথ বড় দাড়ের উপর সরস্বতী ঠাকুরের জন্ম গৃহের সামনে দাড়িয়ে থাকে। একদিন জননী ভগবতী দেবী শিশুকে নিয়ে রথোপরি আরোহণ করলেন এবং তাকে শ্রীজগরাথের জ্রীপাদপদ্মমূলে ছেড়ে দিলেন।
শ্রীজগরাথ দেব যেন শিশুর কত কালের পরিচিত। আনন্দভরে
শ্রীজগরাথ দেব যেন শিশুর কত কালের পরিচিত। আনন্দভরে
শ্রীজগরাথকে শিশু জড়িয়ে ধরল। ঠিক সেই সময়ে শ্রীজগরাথ
দেবের কণ্ঠ থেকে একটি ফুলের মালা ছিল্ল হয়ে শিশুর শিরে
পতিত হল। তা দেখে পূজারা পাণ্ডাগণ আনন্দে 'হরি হরি'
ধরনি করে উঠলেন। বললেন—না! ভোমার এই শিশু কালে
একজন মহাপুরুষ হবে। শ্রীজগরাথ দেব একে আশীকরাদী
মালা দিয়েছেন। এ তার কথা জগতে প্রচার করতে শ্রীজননী
শ্রাম্মণের আশীকর্বাদ শুনে আনন্দে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিশুকে
কোলে নিলেন এবং বারংবার ব্রাহ্মণগণকে এবং জগরাথ দেবকে
বন্দনা করতে লাগলেন। অবিভাবের পরে শিশু জননীর
সহিত্ত দশনাস কাল পুরী থাকার পর পান্ধীতে স্থল পথে
রাণাঘাটে উপনীত হন।

শ্রীমন্ত ক্তিবিনোদ ঠাকুর নহাশয় পরম নিষ্ঠাবান সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তার পত্ম প্রাভগবতী দেবীও তদ্ধেপ সদ্পুণ সম্পন্ন ছিলেন। তার। পুত্র-কন্সাগণকে কদাপি ভগবদ প্রসাদ ছাড়া অন্ত কোন বস্ত থেতে দিতেন না। কোন অসং সঙ্গেও মিশতে দিতেন না। ১৮৮১ সালে কলিকান্তার রাম-বাগানে ভক্তি ভবনের ভিত্তি খনন কালে এক শ্রীকৃর্মদেবের সৃত্তি প্রকট হয়। সপ্তমবর্ষ বয়স্থ শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশায় শ্রীনাম ও মন্ত্র দিয়ে সেই কূম্দেবের সেবা করতে নির্দেশ দিলেন।

১৮৮৪ সালে ১লা এপ্রিল খ্রাল ভাক্তিবিনোদ ঠাকর মহাশয জ্ঞীবানপুরের সিনিয়ার ভেগুটি নাংজিট্রেট হন। এই সময় সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীরামপুর ২।ইস্কুলে ভত্তি করান হয়। তিনি যথন পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেন বিকৃত্তি বা Bicanto নামে এক নতন লেখন প্রণালা আবিষ্কার করেন। এই সময় তিনি পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র চ্ডাম্পির নিক্ট গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধায়ন করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উদ্ভার্ণ হবার পর 🕮ল সরস্বভী ঠাকুর : ১৮৯২ খুষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভত্তি হন। তিনি লাইব্রেরীতে বসে বিভিন্ন দর্শন প্রস্থ অধ্যয়ন করতেন। এই সময় তিনি জ্রীযুত পুথীধর শমার নিকট বেদও অধায়ন করতেন। জ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বেশী দিন কলেজে অধ্যয়ন করতে পার্লেন না। কলেজ ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে তিনি আত্মচরিতে -লিখেছেন —"আমি যদি মনোযোগ সহকারে বিভালয়ের পাঠ শিক্ষা করতে থাকি তাহা হইলে সংসারে প্রবেশের জন্ম আমার প্রতি যৎপরোনান্তি পীড়ন হইবে। আর যদি মূর্থ অকর্মক রূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্ম প্রবৃত্ত হইতে ে কেহ আর ভাদশী প্ররোচনা করিবে না।"

পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় পারমার্থিক প্রবন্ধাদি লিখতেন। ঞ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত গৌড় মণ্ডলের বিভিন্ন শ্রীগৌর পার্ষদগণের শ্রীপাট সকল দর্শন করেন। श्रीक সরস্থতী ঠাকুর ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুস্পাঠীতে অধ্যাপনা করবার সময় পৃথক ভাবে 'ভক্তি ভবনে' পণ্ডিতবর ঞ্রীযুত্ত পূখীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্ত কৌমুদী অধ্যয়ন করেন। অক্স কালের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত কৌমুদীতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। ১৮৯ শুসালে তিনি ভক্তিভবনে স্বতন্ত্র একটি স্বারম্বত "চতুপায়ি" স্থাপন করেন। তাতে ছাত্রগণকে জ্যোতিষ শার্ম অধ্যয়ন করান। 'স্বারম্বত চতুপ্পাঠি' হতে সরম্বতী ঠাকুর জ্যোতিবিশ্ব বৃহস্পতি প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা এবং জ্যোতিষ শান্তের অন্ত্রেক প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

শ্রীল দুষ্টো ঠাকুর কিছু দিন স্বাধীন ত্রিপুর। এপ্টেটে কর্ম্ব ল করে বিপুরার রাজন্মবর্গের জীবন চরিত 'বাজরাম্বকর' গ্রন্থ প্রকাশের সম্পাদকতা করতে লাগলেন। পরে তিনি বরাজ ব্রজেন্দ্র কিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভারিহণ করেন হিছু দিন এই কার্য্য করার পর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কার্য্য পরিদর্শনের ভার নেন। বৈষয়িক কার্যা হিয়া বিবিধ প্রকারের হিংদা দেব নাংস্য প্রভৃতি দেখে তিনি শ্রিষ্ট শীন্তই ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। নহারাজ রাধাকিট মাণিক্য বাহাতুর তা অনুমোদন করে তাকে পূর্ণ ক্রিনের প্রালিক্য প্রদান করেন। গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তিন বছরে পেলন

১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি প্রীভক্তিবিনোদ **ঠাকুরের** সহিত কাশী, প্রয়াগ ও গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান্ত গমন করেন। কাশীতে শ্রীরামমিশ্র শান্তীর সহিত রামায়ন্ত সম্প্রদায় স্থতে বানা আলাপ আলোচনা হয়। তখন থেকে তাঁর অন্তুত বৈরাগ্যময় জীবন বিকশিত হতে থাকে। তিনি মনে মনে সদ্গুক্তর অন্তুসন্ধান করতে লাগলেন। গ্রীল ভক্তিবিনোদ্ধ ঠাকুর তাঁর জাভাব ব্যুতে পেরে তাঁকে বৃন্দাবনে সিক্তিমাবা শ্রীশ্রীল বিকশোর দাস বাবাজা মহারাজের গ্রীপাদপদ্ম আশ্রেয় কুরতে বর্দদেশ দিলেন।

শ্রীল সরস্বতা ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের উপদেশ 🐝 💐 গৌরকিশোর দাস বাবাজীর নিকট দীর্জ্ম প্রার্থনা করেনী প্রার্থন ত্রিল বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি আপ্রাক্তি কুপা কুরতে পারি কিনা মহাপ্রভুকে জিজাসা না করে বলতে পারব না ্প্রামার দিন সরস্বতা ঠাকুর এল বাবাজা মহারাজের নিকট উপস্থিত হলেন। বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি ফ্লাঞ্ছুকে রতে ভূলে গেদি। তৃতীয় দিন সরস্বতী মার্থর উ্পীক্ত ্ৰীল বাবাজী মহারাজ বললেন—আমি মহাপ্ৰভুকে করেছি: তিনি বললেন—স্থনীতি বা পাঞ্চিত্র কুছে অভি তৃচ্ছ। তচ্ছুবৰে সরশ্ৰতী ঠাকুর ক্র্বিপ্রকৃষ্ট চুড়মণির সেবা করেন তাই বঞ্চনা করছেন, কুপা ক্সত্রত চান না। গোট্টিপূর্ণের নিকট গ্রীরামান্ত্র অষ্টাদশ শ্রীর প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরে তার কপালাভ করেছিলেন। আফ্রিও তক্তপ আপনার গ্রীপাদপদ্মের কুপালাভ अकित्व ना अकित्वकृत्ववरे । श्रीम वावाको भराताक नवस्वो ঠাকুরেই এইরূপ বিষ্ঠা দেখে, জ্রীগোক্তমের স্থানন্দ স্থাম কুঞ্জে ভাঁকে ভাগবতী দাক্ষা প্রদান করলেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ সাক্ষাছৈরাগ্য মৃত্তি। কাকেও মন্ত্র-দীক্ষাদি দিতে চাইতেন না। তিনি গঙ্গাতটে বৃক্ষমূলে বাস করতেন। গঙ্গায় পরিত্যক্ত মৃত ব্যক্তির বস্ত্র কৌপীনরূপে ব্যবহার করতেন। কখনও গঙ্গাজলে চাল ভিজিয়ে লক্ষা ও লবণ দিয়ে তা খেতেন। কখনও পরিত্যক্ত মৃদ্ধাও গঙ্গাজলে ধুয়ে তাতে অঞ্চ রান্না করে ঠাকুরের ভৌট্র দিয়ে তা এহণ করতেন।

১৯০০ বিলের মাচ মারে প্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত্ত সরস্বতী ঠাকুর বিলেশ্বর, রেম্নী ভুবনেশ্বর ও পুরী প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন কি স্থানে শুনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশ-মত জ্রীন্তৈক্ত চরিতার্যুভাদি বৃদ্ধান করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দৌলতে শুন্ধ ভক্তির মন্দাকিনা পুনং প্রবাহিত হয়। শ্রীগোর প্রদেশবের অভ্যাকটের পর গ্রেক্টায় বৈষ্ণব জগতে এক অন্ধকার যুগ এসেইটা। সেই যুগের অবসানে ভক্তিবিমোদ ঠাকুর মহাশয় জ্রীগোক্তিনিভার্ট্রুলের বাণী জগতে প্রচার করেটা। তিনি ক্রেন্ড জিলান্ত বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, রক্ত্রুণারমার্থিক পত্রিকাপ্রকাশ করেন। তার রুপায় বহু সক্তর্জা ব্যক্তি গৌরস্কলরের জনন করতেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে শ্রীনামন হট্ট ও প্রপন্নাপ্রমাদি সংস্থাপন করেন।

১৯১৬ সালে বন্ধান্দ ১৩২১, ৯ই আষাঢ় গৌর শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিভের ভিরোভাব ভিথির দিন শ্রীমন্তক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় নিত্যলীলা প্রবেশ করবার পূর্কে শ্রীসরস্বতী ঠাকুরকে বললেন— বড় গোস্বামীর গ্রন্থ ও শ্রীগৌরফুন্দরের শিক্ষা বিশেষভাবে সর্বত্র প্রচার কর। মহাপ্রভুর
জন্মস্থানের উন্নতিও করা চাই। জননী শ্রীভগবতী দেবীও কয়েক
বৎসর পরে পরলোক গনন করেন। যাবার সময় তাঁর হাত
ধরে বললেন— তুমি অবশ্যই আমার গৌরস্থলরের কথা ও তাঁর
ধাম শ্রীমায়াপুর সর্বত্রই প্রচার করবে। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর
পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধারণ করে বিপুল উন্নয়ে শ্রীগীরস্থলরের
বাদী প্রচার করতে আরম্ভ করলেন্

ইতঃপূর্বের জ্রাসরস্থতী ঠাকুর জ্রামায়াপুরেই অবস্থান শতকোটি মহামন্ত্র জপ ব্রতের ক্রিয়াপন করিছিলেন। বাংলাদেশে আচার্য সন্তানগণ স্মার্ক্স জাতিবাদ নিয়ে ফ্রাঞ্চবদের অবজ্ঞা ও নিয়াতন কর্মছল। 🕰 এই বিষ্ণু নিয়ে 🚂 দিনীপুর वानीचाइ नामक ज्ञात क्रीं विद्रा महात जारा करिया है या रा এই সভাতে শ্রারনাবন রামের শ্রীযুত সুসুদন দাস গোস্বামী ও গোপীবল্লভ পুরের পণ্ডিতবর জীবিশ্বভন্তীনন্দ দেব গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। তথায় গোস্বানীৰয়ের আইবানৈ আসসরস্বতী ঠাকুরও উপস্থিত হন। সভার কার্য্য আর্ ইল। স্মার্গ্র পশ্তিত নিজ নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে ব্রীকলে গোস্বামীছয়ের অন্নুমোদনে শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ব্রাহ্মণ ও বৈষ্কৃব তব্ব সম্বন্ধে একটি স্থদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্রীসরস্বতী ঠাকুরের যথার্থ শাস্ত্র যুক্তি সম্পন্ন সে বক্তা প্রবণে স্মার্থ আচার্য্য সম্ভানগণ মোহিত ও আক্রাব্যান্থিত হন। সকলে বাহ্মণগণ অপেকা বৈষ্ণবন্ধাণ্ড মছিমা উপলব্ধি করতে পারলেন।

১৯১২ সালে কাশিম বাজারের মহারাজ শ্রীমণী স্রা নন্দী নিজ্ঞান্তবনে একটি বৃহৎ বৈষ্ণব সন্মিলনীর আয়োজন করেন। সেই সন্মিলনীতে মহারাজ শ্রীসরস্থতী ঠাকুরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে নিয়েছিলেন। শ্রীসরস্থতী ঠাকুর চারদিন যাবৎ শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে চারটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু তথায় তথাকথিত প্রাকৃত্ত সহজিয়াগণের সমাবেশ ও কেবলমাত্র লোক দেখানো ভাব দেখে তিনি চারদিন কিছু ভোজন করেন নাই। এ,চারদিন উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে এসে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করেন। তথায় কোন কোর্মুশ্রুলাক তাঁকে ভোজনের ভক্ত অমুরোধজানালে তিনি বলেছিলেন—অভক্তি বিচার পর বারোয়ারী স্থানে ভোজনকরতে নাই। পরে মহারাজা মণীক্র কন্দী এ ব্যাপার বৃক্তে পেরে ত্থিত হন এবং মায়াপুরে আগমন করে তাঁর চরণে আনেক অনুনয় বিনয় প্রকাশ করেন।

তথন সারা বাংলাদেশ আছিল, বাউল, কণ্ডাভজা, নেড়ানেড়ী দরবেশ ও সাঁই প্রভৃতি প্রাকৃত সহজিয়া রূপ অপসম্প্রদায়ের তিরুক্তি আকৃত সহজিয়া রূপ অপসম্প্রদায়ের তিরুক্তে অনক সংগ্রাম করেন। তিনি এই সমস্ত মহাপ্রভুনামের কলঙ্কবারী অপসম্প্রদায়কে কিছুমাত্র প্রশ্রেষ দিতেন না। এই সময় অনেক প্রসিদ্ধ গোস্বামী নামধারী ব্যক্তিও এই প্রাকৃতি সাহজিয়াগণকে প্রশ্রেষ দিতেন।

প্রাকৃত সাহজিয়াবাদীর দল যখন পরমহংস গোস্বামী গুরুবর্গের পরমহংস বেষ ধারণ পূর্ববক জগৎকে প্রবঞ্চনা করতে লাগল তখন শ্বীসরস্বতী ঠাকুর ছংখে অসংসক্ষ বর্জন পূর্বক নির্জ্জনে ভজ্জন করতে আরম্ভ করলেন। সে সময় অকস্মাৎ একদিন দিব্য মৃত্তিতে মহাপ্রভু ও বড়গোস্বামী পূর্বক্তন আচার্যগণ যেন আবির্ভূত হয়ে বলতে লাগলেন—তুমি নিরুৎসাহ হয়ো না। উৎসাহের সহিত পুনঃ দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন কর ও বৈধমার্গে ক্রেমবিধিতে ভগবদ্ ভজ্জন প্রণালী প্রচার কর। তিনি সে দিব্য প্রেরণা পেয়ে সেদিন থেকে বিপুল উভ্যমে জগতে গৌরবাণী পুনঃ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর ১৯১৮ সালের ই মার্চ শ্রীগৌরজ্বরন্থী বাসরে শ্রীধাম মায়াপুরে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্মাস লালা প্রবর্ত্তন করলেন। সেদিন শ্রাচন্দ্রশেক্তর্ক্ত ভবনে শ্রীচৈতক্ষ মঠ স্থাপন করলেন ও শ্রীগুরু গৌরাক্ষ এক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করলেন।

বরিশালের ভোলা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব হাইকোটের বিচারপতি
চন্দ্রমাধন ঘোষের ভাতৃপ্পুত্র শ্রীরোহিণী স্কুমার ঘোষ হরিভন্ধন
করবার আশায় সংসার ভাগি করে নবদ্বীপ কুলিয়ায় আসেন এবং
একজন বাউলের চরণাশ্রেয় করে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষামুসারে চলতে
লাগলেন। কিন্তু বাউলদের সেবাদাসী ব্যাপার দেখে তাঁর মনে
মনে ঘুণা হতে লাগল। রোহিণীবাব একদিন মায়াপুরে যোগপীঠ
দর্শনে এলেন। সেদিন শ্রীল প্রভূপাদ যোগপীঠে হরিকথা
কলছেন। রোহিণীবাব শ্রীল প্রভূপাদের অপূর্ব্ব ভেন্তপূঞ্জ বিশিষ্ট
শ্রীমৃত্তি এবং অন্তুভ সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাণী সকল শুনে অভি আনক্ষ

তানে তিনি কুলিয়ার বাউল গুরুর আঞামে ফিরে এলেন। একট্রাত্র হয়েছিল। রোহিণীবাব শ্রীল প্রভুপাদের মুখে যে সমস্ত তদ্ধ ভক্তিময়ী কথা শুনেছেন তা চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়ালেন কিছু খেলেন না। নিজিত হলে স্বপ্নে দেখছেন সেই বাউলটি একটা ব্যাত্র মৃত্তিতে ও সেবাদাসী ব্যাত্রী মৃত্তিতে তাঁকে ধাবার ক্রম্ম বাছে। রোহিনীবাব ভয়ে কম্পিত কলেবরে মহাপ্রভুকে ডাকছেন। এমন সময় দেখলেন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করছেন। রোহিণীবাব সেইদিনই চিরভরে বাউল গুরুকে ত্যাগ করে শ্রাল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রম্ম করলেন।

শ্রীশ্রীঅন্ধদা প্রসাদ দত্ত ( শ্রীল প্রভূপাদের বড় ভাই ) দেহ ভাগের কিছুদিন পূর্বের ভাষণ দির: পাঁড়ায় আক্রান্ত হন। জাঁর নির্যান দিবসে শ্রীল প্রভূপাদ সমস্ভ রাত্র ভার নিকট উপস্থিত থেকে ভাঁকে হরিনাম শুনান অভ্পের দেহভাগের কিছু পূর্বের জাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তখন ভিনি শ্রীল প্রভূপাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন শ্রীল প্রভূপাদ ভাঁকে শ্রীহরি ক্ষান্ত করতে বললেন। সে সময় এক অভ্নত ব্যাপার ঘটে অন্ধদাপ্রকাশ বাবুর ললাটে এক অপূর্বে রামান্ত্রনীয় তিলক চিহ্ন স্পাই ভাবে-দেখা যেতে লাগল। তিনি সকলের সামনে পূর্বে জীবনের কর্মা বলতে লাগলেন। তিনি রামান্ত্রনীয় বৈক্ষব ছিলেন শ্রীল প্রভূপ পাদের শ্রীচরণে কিছু অপরাধ করার ফলে তাঁর পুমর্বার জন্ম, হয়। পূর্বকৃত স্থক্তি ফলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঘরে আগ্রমন ছয়। এই সমস্ত কথা বলবার পর অন্ধদা প্রসাদ বাবু দেহভাগা করেন।

এক সময়ে মায়াপুরে শ্রীবজপত্তনে শ্রীল প্রভূপাদ ভঙ্কন করছেন। ভাজমাদে জন্মান্তমীর আগের দিন, ঠাকুরের নৈবেঞ্চের **তথ্যাদির কোন** ব্যবস্থা করতে পারেন নি শ্রীপ্রভূপাদ চিন্তা করতে লাগলেন—আজ ত্ধ পাত্যা গেলে মহাপ্রভূকে ভোগ দেওয়া যেত পরক্ষণে প্রভূপাদ চিন্তা করতে লাগলেন, আমার নিজের জন্ম এইরপ চিন্তা হল না কি । অন্যায় হল । তথন বর্ষাকাল। গৌর জন্মভিটা জলমগ্ন নৌকা ছাড়া চলা তন্ধর। এই অবস্থায় অপরাক্তকালে একজন গোয়ালা সেই জল কাদা ভেঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৃধ, ক্ষীর, মাখন ও ছানা প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হলো: তথন জানতে পারা গেল গোয়ালাটিকে জমিদার হরিনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় মহাপ্রভুর প্রেরণা অন্তযায়ী এই সমস্ত জিনিষ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠাকুরের ভোগের পর ্সেই প্রসাদ শ্রীল প্রভূপাদের কাছে নেওয়া হল। এত প্রসাদ দেখে তিনি অবাক হলেন। ভারপর সমস্ত কথা শুনলেন। অনস্তর তিনি প্রসাদ নিয়ে মহাপ্রভুকে বলতে লাগলেন—"আমি আপনাকে কত কণ্টই না দিলাম। কেন আমার এইরূপ একটি ছবন্ধির উদয় হল গ আপনি আমার জন্ম অপরলোকের জনত্ত প্রেরণা দিয়া এই সকল দ্রব্য পাঠাইরার ব্যবস্থা করিয়াছেন ।" .

শ্রীল প্রভূপাদের অলোকিক প্রভাবে জগং মুগ্ধ হল। তাঁর আকর্ষণে বহু সম্রান্ত কুলের বিদ্যান ব্যক্তি শ্রীগোরদেবায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শ্রীনবন্ধীপ, মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মন্দিংছ, নারায়ণগঞ্জ,

চ ট গ্রাম, মেদিনীপুর, রেমুনা বালেশ্বর, পুরী, আলালনাখ, মাজাজ, কভুর, দিল্লী, পাটনা, গয়া, লক্ষ্ণৌ, কাশী, হরিছার, এলাহাবাদ, মধুরা, বৃন্দাবন, আসাম, কুরুক্ষেত্র, ভারতের বহির্দেশে রেঙ্গুন ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে শ্রীল প্রভূপাদ ৬৬টি শুদ্ধভক্তি মঠ স্থাপন করেন এবং মন্দার পর্বতোপরি, শ্রীনুসিংহাচল এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরপাদশীঠ স্থাপন করেন। প্রাচ্য তথা পাশ্চাতা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ২৫ জ্বন বাজ্জিকে ভাগৰত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। জগতে বৈকুণ্ঠবাণী প্রচারের জন্ম বহু শুদ্ধভক্তি পত্রিকা প্রকাশ করেন। (১) সজ্জনতোষণী বা The Harmonist) পাঞ্চিক পত্রিকা, (১) সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকা, (৩) হিন্দী পাক্ষিক ভাগবত নামক পত্রিকা, (৪) দৈনিক নদীয়া প্রকাশ, ৄ(৫) আদামী ভাষায় মাদিক কীর্তন নামক পত্রিকা, (৬) উড়িয়া ভাষার প্রমার্থী নালত পঞ্জিয়া। এতদাতীত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশ করেন ৷ তিনি পানমাথিক জগতে একটি নুজুন যুগ আনিয়ন ক বছিলেন : তিনি পৃথিগীর সর্বত গৌর বাণী প্রচারের জন্ম শুদ্ধ আচরণশীল-ত্রিদণ্ডা সন্ন্যাসীদেব প্রেবণ করলেন। মহা উত্ত স্থাগোরকুষ্ণের বাণা পৃথিবীতলে প্রচার হতে লাগল । ডিকি ষ্টি বর্ষ পর্যান্ত এটরাপ উল্লাম গোর বাণী প্রচার করে যখন সঞ্জা কতকটা সিদ্ধ হয়েছে দেখলেন তখন ছাষ্ট্ৰ মনে জ্ৰীগৌরক্ষের নিচ্য সেবায় প্রবেশ করতে ইচ্ছা করলেন। নিভা লীলায় প্রবেশ করার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি প্রধান প্রধান শিশ্ব ভক্তগণকে সমবেত

করে তাঁদের প্রচুর আশীর্কাদ প্রদান করলেন। পরিশেষে উপস্থিত
অন্ধপন্থিত ভত্তগণকে আশীর্কাদ করে বললেন—"সকলে রূপর খুনাথের কথা পরমোৎসালে সভিত প্রচার করবেন। প্রীর্মপান্ধশবানের পাদপদ্ম ধূলি হওয়াই আমাদের চরন আকাঝা।
আপনারা সকলে এক অন্ধর জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির
উদ্দেশ্যে আপ্রয় বিপ্রহেব আলগলো মিলেমিশে থাকবেন"। প্রীল
প্রস্তুপাদ এইরূপ বহু মূল্যবান উপদেশ নিয়ম নীতি প্রভৃতি দিবার
পর, গত ৪ নারায়ন গৌরান্ধ ৪০০, ১৭ই পৌষ বঙ্গান্ধ ১০৪০,
১লা জান্মারী ১৯৩৭ সালে শুক্রবার নিশান্তঃকালে প্রীঞ্জীরাধা
গোবিশের নিত্যলালা প্রবেশ কর্মন।

জয় নিতালালা প্রবিষ্ট জগদ্পুক ওঁ বিফুপাদ শ্রী শ্রীমন্তজ্ঞি-শিষান্ত সরস্বতী গোস্থামী প্রভূপাদ কি জয়:

# জ্ঞী জীমন্ত ক্তিপ্রদাদ পুরী দাদ গোস্বামী

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রের্চ স্বরূপিনে। শ্রীমন্তক্তি প্রসাদাখ্য পুরী গোস্বামিনে নমঃ॥

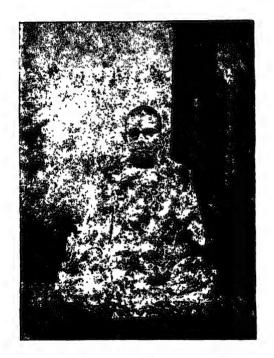

শ্রীশ্রমন্ত ক্রিপ্রসাদ পুরী দাস গোপামী

শ্রীশ্রীভগবানের আবির্ভাব তিথি যেমন পরম পবিত্র, **জার** জ্ঞান্তব্যবাদির আবির্ভাব তিথিও তদ্রপ। ভগবান সব সময় অরতীর্ণ

হন না বটে কিন্তু ভাগবত আচার্য্যগণের ভক্তিধারা সর্ববিকাশ প্রবাহিত হয়।

> গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্তের প্রমানে : গুকুরূপে কৃষ্ণ করেন ভ্রুগণে।।

> > ( बीरेंकः कः वामिः ५:8৫)

জ্রীমদ্ পুরী গোস্বামীর আবিভাব ১৮৯৫ খুষ্টানের ২৫শে আগষ্ট বাংলা ১৩০২ সালে ভাদ্র শুক্লাষ্ট্রি তিথিতে। তাঁর. পিতৃদেবের নাম ঐযুত রজনীকান্ত বস্থ। মাতৃদেবীর নাম ঐযুক্তা রিধুমুখী বসু ৷ পূর্ববক্ষে নোয়াখালা জেলার সন্দীপহাতীয়া এই মহাপুরুষের জন্মস্থান। জ্রীষুত বস্থু মহাশয়ের যোগেব্রু (জ্রীমন্তব্জি প্রদীপ তীর্থ নহারাজ ) শ্রীনিবাস, স্কুদর্শন ও জ্বীকেশ নামে আর চারটি সম্ভান ছিলেন। তাঁরাও শ্রাশ্রীমন্তুজিসিকাম্ভ সরম্বতী প্রভূপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন 🗀 💤

শ্রীমদ পুরী গোস্বামী শিশুকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণামুরাগী ছিলেন। তিনি অষ্টম বর্ষ বয়সে রামায়ণ, মহাভারত ও গীতার বহু অংশ মুখে স্থাথে বলভে পারতেন। ঐ সময় তিনি জ্রীল নরোভ্রম ঠাকুরের ও জ্রীমন্ত্রিক বিনোদ ঠাকুরের প্রাথনাময়ী গীতগুলি মুদক সহযোগে কীর্ত্তন করতেন। মধুর কণ্ঠথবনি ও সুললিত মৃদক্ষ বাস্ত ধ্বনিতে তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন। এতে তাঁর নিত্য দিদ্ধ ভাগবত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত। তিনি বহরমপুর 'কৃষ্ণনাথ' কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করার পর কলিকাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, ডিগ্রি পরিক্ষা প্রাথম প্রাণীতে উদ্ধীর্থ ইরেছিলেন। কৈশোর থেকে শ্রীমন্তাগবত শাস্ত্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তথন থেকে ভাগবতের স্তবাদি মুখাই করতেন। তিনি বোল বৎসর বয়সে পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকাই বস্থ ও বড় ভালা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বস্থর। শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তীর্ষ মহারাজ) সঙ্গে কলিকাতার রামবাগানস্থ ভক্তিভবনে শ্রীশ্রীমন্তক্তিশ্রিনাদ ঠাকুরের শ্রীচরণ প্রথম বার দর্শন করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এক কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচরণ পার্শ্বে বসে হরিনাম করছিলেন এবং একটু দূরে বারান্দায় শ্রীমন্ত্র্কিদাস বাবাজী মহাশয় বসে ছিলেন। সকলে শ্রীঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করলে তিনি সহাস্থবদনে বললেন—তোমাদের পরম মঙ্গল হউক। তারপর শ্রাল ঠাকুর মহাশয় কিছুক্ষণ হরিকথা বললেন।

শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাক্রের অপ্রকটের পর ১৯১৮ সালে বড় ভাতা শ্রীযোগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে রামবাগানে ভক্তিভবনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনে যান। তাঁরা দণ্ডবই করলে প্রভুপাদ সহাস্থাবদনে শ্রীমদ্ পুরী দাসকে একটি কীর্ত্তন করতে বললেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাক্রের ''কবে হবে কল সে দিন আমার" এই কার্ত্তনটি শুনান। তাঁর মধুর কণ্ঠবনিছে সকলে ভন্তিত হলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ধুব সুধী হলেন। সেই দিন তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজা রামধ্যের রায় ও জনৈক গোস্বামী শ্রীমন্তাগবত শান্ত ও বৈক্তবর্ণমকে হেয় প্রতিপন্ধ করবার চেষ্টা করে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন

ভা খণ্ডন করে, শ্রীমন্তাগবত যে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য তা স্থাপন করা যায় কিনা। তহন্তরে শ্রীল প্রভূপাদ বলেছিলেন—রামমোহন রায়ের এবং গোস্বামীর শ্রুতি বিরুদ্ধ পাষ্ট্ডমত অতিরাৎ ভাগবত সিদ্ধান্তে খণ্ড-বিখণ্ড হবে : অসং সিদ্ধান্ত কথনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না

১৯১৮ সালের ফাল্কন পূর্ণিনার প্রাগোর-জন্মাৎসব বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত ত্রিদণ্ড সর্বাস গ্রহণ করেন, শ্রীচৈতক্ত মঠ প্রতিষ্ঠা ও প্রাশ্রীবিনোদপ্রাণ বিগ্রাহের প্রতিষ্ঠা করেন। দিতীয় দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ পুরী দাস গোস্বামী, শ্রাহরিপদ বিগারত্ব ও ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় প্রভৃতি কয়েকজন শ্রন্ধালু সজ্জন ব্যক্তিকে মন্ত্র-দাক্ষাদি প্রদান করেন। শ্রীপুরীদাস ঠাকুরের বিক্ষারী নাম হল শ্রীমদ্ অনন্ত বাস্থদেব ব্রন্দারী। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা থেকে পরবিগ্রাভূষণ উপাধি প্রদান করেন।

১৯২৫ সাল থেকে তিনি আল প্রভুপাদের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলেন। এই সময় আল প্রভুপাদের সঙ্গে পূববক্ষে যান। আপ্রভুপাদের বক্তৃতাদি টুকে নিতেন এবং তাঁর যাবতীয় লেখা পড়ার কার্য্য করতেন। তিনি অন্তুত প্রভৃতিধর ছিলেন। যা এক বার আল প্রভুপাদের আমুথে শুনতেন, অবিকল নকল করতে পারতেন। যে সমস্ত ভাগবতের ল্লোক আল প্রভুপাদের ক্ষুপ শুনতেন, পরক্ষণে তা বলতে পারতেন। সভাস্থলে অনেক সময় আল প্রভুপাদ তাঁকে যে ল্লোক জিজাসা করতেন তা ভিনি

তৎক্ষণাৎ বলে দিতেন; এইরপ অভুত মেধা দেখে সন্ন্যাসী ও বিন্ধানীরা আশ্চর্যান্থিত হতেন। যেদিন গ্রীপ্তরুপাদপালে আত্মসর্মপণ করেছিলেন, সেইদিন থেকে গ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা ভিন্ন স্বেচ্ছায় কিছু করতেন না। এমন কি গ্রীল প্রভুপাদের পর্যাদি লিখতে লিখতে ভোজন করবার সময় এলেও প্রভুপাদ ভোজন করতে যেতে না বলা পর্যান্থ পত্র লিখেই যেতেন। গ্রীল প্রভুপাদের অবশেষ নিয়ে গ্রীমদ্ পুরীদাস ঠাকুর ভোজন, করতেন। কিছুপাদের অবশেষ নি প্রে শ্রীশাদ প্রীদাস বা পেয়ে উপবাসী. পাকতেন। গ্রীল প্রভুপাদ জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ কিছু দুখ কিবে। কলা নিজু অধরে স্পর্শ করে ভাকে খাওয়াতেন।

প্রথম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈত্ত মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন
তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ বিচারত, শ্রীবাস্থদেব প্রভু, শ্রীবৃত্ত
কুপ্রবিহারী বিচ্চাভ্র্যণ, শ্রীবৃত্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদাপ বিচ্চাবিনোদ
বি, এ, শ্রীবৃত্ত হরিপদ কবিভ্র্যণ এম, এ, বি, এল, শ্রীবশোদাননন্দন ভাগবত ভ্র্যণাদি কতিপয় ভক্ত অবস্থান করতেন।
কলিকাতায় একটি ভক্তি প্রচার কেন্দ্র মঠ স্থাপন করবার আশায়,
শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবাস্থদেব প্রভু ও শ্রীক প্রবিহারী বিচ্চাভ্র্যণক্ষে
সঙ্গে নিয়ে ১নং উন্টাভিন্নি রোডে ৫০ টাকা মাসিক ভাড়াহিসাবে
একখানি পুরাতন বাড়ী নেন। গৃহস্থ ভক্তগণই ভাড়া, বহন
করতেন। ১৯১৮ সালের অগ্রহায়ণ শ্রীল প্রভুপাদ ঐ বাড়ীতে
'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালে শ্রীশ্রীভক্তি

বিনোদ আসনে "এ এ তিবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা" পুনঃ প্রকট হয়। ১৯২০ সালে আজগদীন ভক্তি প্রদীপ ঠাকুর পত্নী দেহত্যাগ করলে তিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রাল প্রভূপাদের গৌরবাণী প্রচার কার্যের সহায়তা করব:র জন্ম আত্মসমর্পণ করেন। এই সমন্ত্র গ্রীল প্রভুপাদ তাকে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। তথন থেকে তিনি এমছক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ নামে খ্যাত হন। ইনিই গ্রীল প্রভুপাদের প্রথম সর্যাসা। গ্রীল প্রভুপাদ এই বংসর ্রমপার্ষদ ধানবাদে এয়ত অতুলচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রহে শুভ প্রদার্পণ করেন। বাংলা ১৩২৫ সাল থেকে জ্রীল পুরীদাস ঠাকুর শ্রীভাগবত প্রেস পরিচালনার কায্য গ্রহণ করেন। তিনি বহু কাষ এই প্রেদের সেব। করেন এক বহু ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশনের কার্যাও সম্পাদন করেন। ঐাশ্রীপ্রভুপাদের পঞাশতম প্রকট বয ্থেকে জ্রীব্যাস পূজা আরম্ভ হয়। জ্রীপুরা দাস ঠাকুর ব্যাস পুরুর প্রথম উল্লোক্তা ছিলেন একং তিনিই ব্যাস পূজার প্রথম প্রাঞ্জলি লিখেছিলেন। বিশের সব্বত্র ঐল প্রভূপাদের গৌরবাণী প্রচারের সহায়কদের মধ্যে তিনিই অক্সতম ছিলেন।

১৯৩৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাংলা ১৩৪৩, ১৬ই পৌষ
ক্রগদ্পক ওঁ বিষ্ণুপাদ ঐ ঐ মন্ত্রিক সিকান্ত সরস্বতী প্রভূপাদের
অপ্রকট লীলা বিস্তারের পর তিনি গৌড়ীয় মঠ ও গৌড়ীয় মিশনের
সভাপত্তি ও আচার্য্য পদে সমস্ত ভক্তগণের সমর্থনে অধিষ্ঠিত হন।
আচার্য্যাভিষেক পৌরহিত্যের কার্য্য করেন আচার্য্যাত্রিক ঐ পাদ
ক্রপ্রবিহারী বিভাভূষণ। সেই দিন মধাক্ত কালে ঐ ল পুরীদান

গোস্বামী ঠাকুর প্রায় শতাধিক লোককে হরিনাম মন্ত্র প্রদান
করেন। তিনি যেদিন আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হন সেদিন থেকে
তাঁকে আচার্য্যদেব বলা হত। বাংলা ১৩৪৪ সালে ২৮শে বৈশাক্ষ
জীল আচার্যাদেব বহু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী নিয়ে পূর্ববক্ষের ঢাকা
নগরীতে প্রচার করতে যান। কয়েক দিন পূর্বব কঙ্গের বিভিন্ন
ভানে বিপুলভাবে প্রচার কার্য্য করবার পর তান কলিকাতা
প্রভাবর্ত্তন করেন। সে সময় তার অভ্যর্থনার জন্ত প্রাগৌড়ীয়
মঠে এক বিশাল জনসভার অধিয়াজন করা হয়েছিল।

১৯৩৮ সালে ২২শে ফেব্ৰুগারী জ্রীল আচার্যদেব জ্রাপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী এবং আরও কয়েকজন সন্মাসী ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার কার্যের জন্ম রেন্ধুন বান। রে**ন্ধুনের** র**ড় বড়** স্থানে কিছুদিন বিপুলভাবে গৌরবাণী প্রচারিত হয়: অনস্তর ৭ই এপ্রিল জ্রাল আচার্যাদেব বক্ষাক্রক্সকে হরিদার কুস্তমেলায় আগমন করেন এবং তথায় সং শিক্ষা প্রদর্শনীর ছারোল্যটন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভুপাদের শ্রীচরণ শারণ করে সর্ব্বর বিপুল ভাবে প্রচার কার্য্য করতে থাকেন : বাংলা ১৩৪৫ সনের ভাজ মাসে এ এল ভক্তিবিনোদ শত্র্য পুতি আরিভার মহোৎসক ছই মাস ব্যাপী কলিকাতার জ্রীগোড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত ্রীয় : সময় জ্রীল আচার্যদেব সমারোহে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে **ত্রীহরিকথা** প্রচার করেন। তিনি বাংলা: ১৩৪৬ সালে অধাচ কৃষ্ণ পঞ্চমীতে জ্রীগয়াধামে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং "এীমন্তজ্ঞিপ্রসাদ পুরী" এই নাম ধারণ করেন। এই বংসর ২৯শে আখিন ঞীল আচার্যাদেব পুনর্বার ঢাকায় শুভ পদার্পণ করেন ৷

ঢাকা মাধ্ব গৌড়ীয় মঠে সেবকগণের তরফ থেকে এক বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। নগরীর বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থেকে তাঁকে সম্বন্ধ না জ্ঞাপন করেছিলেন। কয় দিন মঠে নিয়ত হরিকথা ও কীর্ত্তন হয়েছিল। একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন—

আর্থ্য, অর্থাগী, জিজ্ঞাস্থ ও জ্ঞানী চার প্রকার লোক ভক্তির অধিকারী। গজেন্দ্র আত্ত হয়ে ভগবানকে ডেকেছিল। পরে তার বিচার হল আমি নিজের স্থথের জন্ম ভগবানকে খাটালাম। তার বিচার হল আমি নিজের স্থথের জন্ম ভগবানকে খাটালাম। তার যাইছা তিনি তা বিধান করুন। গজরাজের আত্তির মধ্যে যে কামনা ছিল, তা ছেড়ে দিল। গ্রুব মহারাজ অর্থাথী অর্থাৎ রাজ্য সিংহাসন লাভেছ্তু। যথন তিনি শ্রাহরির দর্শন পেলেন, তথন স্তুতি করে বললেন— আমি কাচানুসন্ধান করতে করতে দিধ্যরত্ব প্রেছি। আন্তু বল্লেই দরকার নাই। প্রুব মহারাজ জ্ঞা কামনা ত্যাগ করলেন

শৌনক মুনি জ্ঞান লাভের কৌতুহল বশবর্তী হয়ে, গ্রীহরির দিউপাসনা করেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসার মধ্যে যে কামনা ছিল তা ভিনি পরে ছেন্ডেছিলেন। চতুঃসন নবযোগেন্দ্র প্রভৃতি জ্ঞানামুস্বান ছেড়ে গ্রীহরির সেবায় আরুষ্ট হন। গ্রীপ্রহলাদ মহারাজ ও বলি মহারাজ ও রা (বৈষ্ণব) শুদ্ধ ভক্ত। মার্কণ্ডেয় শিবের পর্ম ভক্ত হয়েও শুদ্ধ বৈষ্ণব। ইনি হরমহাদেবকে আশ্রয় বিগ্রহ এবং হরিকে বিষয় বিগ্রহরূপে দর্শন করেন।

ব্রজে শান্তরসে যমুনাদেবী সর্ব্বাপেক্ষা প্রীকৃক্তের প্রিয়তমা।

মহানীপ বা মহাকদম্ব বৃক্ষ, যাঁকে কল্পজ্ঞম বলা হয়, তিনি প্রাক্তক্ষের শান্তরসের সেবক। তাঁর অনুগত ব্রজের যত বৃক্ষরাজ্ঞি ব্রহ্মির দেবর্ধি প্রভৃতি ব্রক্তে শান্তরসে বৃক্ষ ও ভ্রমরাদি রূপে প্রাকৃষ্ণ সেবা করেন। গোকুলে রুদ্ধা, পত্রক, মধুকণ্ঠ, চন্দ্রহাস, পয়োদ বকুল, রুসদ ও শরদ প্রভৃতি অনুগত দাস। ব্রক্তে স্বা,—সুকূৎ প্রিয়সথা ও প্রিয়নম্-স্থা এই চারি প্রকার স্থাভেদ আছে। দেবপ্রস্থা, বক্রথপ, ক্রুমপীড়, প্রভৃতি স্বা। বলভত্র ও মগুলীভ্রত প্রভৃতি স্বাহ। প্রীদাম, দাম, স্বদাম ও ভ্রসেন প্রভৃতি প্রিয়সথা। শ্রীদাম, ব্রহভান্থ নন্দিনী শ্রীরাধার ভ্রাতা। ইহাদের কাছে ক্ষেত্র গোপনীয় কিছুই নাই।

যশোদার অঙ্গকান্তি নবঘনশ্যামবর্ণ, তাঁর বসন বহুরক্ষে চিত্রিত; তিনি কৃষ্ণকে এক মুহূর্ত্ত না দেখলে কোটি প্রলয়সম মনে করতেন। প্রীনন্দ স্বস্থারাজের অঙ্গকান্তি চন্দন শুলুবর্ণ স্থাকার শুক্ত শাশ্রুষ্ঠ ; তাঁর নয়ন যুগাল মধ্যে অনুপম বাংসল্যান্ত্র অঙ্কিত। মধুর রসে সখী, নিত্যসখী, প্রিয়সখী ও পরম জ্রেষ্ঠ সুখী পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। বুন্দা, ধনিষ্ঠা ও কৃষ্ণমিকা, প্রভৃতি সখী। কজ্বরী, চন্পক মঞ্জরী, মণিমঞ্জরী ও কনকমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসখী। বাসন্তী ও শশীমুখী প্রভৃতি সখী। সলিতা, বিশাখা, চিত্রা, চন্পকলভা, তুঙ্গ বিভা, ইন্দু, রঙ্গদেবী ও স্থাদেবী এই অন্ত পরম জ্রেষ্ঠা সখী।

সান্দীপনি মুনির মাতা পৌর্ণমাসী দেবী। সান্দীপনি মুনির কন্তা নান্দীমুখী, পুত্র মধুমঙ্গল। জ্ঞীপৌর্ণমাসী দেবী লীলাশক্তি ডিনি এক নক্তন্তের মিলন বিধান করেন। সে দিবস ঞ্রীল আচার্য্যদেব প্রসাদক্রমে বছ নিগৃচ ভক্তিরসের
কথা বলেছিলেন। ৪ঠা ভাজ তিনি সপার্যদ চ ট্টগ্রামে ঞ্রীপুশুরীক
বিক্তানিধির ঞ্রীপাটে শুভ বিজয় করেন। ঞ্রীপাটের সেবক গ্রীয়ৃত
হরকুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আচার্য্যদেবের মুখে বছ প্রাচীন তথ্য
শ্রবণ করে বলেন—আনি গৌর-পার্যদ বংশের কুলাঙ্গার, তাঁদের
কিছুই জানি না এবং তাঁদের সেবাও করি না।

১৯৪০ সালে বাংলা ১৩৪৬—১৫ই ফাস্ক্রন গৌড়ীয় মিশনের ভদানীস্তন সেক্রেটারী সহামহোপদেশক গ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভিক্তিস্থাকর প্রভু কলিকাতা গ্রীগৌড়ীয় মঠে অপ্রকট হন। জ্রীল আচাধ্যদেব তাঁর জক্ত বড় হংখ প্রকাশ করেন এবং বলেন—জ্রীপাদ ভিক্তি স্থাকর প্রভু সত্যসার, মহাধীর, সারগ্রাহী জ্বাহাবীর পুরুষ ছিলেন। তিনি যথার্থ আদর্শ পুরুষ ছিলেন।

শ্রীষদ্ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর একটি
ন্তন জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি কৌপীন বহির্দাস
হাড়া অস্ত বস্ত্র ত্যাগ করেন। পাছুকা ব্যবহার করতেন না ।
নগ্ন পায়ে চলতেন। ধাড় নির্মিত পাত্রে ভোজন করতেন না ।
ভূতলে শয়ন ও উপবেশন করতেন। একাদশীর দিন রাত্রি জাগরণ
করতেন। জীজগন্নাথ মিজের গৃহভূত্য শ্রীঈশান ঠাকুরের
আন্থগত্যে ধামের বাগিচায় জল প্রদান করতেন এবং নিরাণী ত্বারা
বাগিচায় ভূণাদি পরিকার করতেন। শাস্ত্র লোক দিয়েও এ
দেবা করাতেন।

বৈশাখমাসে গঙ্গাস্থান, গঙ্গাপৃজা, তুলসী সেবা, তুলসীছে ছায়াদান, জলধারা প্রদান করতেন। প্রীহরিভক্তি বিলাসে বৈশাখমাসে যে সমস্ত কুত্যাদি আছে তা সমস্তই স্বয়ং পালন করতেন—বৈশাথে প্রীবিগ্রহাগারে স্কুগন্ধিপুষ্পাভিষেক, চন্দ্রন প্রদান, স্থশীতল পানীয় ও স্থিপ্প জ্বত্যাদি ভোগার্পণ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্বত্ব অতিথি সেবা, নিত্য প্রীধাম পরিক্রমা, সংকীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ দশুবং প্রণতি । প্রীহরিবাসর, পৌরুজ্বত্থী, শ্রীনিভ্যানন্দ জন্মব্রত উপবাস স্থাবৈত আচাধ্যের ব্রত পালন ও প্রীরাধান্তমী ব্রত প্রভৃতি পালন প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন।

বাংলা ১৩৪৯ সাল থেকে ১৩৫২ পর্যান্ত প্রীল আচার্যাদেব

শ্রীভিক্তি সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করেন এবং গোস্বামিগণের বিচার ধারা
অনুসরণ্ধ করেন। ১৯৫৪ সালে অগ্রহারণ মাসের পূর্ণিমা
দিবসে শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তার্থ গোস্বামী মহারাজ পুরীধামে
শ্রুপ্রকট হন। প্রীল আচার্যাদেব বাংলা ১৬৫২ সাল থেকে
শ্রীশ্রীগোস্বামী গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি ১৯৫৬ সালে

শ্রীশ্রীমন্তক্তি কেবল উড়ুলোমি মহারাজকে গৌড়ীয় মিশনের
আচার্যা ও সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করে স্বরং নিজিঞ্চনভাবে
শ্রীবৃন্দাবন ধামে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি গোস্বামিদিগের আমুগতো অতি দীনভাবে ব্রজে বাস করতেন এবং
ব্রজের তুল গুলা লতা পশু পক্ষী প্রভৃত্তিকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রিয়ন্তন জ্ঞানে নমন্তার ও দণ্ডবৎ করতেন। তিনি সততে
গোরকৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হাদয়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত শচীমৃত গৌর গুলধাম"

— এই নামকীর্ত্তন করতেন ও হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে রাধাকৃষ্ণকে

আহ্বান করতেন। সে ধ্বনি ব্রজ ভূমির দিগদিগন্ত মুখরিত করে
ভূলত। ধ্বনির তালে তালে ময়ুর ময়ুরিগণ নৃত্য করত।

শ্রীল প্রভূপাদের কার্ত্তন প্রচার যুগে প্রাথমিক দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে খুব আলোচনা হয়, অনস্তর মহাপ্রভূর শুদ্ধ ভাগবত আদর্শ ধর্মের বিরোধী প্রাকৃত সহক্ষিয়াবাদ সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা হয় এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের বিষয় প্রবোধন কল্পে সাংখ্য জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেরের অভ্যুদয়ে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যার আলোকসম্পাতে ভক্তিরুস্ট বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হয়।

করতেন তখন সঙ্গে শ্রীদাস গোষামী ঠাকুর যখন ব্রজ্ঞধামে বাস করতেন তখন সঙ্গে শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ শিবদবাস্তব প্রভু ও শ্রীপাদ ব্রজ্ঞস্পর দাস প্রভৃত্তি ভক্তগণ ধাকতেন। তিনি একদিন শ্রীরাধারমণ কুঞ্জ বিশিতে বিসে হরিকথা প্রসঙ্গে বললেন—মহামন্তের মধ্যে তিনটি মুখ্য নাম আছে—'হরি' 'কুফ' ও 'রাম'। 'হরি' ই শ্রীগোকিদদেব, 'কুফ'ই শ্রীমদন মোহন বা মদন গোপাল ও শ্রী'রাম'ই শ্রীগোর্গীরাধা (পোপীজনবল্লভ) বা শ্রীরাধারমণ। 'হরি'র সম্বোধনে হরে। হরা (শ্রীরাধার) এর সম্বোধনেও 'হরে'। 'হরে' 'হরে'—, গোবিন্দ গোবিন্দ। 'হরে' 'হরে' 'রাধে' 'রাধে' 'হরে' 'হরে'— রাধাগোবিন্দ। শ্রীমতী বৃষভামু নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকৃত্ত হয়ে ব্রখন মহামন্ত কীর্জন করতেন, তখন পুনঃ পুনঃ শ্রীগোবিন্দ— দৈবের মৃথমণ্ডল মনে পড়ত : সেইজন্ম তিনি 'হরে' 'হরে' 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলে সকাতরে আহ্বান করতেন ৷ (বিশেষ জ্বষ্টব্য শ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থ )

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবন ধামে ১৯৫৮ সালে ৮ই মার্চ শ্রীরাধারমণদেবের কুঞ্জ বাটীতে প্রাতঃকালে সমবেত ভক্তগণের কাছে
তিনি বলতে লাগলেন অন্তমুখী হও। ভিতরে যাও। বাহিরে
থাকলে চলবে না। স্বদেশে যেতে হবে। কর্তৃহাভিমান ছাড়।
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। শরণাগত হও। শরণাগতিক্রিয় বাঁচবার আর পথ নাই। শ্রীহরিই কর্ম করাচ্ছেন, নিজে
কর্তা সাজা বড় মূর্থতা।

#### গ্রীশ্রাম—শ্রামই শ্রীগৌর কিশোর

শ্রামকিশোরই বর্ত্তমান কলিতে "গ্রীগোরকিশোর"—ইত্যাদি বলবার পর "প্রীকৃষ্ণতৈতন্ত শচীস্থত গৌর গুণধাম। গাও গাও অবিরাম, গ্রীকৃষ্ণতৈতন্ত শচীস্থত গৌর গুণধাম।" এই নাম্ কীর্ত্তনিটি সকলকে করতে বললেন, এবং অপরাহ্নকালে নিক্তা-

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস জ্ঞীঞ্জীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী দাস্ গোস্থামী ঠাকুর কী জয় :

### ত্রিদণ্ডিম্বামী শ্রীমন্তজিপ্রাদীপ তীর্থ মহারাজ

পূর্বক্সে নোয়াথালি জেলায় সন্দীপ হাতিয়া প্রামে বাংলা
১২৮৩ সনে চৈত্র মাসে গ্রীমছক্তিপ্রদাপ তীর্থ মহারাজের জন্ম হয়।
পিতা গ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বস্তু, মাতা গ্রীযুক্তা বিধুমুখা
বস্তু। শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বস্তু মহাশয় সরকারী চাকুরী
করতেন তিনি বাঘ্না পাড়া গোস্বামীদের শিল্প ছিলেন,
পরে শ্রীমছক্তিবিনাদ ঠাকুরের শ্রীচরণ মাশ্রয় করেন। শ্রীমছক্তি
সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁকে বাবাজী বেশ দেন এবং শ্রীরাধারী
গোবিন্দ্র দাস বাবাজা নাম প্রদান করেন। জীবনের শেষ সময়ে
পুরীধামে তিনি অবস্থান করেছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা
বিধুমুখী বস্তুও শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিল্প ছিলেন।
তিনি শেষ বয়সে শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবস্থান করেছিলেন।

শৈশবে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নাম ছিল—
শ্রীজগদীশ। তিনি কলিকাতা বিশ্ব বিজ্ঞালয়ের বি. এ, ডিগ্রি
প্রাপ্ত হয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করতেন। তিনি সপদ্ধীক
ক্লিকাতা থাকতেন। জগদীশ বাবুর কনিষ্ঠ ভাতা শ্রীঅনস্ত বস্থ্

বাংলা ১০১৬ সালে ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯১০ সালে ২৫শে মার্চ ফাল্কনা পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগোর-জন্মাংসব-দিনে জগদীশবাব পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ব বাচম্পতি মহাশয়ের সঙ্গে ধুবুলিয়া স্টেশন থেকে পদবজে শ্রীমায়াপুরে আগমুন করেন এব



ত্তিৰভিষাৰী জীপীমন্তবিদ্যাল তীৰ্থ মহারাজ

শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তখন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্মুখে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর টাকির জমিদার রায় শ্রীযতীক্রনাথ চৌধুরী এম, এ, মহাশ্র প্রমুখ সজ্জন ব্যক্তিগণ বসে তাঁর মুখে হরিকথা শুনছিলেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয় শ্রীযুত জগদাশ বাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।
শ্রীযুত জগদীশবাবু শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণ ধরে দণ্ডবৎ
করে ক্রেন্দন করতে করতে তাঁর কুপা ভিক্ষা করলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বললেন—"আপনি শিক্ষিত সম্মানাই।
স্থভরাং আপনি যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন বহু লোক
ভাতে আকৃষ্ট হবে।"

ঐদিন অপরাহ্নকালে শ্রীমদ্ ভক্তিদিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাক ব জগদীশ বাবুকে বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করান এবং বলেন— আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ নিয়ে আগামা কল্য ক্লিয়ার চড়ায় ওঁ বিফুপাদ শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করুন। জগদীশবাবু প্রাতঃকালে ক্লিয়া চড়ায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের দর্শনে এলেন, ভূমিতে পড়ে দশুবং করলেন এবং একটি তরমুক্ত ফল ভেট দিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাইরের লোকের দেওয়া জিনিস প্রায় গ্রহণ করতেন না, কিন্তু কুপাকরে সেই তরমুক্তী গ্রন্থ করলেন। শ্রীঙ্গবাবাজী মহারাজ বললেন আপনাকে কে পাঠালেন ? জগদীশবাবু····ভামি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাক,রের ও সরস্বতী ঠাক,রের নির্দ্ধেশ এসেছি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ · · · · শ্রাপনি কীর্ত্তন জানেন গ — একটা কীর্ত্তন করুন :

জগদীশবাবু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর' গীতটী করলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ শুনে খুব সুখী হলেন। বললেন গুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হবেন, তৃণাদিপি সুনীচ ও তরুর ক্রায় সহিষ্ণু হয়ে সর্ববদা নাম করবেন ও অসং সঙ্গ ত্যাগ করবেন।

জগদীশবাবৃ ত আমার এখনও গুরু পদাশ্র হয় নাই।
শ্রীবাবাজী মহারাজ ত মায়াপুরে ত শ্রীভক্তিবিনাদ
ঠাকুরের দর্শন পেরেছেন। ন্মায়াপুর আছানিবেদনের স্থান।
সেখানে সদ্গুরু চরণে আম্মনিবেদন করেছেন আবার গুরু পদাশ্রম
হয় নাই বলছেন কেন ? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জক্ত
অপেক্ষা করছেন। যান তাঁর কুপা গ্রহণ করুন। শ্রীল বাবাজী
মহারাজের কথা শুনে জগদীশবাবৃ সেই দিনেই কুলিয়ায় মাথা
ম্থান করে গজাসান পূর্বক গোজেমে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
ভজন কুটারে এলেন ও বিপ্রহরে মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত হলেন। ঠাকুরু
মহাশরের সেবক শ্রীমৃত কল্যাণ কল্লভক্র দাস ব্রম্মারী ঠাকুরের
ভোজন অবশেষ প্রসাদ জগদীশ বাবুকে দিলেন। তিনি অপ্রের
শ্রীগুরুর অবশেষ প্রসাদ জগদীশ বাবুকে দিলেন। তিনি অপ্রের

বেলা তৃইটার সময় শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শিক্ষাষ্টক ব্যাখ্যা করে সকলকে শুনান। অপরাহ্ন কালে শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী চৈত্তব্য চরিতামৃত পাঠ করেন এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব্যাখ্যা করেন।

কিছুদিন পরে কলিকাতা 'ভুক্তিভবনে' শ্রীমদ্ভণ্ডি সিদ্ধান্ত' সরস্বতী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দেশে শ্রীজগদীশ বাবৃকে, বসস্ত বাবৃকে ও মন্মথ বাবৃকে শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সংক্রিয়াসার দীপিকার বিধান অনুসারে পঞ্চরাত্র উপনয়ন সংস্কার প্রদান করেন এবং ব্রহ্ম গায়ত্রী ও গৌরাঙ্গ গায়ত্রী প্রদান করেন।

জগদীশ বাব্র শাস্ত্র অমুশীলন ও সাধ্ গুরুর সেবা প্রভৃতি দেখে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতা প্রভূপাদ তাকে "ভক্তিপ্রদীপ" আখ্যা প্রদান করেন। তখন থেকে তিনি শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্রদীপ নামে খ্যাত হন। শ্রীল প্রভূপাদ ভক্তিশাস্ত্রী এবং সম্প্রদায় বৈভবাচার্য পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন। জগদীশবাবু সে পরীক্ষা দিয়ে বিচ্ঠানিনাদ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈভবাচার্য পদবী লাভ করেন। তিনি ছুটি পেলেই গোক্রম ধামে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট যেভেন এবং ছুটির দিনগুলি তথায় কাটাতেন। তথায় অপরাহ্ন কালে তিনি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নির্দ্দেশ অমুসারে শ্রীটৈতস্কচরিভাম্ভ পঠি করতেন স্বয়ং ঠাকুর মহাশয় তার ব্যাখ্যা করতেন।

গ্রীগোদ্রমে গ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের কাছে গ্রীমদ্ কৃষণাস বাবাজী ও কয়েক জন ভক্ত থাকতেন। গ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে প্রাতঃকালে তাঁরা গোদ্রম বামে টহল দিভের। তথন ভাঁরা এই গানটা গাইতেন—"নদীয়া গোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতিয়াছে নামহট্র জীবের কারণ॥"

ইংরাজী ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপ্রকট হলেন। সে দিবস তথায় গ্রীজগদীশ বিভাবিনোদ ভক্তি প্রদীপ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সেই দিবস রাত্রে গ্রীল প্রভূপাদ কর্মজড় স্মার্ত্তবাদ খণ্ডন এবং গ্রাহরি ভক্তিবিলাস ও সংক্রিয়া সার দীপিকায় সদাচার সম্বন্ধে বহু উপদেশ বাণী সকলকে প্রবণ করান।

শ্রীজগদীশ বিভাবিনোদ ভক্তি প্রদীপ মহাশরের পত্নী স্বধামে গনন করলে ইংরাজা ১৯২০ সালের কার্ত্তিক মাসে শ্রীল প্রভূপাদ সরস্বতী ঠাকুর তাঁকে ভাগবত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করেন। তথন থেকে ত্রিদণ্ডীসামা শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই নামে অভিহিত হন। সন্ন্যাসের পর্মিন তাঁকে প্রভূপাদ পূর্কবঙ্গে প্রচারে যাবার আদেশ করেন। তিনি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ভার পরের দিনেই পূর্কবঙ্গে যাতা করেন।

তিনি যেমন ছিলেন বিদ্বান তেমনি ছিলেন রূপবান্—তিনি স্থাবক্তাও ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সকলে মৃধ্ব হত।
তিনি কিছুদিন পূর্ববঙ্গে প্রচার করার পর কলিকাতায় ফিরে প্রলেন এবং বর্জমান, মেদিনীপুর ও উড়িয়ার দিকে যাত্রা করেন।
তিনি জ্রীল প্রভূপাদের প্রথম সন্ন্যাসী ছিলেন। প্রভূপাদ অতঃপর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁর চবিবশ জন শিষ্যকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান পূর্বকে গৌরবাণী প্রচারের জন্ম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রের্প করেন।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ ইংরাজী ১৯৩৩ সালের ১৮ ই মার্চে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্তিহৃদয় বন মহারাজকে, ও শ্রীযুত্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম,এ. মহোদয়কে ইউরোপে গৌর-বাণী প্রচার করবার জন্ম বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন।

ইউরোপে শ্রীমন্তক্তি প্রদীপ দীর্থ মহারাজ উৎসাহের সহিত কিছু বর্ষ গৌরবাণী প্রচার করেন। সেই সময় তিনি তথায় ইংরাজী ভাষায় শ্রীগৌরস্থলরের জীবনী ও গীতার অনুবাদ করেন। এ ছাড়া আরও বহু প্রবন্ধাদি লেখেন।

বংলা ১৩৪০ সাল ইংরাজী ১৯৩৬ সন ৩)শে ডিসেম্বর ১৫ই পৌব জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমন্ত ক্রিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। সে সময় শ্রীমন্ত ক্রিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ্ব শ্রীল প্রভূপাদের শ্রীপাদপদ্মে ছিলেন। তাকে এবং অক্যান্ত শিশ্বগণকে তিনি কৃপা আশীর্কাদ দিয়ে সকলকে পরম উৎসাহের সহিত শ্রীরপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করতে আদেশ দিয়ে অপ্রকট হন।

বাংলা ১৩৪৩, ইংরাজী ১৯৩৭, ২৬শে মার্চ্চ শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীগোরজয়ন্তী বাসরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামীর মাচার্য্যাভিষেক কার্য্য আরম্ভ হলে শ্রীমন্তক্তি-প্রদাপ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডীপাদগণের তরফ থেকে অভিনন্দন্ অগ্রে জানিয়ে ছিলেন।

বাংলা ১৩৪৭, ইংরাজী ১৯৪১ সন ২১টো স্থানি জীটেভক

মঠে প্রাতে গৌড়ায় মিশনের (১৮৬০ খৃষ্টাব্দের আইনারুযায়ী রেছিট্রাকৃত) সভাবন্দের সম্মিলিত প্রথম বার্ষিক সভা অমুষ্ঠিত হয়। মিশনের স্ফ্রাপতি—ত্রিদণ্ডিস্বামী গ্রীমন্তক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হন।

সুদীর্ঘকাল গৌড়ীয় মিশনের প্রচার কাথ্য করবার পর শ্রীমন্তবিংপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বাংলা ১৩৫০ সালের বৈশাখ শ্বাসে শ্রীজগরাথ ক্ষেত্র ধামে আগমন করেন ও শুরুবর্গের নির্দ্দেশ-ক্রমে তথার শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঐকান্তিক ভজন করতে থাকেন। তথন তাঁর বয়স আফুমানিক ৮২ বছর।

ইংরাজী ১৯৫৪ সন অগ্রহায়ণ মাস পূর্ণিমা তিথি প্রীল মহারাজের তিরোধান দিন। প্রীপুরুষোত্তম ধাম, পবিত্র মাস ও পবিত্র তিথি, সবের একাধারে সমাবেশ। সেদিন প্রাতঃকাল খেকেই প্রীল মহারাজের এক অভিনব বাংসল্য-ভাব সকলের প্রতি প্রকাশ পাছিল, সকলকে ডেকে কত স্নেহ করে ভগবদ্ ভজনের উপদেশ দিতে লাগলেন। তার দৈনন্দিন নিয়ম অক্স্যায়ী প্রাতঃকালে প্রীবিপ্রহ দর্শন, দশুবং, স্থবাদি পাঠ করে নিজ্ক ভজন সূহে এসে বসলেন। প্রাতঃকালে কিছু তুধ মাত্র পান করলেন। প্রাতঃকালে কিছু তুধ মাত্র পান করলেন। প্রাতঃকালে কর রোদন, কত দৈশুভাব প্রকাশ করলেন। ভারপর প্রীমন্তাগবতের দশমক্ষমীয় স্তব ( ব্রহ্মস্থবাদি) ভাবাবিষ্ট ক্রদরে পাইতে লাগলেন। সাড়ে এগারটা পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাক্ষে এগারটা পর্যন্ত পাঠ করলেন। শিবক প্রীলভ অনাথনাথ দাস ব্রহ্মচারী বিপ্রহর কালে

স্নানাদির জল ঠিক করে মহারাজের গ্রীঅঙ্গে তৈলমর্দ্দন করে দিলেন, অনন্তর ঞীল মহারাজ স্থান করলেন। সেবককে নৃতন বস্ত্র বের করে দিতে বললেন, সেবক নৃতন বস্ত্র শীঘ্রই বের করে দিলেন। মহারাজ পরিধান করে নৃতন আসনে বসে দ্বাদশ অঙ্গে ভিলকাদি ধারণ করলেন নিতা নিয়মিত জ্ঞপ অস্তে জ্রীতৃলসীতে জল প্রদান করে প্রদক্ষিণ করলেন ও তথা হতে প্রাক্তগদীশের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। অতঃপর প্রসাদ সেবা করলেন। একটু বিশ্রাম করবার পর সেবককে ভাকলেন এবং নিত্য নিয়মিত ঐীচৈতক্সভাগবত তাঁর সম্মুখে পছভে আদেশ করলেন। পাঠ প্রবণের জন্ত তিনি এক নৃতন আসনে বসলেন, হস্তে নামের জপ মালিকা ছিল। প্রবণ করতে করতে মাঝে মাঝে উচ্চৈ: শ্বরে হা গৌরহরি' হা নিত্যানন্দ বলে ডাকছেন। তখন প্রীচৈতক্ত ভাগবতের মধ্য লীলায় জ্রীমন্মহাপ্রভুর নগর সংকীর্ত্তনের কথা সেবক ব্রহ্মচারী স্ক্রমরে পাঠ করেন—

তথাহি-পাহিড়া রাগ

নাচে বিশ্বস্তর জগত ঈশ্বর

ভাগীরথী ভীরে ভীরে।

ষার পদধ্রি

হই কৌতহলী

সবেই ধরিল শিরে ।

অপূৰ্ব বিকার

নয়নে সুধার

হস্কার গর্জন শুনি।

হাসিয়া হাসিয়া

वल 'इबि इबि' बाबी

গৌর কলেবর মদন সুন্দর দিব্য বাস পরিধান। চাঁচর চিকুরে মালা মনোহরে যেন দেখি পাঁচবাণ॥ ক্লেন চচ্চিত্ত শ্রীঅঙ্গ শোভিত গলে দোলে বনমালা। টুলিয়া পড়য়ে. প্রেমে থির নহে সানকে শ্চীর বা**লা**॥ ক্রাম শরাসন, ভাষুণ পত্তন ভালে মলয়জ বিন্দু ! ্মুকুতা দশন শ্রীযুত বদন প্রব্নতি করুণাসিদ্ধ ক্ষণে শত শং, বিকার অদ্ কত করিব নি**শ্চ**র। অঞ্চ, কম্প, ঘর্ম, পুলক বৈবর্ণ্য না জানি কতেক হয়॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া কভু দাড়াইয়া অন্তুলে মুরলী বায়। জিনি মত্ত গজ চলই সহজ দেখি নয়ন জ্ডায়। অতি মনে হর যজ্ঞ সূত্রবর সদয় হৃদয়ে শোভে।

এবঝি অনন্ত

হই গুণবন্ত

রহিলা পরশ লোভে ॥

নিত্যানন্দ চাঁদ মাধ্ব নন্দন

শোভা করে ছই পাশে।

যত প্রিয়গণ কর্যে কীর্ত্তন

সবা চাহি চাহি হাসে॥

যাহার কীর্তন, কার অনুক্ষ

শিব দিগম্বর ভোলা।

সে প্রভু বিহরে নগরে নগরে নগরে :

কবিয়া কীর্ত্তন খেলা॥

( C5: 51: 201295-28.

এ পর্যান্ত শ্রবণ করে শ্রীল মহারাজ প্রেমভরে অজ্ঞ অঞ্চ-পাত করতে করতে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—শ্রীগৌরস্থকরের ছুই পাশে জ্রীনিত্যানন্দ ও জ্রীগদাধর কি অপূর্ব্ব শোভা পাচ্ছেন! এই বলে হাতের জপ মালিকাটি সামনে চৌকির উপর রেখে কর জোডে নতশিরে অতি করুণস্বরে হা গৌর! হা নিতাই! হা গদাধর। বলে তিনি যেন নিঃশব্দে বসে আছেন। কিছুক্ষণ পাঠের পর তাঁর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, পাঠক ব্রহ্মচারী মহারাজ। মহারাজ। বলে কয়েকবার ডাকলেন, তথাপি কোন সাডা না পেয়ে মহারাজের শ্রীঅঙ্গে হাত দিয়ে দেখলেন তিনি আর এ জগতে নাই। যোগাসনে বসে এএ এম বার্থভুর নিত্য মহাসংকীর্ত্তন রাস লীলায় চলে গেছেন।

শ্রীল মহারাজকে মর্ত্যলোকে আর দেখতে না পেয়ে ভক্তগণ বিরহ বেদনাশ্রু জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করতে করতে রোদন করতে লাগলেন। সকলের শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তর্ধানের কথা মনে হতে লাগল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে একটি মহারত্ব অন্তহিত হলেন।

এ মহাপুর্কুবের অপার কুপা ও গুণের কথা কি বর্ণন করে সমাপ্ত করকে পারব ? তথাপি মৃকের ভাগা ও জিহ্বার উল্লাসে কিছু পলে যাই। এর স্নেহ ছিল সহস্র পিতৃ-মাতৃ স্নেহ সম সেই : সেহের আকর্ষণে আমার ন্যায় শিশু মহাপ্রভু সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল।

তিনি বলতেন প্রথমে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা, সাঙ্গ সঙ্গে ভগবদ গ্রন্থ অনুশীলন ও কথা প্রবিণাদি করতে হবে। সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে হ'বকথা প্রবণ করতে হবে। "শুক্রায়া"— সেবা করার বজি । প্রথম করার ইচ্চা যার আছে সেই শুক্রায়ু ব্যক্তি তিনি হা, বিলোস করকে সেবা শিক্ষা দিশেন আবার সংগ্রন্থানুদীলন বেশ ভগবে ও গাঁহা অনুশীলনের দিকে সুহীক্ত দিটি বংকন

শ্রিল মহাত্রাত হরিকপা লোট করতে বলাতন, আবা বলাতন যাদের অবল শাহিল নাই কালে হতি ভছন হবে না । প্রাণ্ডকালে মাধুকরা ভিক্ষা করতে যোগম, রাজে তাঁর স্থে যে সমস্ত কথা শুনতাম তা, লোকের কাতে বলতাম। বিকালে গৌড়ীর মঠের সারস্বত তাবণ সদনে শ্রীল মহারাজ ইটুগোড়ী ক্লাস করতেন। জিজাসা করতেন মাধুকরী করতে গিয়ে কার সঙ্গে কি কি কথা বলেছ ? রাত্রে আপনার থেকে যে সব কথা শুনেছি তাই বলেছি তা শুনে তিনি বড খুসী হতেন, বলতেন হরিকথা ভাল করে নোট করে নিও: লোকের কাছে বলতে পারবে ৷ ানজে শুনতে হবে। সেবা করতে হবে। অন্তকে শুনাতে হকে, সেবা করাতে হবে।

প্রায় সাত আট বছর কলে ঐল মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এক বার মহারাজকে বললাম মায়াপুরে টোলে ব্যাকরণ পড়ব কি ? তিনি বললেন--সেবা কর প্রাহার-গুরুবৈষ্ণর কুপায় তোমার সববতত্ত্ব স্বয়ং ক্ষুরিত হবে: সেবোন্সুখের স্বয়ং সববতত্ত্ব ক্ষারত হয়। আরু আমি প্রতার কথা বললাম না। চিন্তা করলাম পড়তে ত আমি নাই; সেবা করবার জন্ত এসোছ। পড়ে কি হবে গ অন্ত দিন মহারাজ বললেন যে সমস্ত কথা হচ্ছে তা তাল ভাবে শুন . াণাঙে পড়ার কাজ হবে .

ত্থন আহৈ এ মতের নাট্যমন্দিরে ও বিষ্ণপাদ আ আমছক্তি প্রসাদ পূরা গোস্বামা ঠাকুর প্রতিদেন ভার্জ সনদর্ভ পাঠ করতেন। আমর। বা মনোযোগের স্টেত শুনভান। এ সব কথা ইংরাজী ১৯৪৬ সালের জ্রাল শ্রথ মহার্ক্তি দেশন কেনি দিন ছষ্ট্রান্ত্রী ক্লাস করতেন। তথন সকলকে বক্ত্তা করা শিখাতেন। আমরাও বজুতা করতে শেবতাম: পাঁচ মেনিট বলবার পর আর বলতে পারতাম না। মহারাজ বলতের বলতে বুলতে হবে। এল মহারাজ সেবা বিষয়ে কিংবা পাঠ বক্তৃতা বিষয়ে সকলকে খুব উৎসাহ দিতেন। তিনি অতিশয় সরল ছিলেন। কোন কোন দিন আমাদের বলতেন তোরা কুড়ে। "পূর্বের রান্না অর্চনকরে শ্রীল প্রভূপাদের ভোজন করায়ে দৈনিক নদীয়া প্রকাশ বিক্রী করতে নবদ্বাপে যেতাম। বৈকালে এসে ঠাকুর জাগাতাম, রান্না করতাম, প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি সেবা করতাম। তখন মায়াপুরে পাকা মন্দির হয়নি। চৈত্রে মঠে, শ্রীবাস অঙ্গনে ও যোগপীঠে খড়ের ঘর ছিল। চাবা রেখে বাগ-বাগচার কাজ ও জনি চাব প্রভৃতি করাতাম। তাতে ধান কলাই মটর ফাহা হত তার দ্বারা সারা বংসর প্রভুর সেবা চলত।"

শ্রীল মহারাজ প্রম দয়ালু ছিলেন। সকলকে হরিভজন করাতে চাইতেন। যাঁরা পাঠ কার্ত্তনে যোগদান করতে অবহেলা করতেন, তাদের তিনি বলতেন,—তুই আজ থেতে পাবি না। পাঠের সময় অনেক ব্রহ্মচারী ঘুমায় দেখে একদিন প্রসাদ পাওয়া স্থানে পাঠ করতে লাগলেন। সকলের সামনে প্রসাদের থালা। বললেন এখন দেখি কে ঘুমায় ? যারা ইপ্রগাষ্ঠী ক্লাসে ভাল বলতে পারতেন না তাদের দাঁড় করায়ে শ্লোক মুখস্থ করাতেন। সেহ ভরে কাকেও মারতেনও। মহারাজ ছিলেন শিক্ষা গুরু। তিনি বলতেন বিষ্ঠার জলে পূর্ণ কলসী গঙ্গায় ডুবালে কি হবে ? যতটো বিষ্ঠার জল কন হবে ততটা গঙ্গা জল চুকবে। তার যতটা হরিকথা কানে যাবে ও যতট সেবা করবি, ততটা ভক্তি লাভ হবে। বিষয় বিষ্ঠা জলে হাদয় কলসী ভরা থাকলে ভক্তি গঙ্গা জল তাতে চুকতে পারে না।

তিনি আরও বলতেন—সম্বধ্ধ জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর অভিমান ছাড়তে হবে। আমি শ্রীকৃষ্ণ দাসানুদাস এই অভিমান চব্বিশ ঘণ্টা মনে রাথতে হবে। এই অভিমান ভূললে মায়া এসে ধরবে। জীবের কৃষ্ণ সেবা করাই হল স্বধর্ম। পতিব্রতার স্বামী-সেবাই যেমন স্বধর্ম। যাঁরা কৃষ্ণ দেবা করে না তারা স্বধর্মতাাগী বেশ্যা। সাধু, গুরু ও কৃষ্ণকে কান দিয়ে দেখ। অর্থাৎ শ্রোত পথে শ্রবণ কর। চক্ষ দিয়ে দেখলে পাপ। আগে खर्वन, পরে দর্শন। यादा হরিকথা শুনে না তাদের দর্শন হয় না।

শ্রীল মহারাজ দেবকগণকে কথনও অমর্থণাদা করতেন না। সকলকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করতেন। পত্র লিখলে পত্রের<sup>\*</sup> প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীভাগবত চরণে দণ্ডবৎ প্রণৃতি পৃক্তিকেয়ং" পত্রের শিরোনামায় লিখতেন "পরম ভাগবত"। ইংরাজী ১৯৪৮ সালে কার্ত্তিক মাদে আমি প্রথম "দশাবতার বন্দনা" পদ্ম লিখে তা ছাপায়ে <u>শ্রীমহারাজের শ্রীকরকমলে অর্পণ করি।</u> তিনি তা পেয়ে কত আনন্দ ভরে আমাকে কুপাশীব্বাদ জনক এক পত্র দেন—"তোমার শ্রীশ্রীদশাবতার বন্দনা বন্দনা-পূর্বক গ্রহণ করিয়া শিরে ধারণ করিলাম বন্দনা রচনা নৈপুণ্যে শুদ্ধা সরস্বতী (ভক্তিসিদ্ধান্ত) যে তোমার কণ্ঠে উদিত হইয়া লেথাইয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবে তোমার শ্রীমুখে এই গ্রীদশাবতার বন্দনা কীর্ত্তন-মূথে শুনিবার সৌজাগ্য পাইব। তোমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থী, বৈষ্ণব দাসামাদাস—জ্ঞীভক্তি প্রদীপ তীর্থ।

শ্রীশ্রীল মহারাজের দয়া দাক্ষিণ্যের তুলনা হয় না। অধিক আর কি বলব? তাঁর সেই কুপামৃতের বিন্দু গলবন্ধ কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করি। জন্মে জন্মে যেন তাঁর আশীর্কাদ বাণী শিরে ধারণ করে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ সেবা করভে পারি। ইহাই আমার একমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

# শ্রীশ্রমন্তব্জি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ

শ্রীশ্রীমন্ত্রহাপ্রভুর মনোভিষ্ঠ সংস্থাপক স্বরূপ-রূপামূগবরনিত্য-লীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীঃ গোস্বামী প্রভূপাদের কুপাপ্রাপ্ত প্রিয় অধস্তন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি কেবল উভূলোমি মহারাজ।

শ্রীমন্ত্রক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ যে সমস্ত সন্ম্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণকে নিয়ে জগৎ ব্যাপী মহাপ্রভূর বাণী প্রচার অভিযান আরম্ভ করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমন্ত্রক্তি কেবল উভূলোমি মহারাজ অক্ততম প্রচারক সন্মাসী ছিলেন।

ত্রীল গুরু মহারাজ শৈশব কালে থেকে ধীর, স্থির, মৌনী



নিতালীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিফুপাদ খ্রীমন্তজিকেবল উড়ুলোমি মহারাজ

ছিলেন। কবিত্ব ও সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণে তিনি বিভৃষিত
ছিলেন। আঠার বংসর বয়সে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের থেকে
শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হন। এ সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্যও গুরু মহারাজের ঘটেছিল। শ্রীল
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় অনেক কুপাশীর্বাদ করেন ও
শ্রীমন্তাগ্রত শাস্ত্র অনুশীলন করতে অতি স্নেহ ভরে বলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের বি, এ, ডিগ্রী পরীক্ষা স্বসন্মানে উত্তীর্ণ হন এবং কাশীতে কিছুদিন দর্শন শাস্ত্র স্থায়ন করেন। তাঁর পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র শুহঠাকুরতা। মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা ভুবনমোহিনী। উভয়েই স্বধর্মনিষ্ঠ, নিত্য তুলসা ও ভগবদ্ সেবা পরায়ণ ছিলেন। তাঁরা বরিশাল বানরী পাড়াতে বাস করতেন। শ্রীগুক্ত-মহারাজের আবির্ভাব ১৮৯৫ খৃষ্টান্দ, ১৯০২ বাংলা সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্ট্রমীতে হয়। শিশু কালের নাম শ্রীপ্রমোদ বিহারী। কলেজের পড়া শেষ করবার পর কিছুদিন তিনি শিক্ষকতা করেন। এ সময় তিনি কিছুদিন মহাত্মা গান্ধার স্ব.দশী আন্দোলনেও যোগদান করেছিলেন।

অনন্তর সমস্ত কিছুরই ফণ ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করে তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্থ সরস্বতা প্রভুগাদের শ্রীপাদ-পদ্মে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীল প্রভুগাদ মন্ত্র দাক্ষাদি সংস্কারের সময় তাঁকে শ্রীপতিত পাবন দাস ব্রহ্মচারী এ নাম প্রদান করেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় ভিনি মঠের যাবহীয় সেবা, শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদি করতেন। অনস্তর ১৯৩৩ খৃষ্টাবে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে শ্রীমথুরা ধামে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রদান করেন। সন্ন্যাসের নাম হল শ্রীমন্ডক্তি কেবল প্রভুলোমি মহারাজ। তারপর তিনি পরিব্রাজকরূপে ভারতের সর্বত্র গৌরবাণী প্রচার করতে লাগলেন।

১৯৩৭ খুষ্টাব্দে পো জামুয়ারী গোড়ায় মঠ মিশনাদির প্রতিষ্ঠাতা প্রীপ্রীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ অপ্রকট লীলা করলেন। তাঁর অপ্রকটের পর গোড়ীয় মঠ মিশনের আচার্য্য হলেন প্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজ।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মার্সে শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামা ঠাকুর শ্রীনবদ্বাপ ধাম পরিক্রমার গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ভার অর্পণ করেন শ্রীমন্তক্তি কেবল উড়ুলোমী মহারাজের উপর। সাত বর্ষ পর্যান্ত একাদিকক্রমে শ্রীল ভক্তিকেবল উড়ুলোমি মহারাজ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেবল ধাম পরিক্রমার নেতৃত্ব করেছেন তা নয়, তিনি সমগ্র নবদ্বীপ মগুলের ও শ্রীচৈত্র মঠের অধ্যক্ষ রূপে সেবা করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্যা। পরিষদের সভ্যরূপে নির্ক্বাচিত হলেন।

শুধু এধানের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি ক্ষান্ত হন নি— ভক্তিগ্রন্থ প্রচারে, প্রণয়নে ও প্রকাশে তাঁর গভীর অন্ধরাগ পরিদৃষ্ট হয়। তিনি এটিচতন্ম শিক্ষায়ত গ্রন্থের ইংরাজী অন্ধরাদ করেন। এ সময় এমন্ডক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী এখাম মায়াপুরে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুরু করেন। তিনি বিশেষ ভাবে তা শ্রবনে মনোনিযোগ করেন।

কয়েক বছর বাপী উর্জ্জন্ত কালে তিনি পূর্ববক্ষের ঢাকা
ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জে বিপুলভাবে হরিকথা কাঁর্ডন করেন।
তাঁর অমৃতময় বাণী শোনবার জন্ম বহু দূর থেকে শ্রদ্ধালু জনগণ
সনবেত হতেন ১৯৫০ খুষ্টাকে অক্টোবর মাসে উর্জ্জন্ত কালে
শারদীয়া পূণিমা তিথিতে প্রেম যমুনার স্থাভিল জলে শ্রীল গুরু
মহারাজ (ভক্তিকেবল উডুলোমি মহারাজ) স্নান সমাপন্ন করে
শ্রীগুরুবর্গার অন্ধুপ্রেরণায় পর্মহংস বেশে ভ্যিত হন

১৯৫৪ খ স্থাকে জানুয়ায়ী মাদে প্রয়াগে কুন্তমেলা অবকাশে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরু মহারাজের নেতৃত্বে এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভা যাত্রা বাহির হয়েছিল। কয়েকদিন ব্যাপী মঠের নাট্য মন্দিরে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি সকলের চিত্তে বিমল আমন্দ প্রদান করেন।

১৯৫৩ খ্টাব্দের ভিদেম্বর মাসে গৌড়ায় মিশনের সভাপতি শ্রীমন্থক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অপ্রকট হন। অনস্তর ১৯৫৭ খ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্তক্তি কেবল উচুলোমি মহারাজ গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের সভাপতি আচার্যারূপে নির্বাচিত হন।

এ সময় তদানীস্তন সেবাসচিব জ্রীল স্থন্দরানন্দ বিত্যাবিনোদ পদত্যাগ করেন এবং পরমপ্জ্য জ্রীমন্তক্তি জ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ সেবাসচিব পদ গ্রহণ করেন এবং জ্রীপাদ ভববদ্ধচ্ছিদ্ দাস ভক্তিসৌরভ অপর সেবাসচিব পদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীল গুরু-মহারাজ সভাপতি আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানের মঠগুলি পরিদর্শন করেন এবং সেবকদের বিবিধ উপদেশ নির্দ্দেশ, নাম মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রদান করেন।

ভাঁর প্রেরণায় মেদিনাপুর জেলার অন্তর্গত চিরুলিয়। প্রামে শ্রীভাগবত জনানক মঠে নৃতন মন্দির, নাট্যমন্দির, সেবক থণ্ড ও ভজন কৃটীর নিমিত হয়। শ্রীধান বুন্দাবনে কিশোর পুরার অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণতৈতক্ত মঠের শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির ও সেবক থণ্ডাদি নিমিত হয়। তাঁর আনুগত্যে বর্ত্তমানে প্রতি বছর শ্রীব্রজন্মণ্ডল পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হজে। ১৯১৭ খ্রীক্তে শ্রীনবদ্বীপ ধানের অন্তর্গত কার্ত্তনাথা শ্রীগোক্তম দ্বীপে নবমঠ স্থাপন করা হয়েছে এবং নাট্য মন্দির, সেবক থণ্ড, যাত্রী নিবাস প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। প্রতি বছর সহস্র সহস্র যাত্রী সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা হচ্ছে।

শ্রীপ্তক মহারাক্ষের অন্থপ্রেরণায় পাটনায় মন্দির, নাট্যমন্দির, দেবক খণ্ড প্রভৃতি প্রকটিত হয় । পুরী জেলার অন্তর্গন্ত আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগোড়ীয় মঠের নব মন্দির, নাট্য মন্দিরও নিহাণ করা হয়।

লক্ষ্ণে সহরে ন্তন মন্দির, নাট্য মন্দির, সেবক খণ্ড প্রাকৃতি নিন্দ্রিত হয়। তিনি বিভিন্ন মঠসমূহে পরিভ্রমণ করে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের ভবনে, বড় বড় মণ্ডপাদিতে অভুটিত ভাগৰভ সভায় শ্রীগোরস্থলরের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বাঁরা ভার প্রেমময় বাণী শুনেছেন তাঁরা মর্মে মর্মে তাঁর উদারতা ও মধুরতা অনুভব করেছেন। আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কিরুপে তাঁর মহান্ গুণ সাগরের পার পাব ? তথাপি আত্ম পবিত্রতার জন্ম যংসামান্য তাঁর গুণ গান করলাম।

## আচার্যপাদ প্রাপ্রামন্তক্তিক্সীরূপ ভাগবত মহারাজ

শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের কুপামৃতি, করুণাশক্তি। নামরূপে শ্রীহরি বেমন কুপা করছেন, তেমনি সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে কুপা করছেন। ভগবান নিত্য কাল সাধু গুরু ও শাস্ত্র রূপে কুপা করছেন।

শ্রী হরি বলেছেন— বৈষ্ণব আমার প্রাণ, বৈষ্ণব হৃদয়ে আমি সততবিশ্রাম করি। ভগবান ও ভক্ত অভেদাত্ম। ভগবানের আবিভাব ভিথি যেমন পবিত্র কেমন বৈষ্ণব গুরুর আবিভাব ভিথি পরম পবিত্র।

ভগবান শৃকর রূপে আবিভূতি হলেও তাকে শৃকর বলা অপরাধ, শ্রীহনুমান বানরকুলে আবিভূতি বলে বানর মনে করাও অপরাধ। তেমনি সাধু গুরু যে কোন কুলে আস্থন না কেন তাঁকে সেই কুল জাতি বৃদ্ধি করা অপরাধ।

পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার ডুমারিয়া থানান্তর্গত রুদাঘরা নামক গ্রামে এক কুলিন কায়স্থ জামদার বংশে আচার্য্য পাদের জন্ম হয়। পিতার নাম-শ্রীযুক্ত সীতানাথ হালদার, মাতার নাম শ্রীযুক্তা কুমুদিনী। জন্ম বাংলা ১৩১৩ সালে জ্যেষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা দিবসে। পিতামাত। পরম ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্ তাঁদের একটি অপূর্ব পুত্র ধন অর্পণ করেছেন।

আচার্য্য পাদ শৈশব কাল হতেই পরম সাত্ত্বি প্রকৃতির ছিলেন। মিথ্যা বলা অন্তের সঙ্গে মিথ্যাকলহ করা, অকারণ গল্প গুজবকরা, কোন প্রকার নেশাদি করা, মংস্থ মাংসাদি ভোজন করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি চিরকাল সাত্ত্বিক ভোজী ছিলেন।

তিনি ছিলেন ধীর, গন্তীর, বিনয়, নম্র, অমানি, পরোপকারী ও মংসর আদি দোয শৃত্য।

তিনি শৈশবে ডুমারিয়া থানান্তর্গত পাঁজিয়া গ্রামের হাইস্কুলে মেট্রিক পাশ করেন, অনন্তর দৌলত পুর কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি সহস্তে রন্ধন করে ভোজন করতেন। গীভাশাস্ত্র ছিল তাঁর চির সঙ্গী।

কদাঘরা গ্রামে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **জ্রীক্রীমন্ত**ক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতা গোস্বামী প্রভূপাদ ২৭শে মার্চ (ইং ১৯৩৫ সনে ) শুভ বিজয় করেন, এবিষয়ে গৌড়ীয় ১৩খণ্ডে ৩৫ সংখ্যায় লিখিত আছে শ্রীল প্রভুপাদ কদাঘরানিবাসী শ্রীযুক্ত রাস বিহারী দাসাধিকারী সহাশয়ের ভবনে শুভবিজয় করেন \* \* কদাঘরানিবাসী ভক্তবুন্দের পক্ষ হতে স্থানীয় ইউ পি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় আচার্ষোর শুভবিজয় উপলক্ষে একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিবার পর প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তব্দি বিলাস গভস্তি নেমি, শ্রীমন্তব্দি ভূদেব শ্রোতা ও শ্রীমন্তব্দি ভারতী মহারাজ ম্বাক্রমে "বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত্ত্ব ও স্বপৃত্ত্যর্ক বিষয়ে বক্ত্তা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ রাসবিহারী দাসাধিকারীর গৃহে এক রাত্র বাসপূর্বক গৌড়ীয় মঠাভিমুবে মাত্রা করেন। তার শ্রীমুথ বিগলিত হরিক্থাম্ব পান করে গ্রামবাসীগণ পরম ধ্ব্যাতি ধক্ত হয়েডিলেন।

যখন প্রভূপাদ রুদাঘরা প্রামে বিজয় করেন বখন আচার্যাপাদ কোন কার্যান্তরে অন্তাত্তে সি.র জিলেন । তথাপি এলি প্রভূপাদ জলকে স্থার পদ্ধূলি উচ্চ শের ব্যাণ করেছিলেন । তিনি যখন কয়েক দিবস পরে প্রামে কিবে এলেন এখন এর এক ভার বলেছিলেন, ভূমে ডিলে না সাক্ষাৎ আশুক্দেব গোস্বামী এসেছিলেন এখানে তিন অনুভ্রমণ করেছিলেন। এ দিন হতে আচার্যাপাদ জার দর্শন লেন। বলে খুল বেখাদিও হয়ে খেদ করে বলেছিলেন এ অধ্যের ভিত্যে দর্শন হল্যা। দর্শন উল্কেষ্ঠায় দিনাভিপাত করতে সাগলেন।

জাচাৰ্য্যপাদ কাৰ্য্যপোলক্ষে গ্ৰাধাষে কোন বিশেষ আশ্বীয়

গাহে এলেন এবং কয়েক দিন অবস্থান করে ব্যক্তিগত কিছু ছাত্র-গণকে পড়াতে লাগলেন। তাঁর হাদয়ে কৃষ্ণ ভন্ধনের প্রবল ইচ্ছা জাগছে। গুরু পদাশ্রয় ছাডা ভজন হয় না, সেই গুরু পাদপদ্ম কবে কুপা করবেন সে দিনের প্রতীক্ষায় আছেন

বাংলা ১০৪২ সালে ৬ই বৈশাখ ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৫ খুষ্টাব্দে গয়া ধামে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত স্বরস্বতী প্রভূপাদ শুভ বিজয় করেন। তাঁর অনুসন্ধানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমছক্তি-বিলাস গভস্তনেমি মহারাজ মহামহোপদেশক, আচার্যাত্রিক জ্ঞাপান কুঞ্জবিহারী বিজ্ঞাভ্যণ, মহোপদেশক শ্রীপ্রণবানন্দ রভুবিজ্ঞালয়ংর ৬ শ্রীপ্যারিমোহন ব্রহ্মটারী ভক্তিশাস্ত্রা কাক কোবিদ, এসজ্জনা-নন্দ ব্রন্মচারী ও গৌড়ায় পত্রিকা সম্পাদক জ্রীমংস্থানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ বি, এ, প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন । গয়া ইশনে গাড়ী পৌছলে কাশা স্মাত্ম গৌডায় মঠের প্রচারক উন্দেশক আস্কের্ব শ্বরানন্দ বেলাচারা রাগরত্ব ভক্তিশাস্ত্রা মহাশহ গয়া গৌডীয় মঠের সেবকগণ সহ ষ্টেশনে প্রভুপাদকে বিপুল অভিনন্দন জানান।

এই বৈশাথ "শ্যানবাবুর" কুটিরে এক অধিরেশন হয়। সভাপতি হন রায় বাঙাত্র ঐাযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহোদয়। সভায় দমুপ্তিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্থানীয় টাউন ফলের প্রধান শিক্ষক শ্রীয়ক্ত অঞ্চরজন মিত্র, অমূত বাজার পত্রিকার রিপোটার শ্রীযুক্ত ষতাজ লাল দাস, গয়া জেলাস্কুলের অ্যসিষ্টেন্ট হেছে মাষ্টার জ্রীযুক্ত ম্বরেন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, আডিভোকেট প্রাযুক্ত হরিদাস বাব,

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রূপলাল হালদার বি,এ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই রূপলাল হাল্দার হলেন আমাদের বর্তমান গৌডীয় মিশনের আচার্যাপাদ। তিনি শ্রীল প্রভূপাদের আজারুলম্বিত ভূজ সমন্বিত পরমোজ্জল দার্ঘ তন্তু দর্শন করে স্তন্তিত হলেন একং তাঁর শ্রীমুখে কলেক ঘণ্টাকাল শ্রীচরণের বারী ধারার স্থায় অবিরাম কৃষ্ণ কথা কার্ত্তন শ্রাবণে পরম তৃপ্ত হলেন। তিনি জীবনে যা আকাডা: করেছিলেন তা যেন পেয়ে গেলেন : সভা শেষ হলে প্রভুপাদ নিজ বাসস্থানে ফিরে এলেন। প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আচার্য্যপাদ ও আর কয়েকজন সজ্জন সেখানে এলেন, প্রভুপাদ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের কাছে হরি কথা বলতে লাগলেন। প্রভুপাদ কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সকরুণ দৃষ্টিতে আচার্য্যপাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ছিলেন। কথার শেষে আচার্যাপাদের একট্ট পরিচয় নিলেন এবং বললেন কাল আসবেন !

অতঃপর কয়েক দিন ধরে আচার্য্যপাদ শ্রীল প্রভূপাদের শ্রীমুখে হরিকথা প্রবণ করলেন। প্রভূপাদের সঙ্গে সমস্ত ভক্তগণ এদেছিলেন তাঁৱাও আচার্য্যপাদকে বহু হরিকথা বললেন

প্রভূপাদ কয়েক দিন গয়া ধামে প্রচার করবার পর দিল্লী অভিমুখে চললেন।

আচার্য্যপাদ গৌড়ায় মঠে ও গৌড়ায় সিদ্ধান্তের প্রকি

খুব নিষ্ঠা যুক্ত হলেন। [গৌড়ীয় ১৩ খণ্ড ৩৭সং]

শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৩৫ সনে গয়া ধামে শুভ বিজয় করলেন। এই সময় ১৩ই নভেম্বর শ্রীবিগ্রাহ প্রকট মহামহোৎসব করলেন। এ দিবস শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে শ্রীআচার্য্যপাদের হরিনাম ও দীক্ষা হল। দীক্ষার নাম হল, শ্রীরাপবিলাস দাস ব্রহ্মচারী। পূর্বেব গয়ার মঠ চাচ্চিল রোডে ছিল ১৯৩৫ খ্যু রমনা রোডে মঠ স্থানান্তরিত হল। প্রভুপাদ স্বয়ং গয়া গৌড়ায় মঠের সেবাভার আচার্যাপাদের হাতে দিয়ে যান।

ইং ১৯০২ ডিসেম্বর প্রয়াগ ধামে অর্ধকুম্ভযোগে শ্রীল প্রভূপাদ শুভবিজয় করেন। রামবাগ স্টেশনের নিকটবর্ত্তী বাহিরানা নামক স্থানে অবস্থান করতেন। ইং ১৯৩৬ সনে ৭ই জামুয়ারীতে শ্রীরূপশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করেন শ্রীল প্রভূপাদ। প্রভূপাদ ৯ই জামুয়ারী পর্যান্ত প্রয়াগে থাকেন। এ সময়ও শ্রীআচার্য্য-পাদকে, প্রভূপাদ প্রয়াগধামে ডাকেন এবং বেশ কয়েকদিন হরিকথা শুনান।

ইং ১৯০৬ সনে ১৩ই আগষ্ট শ্রীল প্রভূপাদ যথন পুরুষোত্তম ব্রত পালনের জন্ম মথুরা ধামে শুভবিজয় করেন, ড্যাম্পিয়ার পাক "শিবালয়" নামক ভবনে। তথন সেথানে প্রভূপাদ, আচার্য্যপাদকে ডেকে নিয়ে ছিলেন। ১৩ই আগষ্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রভূপাদের শ্রীমুথে তিনি হরিকথা শ্রাবণ করেন। পুনঃ শ্রীল প্রভূপাদ ২৫শে অক্টোবর হ'তে ৬ই ডিসেম্বর পর্যান্ত পুরীধামে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ও প্রভূপাদ আচার্য্য- পাদকে ডেকে নিয়ে পুরীতে বসে অনেক কথা শুনিয়ে ছিলেন।

এ সময় হতে আচার্য্যপাদ খুব নিয়ম নিষ্ঠার সহিত জ্ঞীনাম ভজন ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করতে থাকেন।

৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৬ সনে প্রভূপাদ শ্রীজ্বগন্নাথদেবের থেকে বিদায় দিয়ে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করেন।

ইংরাজী ১৯৩৬ সনে ৩১ ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীগোড়ীয় মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিতালীলায় প্রবেশ করলেন। অনস্তর ইং ১৯৩৭ সনে ২৬শে মার্চ্চ শ্রীশ্রীগোর জয়ন্তী বাসরে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীগণের এবং ব্রহ্মচারী গৃহস্থগণের সমর্থনে শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী গোড়ীয় মিশনের আচাগ্যপদে নির্ব্বাচিত হলেন' তথন হতে পুরী গোস্বামী আচার্থ্যের কার্য্য করতে লাগলেন।

শ্রী মাচার্যাপাদ শ্রীল পুরী গোস্বামীর একান্ত অন্তরক্ষ জন ছিলেন। তাঁকে সর্ববিকণ কাছে রেখে ষট্ সদর্ভের নিগৃঢ় সিদ্ধান্ত সকল এবং ভাগবত সিদ্ধান্ত সকল শুনাতেন। পরস্পর এরূপ আলোচনায় ভাবযুক্ত হতেন।

ইং ১৯৩৮ সনে মার্চ্চ মাসে, কাল্পণ পূর্ণিমা দিবসে জ্রীগৌর জন্মোৎসব বাসরে গৌড়ীয় মিশনের তদানীস্তন আচার্য্য ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীমন্তক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় বিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সে সভার সভাপতি হন মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্দ্র দেব শর্মা (ভক্তি সারক্র) মহোদয়। তিনি আচার্য্যপাদকে শ্রীগৌর আশীর্কাদ পত্র প্রদান করেন।

ব্রহ্মচারী বরেণ শ্রীরূপ বিলাস-সংজ্ঞিনে।
বি, এ, ইত্যুপনামে চ বিদ্বদ্ধরায় বাগ্মিনে।
গুরুদেবৈকনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাশাবিবজ্জিনে।
গুরুদংগত্যাগ-দক্ষায় বৈষ্ণব প্রীতি ভাগিনে।
সংসিদ্ধান্তেম্বভিজ্ঞায় মাংসর্য্য রহিতায় চ।
দাক্ষাদাত্যসমাসেন গয়াস্থ মঠরক্ষিনে।
বিত্যাণর্ব ইতি খ্যাতি—'রুপদেশক' সংজ্ঞয়া।
প্রদীয়তে সভাসন্তিধাম সেবাপ্রচারকৈঃ।
গ্রহেমু বস্থ চক্রান্দে মায়াপুরে শুভোদয়ে।
ফাল্পণ পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে।
স্বাঃ-শ্রীঅতুলচক্র দেবশর্মা (ভক্তিসারক্ষ)
সভাপতি

আচার্য্যপাদ কিছুদিন গৌড়ীয় মিশনের সাধারণ সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হন। তদানীস্তন মিশনের সেক্রেটারী ছিলেন শ্রীমং-মুন্দরানন্দ বিক্তাবিনোদ বি, এ, তিনি ইংরাজী ১৯৫৪ সনে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে অবসর গ্রহণ করেন। তখন সেক্রেটারী পদে ব্রতী হন শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীমন্তক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ। সে সময় গৌড়ীয় মিশনের সভাপত্তি বা আচার্য্য পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন ওঁ বিষ্ণুপাদ ঞ্জীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ। অনন্তর আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হলেন ওঁ বিষ্ণুপাদ ঞ্জীঞ্জীভক্তি-কেবল ওড়ুলোমি মহারাজ।

সেকালে শ্রীল প্রভূপাদ শ্রীশীমন্তক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বহু মঠ, মন্দিরাদি ভাড়া বাড়ীতে ছিল। শ্রীপ্তরু মহারাজের ইচ্ছামুসারে; সেক্রেটারী শ্রীশাচার্য্যপাদ, জমি খরিদাদি পূর্বক নবমন্দির প্রভৃতির নির্মাণ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। গ্রা, কুরুক্ষেত্র, এলাহাবাদ, পাটনা, লক্ষ্ণেও আসাম প্রভৃতি স্থানে সুরুমা মন্দির, নাট্য মন্দির ও ভক্তনিবাসাদি নির্মিত হয়।

শ্রীল অচার্য্যপাদ শ্রীল গুরুমহারাজের নির্দেশমত, বিহার ইউ, পি, বাংলা, উড়িয়া, আসাম, দিল্লি, বোম্বে ও পাঞ্জাবাদি প্রদেশ-স্থিত মঠ সমূহ পরিদর্শন কার্য্যে রত থাকতেন। তিনি যেমন সরল তেমনি কঠোর। তাঁর শুদ্ধভক্তি আচার বিচারে সকলেই সম্ভমের সহিত আনুগত্যে চলতেন।

আচার্য্যপাদ কখন সভ্যের বিরুদ্ধ অসিদ্ধান্ত কার্য্যের অনুমোদন করেন নি।

আচার পরায়ণ ব্যক্তি আচার্য্যপাদ বাচ্য। তিনি স্বতঃ সিদ্ধ আচার্য্য, আচার্য্যপাদ ১৯৬৮ খুষ্টাব্দে নার্চ্চ নাসে গ্রীগোরভয়ন্তী বাসরে গ্রীল ভক্তিকেবল ওড়ুলোমি মহারাজের নিকট থেকে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হল গ্রীমন্তক্তি গ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ। তাঁর বিশেব প্রচেষ্টায় আসাম প্রদেশে কাছাড় লালাসহরে শ্রীরাধা গোবিন্দ গোড়ীয় মঠ স্থাপিত হয়। উড়িয়া রেমুণাস্থিত শ্রীমাধবেন্দ্র গোড়ীয় মঠের মন্দির নাট্যমন্দির, শ্রীগুরুমহারাজের ভজন কুটির নির্মিত হয়।

তিনি মিশনের উন্নতি সাধন কল্লে আপ্রাণ চেষ্টা পরায়ণ।
৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৮২ সন, শ্রীগোড্রুম ধামে একাদশী
তিথির নিশীথে ওঁ বিফুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমৃত্তক্তি কেবল
উড়ুলোমি মহারাজ অপ্রকট হন।

অতঃপর গৌড়ীয় মিশনের শিষ্য ও ভক্তগণের অন্থরোধে শ্রীল আচার্য্যপাদ গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য্যপদ স্বাকার করেন। তিনি শ্রীগুরু মহারাজের সমাধি মন্দির ও শ্রীগুরুনহারাজের শ্রীফ্রি স্থাপন করেন এবং গোক্রম ধামের বহু সেবায় উজ্জন্য বিধান করেন।

শ্রীভক্তি বিনোদ ধারায় তিনি বাস্তব জীবন যাপন করছেন।
শ্রীলপ্রভূপাদের গৌর বাণী প্রচারে যে অদম্য উৎসাহ ছিল, তিনি
তাঁর অনুসরণে প্রান্তি ক্লান্তি বিরহিত হয়ে সর্বত্রই গৌর বাণী
প্রচার করছেন। প্রতি বৎসর বহু ভক্ত সঙ্গে দিল্লী, বোমে,
লক্ষ্ণৌ, পাটনা, এলাহাবাদ, গয়া, কাশী, পুরী, কটক, বৃন্দাবন,
রেমুনা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে গৌর বাণী প্রচার করছেন।

মহাপ্রভু জ্রীকৃষণতৈ হল্য দেবের পাঁচশত বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে গৌরকথা প্রচার উপলক্ষে শতাধিক ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের ভীর্থ সমূহ দর্শন করতে বহির্গত হন। ইং ১২।৪।৮৪ তারিখ হছে আরম্ভ হয়ে ইং ৮।৫।৮৪ তারিখে পরিক্রমা শেষ হয়। ভ্রমণের প্রসিদ্ধ তীর্থ সমূহের নাম জিওড়ন্সিংহ ক্ষেত্র (ওয়ালটিয়ারে) পানানুসিংহ দেবের দর্শন (বিজওয়াডায়)।

শ্রীগোড়ীয় মঠ ও পার্থ সার্থি দর্শন (মাজাজ), শ্রীজনস্ত পদ্মনাভ দর্শন (ত্রিভান্রাম), কন্তাকুমারী দর্শন, মাত্বরাই দর্শন ইং ২১।৪।৮৪ রামেশ্বম দর্শন, শ্রীবৃহদেশ্বর শিব দর্শন (তাঞ্জোরে), সারক্ষপাণি মহাবিষ্ণু ও আদিকুন্তেশ্বর শিবদর্শন (কুন্তকোনম) নটরাজ শিব দর্শন (চিদাম্বরম) পণ্ডিচেরীতে সমুদ্র ও অরবিন্দাশ্রম দর্শন, বেদ গিরীশ্বর শিব ও পক্ষীতীর্থ। তথা মহাবলি পুরম দর্শন, শিব কাঞ্চি ও বিষ্ণু কাঞ্চি দর্শন, তিরুপতি ব্যেস্কটেশ্বর দর্শন। ইংরাজী ওালে৮৪ রাজ মাহেন্দ্রী ও গোদাবরী স্থান ও মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের মিলনস্থলী দর্শনের পর ইং চালাচ৪ তারিখে ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীল আচার্য্যপাদ কলিকাতা শ্রীগোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ বহু বর্ষ পূর্বে ভক্তগণ সহ গৌড়মগুল পরিক্রমা করেছিলেন। শ্রীল আচার্য্য পাদ শ্রীলপ্রভূপাদের পদাঙ্কাহুসারে শ্রীকৃষ্ণতৈত্ত্ত মহাপ্রভূর পাঁচুশত বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে বহু ভক্তগণ সঙ্গে গৌড় মগুল পরিক্রমা করেন।

গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ হয় ইংরাজী ১২ এপ্রিল ১৯৮৪ এবং ইং ১৯শে এপ্রিল ১৯৮৪ তে সমাপ্ত হয়। গৌড়মণ্ডলের প্রাসিদ্ধ স্থান সমূহের নাম—

দাগর দ্বীপ কপিল মুনির আশ্রম, আটিসারা, ছত্রভোগ

দ্রীভক্তি দিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভূপাদ প্রতিষ্ঠীত ৪৪৭ চৈত্রসাবে চৈতক্ত পাদ পীঠ। ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গ শিবদর্শন। বরাহ নগর শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাঠ দর্শন। পানিহাটিতে গঙ্গার উপকুলে বট বৃক্ষ তলায় দ্ধিচিড়া মহোৎসব স্থান দুর্শন, শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীসমাধী পীঠ দর্শন। কুমার হট্ট (হালিসহর) শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের জন্ম ভিটা দর্শন। চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের গ্রীপাঠ দর্শন। স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে গোদ্রুমধামে শ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সমাধি দর্শন। উলাগ্রাম ( নদীয়া ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্মস্থান দর্শন। জ্রীধাম মায়াপুর জ্রীগৌর স্থন্দরের জনস্লী নিম্ব বৃক্ষ দর্শন। অহৈত ভবন, জ্রীবাস অঙ্গনে ও শ্রীটেত্ত মঠ দর্শন। বহরমপুর সৈয়াদাবাদ—জ্রীলনরোত্তম দাস ঠাকুরের শিশু রামকৃষ্ণাচার্য্যের সেবিত শ্রীমোহন রায়, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বৈঠক ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শিগ্র শ্রীহরি রামাচার্য্যের সেবিত শ্রীকৃষ্ণ রায় দর্শন। গান্তীলা ( জিয়াগঞ্জ ) ত্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর জ্রীরাধা গোবিন্দ জ্রীবিগ্রহ দর্শন। রামকেলি (গৌড়নগর) (মালচহ) জ্রীরূপ সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদন মোহন দর্শন, কানাই নাট শালায় শ্রীকানাইয়ের শ্রীমৃত্তি দর্শন।

একচক্রাগ্রাম—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম ভিটা দর্শন। বক্রেশ্বর
—শিব দর্শন। জয়দেব—শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাঠ দর্শন,
শ্রীথগু—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের সেবিত শ্রীগোরাঙ্গবিগ্রহ
দর্শন। যাজীগ্রাম—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীপাট দর্শন।

মামগাছি—( বর্দ্ধমান ) শ্রীসারক মুরারীর গোপীনাথ ও শ্রীবাস্ত্র-দেব দত্তের শ্রীরাধা মদন গোপাল দর্শন।

শ্রীল আচার্য্যপাদ উৰ্জ্জাত্রত কালে পূর্ব্ব গুর্বানুগত্যে ভক্তগণসহ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ইংরাজী ১৯৮৬ সন ১৭ অক্ট্রোর শুক্রবার হতে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত করেন।

বৃন্দাবন পরিক্রমার পর ইং ২৭ অক্টোবর ১৯৮৬ দন জয়পুর,
পুদ্ধর ও শ্রীনাথদার প্রভৃতি দর্শন করে কলিকাতা প্রীগৌড়ীয়
মঠে ফিরে স্নাদেন। প্রীশ্রীগৌরস্থানরের পাঁচ শত বর্ষপূর্তি
স্মাবির্ভাব মহোংদব উপলক্ষে প্রীগোক্রম ধামে বহু অগ ব্যয় করে
প্রীভক্তিকেবল গৌরাঙ্গ লীলামন্দির নির্মাণ পূর্বক জগতে শ্রীগৌর
স্থানরের এবং গুকবর্গের বিশেব প্রীতিপ্রদকার্য্য সম্পাদন করেছেন।

আচার্য্যপাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুর্বাত্নগত্যে অতিশয় প্রেমার্ড হৃদয়ে তুলসী দেবা, ভগবদ্ মন্দির পরিক্রমা, তুলসী মন্দির পরিক্রমা, গ্রীবিগ্রহ দেবা ও গ্রীনাম সংকীর্ত্তন সহ প্রেমারতি প্রভৃতি কথা জীবনের দৈনন্দিন আদর্শ। তিনি প্রতিদিন ভক্তগণ সহ ঈষ্টগোষ্টি এবং নিষ্য গণের ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থাদি স্বাধ্যায় করিয়ে থাকেন। শিষ্য গণের প্রতি করুণাবশ হয়ে নিত্য ভজন বিষয়ে শিক্ষা দান করা তাঁর জীবনের এক ব্রত।

ভার সিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তাবলী সমূহ বাংলায় ৩টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ও ইংরেজিতে Beacon Light of Transcendence নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

> শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধব্বিকা গিরিধারী কী জয়। জয় শ্রীশ্রীগৌর-পার্ষদ বৃন্দ কী জয়।

# পরিশিষ্ট

#### শ্ৰীশুকগৌরাকৌজয়ত:

## প্রীপ্রীরেপার্বদ চরিতাবলী শ্রীপ্রীবনদেবের আবিষ্ঠাব কথা

### শ্রীক্ষক উবাচ—

একে ভষকুকলানা জ্ঞাভন্ন: প্য াপাসতে।
হতেষু ষট্ স্থ বালেষু দেবক্যা উগ্লেসনিনা।
সপ্তৰো বৈশ্বং ধামষমনকং প্রচক্ষতে।
গতো বভূব দেবক্যা হুষ্পোক বিবর্জন: ।

(ভাগৰত ১০|২|৪-৫)

অম্বাদ: -- শ্রীবস্থদেবের পত্নী সকল ও শ্বন্ধন বর্গগণ কংসাস্থরের দারা নিপীড়িত হয়ে কৃষ্ণ পাঞ্চাল, কেকয়, শালা ও বিদ্ধুভ দেশাদ্বিতে গমন করলেন। কিছু শ্বন্ধন কংসাস্থরের মন যোগায়ে কংসাস্থরের কাছে নিবাস করতে লাগলেন। এ দিকে দেবকী দেবীর গড়জাত ছয়টি পুত্রকে কংসাস্থর এক কালীন হত্যা করল। এরপর দেবকী দেবীর সপ্ত গত প্রকট হল, এই সপ্ত গর্ভে বৈষ্ণব ধাম শ্বয়ং অনস্তদেব আবিভূতি হলেন।

দেবকী দেবীর যথন সপ্ত গত প্রকট হল তথনই বস্থদেবের দিতীয়
পত্নী রোহিনী দেবীর গতও প্রকট হল। বস্থদেব রোহিনীদেবীর গর্ভ দশা
দেখে শীঘ্রই তাঁকে শ্রীনন্দ গোকুলে প্রেরণ করলেন। ভাগবতের দশম
ক্ষমে দিতীয় অধ্যায়ে সপ্তম স্লোকে শ্রীভগবান যোগমায়াদেবীকে আহ্বান
করে বলছেন-হে দেবি। হে ভয়ে। শীঘ্র নন্দ গোকুলে গমন কর।

দেখানে বস্থদেবের দিতীয় পণ্ডী রোহিনী দেবী আছে "দেবক্যা জঠরে গঙ: শেষাখ্যং ধাম মামকষ্।" দেবকীদেবীর গর্ভে মদংশভূত বলদেব, ধার এক অংশ অনস্তদেব, যিনি অনস্ত ব্রহ্মণ্ডগণকে শিরে ধারণ করেছেন এবং অনস্ত বদনে নিরস্কর কুষ্ণগুণ গান করেছেন।

রোহিনী দেবীর নিত্য পুত্র শ্রীবলরাম হলেও ভগবদ্ ইচ্ছান্ব প্রথমে দেবকী পর্ভে প্রবেশ করলেন। কারণ বলরাম সর্বকাল শ্বা, আসন, বাজন, চামর, সথা, পাছকা ও উপাধানাদি দশদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। দেবকী দেবীর গতে শ্রীকৃষ্ণ আসনেন তজ্জ্জ্জ কৃষ্ণ ইদিতে বলরাম ঐ গর্ভকে পোধন, নিবাসযোগ্য আসনও শ্ব্যাদি রচনাপূর্কক পুন: যোগমান্না দারা বাহিত হয়ে গোকুলে রোহিনী দেবীর গর্ভে প্রবেশ করলেন, গোকুল যাবার সমন্ন রোহিনীর তিন মাসের গর্ভ ছিল। যোগমান্না সে গর্ভটি অপসারিত করে বলরামকে স্থাপন করলেন। রোহিনী দেবী এসব স্বপ্রের স্থান্ন অমুভব করেছিলেন। (ভা: ১০াহাচ বিশ্বনাথ)

এখন প্রশ্ন শ্রীদেবকীর শুদ্ধ সন্থমর গভে কি করে প্রাকৃত জড়ীয় ছয়টি গভ (ভয় পুত্র ) কংসাম্বর যাদের হত্যা করল তারা প্রবিষ্ট হয়েছিল ?

উত্তর—বেমন ভগবদ গর্ভে মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির সহিত সমষ্টি ও ব্যষ্টি ক্ষীবগণ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে বান্তবত: তাদের ভগবদ অক্ষ সক্ষ হয় না। গীতায় ভগবান বলেছেন—মামাতে সক্ষভূত গণ আছে কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নহি। অর্থাৎ আমি নিতা বৈকুঠে অবস্থিত। আমি ঐ জীবগণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিনা। সেইরপ দেবকীর গর্ভে প্রাকৃত ছয়টি গর্ভ থাকলেও সাক্ষাৎ কোন স্পর্শ বা সম্বন্ধ হয়নি। ইহা ভগবানের ঘোগৈশ্বর্যা বলে সব্বিদ্ধ হয়েছে।

এম্বলে তাত্তিক সিদ্ধান্ধ—ভক্ত জনের ভক্তি পরিপাটি প্রদর্শনার্থ ভগবানের এসব লীলা বুঝতে হবে। বেমন ভক্তের প্রবণ কীর্ত্তন আছি ভক্তি লক্ষ্ণ হৃদয়ে থাকলেও আহ্দল্পিক রূপে বড় বিষয় ভোগ অবদ্বান করে। ধখন ভক্তি সাধকের তা হতে ভয় হয় অর্থাৎ এ বিষয় সকল হায়! হায়! আমাকে সংসার অন্ধ কৃপে নিমজ্জিত করবে। এরপ ভয় প্রকট হতে কালে ঐ বিষয় নিরুত্তি হয়ে থাকে। তথন ভগবদ যশঃ প্রবেণ কীর্ত্তন পরিচর্য্যাদিময়া ভক্তি রতি প্রবৃদ্ধ হ'তে থাকে। যতই রতি বাড়তে থাকে ততই ভগবানের রূপ-গুণ-মহাসমূল প্রাচ্ছাব হতে থাকে। ভক্তের গুদ্ধ সত্তে জগবদ আবিভাব হন ''ভক্তি:-এব-এনং দর্শন্বতীতি শ্রুতি?'।

দেবকী মাতার পর্ভে যে ছয়টি পুত্র হয়েছিল, এরা পূর্বে মরীচি মৃনির
পুত্র ছিল। অভিশাপ কারণে মর্ত্তে দেবকীর গর্ভে জয়গ্রহণ করে। কংসাম্বর
বন্ধ করলে ইহারা দৈত্যরাজ বলির গৃহে গিয়ে অবস্থান করে। পরবৃত্তি
কালে দেবকী মাতা ববন রামকৃষ্ণের কাছে, তোমাদের পুব্রু ৬টি ল্রাভাকে
আমাকে দর্শন করাও এরপ প্রার্থনা করেন তবন রামকৃষ্ণ ছইভাই
তৎক্ষণাৎ স্থতলে বলিরাজ পুরে যান। এবং তথা হ'তে ছয়টি ভাইকে
নিয়ে মাতা দেবকী দেবীকে অর্পণ করেন। তারপর দেবকী মাতা
স্কেমভুক্ত শুলু ক্ষীর পান মাত্রই দেব লোক প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মার মন থেকে মরীচি মৃতির জন্ম। মরীচি থেকে ছন্ত্র পুত্র।
মান্থবের মনেই ছন্নটি রিপু নিবাস করে অথবা যড়বিধ বিষয় মনের কাছে
থাকে। যড়বিষয় শব্দ, স্পশ্, রূপ, রুস, গদ্ধ মনেই ভোগ করে বলে এ
পাচের সঙ্গে ম্বন যোগ করলে যড়বিষয় হয়।

দেবকীতে ভগধান আবির্ভাব হেতু দেবকী মাতা ভজাবতার।
"ভয়াৎ কংস' কংস নিরস্তর কৃষ্ণকে কাল রূপে ভয় ভাবনা করত
বধনই কৃষ্ণনাম শুনত তথনই ভয় হত। তক্ষয় কংস ভয়াবতার।

অত: ভক্তি গর্ভগত ষড় বিষয় ধীরে ধীরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংসার স্বাসক্তি আদি ধীরে ধীরে চলে যায়। তদ্রূপ দেবকীর ষড় গর্ভ কাল-কংস এসে হত্যা করে যেন ষড় বিষয় নির্দ্ত করল, সাধকের প্রধাকীরিনাদি করতে করতে অস্তর্গত ষড় বিষয় কালে চলে যায় তথন শুদ্ধ ভক্তি গর্ভে তগবদ্ যশং পরিচর্যাদিময়ী প্রেমভক্তির উদয় হয়; তথৈব দেবকীর ষড় গর্ভ নির্ভিনম্ভর সংগ্ন গর্ভে ভগবদ্ যশ নিবাস শ্বাা আসন আচ্চাদনাদি রূপ, অনস্ত বৈষ্ণব ধাম সেবা মৃত্তি প্রীবলদেব আবিভূতি হলেন। সংগ্রম গর্ভে ভগবদ্ সাক্ষাৎকার, ক্ষণবিভাব।

দেবকী দেবীর সপ্তম গর্ভ প্রকট হলে, রোহিনী দেবীকে বস্থাদেব গুপ্থ-ভাবে নন্দগোক্লে পাঠিয়ে দিলেন। প্রাবন মাসের সন্ধ্যাকালে অধা-রোহনে রোহিনীদেবী নন্দ ভবনে এলেন। রোহিনী দেবীর আগমনে শ্রীনন্দ মহারাজ প্রাত্বগের সহিত বডই আনন্দিত তথা যগোদার সহিত সমল্প গোপীগণ পরম তৃষ্ট হলেন। তৃইজনের যগোদা ও রোহিণীর পরস্পরের প্রতি এত প্রণয় ভালবাসা যেন গঙ্গা ও যমুনা। জ্যৈষ্ঠ, আষাচ্ ও প্রাণণ তিন মাসের গর্ভাবস্থায় রোহিনী দেবী নন্দ গোক্লে আগমন করলেন। (গোঃ চম্প্র: পূবং চম্প্র: ৬৭ প্রোক)

অতঃপর মাঘ মাদের রুক্ষপক্ষে প্রতিপদ তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া সহ শ্রীষণোদার গর্ভসিদ্ধৃতে প্রকট হলেন। এ সময় ঘোগমায়া দেবী রোহিনী দেবীর সাভমাদের গর্ভটিকে নষ্ট করে দেবকী দেবীর সাভমাদের গর্ভটি বোগমায়া আকর্ষণ পূর্বক রোহিনীতে স্থাপন করলেন। রোহিনীর গর্ভটি নষ্ট হয়েছিল যে সময়, সেই সময় রোহিনীদেবী ঘোরনিস্তায় নিদ্রিত কেবল স্থপ্রের মত বোধ হল। রোহিনীদেবীতে ভগবান অনস্ত ধাম অবন্ধিত হবার পর তাঁর অনেক স্বমন্ধল দর্শন হতে লাগল। শ্রীনন্দ

ভবন বেন সর্বক্ষণ আনন্দ উৎসবে পূর্ণ হল। সমস্ত পোপগোপীগণের চিত্তে এক অব্যক্ত আনন্দ হিলোল প্রবাহিত হতে লাগলো

"তত্ত লব্ধ-সর্ব সময় সম্পদ্শো চতুর্দশো মাসে আবণত: প্রাক আবণকে সমস্ত স্থারোহিনী রোহিনী গুণ-গণয়া স্থামং সিতস্থামং স্তং স্থাব। সাক্র শুলুতাবিল্রাক্রমানত্মা পৌর্ণমাসী চক্রমসমিব, ৷

( পো: চ: পু:--৩-৭৭ )

ভারপর দক্ষ মন্ত্রল স্টক চৌদ্দমাদে প্রাবণের পূর্বার্দ্ধে প্রক্ষন নক্ষর মৃত্রক দকল স্থাপ্রপ্রতিবারিণী প্রীরোহিনী দেবী হতে নিবিড় শুব্রতা-শুণেতে বিরান্ধিত পৌর্বমাদী তিথিতে গোকুল মহাবনে প্রীনন্দ ভবনে প্রীবলরাম আবিত্রতি হলেন।

শিশুর কাস্কি শুল্রচন্দ্রের ক্সায় ধবলিম, ভ্রুষ্গল আজাছবিলম্বি; নম্মন ব্যাল প্রকৃতি কমল দলের তুলা ও উন্নত নাসিকা। মহাপুক্ষের যাবতীর চিহ্ন সমূহ স্থলর শোভা পাচ্চিল। তৎক্ষণাৎ গগনমগুলে দেব ম্নিপণ মহা জ্বজ্ঞয় ধ্বনি ও তৃন্দৃতি ধ্বনি ম্থরিত করছিল আনন্দে দেববধ্গণ পূল্য বৃষ্টি করছিলেন। গোকুল আনন্দময় হল। সম্পদ স্থাধ গোণগোপীগণ পূর্ণ হলেন, তারপর জাত কর্মাদি যথায়থ ভাবে সম্পদ্ধ হল। শ্রীবাস্ক্রের প্রাম্বাদি প্রেরণ করে সম্পাদন করলেন।

প্রীচৈতক্ত চরিতামৃতে বলরাম তত্তাদি এরপ বর্ণনা করছেন—

সক্ষ অবতারী ক্লফ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দিতীয় দেহ শ্রীবলরাম।
একট স্বরূপ দোহে ভিন্ন মাত্র কায়।
আন্ত কায়ব্যুহ ক্লফ লীলার সহায়।
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সক্লগ্ন।
পঞ্চরণ ধরি করেন ক্লেডর সেবন।

আপনে করেন রুঞ্চ লীলার সহায়।
স্টেলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায়।
স্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ' রূপে করে রুক্তের বিবিধ-দেবন।
সর্বারূপে আত্মাদয়ে রুঞ্-দেবানন।
দেই বলরাম-গৌর সঙ্গে নিভ্যানন্দ।

জংশের জংশ ধেই 'কলা' তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমৃত্তি শ্রীবলরাম।
তাঁর এক শ্বরূপ—শ্রীমহাসক্ষণ।
তাঁর জংশ 'পুক্ষ' হয় কলাতে গণন।
বাহাকে ত কলা কহি তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুক্ষাবতারী তেঁহো দর্ব জিফু।
গতেশিদ-ক্ষীরোদশায়ী দোহে 'পুক্ষ' নাম।
দেই তুই বার জংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম।
বদ্যপি কহিয়ে তাঁরে ক্ষেত্র 'কলা' করি।
মংশ্রু কুর্মাদ্যবভারের তিঁহো অবতারী।

চৈততা চরিতামৃত আদি ৫ম পরিচ্ছেদ

শ্রীবলরাম পঞ্চরপ ধারণ পূর্বক সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায় করছেন। শ্রীবলরাম শ্বয়ং মূলসঙ্কার্যণ রূপে সর্বক্ষণ মধুরায় ও ছারকায় ক্ষেত্রর সেবা করছেন, শেষ বা অনস্তদেব রূপে আর এক মুর্ভিছে নির্ভার অনস্ত বদনে কৃষ্ণগুণ গান করছেন এবং এছাও সকলকে শিরে ধারণ করে আছেন। তিন মুর্ভিতে পুরুষত্রয় রূপে বিশের স্থান পালন ও সংহারাদি করছেন। প্রথম পুরুষাবতার কারণাদকশায়ী

মহাবিষ্ণু প্রকৃতির অন্তর্গ্যামী পুরুষ। বিভীয় গভোঁদকশারী পুরুষ বন্ধাণ্ডর অন্তর্গ্যামী, তৃতীয়-ক্ষীরোদকশারী পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তর্ধ্যামী পরমান্ত্রা পুরুষ। এ পুরুষত্তর প্রকৃতি সহ বিলাস করেন। ইহারা হলেন পরমান্ত্রা পুরুষ; ষোগ্মীগণের ধ্যেয়, এ পরমান্ত্রা অরপগণ ভগবানের ত্রিবিধ প্রকাশের মধ্যে আংশিক প্রকাশ। বিদ পুরুষ ত্রয়ের প্রকৃতির সন্ধে সম্বন্ধ ভগাশি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শান্ত।" মহাসক্ষর্শ বই সমস্ত জীব শক্তির আশ্রয়।

## "জীব নাম ভটস্বাথ্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ম প-সব জীবের আঞ্রয়।

( रेहः हः व्यापि वाश्व )

শ্রীক্ষীব গোস্বামী সন্দর্ভ গ্রন্থে ভটস্বাধ্য জীব শক্তিকে পরমান্দ্রার বৈতব বলেছেন।

বলরাম ধেষন স্থাষ্ট কার্য্যে মহাপুক্ষ এর অবতারে সম্পাদন করছেন, তেমনি আদি চতুর্গৃহ ছারকা ও মধুরায় মহা সক্ষর্ণ করপে বিতীয় চতুর্গৃহ পরবোম বৈকুঠে ইনি মৃক্ষর্যণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ লীলার সহায় করছেন। নিতাগোঞ্জ বুন্দাবনে স্বয়ং বলরাম রূপে গোপ বেশে শ্রীনন্দনকনের সেবা করছেন। তিনি যথন মথুরা ও ছারকায় তথন ক্ষত্তিয় বেশ।

অভংপর বলরামের নাম কংগের জন্ত মথ্বা হতে গগাঁথিয় এলেন।
প্রীবস্থানে তাঁকে ব্রক্তে পঠিয়েছেন তিনি গুগুভাবে গোকুলে এসেছেন।
প্রীগগাঁম্নি নামকরণ করতে লাগলেন এ বালকের এক নাম "রাম",
স্বস্তুদ্ধণকে এ স্থাঁ করবে। আর এক নাম সক্তর্যণ, গভ আক্র্যণ
প্রক জন্ম বলে। অন্ত আর একটি নাম বলভ্য-স্বাধিক বলবান
হবে বলে। (ভা: ১০৮১২) ক্রেকের বয়সের অধিক একবর্ষ বড়

বলরাম। তিনি শিশুলীলা সহায় করতে লাগলেন। স্কাক্ষণ রুক্ষ সমিধানে অবস্থান করেন এবং উভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গোকুল অক্ষনে বিবিধ শৈশব লীলা করতে লাগলেন। উভয়ে স্কাক্ত সর্বাদ্ধি মান বিশিষ্ট হলেও অস্ববক্ত অক্তানী শিশুর লায় অক্ষন মধ্যে শায়িত গাভী ও রুষের সিং ধারণ করতেন। তাদের করকমল স্পান, গাভীগণ অসাড়ে ছুক্ত ধারা বর্ষণ করতেন। গাভীর অরিভ তুগ্ধ ও গোমুত্ত সক্ষে অক্ষনের ধূলী মিলিত হয়ে কর্ম্বের পারণ করলে, রামর্ক্ষ সেই ব্রক্ত কর্ম্বেম সানন্দে স্বহস্তে অক্ষে ধারণ করতেন। শুল্লবর্ণ সেই ব্রক্ত কর্ম্বেম রাম ক্ষক্বের অক্ষেরাগ সদৃশ শোভা পেত। মৃগ্ধ শিশুর ক্রায়ে নিজের ক্রির কিন্ধিনী শক্ষে বিশ্বিভ হয়ে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। গোপীনগণকে স্ব মাত্তানে জ্বভিয়ে ধরতেন।

শ্রীরেছিনী দেবীর ও শ্রীথশোদা মাতার অসাধারণ মাতৃবৎসলত। হৈ চু নিরস্তর শ্বরিত ত্থাধারে বক্ষের কাঁচলি সিজ হত। কর্দ্ধম লিপ্ত অবস্থায় পুত্র বয়কে, রোহিনী ও ধশোদা কোলে নিয়ে অঞ্চলে মুখথানি মুছায়ে স্তান্ত পান করাতেন। বালকদ্বয়ের নবোদিত কৃন্দ কুস্থমের আয় শুত্র ক্ষুত্র দস্ত দর্শনে আনন্দে বিভোর হতেন। জননীত্র যথনকার্যাস্তরে থাকতেন তথন বালকদ্বয় অন্ধনে শায়িত বংসের পুচ্ছ ধরতেন। বংসগুলি ভয়ে জুত প্লায়ন করত তথন তারা ক্রন্দন করতেন।

রাম ও কৃষ্ণ হামাগুডি দিরে চলতে অঙ্গনে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তারে নিজের প্রতিবিধে চকিত ও স্তান্তিত হতেন। ক্রমে গৃহের ভিচ্ছি ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে কথন কথন পদস্থালিত হয়ে ভূতলে পড়ে থেতেন তথন বসে ক্রন্দন করতেন, আবার ভিত্তি ধরে চলতে চলতে ভিচ্ছিতে নিজ প্রতিবিধ দেথে সেই প্রতিবিধের মুখে মুখ দিয়ে চুছন করবার চেষ্টা করতেন। এরপ মনোহর শৈশব লীলাতে সমস্ত ক্ষমণাণকে মৃত্ত করেছিলেন।

বলরাম শ্রীক্লংখের মাখন হরণলীলাতেও সহায় করেছেন। কৃষ্ণ উচ্চ শিকেতে হাত দিতে না পারলে বলরাম উচ্চ করে ধরতেন, তখন কৃষ্ণ অনায়াসে মাখন হরণ করতেন। বলরাম থুব বৃদ্ধিমান ছিলেন। কৃষ্ণকে মাখন হরণ বৃদ্ধি শিখাতেন। গোপগোপীদিগের গৃছে গৃহে গোপশিশু সক্ষেত্ই ভাই মাখন হরণ লীলাকরে ভ্রমণ করতেন।

ষে দিবস মা ষশোদা কৃষ্ণকৈ বন্ধন করেছিলেন, সে দিবস বলরাম
শীর জননী রোহিনী দেবী সঙ্গে কোন গোপ গৃহে আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন।
অপরাফে এসে বথন কৃষ্ণের বিষয় বদন দেখলেন, বলরাম বললেন ভাই
কাম! ভোর বদনখানি বিষয় দেখছি কেন? কৃষ্ণ বললেন দাদা!
তুই ছিলিনা মা আজ আমাকে বেঁধে ছিলেন। বলরাম বললেন আমি
থাকলে ভোকে কিছুতেই বন্ধন করতে দিভাম না।

পদকলতকতে বৈষ্ণব দাস একটি স্থলর পদকীর্ত্তনে রামকুঞ্চের শৈশবলীলার বর্ণনা করেছেন—

নাচরে নাচরে মোর রাম দামোদর।

যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর।।

আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আর বার।

গলায় গাঁথিয়া দিব মনিময় হার।।

তা তা থৈয়া থৈয়া বলে নন্দরানী।

করে তালি দিয়া নাচে রাম ষত্মনি।

রাম কাম গুরে মোর গুরে রাম কাম।

মনিময় ঝুরি মাঝে ঝলমল তম্ম।

## শ্রীনন্দরাজ বংশ-বর্ধন

खद्रदर भारत हे साम वाधिकारेश जमाना । ক্ষায় কৃষ্ণ ভক্তায় ওদ্ধকায় ন্যে। ন্য:।। শ্ৰনৰ বংশের কথা ভাগবত পুরাণে। ষেনমতে, সেই মতে করিব বর্ণনে। हत्त्वर्थं क्रमिन दिवशीह दाका। স্বধর্ম আচরি তেঁহ পালিলেন প্রভা। ছিল ভার তই পত্নী সাধনী শিরোমণি। এক ক্ত ক্রা অন্য বৈশ্যের ননিনী। পরম স্থাথতে রাজা পত্নীসনে রয়। নিত্য নানা যাগে তেঁহ আহরি প্রয়। শ্রীহরি রূপায় ছই তনয় হইল। পুত্র দরশনে রাজা বড় স্থী ভেল। ক্তিয় কন্যার গভে ' শ্র" জনমিল। বৈশ্য রাজ কঝা গভে পজ্জণ্য হইল । দেবমী চ রাজাসন শুরের অপিল। পজ্জ ণ্যেরে মাতামহ গোপরাজ নিল ৷ বৈশ্যরাজ পজ্জ ন্যেরে রাজ্য পদ দিয়া। গোতাভার করিলেন বৈশ্য বলিয়া। শূর রাজা "শূরসেন" নগর স্থাপিল। মধুরা বলিয়া পরে তার খ্যাতি হৈল 🕨

বস্থদেব, দেবভাগ, আদি পুত্র গণ। ইহা সবাকার শূর গৃহেতে জনম। 🗬পর্জ্জণ্য নন্দীখনে কৈল বাস্তান। "নকী শ্বর" মহিমার নাহয় বর্ণন। ষেইস্থানে লক্ষী সদা করিছে বিহার। ষেই স্থানে সিদ্ধিগণ ফিরে সদা আর । ক্ষোনে সূরভী কুল রয় নিবাকুলে। থেছানে কুরজগণ দিবানিশি বুলে। ষেস্তানে আনন্দে বৈদে গোপগোপীগণ। **्यश**ास्त्र धृनीकना मारग (मनत्रन । এহেন নগরী মধ্যে পর্জ্ঞণ্য ভবন। শোভা সম্পদধনের না হয় বর্ণন । পদ্ধী 'বরীয়সী' গোপী সাধ্বী শিরোমণি। যার পদধ্লী নিল শ্রীচরি আপনি। গোপরাজ বহুদিন অপুত্রক ছিল। পুত্রের লাগিয়া বত যাগযজ্ঞ কৈল।। একদিন শ্রীনারদ গোপপুরে এল। ৰহ ষড়ে গোপরাজ তাঁর পূজা কৈল। অন্তর্গামী মনিবর অন্তর জানিয়া। গোপরাজ প্রতি কয় হাসিয়া হাসিয়া। হরি আরাখনে শীঘ্র তনয় স্তব্দর। কভিপন্ন হইবেক চিন্তা পরিহর । **ट्न** वानीवाम मूनि (गानताटक मिशा। বীণা ধরি নাম গাহি চলে হয হৈয়া।

কালে পাঁচ পুত্র জন্ম পর্জ্জণার হৈল ৷ ছুটা করা রড় আর পরেতে জিমাল । উপানক অভিনক আর নক নাম। স্থনন্দ নন্দন পাঁচ পুত্র অভিধান। পাঁচ পুত্র হল সব গুণের সাগর। ধরাতে তুলনা দিতে নাহিক ভাহার ៖ ভার মধ্যে নন্দ নামে মধ্যম সন্ধান : সর্বাধিক হন তিনি গুণের নিধান। যুবরাজ করিলেন পর্জ্বণ্য তাহার। নন্দের গুণেতে তুষ্ট চিত্ত স্বাকার। নন্দ ধেন স্বয়ং হন আনন্দ মুর্তি। দৰ্শনে স্পৰ্শনে বিশ্ব আনন্দিত অতি । নন্দের বিবাহ লাগি পর্জ্বণ্য চিস্কয়। মনে মনে স্থপাত্রী সর্বত্র খুছয়। স্থ্যুখ নামক ছিল এক গোপরাজ। অতীব রূপসী করা হইল তাঁহার। গৰকে গৰিয়া নাম "যশোদা" রাখিল। সাক্ষাৎ মুক্তি ধরি 'যশ' জনমিল। স্থ্যুথে কহিল ডাকি সেই ছিজগ্ৰ। এ করা পালিহ তুমি করিয়া ষ্ডন। এ ককার সম নারী আর না হইবে। মহা মহা সাধ্বীগণ এ র পদ্ধূলী নিবে। বিশ্বপতি আসিবেন ইহার গর্ভতে। বিশ্বভার হরিবেন দেখিবা সাক্ষাতে।

ভনহ স্থুখ এই নন্দিনী ভোমার। ইহার প্রসাদে যশ হইবে অপার। এ বোল বলিয়া বিজ গৃহে চলি গেল। मिन मिन कका तक वाफिए नाशिन। আলকালেতে তার যৌবন উদয়। দেখিরা স্থাব চিত্তে চিস্তে অতিশয়। বর অস্থেষণ করি করয় ভ্রমণ। रिमयवर्ग बन्तम्या इडेन घरे व । खाडकारल खडलाश नन्म यरनामारत । বিবাহ করিয়া ভারে লইলেন ঘরে। নৰবধু দেখি সব গোপ গোপীগণ। व्यावत्म मिल्न मान वह ब्रष्ट धन । নিত্য সিদ্ধ এই দুই জনক জননী। যুগে যুগে অবতরে শ্রীহরি আপনি । এই দুই প্রভাবেতে পর্জ্জণার কুলে। হুইল অনস্ত স্থুখ গোপের মণ্ডলে । ধন ধাতা গোধনাদি প্রচুর হইল। ত্তা কার যশোরাশি পৃথিবী পুরিল। গুরু পুরী পাদপদ্ম করিয়া শ্বরণ। হবিজন স্মাপিল বংশের বর্ণন।

# শ্রীনন্দ নন্দন আবির্ভাব কথা

শ্ৰীকৃষণ-জনম কথা শুন সাধুজন। গোপাল চম্পুর মতে করিব বর্ণন। স্পিথ্ধকণ্ঠ মধুকণ্ঠ নামে কবিষয়। নন্দরাজ দরবারে নিভি গীত গায়। নারদের শিক্ত হত-পুত্র কবি বড়। ভক্তি-প্রেম বুঝাইতে হয় বড় দ্ট । একদিন সভামধ্যে গীত আর্ভিল। নন্রাজ খেন মতে তন্যু পাইল। বহু যাগয়জ্ঞ নব্দ পুত্র লাগি করে। ত্বু পুত্র নাহি হল আপনার ঘরে॥ দৰ ব্ৰন্ধবাদী আর বন্ধুজন যত। নন্দের সন্তান লাগি ব্রত কৈল কত। তবু যদি যশোদর পুত্র নাহি হল। ত:খ ্পাকে যশোমতী ভোজন ছাড়িল। অধো মুগে ধরাতলে বসি' নন্দরানী। নিরবধি অশ্রু ফেলি' কাঁদয় আপনি। দেখি গোপরাজ বড় তু:খ পায় মনে। প্রবোধ করায়ে নন্দ বিবিধ বচনে । ৰিণাতার ইচ্ছা যাহা তাহাই হইৰে। যে পুত্র মাগিয়ে আমি যজ্ঞে না ফলিবে। ভবে ৰশোমতী বলে শুন প্রাণেশর ।
আমার হৃদয় কথা কহিব তোমার ।
দব-ব্রত-ষাগ-ষজ্ঞ আমি দমাপিলুঁ।
দাদশী পরমব্রত নাহি আচরিলু।
এহেন বচন নন্দ করিয়া শ্রবন।
আনন্দে উৎফুলা হই কহিল তখন ।
ভবে প্রিয়ে ভাল কথা শুনাইলে তুমি।
দত্য সত্য এই ব্রত নাহি কৈলু আমি ।
তুমি স্থা ম্খী নাধ্বী কহিলে মধুর।
পুরিবে অবশ্য বাঞ্চা ছংথ হবে দ্র ।
দবে নিজ পুরোহিতে ডাকিয়া আনিল ।
দাদশী ব্রতের বিধি বুঝিয়া লইল।
প্রিমুক্ত বলে ভাই পরে কিবা হল।
এই দরবারে সব কথা খুলে বল।

মধুকঠ বললেন — নন্দ যশোষতী ব্ৰত বংসরেক কৈল :
ব্ৰত শেষে একবড় স্থাপু হইল।
খাছং ( ক্ৰি ) হরি যেন বলে প্রদায় হইয়া।
অচিরে ফলিবে আশা শুন মন দিয়া।
প্রতি কল্পে ইই আমি তোমার সন্তান।
এ কল্প সেমত হব সত্য বলি জান।
তোমাদের গৃহে শিশুরূপে করিব বিহার।
নিতি দরশনে আশা পুরিবে তোমার।
এহেন মধুর স্থা দেখে-নন্দ রায়।
অক্সাথে নিজা তক্কে বড় চু:খ পায়।

প্ৰভাত হইল দেখে ডাকে পঞ্চিপৰ ৷ ৰাশীদত্বমূৰাতে বাইতে মূৰৰ ৷ बन्द परनाव की करव वयुवा काहेंगा। कांव किएक वहरून महक कवि विका ছেৰ-মৃনিপ্ৰ সৰ এসৰ জানিয়া। ভিক্করে বেশে সবে বসিলা আসিয়া 🛊 ৰ্বাৰিধি স্থান করি রাশীর সভিতে। হান হিতে আর্ম্ভিন আপর হাতেতে s পাইয়া নচ্ছের দান কৰে পূর্ব হৈছ। बन्ध बर्माणांत्र क्य फेक्ट कति देवल । ब्रह्रा चानिया नच जैविक श्रीका। बिछा कर्व विधि वड नव नवानिक। অতি শীল্ল ছববাবে টোভে প্ৰবেশিল। क्षक विक शुक्रा करन वस्त्रना कविन । शांति वत्न चित्र कर्ड शद्य कियां इन । वब् कर्ड छटन कथा जात्र कविन । बाष्य पत्रवादत्र वन्य वर्धन विम्ल । ৰাত্ৰী কৰে বাল বাবে তাপদী আইল s नक्ष बच्च हात्री द्य सम्बद्ध वर्षेत्र । ব্ৰহ্মচারিণী সঙ্গে অতি মনোর্ছ # बाबीत वहरन नम्ब शाखाबान देकन। খাপত করিয়া দীম তাপসী জইল ৷ जिनमन भीगामरन विवास एहेना। नाहरवी उ जाहि कति बहाशृक्षा देकना ।

यानांका व्यक्तियी शक्किका शक्कि। " रवात्रिकी जानम स्कारक वर्णावाद्य विक । দ্বংথ নাছি কর রাগীক্ষাথ পরিহর। ভবিশ্বতে ক্টাবেক সম্ভান ক্রমন্ত । नित्य जाक विशा करतं कल जानी गार । ভবি'লোপগোপী করে জন্ম জন্ম নাম । উপানমা ছাসি বজে এ গোকুল বম ৷ ষ্টাভীৰ্থ ব্ৰুপে ডবে চইবে গৰন । नक्तर खरियरानी स्रोत मर्वस्रत । (याशिजीत भार पण यदन करन करन। শীদ্র তবে করি ফিল কৃটির মির্যাণ। ভাৰাতে ৰোগিনী ধেৰী কৈন অৰম্বান।। किएन अवाद यत्न श्रेंज खर्बाष्य । व्यवका नत्मत्र शर्व म्हान क्रेस्य प चित्र क्षे बाज छाई शाहि किया इन। যালার গতে ক্ষ কেয়তে আইল গ यधुकके यत्न यत्न कविन विচाद । সব গোশ্য কথা আজি করিব বিভার। ভবে নক্ষ ধলোমতী বৎসরেক ধরি। আছলী পালন কৈল অতি যত্ত করি। ভবে ষাৰী ৰুক্ত প্ৰভি পৰের রাজেতে। এक ७७ क्य नन (मध्य बाहिस्ट I নীলবৰ্ণ এক শিশু গগনে বেডায়। वर्गरर्वश्यं का क कारत (वर्ति सर्वः।।

कि का भरत कार्र वस्त कि बार्य। পর্য স্থাধ্যত তঁহি আনন্দে বিরাজে।। बन्ध कृषि हर् श्वः स्थामा श्रक्ष छ । স্মিকভাবে বিরাজিত ছেখে গোপপতে।। সেই ছতে বশোষার গভের প্রকাশ। (एवि कानशानी याम गा**एन खेला**न ॥ भव (शानरभानी करत **भानक উ**खरताल। विका यहा यरहार जब बावन बक्न ॥ वक काम खाचारनदा रक्त शामदाक । विका प्रमात अस (म्योत नवास ।। निमि क्रिन नक्षश्रद्ध (क्वा चारम यात्र। ভাহার নির্বন্ধ কের করিতে নারন্ত ।। करत करत वाकि गर्ड चारे बान देखा। এ সালে সন্ধান হবে জ্যোতিষী কহিল। ভাত্ৰ কুঞ্চাইমী দিন স্যাগত হল। चाकि विश्व हरव विन शाबी जब किन।। শীঘ্র স্থাতী গ্রহ এক নির্মাণ করিল। भूष्ण बाना चाहि तहे व्याहि इहिन।। कुरजद रखादन दिक्न भव कृत भारक। उन्य देख्य थाकी जाशाय विद्रारक ॥ এখা মেৰগৰ সৰ আনন্দে মাভিয়া। बुद्ध बन्द वाजिवार्य इत्रविख इहेग्रा।। (म विवन किया च्य शाकुरल इहेन। সুথের সমুদ্রে যেন সকলে ভূবিল।।

किছ विश्वि नव शाली काशिया बहिन। ক্ৰছের যায়ায় পরে নিদ্রাগত হল।। হেন কালে বড় স্থাৰ ধৰ্শোদাস্পরী। প্রসবিল পুত্র রম্ব কেহ নাহি হেরি॥ (महे काटन बच्दारक (इनकी शर्खरक। ফেবরূপে জন্মে হরি জ্বর মৃত্তিতে।। স্বস্দর কিরিটা শোভে শিরেতে ভাহার। **চারিভুদ্ধে শব্দ চক্র প্রামনোহর** ।। कनक कुछन कार्न करत्र बन्यन। ক্লপের ছটার ধিক হয়ত উচ্ছল।। बहुछ वाजक एवि एवकी स्वाही। ক্রজোড়ে ছতি করে কৃষে তলে পড়ি।। बश्चरण्य भीज कत्रि बानरम चान रेकन। যনে যনে কলোৎসবে পাড়ী ভান ভিজ III कविक सरव रह दहर नार्वाप्रत । ভবে নারায়ণ তার কহিল সাক্ষাতে ।। ब्यादा जरे अरव ठल श्रीकृत बर्शस्य । যশোষার কোলে রাথ পরৰ আছরে।। लिया एदित बाका बङ्गास्य थीत । পুত্ৰ লই শীঘ্ৰ করি হইল বাহির।। ब्बरे काल कः मभूती रूप्क वारिवित्र । ষশোদার পুন: এক কক্সারত্ব হল।। ভরা ষমুনায় দেখি বহুদেব গনে। ক্ষেৰে ৰমুনা পারে করিব গষলে।।

-ছেনকালে বছাষায়া খুগালির বেখে। ষমুনা হাটিয়া পার হয়ত হরিবে।। ভার পিছে পিছে যায় বহুদেব ধীর। হেৰক্লপে আইলেন নন্দের মন্দির।। ৰুখোছার কোলে দিল আপন তনয়। यत्याकावन्त्रिवी विदय हत्व वस्त्र बार्य ।। श्चित कर्श बटल छाड़े अहे किया कथा। নন্দের পুত্রটা ভবে আছিল বা কোথা।। यथु कर्श वर्षा छाहे कद्र व्यवधान । रकृष्टे पूर्णय जीना এইनर कान।। অশোচার কল্পা সাকাৎ (বাগ্যায়া। বন্দ পুত্ৰ রাথে তেঁহ রূপে আচ্চাছিয়া।। नव विक्रु ७ एवं चः भी नम शूद्ध हत्र । बञ्चाहरव अः न वाञ्चाहर नाय क्या। নদীগণ বেনমতে সাগরে মিলায়। সেই মত জ্বল যত জ্বলীতে মিলায়।। ৰোগমায়া শক্তে বস্থ ইহা নাহি ভাবে। অক্সাত বহিল ভার এসব আখানে।। হরি ক্ষেতে আছে ইহার প্রয়ান। এককালে হুই স্থানে জন্মের জাখ্যান।। खबाहि-इदि वःत्न-গর্জকালেত্বদংপূর্বে আইমে মাসি ডেছিয়ে। ছেবকী চ ৰশোদা চ শুষুবাতে সমং তদা।।

व्यक्षान- नर्ककारणत व्यनम्पूर्व वहेव बारम विवरणाहा ७ व्यवकीरनवीः

একই কালে প্রীকৃষ্ণকে প্রসব করকোন। বলোদার পরে যোগমাছা নারী। কল্পা হলে, তার সলে মহামারাও জন্ম গ্রহণ করে। বস্থাদের মহামারাকে নিয়ে কংসের হাতে দিয়েছিলেন, যোগমায়া ব্রফেই রইজেন।

বশোষার গতে হির অবংরপ সাক্ষাৎ নরাকৃতি নরবৎ তার জন্দ দীলা, ইনি সকলের অংশী, সাক্ষাৎ তগবান । দেবকীয় গতে ভাত কৃষ্ণ অংশ প্রাত্তৰ প্রকাশ চতুত্ব করা দেববৎ।

ত্বিশ্ব কঠ বলে ভাই নন্দোৎসব কথা।
উত্তয় ক্লপতে হেথা বলিবে সর্বধা।।
যধ্ কঠ বলে তবে কর অবধান।
ক্লফ প্রসবের কথা নহিল সন্ধান।।
সবে নিজা ক্ষথে সারা নিশি গোমাইন্ধ।
পরভাত কালক্রমে আসি দেখা দিল।।
তবে লীলা করি হরি কাঁদে উচ্চ বরে।
দেখিয়া তনর বলামতী মোদিত অপ্তরে।।
দেখিয়া তনর বলামতী যাদিত

ক্ষের পাথারে ভাসে।

কি করি করি বুকিতে বে নারি।

বড় স্থব হনে বাসে ।

নয়নেতে লোর বিভিন্ন করিছে ক্রেটার

শুন হতে করে কীর। নৰ শিশু কোলে করি বশেষভী বসিছে হইয়া শ্বির।

প্ৰেমে গছ গছ যাতা ৰচন না ক্ৰিয়ে। আমধ্যে বিবশ ভক্ত সেংহ নেত কলে।

#### विक्यानमध्य चाविकी व कथा

এডविश पान शुरक देवन निर्देशिका जाकि जानवाद निक इस प्रस्त । भिक्रवेद्ध स्वयं कीरत रहा कि कि कोड़ । व्यानत्म भूत्क्षेत्र वृथ श्रामा (वर्षम् ॥ হেখা ৰাজীপৰ আৰু পোপনাৰীপৰ ৷ লে ক্রেম্বরে জাপিয়া উঠিল সর্বজন । জ্ঞটি কল্পা নয় পুত্ৰ বলি উতৱোল। ভৰ্মন:পোকলে বহু আনন্দ হিলোল বা ্ ৰশোৰাৰ নৰজাত শিশু কেৰিবাৱে। बाहेबा खाहेरन (बाली नस्त्राक शहर ।। "चर्रा इन्दृष्टि. बाट्य नाटा दहनभग । হব্রি ছব্রি ছবি ধ্বনি ভবিল ভ্ৰন ॥ 🖰 দেবনারী করে হুখে পুলা । । यक्षांनिक नाट चात त्रापनाती भव ।। (क्था गव (भाषभव स्वानन मागरत । জ্ঞানি' খেন পরস্পর আলিজন করে দা नैश्व नन्म श्वान कति (बर्एत विश्रातः। পুত্রের জাত কর্মানি করে সাবধানে । পুরোহিত দিজগণ খতি বাকা বলে। আসিতে লাগিল বাছকার দলে দলে।। আৰ্মন্তে সকলে করে বিবিধ বাজন। ব্ৰিভূবনের বাছ যত ৰাজিল ভখন।। ষহা ষহালন্দে পূর্ণ হল ত্রিভূবন। माधु चिक्र मुलियोत्र इ:व इम विस्थाहन ॥

ভথাহি গীত নজোৎসৰ বৰ্ণন [ ধানশী ] (कार्था (शन वेक (बाय एवंद्र (क्व कार्कि । ভৰ পূহে উদয় হৈয়াছে ৰুত শৰী !! প্ৰতেক দিবসে জন্ম চইল সফল। यान्य जानत्म (४४ व४न क्यन ।। बत्नावात्र शृद्ध देश्व शृष्ट् श्रिव माष्ट्रा । ষ্টানন্দে ধাইর। আইল যত সোরাল পায়া।।" বন্ধের যন্ধিরে গোয়ালা আইল বাইয়া। हाटक माफि काँदि काइ नाट देवश देवश।। শ্বে বজে নন্দ ছোষ বছ ভাগা ভোৱ। তব প্ৰহে নাহি আৰু আনম্বের ওর।। बाह्य इशिष बन्द भुख मुच हाहेशा। চৌদিকে গোষালা নাচে করতালী দিয়া। ৰৰ্গে নাচে দেবগণ পাতালে নাচে কনী। चर:भूत्व बाधि बाटा भाष्ट्रेया नीलप्रवि ।। निव नार्ट, बचा नार्ट, चात्र नार्ट हेक । (श्रीकृत्न (श्रीयामा नार्ड भारेया (श्रीविक ।। विध हदिला चात्व चात्र (भाद्र हवा। फु-बारु भनाति चार्न चारित्री चंकना। यक्षवाथ मान राज खब नम्बदानी। कछ भूना करन छुत्रि नाहेना नीनवनि।

স্বৰ্গে ছুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। ছবিহুবি ছবিখৰনি ভবিজ ভুবন। ব্ৰহ্ম বাছে শিব নাচে আর নাচে ইছে।
পোকুলে গোদ্ধালা নাচে পাইয়া গোবিদ্ধ।
নন্দের মন্দিরে গোদ্ধালা আইল ধাইয়া।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে পৈরা থৈয়া।
হাধি হুগ্ধ স্থুত খোল অলনে চালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিদ্ধ পাইয়া।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ ভাগ শিবাইর মন ভুজিয়া রহিল।

ত্রীক্রীরাধার জন্মকথা
ভরবে গৌর চন্দ্রায় রাধিকারৈ ভয়ালয়ে।
কুষ্ণায় ক্ষভন্তায় ভয়কায় নবো নয়ঃ
ভীরাধার জন্ম কথা ভন লাধুজন।
ভ্রম্ব বৈষষ্ঠ পুরাণ বিধানে বর্ণন।
ভথাহি-ব্রম্ববৈষষ্ঠ বচন—
পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোজোকে রাস্মগুলে।
শতশৃকৈকদেশে চ মল্লিকা মাধনী বনে।
রম্ম-সিংহাসনে রম্যে ভঙ্গো ভত্ত জগৎপতিঃ।
খেছোময়ক ভগবান বস্তুব রমণোৎস্ককঃ।

এছ जिल्हा खुर्ज ( भूरत ) विशा कर्मा बकुव मः। मक्निनाकक खेकरका वात्राक्षाका ह वाधिका । वक्षवं हमनी त्रशा व्राज्ञनी त्रम्यार एका ! ভপ্ত কাঞ্চন বৰ্ণভা রাজিতা চ বতেজ্ঞা। সন্মিতা ক্লডীভুদ্ধা শরংশল্পনিভাননা a

(बी क्क बन्न प्र

किमानम यत्र थाय वन्नावन यात्यः। बाधवी जलारक दक जामन विदारक । ভদোপরি কৃষ্ণচন্দ্র বসিয়া একলে। বিহার করিতে বাঞ্চা জাগে চিত্তমলে।। ইচ্ছামাত্র বাম অংশে রাধিকা জবিল। चाहि ने कि वंति डाँद्र कगर्ड चित्र । তপ্তৰৰ্থ সম প্ৰভা অক্ষের বরণ। নানা রত্ব অলকার অকের ভ্রণ। সুন্দর কবরী যাঝে শোভে ফুল মালা। ভনোপরি বক্তমালা কটিতে যেখলা। কনক কুণ্ডল কানে শোভা মনোচর। **চর**ণে নপুর ধ্বনি মরাল ঝঞ্চার । সামৰ যোহিনী রাধা মাধবে মোহিল। কভনা বিহার রাসে মাধ্যে ত্রিল।। আরও অধিকভাবে মাধৰ তৃষিতে। वेका कतिस्त्रत मठी जानन विद्रारक । ভথনি আপনা অফ হৈতে গোপী পৰা।
অসংখ্যা হইল সবে রাধার সমান।
অতএব রাধা রক্ষ একই স্কলপ।
বিলাসের হেতু মাত্র ধরে স্ট্রিপ।।
এবেত কহিব দোঁহার অবভার লীলা।
পদ্ম পুরাণেতে শিব বেমত কহিলা।।
ভথাহি—পদ্মপুরাণ উত্তরপত্তে—
বৃষ্ণভাম্ন পুরীরাজা বৃষ্ভাম্ন মহাশ্মঃ।
মহাকুল প্রেলিটারা বিভাম মহাশারী বিশারের।।
ভত্ত ভার্যা মহাভাগা শ্রীমৎ শ্রীবিশারের।।
ভত্তাং শ্রীরাধিকা জাতা শ্রীমদ্ বৃন্দাবনেশ্রী।
ভালে মানি সিভাইন্ডাং মধ্যাহে ভভগারিনী।।

বৃষ ভাস্থ নামে রাজা ভকত প্রধান।
আই নিধি তাঁর ঘরে সদা বিগুমান।।
তাঁর পশ্বী কীর্তিদা নামে মহাপতিত্রতা।
তাঁর গভে জনমিলা রাধা জগদাতা।।
ভাত্র ভক্লাইমী দিনে মধ্যাহ্ন কালেতে।
আবিভেন্ন ব্রক্রেশরী হরির ইচ্ছাতে।।
পরানন্দ মন্ন হৈল গোপ পরিবার।
সকল গোকুল ভরি আনন্দ অপার।।
সবার বাসনা পূর্ণ স্থবের প্রকাশ।
কল্পারন্ধ দর্শনে সবার উল্লাস।।

**ভবে ভাছ कन्छ। ज्ञाब क्रिल वह शान।** एक चिक्र चापि कति कतिका मचान ॥ नां छां हे चाहि कति यह हीन करन। बान किन छात्र बाका वस सबी बान ॥ হেৰমতে ব্ৰঞ্মেরী জন্মিল গোকুলে। ৰা বৃৰিতে পাৱে কেহ তাৰ মায়াবলে।। ইতি মধ্যে এক কথা গুল ভক্তগণ। ষেষতে নারছ পায় রাখিকা দর্শন।। अक्षिन युनित्यंष्ठे नात्रष उत्भावन । ব্ৰষিতে প্ৰষিতে এল ভালুর ভবন।। কুশল বারতা মুনি ভাছরে পুছিল। ভাত্মবাজ নম্রচিত্তে কহিতে লাগিল।। তোষার প্রসাদে সব কুপল আযার। পুৰিবী পবিত্র হয় পরশে ভোমার ॥ সর্ব পাপ ভাপ যায় ভোষা দরশবে। সর্ব্ধ শুভোগয় হয় তোমা আপমনে।। ভোমার চরণ রেণ্ সর্বভীর্থ ময়। ভোষা পরখিলে চিত্তে হরি ভক্তি হয় ॥ এতেকে ৰলিয়া ভাত্ত কলা দিল কোলে। রাধার পরশে মুনি জানন্দ বিহুরলে।। প্রেষেতে পুরিল দেহ নেত্রে অঞ্জারে। नराष श्रुवकार्यक माख्किरिकारस ॥ অভরে অভরে মুনি রাধার চরণ। अवदा विका त्थाम कतिए खवन ।।

ত্যি ছবিপ্রিয়া দেবি ষহাভাব রূপা। পোৰিন্দ যোহিনী তুমি আৰন্দ শুরুপা।। তুৰি ভক্তি তুমি তপ তুমি সৰ্ব্ব রূপা। ভোষার চরণ ধ্যান করে দব ছেবা ॥ ভোষার অংশেতে বহা লক্ষী জনমিল। (शानी बहियी जापि नक्नि इहेन।। ত্বমি আছাশক্তি হপ ক্ষেত্র মোহিনী। कृषि कृष्ण खान क्या नवात क्वनी H মুনির এতেক বাণী ভূনি রাধা ধনী। दिशाहेका निक्कण कृतात्र जानि ।। षिवा कल्लाज्य ज्ञान क्वा क्वा क्वा क्वा विवा विश्वारक्रम बरक्षमञ्जी मधीशन मत्न।। চামর बाक्त करत कान मधी कन। बिवा খেত ছত্ত ধরে পরম শেভিন।। वाक्षा ज्ञाक किया वाम जनकात त्यांचा। প্রতি অঙ্গ বালমল হরি মন লোভা।। স্থমর সিন্দুর বিন্দু ললাটে শোভন। किछिडि कांकि मात्र अपूर्व मर्भन ।। ব্ৰহাৱাবলি শোভে ভন হনি পরে। চরবে নুপুর দাম হরি চিজ হরে।। অঙ্গের ছটায় দিক হয় আলোকিত। ত্বপ হেরি মুনিবর পরম বিশ্বিভ।। নয়নে প্রেমের ধারা গদ গদ বাণী। পুলকে পুরল তত্ত কিছু নাছি **आ**नि ॥

- এসব চরিত কেই নারে অধিবারে। ব্ৰাধার কুপায় যাত নার্থ নিহারে।। পুন: শিশু ऋশে द्रांशा मुनिद क्लाम्बर्छ। শুইয়া রহিল কেহ নারিল বুঝিডে।। স্তবে মুনিবর ককা ভালু কোলে ফিল। ভাত্ব কীৰ্জিয়ারে ডাকি কহিতে নাগিল।। अहा काश्राबाव (माटि क्रश्र बासारा । -(क्रब व्यथक्ष कक्षा रहे गांव व्यक्त ।। क्रमा भारती सार व्यक्तकी मधी। শচী, সভাষ্ঠাৰা, আর বতেক বৃবতী।। স্বার জ্বংশিনী রাধা জান ভালষতে। ভার ক্ষ হরিপ্রিয়া না আছে জগতে।। -এককা প্রভাবে সব গোকুল মণ্ডল। সকল সম্পদ পাবে লভিবে মঞ্জ ।। क्का विन यान किছू छः थ नाहि कद। हेश ह'ए वह यथ हहेरव रखायात ॥ ভবে ছাহুৱাৰ বলে ভুড়ি তুটি ৰৱ। কিবা গতি হবে ভাবি কহ মুনিবর।। मृनि वरन इरव महाशुक्रस्यत नाजी। क्ट्रेंदि बयुन कार्ज हाफु दुःथ खाडी।। वक्त कानावान (मार्ट क्र क्र वासारत । এতেকে बिक्ता मूनि हिनन मुद्दत्त ।। পদ্ম পুরাপের শিব তুর্গার বারতা। चाल्या कृष्टिन किहू ताश क्य क्था।।

এতে অপরাধ সাধু কিছুনা কইও 🗀 এ অধ্যের শিরে নিড্য পদ ধুঁজি দিও !।

পাर्का किकारम भूनः नम्ब हर्ता । নেত খুলি রাধা কেন না করে ছরশনে। अक्रत बर्जन (हिर्न) क्रत व्यवशान। কহিব সে সব কিছু অপূর্বৰ আখ্যান। यत्य रित व्यवजात मत्न रेक्टा देकन। बाधारब ডाकिया किছ रनिष्ठ माशिन। মোর দনে মন্ত্রালোকে তুমি অনমিবে। ভথায় বিচিত্ৰ লীলা তোমা সনে হবে क्र व त्राथ! करह क्रम क्रम न मम्म। यर्खा कर्मा श्रव भन्न भूक्ष वर्णन । ख्य अन विना मुझे जान नाहि द्वि। ভথায় জনিলে যোর হু:খ হবে ভারী। क्रक वर्ष्ट छन स्वति ! क्वान घः व नाइ। তথায় আমার রূপ দেখিবে সদাই। এতেক বলিয়া হরি নন্দগোপ ঘরে। জনম লভিল শীঘ্র সাধুরকা তরে। রাধাও কীর্জিদা গভে জনম লভিল। উভয়ের জন্মে বিশ্ব স্থময় হৈল। ना युनिन (नज इति द्राधिका सम्बद्धी। দেখিয়া কীৰ্ডিদা মনে তু:থ পায় ভারী 🖟 কহিল পাকতী পুনঃ শিবের চরুণে। কিরপে পাইল রাধা আপুন নয়নে 📭 🔫

## শ্ৰীশ্ৰগোৰণাৰ্য-চরিতাৰলী

ষ্ধ্য ছিল গত রবি,

स्विमा वानिका ছवि,

क्ष क्ष (एरे क्जूर्म ।

বুষভান্থ পুরে,

প্রতি ঘরে ঘরে.

क्य ब्राप्त खेबार बला।

कष्णात हैं। एम्थ एवि

वाका रहेन बहा स्थी

श्रांन (एरे बाचन मकरन ।

ৰাৰা শ্ৰব্য হন্তে করি

নগরের যত নারী

সবে আইল কীর্তিকা মন্দিরে।

व्यत्वक श्रामात काल

टेइव टेइव व्यञ्जूब

এ হেন বালিকা মিলে ভোরে।
মোদের মনে হেন লয়, এহো ত মহুস্থ নয়

কোন ছলে কেবা জনমিলা।

धवखाय प्राप्त क्य

ना कत्रह मः वस

कुक श्रिमा महम्र देशना।

[ ब्रोबाग— प्रश्लेकी ]

বৃষভামু পুরে আনন্দ কলরব।
উর্দ্ধ মৃথে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব।
ধাইয়া আইলা সব ব্রজের রূপসী।
দেখে বৃষভামু স্থতা জিনি কত শশী।
দেখিয়া গোপীকা সব আনন্দে ভরিল।
নাহিক নম্মন চুটা কীর্ত্তিকা দেখিল।
পাইয়া ছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি।
গোবিক দাস কচে নিদাকন বিধি।

[ধানশ্ৰী—বোতসম ভাল ]

कामरा की खिका दानी जनम्मरा वर्ष शाबि,

ধৃলি পড়ি গড়াগড়ি বায়।

এমনি ভ্ৰমন্ত্ৰী কলা এ রূপ জগতে বস্তা

বিধি চকু নাহি দিল তায়। হায় বিধি কি দশা করিলা।

षिरात्र'(शा त्राचन निर्धि, हांच नाहि विना विधि,

ধন আবরণ না হইলা।

কান্দি বুৰভান্থ নারী, ভূষে যায় গড়াগড়ি,

তেজিল অলের অলঙ্কার।

কেলপাল নাহি বাছে, ভূমে গড়াগ**ড়ি কাল্ডে,** 

ত্নয়নে বহে পানি ধার।

আদি যত সহচরী উঠাইল হাতে ধরি

ৰসাইল আপনার কোলে।

क्रम वर्ष वर्ष वानी चाद ना कान्ति दानी,

ভাল মন্দ কপালের ফলে।

क्या (काल कर रहि वे एक किस्बीरि.

वाह (यित कका जह कार्ला)

ৰাঁচিয়া থাকিলে এই শতেক কোঙা সই,

वाशीय कत्रह क्षुहरत ।

শোক তৃঃথ পরিহরি, কন্তা নিল কোলে করি.

চাডে রাণী দীর্ঘ নি:শ্বাস।

ছালিগণ সান্নি সান্নি সেচই বাসিড বান্নি

यर्थ कारन शाविक काम।

### শ্রীশ্রীপোরপার্যত চরিতাবলী

#### বালা ধানশী - এক তালা

ষত বুট্নবাসী আইলা দেখিবারে রাই।

ক্ষণ কোলে করি আইলা যশোমতি মাই।
কোল হইতে গোপালে রাখিয়া ভূমিতলে।
বশোদায় কীর্ভিদা তৃঃথ কাদি কাদি বলে।
হামাগুড়ি ধীরে ধীরে যাইয়া ম্রারি।
এলাম আমি নরন কোণে হেরহে কিশোরী।,
রাই হিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি।
রাধিকা চাহিয়া দেখে ওরপ মাধুরী।
হেনকালে দেখিয়া যশোদা নলরাণী।
আয় আয় বলে কোলে নিল নীলমণি।
নিরমল আঁখি দেখি কীর্ভিকা বিহ্বলা।
গ্রাইল গোপাল তোমার আমার বাদনা।
এ শলীশেখর দিল নগর ঘোষণা।

এ ভোৱ বালিকা.

हाराव कनिका.

দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।

ছেন মনে লয়

नमाई क्रम्य

পশরা করিয়া রাখি। শুন বুষভামু প্রিয়ে।

কি হেন করিয়া

কোলেতে রেখেছ

এ হেন দোনার ঝিয়ে॥ জ।।

েডভিড জিনিয়া 🧀 বদ্দ শক্তম র

মুখে হাসি আছে আধা।

গশকে যে নাম

সে আম মাথক

व्यावता दाविलाय ताथा ॥

শত্রপ লক্ষ্

अधि विजन्मन.

जुनना निव वा किरत ।

मश्रीकृत्यत्र,

(श्रमी इहेर्ब.

সোওবিবা যদি জীয়ে ॥

ত্ৰিভা বলিয়া

ত্ৰ:খ না ভাবিছ

हेरहैं। উদ্ধারিব वः म।

জ্ঞানছাদে কহে শুনেছি কম্লা

ইহার অংশের অংশ ।

[ कुफ़ी बिख जांग्रियानी—धामनी ] আজু কি আনন্দ ব্ৰন্ধ ভরিয়া।

নৰবাদ ভূব পরি ধায়ত গোপনারী,

রহিতে নারমে ধৃতি ধরিয়া। এ।

কিবা অপরপ সাজে

প্ৰবেশে ভবন মাৰো

গোপগৰ কান্দে ভার করিয়া ৷

বুৰভাকু নুপ্যণি আপনা মানয়ে ধনি

वानिका वनन विधु ट्रिजिया ।

স্ভাত্ন স্চন্দ্রভাত্ন, ধরিতে নারয়ে তত্ত

নীচে সব গোপ তাম ছেরিয়া।

ৰাজে ৰাজ নানা দ্বাতি গীত গায় প্ৰেমে মাডি

বসন উভায় ফিরি ফিরিয়া।

#### ঞ্জীত্রগারপার্বছ চরিভাবলী

স্থাত দ্বি দুখ সহ

হরিস্তা সলিল কেন্

চালে কাক যাবে ছল করিয়া।

মুখরার সাধ কড

कद्रस्य यक्त वर्ष

কৌতৃক দেখনে নরছরিয়া।

[ আশোয়ারী—তেওট ]

অম্বরে জয়রে জয় বৃষভায় তনি।

অবনি উয়ল থির বিজুরী জিনি।।

অমশ অধরমুখ চক্র জিনি।

উগারে অমিয়া তাহে ঈয়দ হদনি।

নয়ন বৃগল শুতি অতি মনোলোভা।

য়য় পদতল এই অট পদ্মশোভা।

য়য় বৃদলে কত বিধু পড়ি কালে।

কর পদনৰে কত বিধু পড়ি কালে।

কর বৃণাল ভূজ নাভি সরোবর।

এ দাস উত্তব হেরি চিত মনোহর।।

ভাটিয়ারী—ধামালী
ব্ৰহভাম পুরে আজি আনন্দ বাধাই।
রম্বভাম হুভাম নাচয়ে তিন ভাই।
বিধি স্থাত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অবনে চালে নাহিক অবধি।
হুবরা নাচয়ে বুড়ি হাড়ে লৈয়া নড়ি।

युष्णाच् याचा नाट चक्रत देवारम । আৰম্ব বডাই গীত গায় চারি পাশে। অক্ষ লক্ষ গাভী বংস অলম্বত করি। खाचार कदार होन जानना नामति।। পায়ক বৰ্জক ভাট করে উভরোল। (ष्ट (ष्ट (षट (षट छनि এই বোল।। ভজার বছন ছেখি কীৰ্ত্তিকা জননী। बाबत्य ब्या एर बायना ना बानि ॥ কত কত পূৰ্বচন্দ্ৰ বিদিনয়া উদয়। এ शाम উদ্ধব হেরি आवम्म क्रम्य ॥ রাধা ভঞ্জনে যদি মতি নাহি ভেলা। শ্ৰীকৃষ্ণ ভল্পন তব অকারণ গেলা ৷ আতপ রহিত স্থরৰ নাহি জানি। রাধা বিরহিত যাধ্ব নাতি যানি। কেবল মাধব পুৰুষে সো আঞ্চানী। রাধা অনাদর করই অভিযানী।। कर्व हि नाहि कर्रिव जांकत जक । চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজ্বস রক্ষ রাধিক। দাসী যদি হোর অভিযান'। শীঘ্ৰই মিলই তব গোকুলকান।। बचा, थिव, नावस, क्षेत्रि नावास्त्री। दाधिका भवतक शृक्षत्व यानि । উমা, রমা সভ্যা শচী চক্রা ক ক্রিমী। द्याथा व्यवजात गत्य व्याचात्र वाले ।

হেন রাখা পরিচর্ব্যা বাক্ষর ধ্রম ।\* ভক্তিবিনোদ তার বাগ্যেক্ষরকরণ

# গ্রীপ্রীরাধাকুও উৎপত্তি

व्यक्ति व्यक्त वाहेला ब्रवक्त शक्ति। পরম কৌতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি।। কৌতৃকে শ্রীরাধা অফ অর্শিতে রুঞ্চ চায়। ছাসিয়া রাধিকা কছে ইহা না যুয়ায়।। বন্ধপি অসম কে ধরম ব্যাকৃতি 🕆 🔻 ভাৱে বধ কৈলা, হৈলা অপৰিত অভি।। ষ্টি সর্বাতীর্থে স্থাম পার কবিবারে। ভবে সে বৃচিৰে লোষ কহিল ভোষারে।। হাসিরা কহেন কৃষ্ণ স্থমধুর বাণী। এখাই করিব মান সর্বভীর্থ আনি।। अक कठि अमाचार देकम महीकाम । পরিপূর্ণ হৈল কুগু দর্বভীর্থ আলে।। 🕾 নিজ নিজ পরিচয় দিয়া ভীর্বপদ ।:" माकार ठडेवा करक कविक खनमा र প্রবাধিকাসক স্থীপৰে কেবাইয়াণ স্থান কৈল কৃষ্ণ ভীৰ্ষপৰ্শে সংখাধিয়া।। चर्यताळ व्वेटकके देवन नवाश्याम । १ १ च्छातिह जारक टेडर्ड क्टर करत काम ॥ শ্রীরাধিকা তানি কৃষ্ণে প্রগলত্য বচন।
স্বীলহ শীল্ল কৃণ্ড করিলা ধনন।।
হইল অপূর্ব রাধিকা সরোবর।
ক্ষেত্রীর্থ অতি আনন্দ অন্তর।।
স্বাতীর্থ মী শ্রীমাননী গলাললে।
করিবেন কৃণ্ডপূর্ব অতি কৃতৃহলে।।
এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণ তীর্বে নিদেশিতে।
প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে স্থামকুণ্ড হৈতে।।
তীর্থগণ করি বছ অতি রাধিকার।
মানারে সৌভাগ্য, মহাহর্ষ অনিবার।।
ছই কুণ্ড পরিপূর্ব হৈল তীর্থজনে।
সবীসহ লোহে শোভা দেখে কুতৃহলে।
নানা বৃক্ষলতার বেষ্টিভ কৃণ্ডমন।
দোহার আশ্বর্য কেলি স্থান এই হয়।

( 땅: 집: 신용 16-820 )

শ্রীরাধাকৃত ও স্থায়কৃত সহছে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাছশ্রীমন্তাগবতের দশমন্বছে ৩৬ অধ্যারে ১৪ শ্লোক থেকে ২০ শ্লোক রচনা
করেছেন। সেই প্লোক সমূহের সংক্রিপ্ত ভাষাত্মবাদ নিয়ে দেওরা হল।

• , অরিটাক্তর বধের পরে ভগবান্ শ্রীক্তায়ক্রলর বধন গোপাছনা গবের
সচ্ছে মিলিভ হলেন তথন তাঁরা রহন্ত পূর্বক বললেন ভোষার সক্রে
শাক্ত আবরা বিলিভে ইচ্ছা করি না।

ব্ৰীকৃষ্ণ বললেন হে গোণালনাগণ! কেন ইচ্ছা কর না ? ব্ৰীরাধা ঠাকুরাণী বললেন—হে দামোদর! হে প্তনা বাতন। বুবাস্থ্য বৰহেতু।

ক্ল-লে ত বছাত্র।

রাধা— অহার হলেও বুবের আরুতি তক্তি ডোমার গোহত্যা পাপ হয়েছে। বেমন বৃত্তাহ্বর অহার হলেও তার বধে ইচ্ছের আছে। হত্যা পাপ হয়েছিল।

ক্ষ ক্র এবক্ষপ্রাণ থেকে উদ্ধারের উপায় কি করব ?
রাধা—ত্রিভূকনের সবতীর্থে স্নান করতে পাপ যাবে।
কৃষ্ণ—ভাহতে আমি ভীর্থ স্নানে চললাম।
রাধা—আমাদের সামনে স্নান করতে হবে।

কৃষ্ণ তথন দক্ষিণ চরণের পার্ফি আঘার্ত করে এক কুণ্ড খনন করলেন এক সমস্ত তীর্থগণকে তথার আহ্বান করলেন, প্রভুর অরণ মাত্র সমস্ত তীর্থ আগমন করলেন। তথা স্ব নাম উচ্চারণ পূর্বক ঐ কুণ্ডে প্রবেশ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তথন গোপান্ধনাগণকে তা সাক্ষান্থভাবে দেখালেন।

শ্বনস্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই কুণ্ডদ্ধলে স্থান করবার পর গোপাদনাগণকে বলসেন। হে ব্রন্থদেবীগণ! তোমরাও এ পবিত্র তীর্ণ জলে স্থান কর। শ্রীকৃষ্ণের এরপ নর্মালাপ ভনে গোপীগণ বললেন—ভোমার দেহন্মিত গো হত্যা পাপ উহাতে প্রবেশ করেছে অতএব ঐ জল শ্বামরা স্পর্ক করব না। শ্বামরা স্বয়ং কুণ্ড ধনন করে তাতে স্থান করব।

অতঃপর শ্রীরাদেশরী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী স্থাগণ সন্দে বিনিধ মন্ত্রনা করবার পর অরং শ্রীচরণ আঘাতে এক কুগু নির্মাণ করলেন এবং এ কুগু কর্বার পর মনাকিনীর অল থারা পূর্ণ করতে স্বন্ধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ উাল্বের মনোভাব বুবে বললেন—হে ব্রহ্মদেবীগণ! আহার কুণ্ডের পবিত্র কলে এ কুগু পূর্ণ কর। গোপীগণ বললেন—না-না-না ডোমার কুণ্ডের অল আমরা শর্পর না। উহাতে গোহত্যা পাপ রয়েছে। শ্রীরাধাঠাকুরাণী বললেন—আমার ভ শতকোটি গোপী আছে, খর্গগলার থেকে এক এক কল্পী কল এনে এ কুগু পূর্ণ করব, তথাপি ডোমার

কুঞ্জন স্পৰ্শ করব না। এতে আমাদের যণ পৃথিবী ঘোষিত চবে।

শ্রীরাদেশরীর এ উজি শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ডৎকালে তীর্থাগণকে ইন্সিড করলেন। প্রভুর সে ইন্সিডে তীর্থাগ স্থাপন স্থাপন দেবী মৃত্তি প্রকট করলেন এবং সকলেই বিনীডভাবে করকোড়ে শ্রীরাদ্ধের বার স্থাব করতে লাগলেন—

হে কৃষ্ণপ্রেম্বসী মুখা। হে প্রীরাস রাদেশরী। 'ডেমির মহা-মহিমা ব্রন্ধা, শিব ও নারদাদি বুঝতে পারে না। হে দেবি। ভোষার প্রীচরণ ধূলী আমাদের শিরোভ্যণ হউক। আমাদের প্রার্থনা নিত্যকাল তোমার প্রীচরণতলে শ্বান পাই। হে প্রীরাধে। তোমার প্রীচরণ আঘাতে নির্মিত পবিত্ত কুণ্ডে আমরা শ্বান লাভ করিতে পারি; এ আশার্মপী ভক্ত পর্বীত হউক।

ভীর্ণপণের এরপ কাডর প্রার্থনার, শ্রীরাধা ঠাকুরাণী ডাদের সে বাসনা পূর্ণ করজেন, ডংক্ষণাং ভীর্বপণ খ্যামকৃণ্ডের ভীরভূমি ভেদ করে রাধাকৃণ্ডে প্রবেশ করজেন।

শতংশর শ্রীরুঞ্চ বললেন—হে রাসেখরী । আযার কুও হতে ডোমার কুও ব বহিষা অধিক। ভূষি বেষন আয়ার প্রিয় ডেমনি ডোমার কুওও আযার প্রম প্রিয় । আমি ডোমা হতে ডোমার কুওকে ভেদ দর্শন করি না। ডোমার নাবে এ কুও গ্রীরাধাক্ত নাবে চির্কান খাডিলাভ করবে।

ভগ্ৰান নিত্য-শ্ৰীরাধাক ও ও ভাষক ও মনোহর ভটভূমিতে বিহার করে থাকেন।

্ কুণ্ড ষাহাত্ম্য— আদি বারাহে:— স্বরিট্রাধাকুণ্ডান্ডাং স্থানাং ফলমবাপাতে। রাজস্বাধ্যযোগ্যাং নাত্র কার্য্য বিচারণা। (ভ: র: ৫)৫০১) আদি বরাহ পুরাণে কথিত হরেছে—রাজসর ও অপবেধাদি ষহাঁ বহাজে সকল অনুষ্ঠানে যে ফল পাওয়া তদপেকা শতগুণ কল অরিটকুও ও জীরাধাকুক স্নার্টে লাভ হয়ে গাকে ইহাতে সক্ষেত্রবার নাই।

# ভ্ৰমাহি পাৰে কান্তিক মাহান্ড্যে:--

গোবর্দ্ধন গিরো রয্যে রাধাকৃত প্রিরং হরে:।
কার্দ্ধিকে বছলাইম্যাং ডক্স রাদ্ধা হরে: থির:।
নরোভক্ষো ভবেদিপ্র ভংশ্বিভঙ্গ প্রভোষণম্।
মধ্য রাধাপ্রিয়া বিকোন্ডভা: কৃতং প্রিয়ং ডগা।
সর্ব্ধগোপীমু সেবৈকা বিকোরতান্তবন্ধতা।।
ভংকৃতে কার্দ্ধিকেইম্যাং প্রাধা প্রাধ্যে কর্মান:।
প্রবোধন্তাং মধাপ্রীতিক্ষণা প্রীভক্ততো ভবেং।

( ७: त: €|¢ · €-¢ · € )

পদ্মপ্রাণে কার্ডিক মাহান্ত্যে বর্ণিত আছে—প্রীহরির প্রির রাবাক্তি, প্রীন্ধেন পর্বতের মধ্যে বিরাজিত। কার্ডিক মানের ক্রুটেনী ভিতিতে রাধাকৃতে স্থান করলে, লোক রাধাকৃত বিছারী প্রীহরির ভক্ত হতে পারে। কারণ তাতে প্রীহরির অত্যন্ত তোবণ হয়। রাধান্তে প্রাক্তিক প্রির। কোনা রোধাকৃতিও তক্ষণ প্রির। কেননা পোশীগণ মধ্যে এক রাধাই প্রীহরির অতিপ্রির। কার্ডিক মানে রাধাকৃতিও স্থান করে জনার্জনকে পূলা করা কর্জব্যা। জনার্জন উপান একাদশীতে পৃঞ্জিত হ'লে বেরপ প্রীত হন, এ জিনের পূলাতেও সেরপ